

#### অনুবাদ ও সম্পাদনায়

# মাওলানা আহমদ মায়মূন মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭ মুফতি আব্দুস সালাম ফাযেলে দারুল উল্ম দেওবন্দ, ভারত মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থক্রক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

## الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى ألِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ -

মিশকাত শরীফ হাদীস শরীফের এমন একটি গ্রন্থ, যার পরিচয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কাওমী মাদরাসাগুলোতে দাওরায়ে হাদীসের পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষে বেশ গুরুত্তের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে এ গ্রন্থখানির দরস দান করা হয়ে থাকে। দাওরায়ে হাদীসের বছর হাদীসের বিশাল সমুদ্রে সাঁতরাবার জন্য যে আত্মিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, তা অর্জনের জন্যই এরূপ গুরুত্ব সহকারে গ্রন্থখানির পাঠদান করা হয়ে থাকে। এক সময় এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আত্মস্থ করার জন্য গ্রন্থখানির আরবি ভাষ্যসমূহ ও সম্মানিত শিক্ষকের দরসের তাকরীরের উপরই ছাত্রদেরকে নির্ভর করতে হতো। অবশ্য সেটাই ছিল উত্তম- এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে ছাত্রদের যোগ্যতা তৈরি হয় এবং কিতাবাদি বুঝার ও মুতালা'আ করার আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এখনও আমরা ছাত্রদেরকে যে-কোনো গ্রন্থের আরবি ভাষ্য-গ্রন্থাবলি ও আসাতিযায়ে কেরামের তাকরীরের উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করি। তবে শত উৎসাহিত করলেও দুর্বল মেধার ছাত্ররা তাতে যথাযথ উপকৃত হতে সক্ষম হয় না। তাই তারা যাতে উপকৃত হতে পারে এজন্য কিতাবাদির সহজবোধ্য উর্দু ভাষ্য-গ্রন্থসমূহ যুগ-যুগ ধরে রচিত হয়ে আসছে। এখন অবশ্য উর্দু চর্চা কমে আসায় অনেকের পক্ষে উর্দু ভাষ্য-গ্রন্থাদি বুঝাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশে অনেক মাদরাসায় দীনী ও ইলমী কিতাবাদি নিজেদের মাতৃভাষায় বুঝার ও চর্চা করার এক প্রশংসনীয় ও শুভ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো বিষয় নিজের মাতৃভাষায় বুঝা যত সহজ হয় তা অন্য কোনো ভাষায় হয় না। এজন্য কিছুকাল থেকে মাদরাসার দরসী কিতাবাদির বাংলা ভাষ্য-গ্রন্থাবলি রচিত হচ্ছে এবং ছাত্ররা উপকৃত হওয়ায় এগুলো দ্রুত সমাদৃত হচ্ছে। মিশকাত শরীফের দরসী গুরুত্ব বিবেচনা করে এরও একটি বাংলা-ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজন দীর্ঘদিন থেকে তীব্রভাবে অনুভব করা হচ্ছিল। এ শূন্যতা পূরণের জন্যই এ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি গ্রন্থখানি আদ্যপান্ত সম্পাদনা করে দিয়েছি। আমি আশা করি, যেসব ছাত্র হাদীসের বিষয়বস্তু, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজের মাতৃভাষায় চর্চা করতে, বুঝতে ও উপস্থাপন করতে আগ্রহী, তারা এর দারা উপকৃত হতে পারবে। ইসলামিয়া কুতৃবখানার স্বত্যাধিকারী বিশিষ্ট জ্ঞানহিতৈষী পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মোস্তফা সাহেব মাদরাসার ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বাংলাভাষায় এরূপ একটি মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়ে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রদের ধন্যবাদ পাবার মতো একটি কাজ করেছেন। যুগ-যুগ ধরে তাঁর এ মহৎ উদ্যোগ প্রশংসিত হবে। আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থের রচনা-সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সবাইকে ইখলাস দান করুন এবং গ্রন্থখানিকে সকলের পরকালীন নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করুন, গ্রন্থখানিকে ছাত্রদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত করুন এবং সবাইকে এর দ্বারা যথাযথ উপকৃত করুন। আমীন!

> আহমদ মায়মূন জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা-১২১৭ তাং ০৬ / ১০ / ০৬ ইং

# সূচিপত্ৰ

| বিষয়                        |                                                     | পৃষ্ঠা      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| مقدمة الشيخ                  | — মুকাদামাতুশ্ শাইখ                                 | &- AO       |
| خطبة الكتاب                  | — কিতাবের ভূমিকা                                    | 9 - ১৫      |
| كتاب الايمان                 | — অধ্যায় : ঈমান                                    | ১৬          |
| باب الكبائر وعلامات النفاق   | — পরিচ্ছেদ : কবীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর                |             |
|                              | নিদর্শনসমূহ                                         | ৮২          |
| باب الوسوسة                  | — পরিচ্ছেদ : মনের খট্কা                             | ঠ           |
| باب الايمان بالقدر           | — পরিচ্ছেদ : তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন            | ٥٥٤         |
| باب اثبات عذاب القبر         | — পরিচ্ছেদ : কবরের আজাবের প্রমাণ                    | 787         |
| باب الاعتصام بالكتاب والسنة  | — পরিচ্ছেদ: কিতাব ও সুন্নাহকে [দৃঢ়ভাবে] আঁকড়ে ধরা | <b>ኔ</b> ৫৫ |
| كتاب العلم                   | — ইলম অধ্যায়                                       | ১৯০         |
| كتاب الطهارة                 | — অধ্যায় : পবিত্রতা                                | ২৩৮         |
| باب ما يوجب الوضوء           | — পরিচ্ছেদ : যেসব কারণে ওযৃ করা আবশ্যক হয়          | ২৫৮         |
| باب اداب الخلاء              | — পরিচ্ছেদ : মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার              | ২৭৬         |
| باب السواك                   | — পরিচ্ছেদ : মিসওয়াকের বর্ণনা                      | ৩০১         |
| باب سنن الوضوء               | — পরিচ্ছেদ : অজুর সুনুত                             | ৩০৯         |
| باب الغسل                    | — পরিচ্ছেদ : গোসলের বিবরণ                           | ৩৩১         |
| باب مخالطة الجنب وما يباح له | — পরিচ্ছেদ : অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা এবং     |             |
|                              | তার জন্য বৈধ কর্মসমূহ                               | ৩৪৩         |
| كتاب احكام المياه            | — অধ্যায় : পানির বিধান                             | ৩৫৬         |
| باب تطهير النجاسات           | পরিচ্ছেদ : অপবিত্রকে পবিত্রকরণ                      | ৩৬৯         |
| باب المسح على الخفين         | — পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মাসাহ করা                    | ৩৮২         |
| باب التيمم                   | — পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুম                             | ০৫৩         |
| باب الغسل المسنون            | — পরিচ্ছেদ : সুনুত গোসল                             | তক্ত        |
| باب الحيض                    | — পরিচ্ছেদ : ঋতুস্রাব                               | 808         |
| باب المستحاضة                | — পরিচ্ছেদ : ইস্তেহাযা-গ্রস্ত নারী                  | 877         |
|                              | i                                                   |             |

# اَلْمُقَدَّمَةُ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ الدِّهْلُويِّ رَحِمَهُ الْبَارِيْ শায়খ আফুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী [র.]-এর ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

مُقَدَّمَةٌ فِيْ بَيَانِ بَعْضِ مُصْطَلَحَاتِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ مِمَّا يَكَفِيْ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَإِطْنَابِ
रेनाম रामीरात किंडू পतिভाষांगठ আলোচনা প্রসঙ্গে ভূমিকা, যা অতি সংক্ষেপে [অত্র] কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট্য

إِعْلَمْ أَنَّ الْسَحَدِدِسْتُ فِسَى اصْطِلاَحِ جَمْهُ وْدِ الْمُحَدِّثِيْنَ يُطُلَقُ عَلَى قَوْلِ السَّخِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَمَعْنَى السَّغْفَى عَلَى قَوْلِ السَّغْفِي النَّهُ قَرِيْرٍهِ وَمَعْنَى السَّغْفَرِيْرِهِ وَمَعْنَى السَّغْفَرِيْرِهِ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ ذَٰلِكَ حَضَرَتِهِ عَلَى وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ ذَٰلِكَ مَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ وَكَذَٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ السَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ السَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ السَّعَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ السَّعِيّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِيّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَ

অনুবাদ: তুমি জেনে রাখো যে, জুমহর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় নবী করীম — এর বাণী, কাজ এবং সমর্থন বা অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়ে থাকে। সমর্থনের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি [সাহাবী] রাসূলুল্লাহ — এর উপস্থিতিতে কোনো কাজ করেছিল বা কোনো কথা বলেছিল কিন্তু তিনি একে অস্বীকার করেননি এবং তা করতে নিষেধও করেননি; বরং তিনি নিশ্বপ ছিলেন এবং সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এমনিভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস হিসেবে অভিহিত করা হয়।

শব্দিক অনুবাদ : وَعَلَمْ وَهَا لَهُ وَعَلَمْ وَالْعَلَمْ عَلَى فَوْلِ النَّبِي عَلَى فَوْلِ النَّبِي عَلَى وَوْعَلِم وَتَعْرِيْو وَعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَعَلَمْ وَوَعَلِم وَتَعْرِيْو وَعَلَمْ وَالْمَعْنَى التَّقْرِيْو وَهَ الْمَعْنَى التَّقِيْو وَهَ اللَّهُ عَلَى فَوْلِ النَّبِي عَلَى فَوْلِ النَّبِي عَلَى فَوْلِ النَّبِي عَلَى وَهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَكْ عَالَمُ فَيْ شَرِّحِ الْكِتَابِ : কিতাব দারা এখানে আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরেযী (র.) [মৃত. ৭৪০ হি.]-এর 'মিশকাতুল মাসাবীহ'কে বুঝানো হয়েছে। আর মিশকাত মূলত মুহীউস সুনাহ আল্লামা বাগাবী (র.) [মৃত. ৫১৬ হি.] সংকলিত "মাসাবীহুস সুনাহ" কিতাবের বর্ধিত সংস্করণ। এতে সিহাহ্ সিত্তাসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস চয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থকার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে হাদীসের সাথে উক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিস ইমামদের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। উসূলুল হাদীস জানা না থাকলে তার মর্মার্থ জানা অসম্ভব। তাই প্রয়োজন মাফিক শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এ রিসালাটি লেখেছেন। যা ভালোভাবে বুঝে মুখস্থ রাখা হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের জন্য অতিব জরুরি। الْحَدِيْثُ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثُ الْحَدِيْثُ الْحَدِيْثُ الْحَدِيْثُ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثُ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثُ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِيْلِيْلِلْمُ الْحَدِيْثِيْلِ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ

- ১. বর্ণনা করা, যথা- ত্র্রুহ্র এইট্রুহ্রুহ্রুট্রি
- र. वृजाख, यथा- مُؤسلي حَدِيثُ مُؤسلي عَدِيثُ مُؤسلي
- ৩. উপদেশ, যথা- أَحَادِيْث वेंबेंड केंब
- فَبِاكِيّ حَدِيْثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ -8. कथा, यथा
- هَلْ آتُكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيةِ ए. अश्वाम, यथा
- ७. त्रुना, यशा- فَلَيُاتُواْ بِحَدِيْثٍ مِثْلُه

: [शमीरमत शातिषायिक मरखा] مَعْنَى الْحَدِيْث إصْطَلَاحًا

اَلْعَدِيْثُ مَا اُضِيْنَف اِلَى النَّنِبِيِّ ﷺ مِنْ قُولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَغْرِيْرٍ وَكَذَٰلِكَ بُطْلَقُ عَلَى قُولِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَفِعْلهِمَا وَتَقْرِيْرِهِمَا .

অর্থ : হাদীস হলো এমন কথা, কাজ ও সমর্থন যা নবী করীম ্ত্রু-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীস শব্দটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের জন্য ও প্রয়োজ্য হয়। এ কিতাবে হাদীসেকে মাকবৃল মারদূদ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাদীসের এ শ্রেণী বিভাগ উপরোক্ত সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে। আর হাদীসের যে সংজ্ঞা মূল কিতাবে রয়েছে তথা করা হাদীসের ফেল্রে অনুযায়ী হাদীস মারদূদ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই; বরং তথু

মাকবুল হাদীসের উপরই প্রযোজ্য হবে।

জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, নবী করীম হ্রু তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন করেছেন বা সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, তাকে হাদীস বলা হয়। ব্যাপক অর্থে সাহাবী তাবেয়ীগণের কথা, কাজ এবং সম্মতিকেই হাদীস বলা হয়।

মোটকথা, 'হাদীস' একটি আভিধানিক শব্দই নয় মূলত এটা ইসলামের এক বিশেষ পরিভাষা। সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ —এর যে কথা যে কাজের বিবরণ কিংবা কথা ও কাজের সমর্থন ও অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। ইসলামি পরিভাষায় তাই হাদীস নামে পরিচিত। হাদীসের উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা হতে তিনটি বিষয় প্রতীয়মান হলো। তা হচ্ছে— ১. রাসূলের কথা, কোনো বিষয়ে রাসূল যা নিজে বলেছেন, তাকেই বলা হয় রাসূলের 'কাওলী হাদীস' [কথামূলক হাদীস], যাতে রাসূলের নিজের কোনো কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ২. রাসূলের নিজস্ব কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের বিবরণ। যে হাদীসে রাসূল হিসেবে করা কোনো কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, তাকে نَعْلَيْنِ হাদীস বলা হয়। ৩. তৃতীয় হলো রাসূলে কারীম —এর নিকট অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত সাহাবীদের কাজ। যে হাদীসে এ ধরনের কোনো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো :

عَنْ أَبِنَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِنَى مَا : वाखनी वें قِالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِنَى مَا : वाखनी वें قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ) - (مِشْكُوة بَابُ الْوَسُوسَةِ)

অর্থাৎ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রাহ্র বলেছেন, আমার উদ্মতের অন্তরে যে ঘটনা বা ধাঁধাঁ সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা আলা তা ক্ষমা করে দেবেন যে পর্যন্ত তারা তা কার্যে পরিণত না করে বা কথায় প্রকাশ না করে।

وَعَنْ آنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّنِيشُ ﷺ إِذَا ارَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهَ حَتَّى يَذَنُو : कि'नी रामीन। حَدِيثُ فِعْلِلْ . ﴿ وَمَنْ آنَسِ رَوَاهُ النِّرْمِيزِيُّ وَابُوْ دَاوَدَ وَالدَّارِمِيُّ (مِشْكُوهُ بَابُ اَدَابِ الْخَلَاءِ)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হুত্রেযখন পায়খানা-প্রস্রাবের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।

عَنْ عَانِيشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : [शनीत्त णकत्तीती] حَدِيث تَقْرِيْرِى . ७ مُحْرِمَات فَاذَا جَاوَزُواْ بِنَا سَدَلَتْ اَحَدُنَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا فَاذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ ـ رَوَاهُ ابُوْ دَاوَهُ وَلابِنَ مَاجَةَ مَعْنَاهُ - (ضِشْكوة بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্লুল্লাহ ক্রি -এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় আরোহীগণ আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর আসত তখন আমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিত। আর যখন তারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত, তখন আমরা তা খুলে দিতাম।

سُنَنُ শব্দিত একবচন; এর বহুবচন হলো سُنَّه: (এর মধ্যে পার্থক্য سُنَّهُ وَالسُّنَّةُ وَ حَدِيْثُ الْعَرِيْثِ وَالسُّنَّةُ । শাব্দিক অর্থ হলো– কর্মনীতি, পথ, পদ্ধতি, নিয়মনীতি, রাস্তা ইত্যাদি। হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ।

তবে ইমাম রাগেব বলেন, সুনুত বলতে সে পথ ও পদ্ধতি বুঝায় যা নবী করীম ্রাট্র বেছে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন। এটা কখনো হাদীস শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়।

আব্দুল আযীয় আল-হানাফী (র.) বলেন, সুনুত শব্দটি দ্বারা নবী করীম 🚎 -এর কথা ও কাজ বুঝায় এবং এটা নবী ও সাহাবীদের অনুসূত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

মূলকথা হচ্ছে, সুন্নত হলো রাসূলুল্লাহ والمعتبر -এর বাস্তব কর্মনীতি আর হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ النَّغَرَقُ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْخَبَرُ -এর মধ্যকার পার্থক্য] : اَلْغَرَقُ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْخَبَرُ الْخَبَرُ الْخَبِرُ الْخَبِيثِ وَالْخَبَرُ الْخَبِرُ الْخَبَرُ الْخَبِيثِ وَالْخَبَرُ الْخَبِرُ الْخَبِيثِ الْخَدِيثِ وَالْخَبَرُ الْخَبِرُ الْخَبَرُ الْخَبَرُ الْخَبِيثِ الْخَدِيثِ وَالْخَبَرُ الْخَبَرُ الْخَبَرُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

- ১. অধিকাংশের মতে, خَبَرُ ও خَبَرُ উভয়ের অর্থ এক; উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ।
- ২. কারো মতে, যা নবী করীম 🚃 হতে এসেছে তা হলো 🛶 আর যা মহানবী 🚃 ব্যতীত অন্যদের থেকে এসেছে, তাকে 💥 বলে।
- ৩. অথবা, হাদীস হলো যা নবী করীম 🚃 -এর পক্ষ হতে এসেছে আর 💢 হলো যা মহানবী 🚎 ও অন্যদের থেকে এসেছে।
- 8. كَزْمَا النَّطْرِ গ্রন্থকারের মতে, হাদীস হলো রাস্লুল্লাহ হ্রা সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থন আর খবর হলো হাদীসে উল্লিখিত প্রাচীন ঘটনাবলির ইতিহাস।
- ৫. কারো মতে, خَدِث হলো রাস্লুল্লাহ ক্রি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থন আর خَبُرُ হলো প্রাচীনকালের ঘটনাবলি ও রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ইত্যাদি।

وَالْآثِرُ وَ كَوِيْتُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْآثِرُ : এর শাদ্দিক অর্থ হলো أَنْوَ وَ كَوِيْتُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْآثِرِ مَادَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْآثِرِ مَادَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْآثِرِ مَادَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْآثِرِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَلَا الْمَاثُورَةُ وَ الْمُعَالِي الْأَثَارِ وَ الْمُعَالِي الْأَثَارِ وَ الْمُعَالِي الْأَثَارِ وَ الْمَاثُورُةُ وَ وَالْمَاثُورُةُ وَ وَالْمَاثُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُعَالِي الْمُعَالِي وَالْمُعَالِي الْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَ الْمُعَلِي وَالْمُعَالِي وَعَلَيْمِ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُولِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِ

এর পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বহান ويلم حديث: এর পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বহান বলেন عِلْمُ بِأُصُوْلٍ وَقَوَاعِدَ يُعْرَفُ بِهَا أَخْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَيَنِ مِنْ خَيْثُ الْقَبُولِ وَالْرَّدِ - বলেন

অথাৎ এটা হলো এমন কিছু নিয়ম-কানুন জানার নাম यो ছাড়া গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে সনদ ও মতনের অবস্থাসমূহ জানা যায়। مَوْضُوْعُهُ السَّنَدُ وَالْمَتَنُ مِنْ حَبْثُ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ – जात आलाठा विषय़ : এর আলোচ্য विषय़ হলো مَوْضُوْعُهُ অথাৎ এর আলোচ্য বিষয় হলো সনদ ও মতন গ্রহণ ও বর্জনের দিক থেকে।

बें बें [जात जिल्मा] : এत जिल्मा शला - غَرْضَهُ [سَتَعِيْم مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْث صَالا अर्था بَعْرِضُ वर्था بَعْرِيْد مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْث مِنَ الْاَحَادِيْث مِنَ الْاَحَادِيْتِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْث مِنَ الْاَحَادِيْتِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْث مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْتِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْتِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْتِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ السَّقِيمِ مِنَ السَّقِيمِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ السَّقِيمِ مِن السَّقِيمِ مِن السَّقِيمِ مِن السَّقِيمِ مِن السَّقِيمِ مِن السَّقِيمِ مِن السَّقِيمِ السَّقِيمِ مِن السَّقِيمِ السَّقِيمِ السَّقِيمِ السَّقِيمِ السَّقِيمِ السَائِقِيمِ السَّقِيمِ الْعَلَيْمِ السَّقِيمِ السَّ

فَمَا انْتَهُى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ الْمَرْفُوعُ وَمَا انْتَهٰى إلى الصَّحَابِيّ يُقَالُ لَهُ النَّمَوْقُونُ كَمَا يُقَالُ قَالَ اَوْ فَعَلَ أَوْ قَرَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا أَو مُمَوْقُونً عَلَى إِبْن عَبَّاسٍ وَمَا انْسَهُ عَي السَّكَ السَّسَالُ كَ هُ الْمُقْطُوعُ وَتَدْ خَتَصَ صَ بَعْضُهُمْ الْحَدِيْثَ بِالْمَرْفُرْعِ وَالْمَوْقُونِ إِذِ الْمَقْطُوعُ يُقَالُ لَهُ أَلْاَثُرُ وَقَدْ يُطْلَقُ الْاَثُرُ عَلَى الْمَرْفُوْعِ أَيْضًا كَمَا يُقَالُ الاَدْعِبَةُ الْمَاثُوْرَةُ لِمَا جَاءَ مِنَ الْأَدْعِيَةِ عَن النَّبِيّ عَلِيَّ وَالطَّحَاوِيُّ سَتَّى كِتَابُهُ الْمُشْتَمَلَ عَـلُى بَسيَانِ الْاَحَادِينِثِ السُّنَّجُويَّةِ وَأَثَارِ الصَّحَابَةِ بشَرْحِ مَعَانِى الْأْثَارِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّ لِلطَّبَرَانِيْ كِتَابًا مُسَمَّى بتَهٰذيْب الْأْثَارِ مَعَ اَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَرْفُوعِ وَمَا ذُكِرَ فِيْهِ مِنَ الْمَوْتُونِ فَبطَريْقِ التَّبيْعِ وَالتَّطَفُّلِ. অনুবাদ : অতএব, যেসব হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা নবী করীম করি পর্যন্ত পৌছছে, তাকে হাদীসে মারফ্' বলে। যেসব হাদীসের বর্ণনা সূত্র শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌছছে, তাকে হাদীসে মাওকৃফ বলে, যেমন বলা হয়— قَالُ اَرْ فَعَلَ اَرْ فَرَرُ اِبْنُ عَبَّاسٍ مَرْفَوْقُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبِيْ عَبَّاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى اِبْنِ عَبَاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبِيْ عَبَاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبِيْ عَبَاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبِيْ عَبَاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبَيْعِ عَبَاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبِيْ عَبَاسٍ مَرْفُوفُ الْوَ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبِيْ عَبَاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبِيْ عَبَاسٍ مَرْفُوفُ اَوْ مَرْوُفُوفُ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْفَعَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ হাদীস শব্দটিকে শুধু 'মারফু' এবং 'মাওকৃফ' -এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ জন্যই মাকতৃ'কে [তাদের মতে] বলা হয়ে থাকে আছার (اَثَرُ)। আবার কখনো কখনো 'আছার' দ্বারা 'মারফু'কেও বুঝানো হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যে সকল দোয়া নবী করীম হতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে নিয়া নবী করীম ইমাম ত্বাহাবী তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন 'শরহু মা'আনিল আছার'। উল্লেখ্য যে, এ কিতাবিট রাস্লুল্লাহ — -এর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আছার সম্বলিত।

ইমাম সাখাবী বলেছেন যে, তাবারানীর একটি কিতাব রয়েছে, যার নাম হচ্ছে 'তাহযীবুল আছার', অথচ তিনি এ কিতাবখানিতে শুধু 'মারফু' হাদীসসমূহ চয়ন করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অবশ্য এতে সংকলিত 'মাওকৃফ' (مَرْفَرُونُ) হাদীসগুলোকে শুধু প্রসঙ্গক্রমেই বর্ণনা করা হয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর পরিচয় : کَدِیْتُ الْمَرْفُوّع -এর পরিচয় : کَدِیْتُ गंकि رَفْع गंकि کَرْفُوّع ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ হলো – উনুতির মর্যাদাপ্রাপ্ত, উঁচু

اَلْمَرْفُوعُ مَا الْضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ مَنْ قَوْلِ أَوْ فِعْل أَوْ تَقْرَيْرِ أَوْ صِفْةٍ

উদাহরণ : غَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا لَبِسَّتُمُ وَإِذَا تَوَقَّنَا أَتُمْ فَابْدُوا بِمَيَامِنِكُمْ ﴿ وَوَاهُ احْمَدُ وَابُو وَاوُهُ اَوْهُ وَاوُهُ وَاوُهُ وَاوَهُ الْمُوْقُوْفِ وَهُمَ اللّهِ عَلَيْكُ الْمُوْقُوْفِ وَهُمَ اللّهِ عَلَيْكُ الْمُوْقُوْفِ ﴿ عَلَيْكُ الْمُوْقُوْفِ وَهُمُ اللّهِ عَلَيْكُ الْمُوْقُوْفِ وَهُمُ وَمُوْفُوْفَ وَهُمُ اللّهِ عَلَيْكُ الْمُوْقُوْفِ وَهُمُ عَلَيْكُ الْمُوْقُوْفِ وَهُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَمُوْفُوفَ وَهُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَالَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ واللّهُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

المُوقُونُ مَا الْضِبْفَ إلى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَقْرِنْدٍ

উদাহরণ : قَالَ عَلِى ُ بْنُ اَيْنَ طَالِبٍ (رضاً حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَغْرِفُونَ اَتُوِيْدُونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ : अनावतन وَ مَا اللَّهُ عَلَى عُرِفُونَ اَتْ يُكَذَّبَ اللَّهُ عَرْضُونَ الْمَا عُطُوعِ - এর পরিচয় : শক্তি বা বিচ্ছিন । শাব্দিক অর্থ হলো বর্ণিত বা বিচ্ছিন । الْمَا عُطُوع مَا اضِيْفُ إِلَى التَّابِعِيّ اَوْ مَنْ دُونُهُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْل – विक्षित अर्थ হলো الْمُعَنِّمُ عَمَا الْسَلَّةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفُ الْمُبتَدِع وَصِل عَلْبَهُ بِدْعَتِه : अनावतन : قَوْلُ الْحُسَنِ الْبَصَرِيْ فِي الصَّلَاةِ خَلْفُ الْمُبتَدِع وَصِل عَلْبَهُ بِدْعَتِه : अनावतन :

- ১. إِنَّ عُبَّالِي -এর পরিচিতি: তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আব্দাস, দাদার নাম আব্দুল্ল মুঞ্জালিব। তিনি ছিলেন রাস্লুল্লাহ
  -এর চাচাত ভাই। হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুয়তের দশম বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাস্লুল্লাহ
  জন্য ফিকহী জ্ঞান ও তা'বীলের দোয়া করেছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর শাসন আমলে ৬৮ হিজরিতে
  তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৩৬০ টি।
- ২. الطَّحَاوِيَ -এর পরিচিতি: তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবৃ জা'ফর, পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি ২২৮ হিজরি সনে মিশরের 'ত্বাহা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ত্বাহা-য় জন্মগ্রহণ করেন বলে তিনি 'ত্বাহাবী' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্হের প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। হিজরি ৩২১ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯২ বছর। তাঁকে হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টার বলা হয়ে থাকে।
- ৩. الشَخَاوِي -এর পরিচিতি: হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আস্ সাখাবী ৯০২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আস্ সাখাবীতে হাদীসের ব্যাপক শিক্ষা দান শুরু হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র হতে নিম্নলিখিত মুহাদ্দিসগণ ভারতে আসেন। যথা ১. আবুল ফাতাহ আর-রাযী আল-মাক্কী। ২. আহমদ ইবনে সালেহ মালবী। ৩. ওমর ইবনে মুহাম্মদ দামেশ্কী। ৪. আবুল আযীয ইবনে মাহমূদ তৃসী প্রমুখ।
- 8. الطَّبَرَانِي -এর পরিচিতি: তাবারানীর পূর্ণ নাম হচ্ছে– আবুল কাশেম সুলাইমান ইবনেশআহমদ আত্ তাবারানী। তিনি তিন ভাগে 'আল-মুনজিম' নামে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। প্রতি ভাগের নাম যথাক্রমে আল-মু'জিমুল কাবীর, আল-মু'জিমুল সাগীর, আল-মু'জিমুল আওসাত। তিনি ৩১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
  - نَعْرِيْفُ الضَّحَابِيْ : تَعْرِيْفُ الضَّحَابِ একবচন; এর বহুবচন হলো صَحْبِ ও اَصْحَابُ শাদ্দিক অর্থ হলো– সহচর বা সাথি। পারিভাষিক পরিচয় হলো– (النَّبِيُّ عَلَيُّ مُسْلِمً وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ (وَلَوْ تَخَلَّلُتْ ذُلِكَ رِدَّةً عَلَى الْأَصْبَحُ) অর্থাৎ যিনি মুসলমান অবস্থায় রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইসলামের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।
  - نَعْرِيْفُ التَّابِعِيِّ : تَعْرِيْفُ التَّابِعِيْنِ শব্দিট একবচন; এর বহুবচন হলো التَّابِعِيْنِ শাব্দিক অর্থ হলো– অনুসারী বা অনুগামী। পরিভাষিক পরিচয় হলোঁ– الْإِسْكِرَمُ عَلَى الْإِسْكِرَمُ مَنْ لَقِيَى صَحَابِبَاً مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْكِرَم
  - অর্থাৎ যিনি ঈমান অবস্থায় কোনোঁ সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। مَعْرَ مَنْ صَحبَ الصَّحَابِيّ

وَالْخَبُرُ وَالْحَدِيْثُ نِي الْمَشْهُوْر بِمَعْنى وَاحِدٍ وَبَعْضُهُمْ خَصُوا الْحَدِيثَ بِسَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْخَبَرَ بِمَا جَاءَ عَنْ أَخْبَار الْمُلُوْكِ وَالسَّلَاطِيْنِ وَالْاَيَّامِ الْمَاضِيةِ وَلِيهُ ذَا يُعَالُ لِمَنْ يَشْتَعُلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثُ وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالْتَّكُوارِيْخِ أَخْبَارِيُّ وَالرَّفْعُ قَدْ يَكُونُ صَرِيْحًا وَقَدْ يَكُونُ حُكُمًا إِمَّا صَرِيْحًا فَفِي الْقُوْلِيّ كَفَوْلِ السَّحَابِيّ سَيِمعْتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا أَوْ كَقَوْلِ إِلَهِ أَوْ قَوْل غَيْرِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ عَسَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ انته قَالَ كَذَا وَنِي الْفِعْلِيّ كَفَوْلِ الصَّحَابِيِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا اوْعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا اَوْ عَنِ الصَّحَابِيِّ اَوْ غَيْرِهِ مَرْفُوْعًا اَوْ رَفَعَهُ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا وَفِي التَّقْرِيرِي أَنَّ يَّقُوْلُ الصَّحَابِيُّ أَوْ غَنْدُرَهُ فَعَلَ فُلَانُ أَوْ أَحَدُ بِحَضْرَةِ النَّبِتِي اللهِ كَنَا وَلا يَنْكُرُ اِنْكَارَهُ ـ

অনুবাদ: খবর এবং হাদীস উভয়ে একই অর্থে পরিচিত, তবে মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ তথু রাসূলুল্লাহ সাহাবী (রা.) এবং তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকেই হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর প্রাচীন রাজা-বাদশাহ ও বিগত দিনসমূহের কাহিনীকে 'খবর' বলে অভিহিত করেছেন। এ জন্যই যাঁরা হাদীসশাস্ত্রের গবেষণায় লিপ্ত থাকেন তাঁদেরকে মুহাদ্দিস এবং যাঁরা ইতিহাসশাস্ত্রে অথবা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনে নিয়োজিত থাকেন তাঁদেরকে ইতিহাসবিদ বলা হয়ে থাকে।

रामीरम मातरक् ' ك. कथरना म्लिष्ट तका' रुख (رَفَعْ صَرِيْحِيْ) ২. আর কখনো আইনসিদ্ধ বা আইনানুগ রফা' হবে (رَفْع حُكْمِی)। (অতঃপর এর প্রত্যেকটি তিন প্রকার) অতএব صَحِيْع টি ১. উক্তিমূলক স্পষ্ট রফা' হবে -(رَفْع صَرِيْعِيّ قَوْليٌ) (यमन, कारना সाशवीत वानी वश्वा काराना जाश्वी سَمِعْتُ مِثْن رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ كَذَا قَالَ رَسُولُ – वा ञात्वरा शामित्र वर्गना कतात त्रभग्न वर्णना ك عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كَذَا অথবা اللَّهِ (رَفَعْ صَرِيْحِتْي فِعْلَيْ) कर्मप्रभामनमृलक स्पष्ट त्रकां رأيتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أنَّهُ - रयमन, रकारना সाश्वी वरलन অথবা قَالَ كَذَا اَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ انتَهَ فَعَلَ كَذَا ..... কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় বলেন, ७. धवः अनुरमामनम्लक و مَرْفُوعًا أَوْ رَفَعَهُ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا স্পষ্ট রফা' (رَفَعْ صَرِيْحِيْ تَـقْرِيْرِي) (যমন - কোনো সাহাবী অথবা তাবেয়ী বলেন, অমুক ব্যক্তি, অথবা কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর উপস্থিতিতে এরপ কাজ করেছেন। অথবা, উক্ত সাহাবী এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর কোনো অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেননি।

عدد الله على ماهدو عوال على المتابعة والمهذا الله المتابعة والمؤذا المتابعة والمؤذا الله المتابعة والمؤذا المتابعة والمؤذار الله المتابعة والمؤذار والمتابعة والمؤذار والمتابعة والمؤذار والمتابعة والمؤذار والمتابعة والمؤذار والمتابعة و

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হানীসশাস্ত্রের গবেষণায় ব্যস্ত থাকেন এবং হাদীস শিক্ষা দেন তাঁদের পরিভাষায় মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে। আর যে মুহাদ্দিসের কমপক্ষে এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকে তাকে হাফিজে হাদীস বলা হয়, আর যার তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকে তাকে হাজ্জাত বলা হয় এবং যার সমস্ত হাদীস সনদ, মতন, জারাহ ও তা'দীলসহ মুখস্থ থাকে তাকে হাকিমে হাদীস বলা হয়ে থাকে। হাদীসে মারফ্' প্রথমত দুই প্রকার ১. রফা' সরীহও ২. রফা' হুকমী। আবার প্রত্যেকটি তিন প্রকার। মোট হাদীসে মারফ্' ছয় প্রকার - ১. রফা' সরীহ কাওলী, ২. রফা' সরীহ ফি'লী, ৩. রফা' সরীহ তাকরীরী, ৪. রফা' হুকমী কাওলী,

৫. রফা' হুকমী ফি'লী এবং ৬. রফা' হুকমী তাকরীরী।

#### : त्रका' नतीर जिन थकात : فَوْلُهُ أَمَّا صَرِيْحًا

- ك. রফা' সরীহ কাওলী : যেসব হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কথা ও কথা জাতীয় বাণী স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকে, সেসব হাদীসকে 'রফা' সরীহ কাওলী' বলা হয়। যেমন– সাহাবী অথবা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় এভাবে বললেন–
  سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَنَا وَكَذَا وَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَنَا وَكَذَا –
- ত. রফা' সরীহ তাকরীরী: যেসব হাদীসের বর্ণনায় সাহাবী এভাবে বর্ণনা করেন যে, কোনো সাহাবী বা কোনো ব্যক্তি হুযূর
   -এর উপস্থিতিতে এরপ করেছেন, অথচ বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণনায় হুযূর = এর নিষেধ বা অস্বীকৃতি কিছুই উল্লেখ
  করেননি এ ধরনের হাদীসকে 'রফা' সরীহ তাকরীরী' বলা হয়।
- ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহানের মতে, রফা' সরীহ ওয়াসফীও একপ্রকার রয়েছে যেমন, কোনো সাহাবী বলল-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنُ النَّاسِ خَلَّقًا

وَإِمَّا حُكْمًا فَكَاخْبَارِ الصَّحَابِيّ الَّذِيْ لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدَّمَةِ مَا لَا مَجَالَ فِيْهِ لِلْإِجْتِهَادِ عَن الْأَحْوَالِ الْسَاضِيَةِ كَاخْبَارِ الْاَنْبِينَاءِ اوَ الْأَتِيكَةِ كَالْمَلاَحِمِ وَالْفِتَنِ وَاهْوَالِ يَوْم الْقِلْمَةِ اوَ \* عَـْن تَـرَثُّب ثـَوابِ مَـخْـصُـُوصِ اُوْ عِـقَـابِ مَخْصُوْصٍ عَلَىٰ فِعْلِ فَانَّهُ لَا سَبِيْلَ اللَّهِ إِلَّا السِّيمَاعَ عَينِ التَّنجِيِّ ﷺ أَوْ يَسفُعَلُ الصَّحَابِيُّ مَا لَا مَجَالً لِلْإِجْتِهَادِ فِينِهِ أَوْ يُخْبِرُ الصَّحَابِيُّ بِانَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ كَذَا فِسْ زَمَان النَّبِسِّ ﷺ لِأنَّ السَّطَاهِرَ اِطِّلَاعِهُ ﷺ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَنُزُولُ الوَحْبِي بِهِ اَوْ يَـهُ وْلُوْنَ وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا لِاَنَّ النَّطَاهِرَ أَنَّ السُّنَّةَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فَإِنَّ السَّنَّةَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : ৪. আর রফা' হুকমী কাওলী (قَسُولِسْيُ رَفْسِع حُكْمِسُ) (यमन- काता সाशवी অতীতকালের কোনো ঘটনাবলি হতে এমন কিছু বর্ণনা করেন অথচ তিনি পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন না যা পূর্ববর্তী কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই। আর তাতে কোনো সাহাবীর ইজতিহাদ বা গবেষণারও কোনো অবকাশ নেই। যেমন- নবীদের খবর, ভবিষ্যদ্বাণী, যুদ্ধ, কিয়ামতের বিভীষিকা, ফিতনা অথবা কোনো কাজের ফলে নির্দিষ্ট শাস্তি ও ছওয়াব সম্পর্কে কোনো সাহাবীর বর্ণনা [এটাই হলো উক্তিমূলক আইনানুগ রফা'] কেননা, কোনো সাহাবী কর্তৃক অনুরূপ কাজ বা ঘটনার বিবরণ রাস্লুল্লাহ 🚃 হতে শ্রবণ ব্যতীত প্রকাশ করার কোনো অবকাশ নেই। [৫. কর্ম সম্পাদনমূলক আইনসিদ্ধ রফা' رَفَع) (ککُمی فغلی ययन-] जथवा कात्ना সाহावीत এयन কোনো কাজ যাতে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। [৬. অনুমোদনমূলক আইনসিদ্ধ রফা' رَفَعْ حُكْمْتْ) (تَقْرِيْرِيّ यय्प्यन – ] जथवा कात्ना आश्वी ७ थवत फिल्नन যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর জামানায় এরপ কাজ করেছেন। কেননা, সে বিষয় নবী করীম 🚃 যে অবহিত ছিলেন তা সুস্পষ্ট। কারণ, তখন ওহী নাজিলের ধারা বলবৎ ছিল। অথবা সাহাবীগণ বলেন, এরূপ করাই সুনুত। এখানে সুনুত দ্বারা যে নবী করীম 🚃 -এর সুনুতের কথা বুঝানো হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। কোনো কোনো হাদীসশাস্ত্রবিদ বলেন, এটা দ্বারা সুনতে সাহাবা ও খোলাফায়ে রাশিদীনের সুনুত বুঝাবার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। কেননা, সুনুত কথাটি এগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

"भाष्मिक अनुवान : أَكُنُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنِ الْكُتُب اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنِ الْكُتُب اللّهُ عَنِ الْاَحْزَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِ الْاَحْزَالِ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

#### : त्रका' हकभी जिन श्रकात : قَوْلُهُ وَإِمَّا حُكْمًا الخ

- ১. রফা' হুকমী কাওলী: যেসব হাদীসে কোনো সাহাবী অতীতকালের এমন খবর বলল যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ নেই এবং এক্ষেত্রে সাহাবী কর্তৃক ইজতিহাদেরও কোনো সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ কোনো সাহাবী পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের কোনো কাহিনী অথবা নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ছওয়াবের সম্পর্কে খবর দেন। এসব হাদীসকে 'রফা' হুকমী কাওলী' বলা হয়। এ ধরনের বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা একমাত্র নবী করীম হাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
- ২. রফা' হুকমী ফি'লী: যে সকল হাদীসে সাহাবীদের এমন কোনো কাজকর্মের উল্লেখ থাকে যাতে ইজতিহাদ বা গবেষণার সম্ভাবনা থাকে সে সকল হাদীসকে 'রফা' হুকমী ফি'লী' বলা হয়।
- ৩. রফা' হুকমী তাকরীরী: যে সকল হাদীস কোনো সাহাবী এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, "আমি রাস্লুল্লাহ وَمَنَ السَّنَةِ كَذَ এরপ করেছি" অথবা "এ কাজ করেছি" অথবা বলেন, أَلَّ مِنَ السَّنَةِ كَذَ তবে এ প্রকার হাদীসকে 'রফা' হুকমী তাকরীর' বলা হয়। وَفَتِهَالُ -এর ব্যাখ্যা: إِفْتِهَالُ -এর ব্যাখ্যা: الْإَجْتِهَادُ বাত্ হতে গঠিত, বাবে الْاَجْتِهَادُ -এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ কোনো কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়তের কোনো নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ।
  - । اَلْإِعْـلَامُ فِيْ خَفَاءِ , শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো الْإِشَارَةُ [ইঙ্গিত করা] الْإِرْسَالُ (প্রেরণ করা] الْإِرْسَالُ (গোপনে কাউকে কিছু অবহিত করা বা প্রত্যাদেশ]।
  - পারিভাষিক পরিচয় : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নবীগণকে কোনো কিছু অবহিত করা তা ফেরেশতার মাধ্যমে হোক কিংবা স্বপ্লুযোগে বা ইলহামের মাধ্যমে হোক।

فَصْلُ السَّنَدُ طَرِيْقُ الْحَدِيْثِ وَهُو رِجَالُهُ النَّذِيثِنَ رَوَوْهُ وَالْإِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ يَجِمْ بَصَعْنَى ذِكْرِ السَّنَدِ وَالْحِكَايَة عَنْ طَرِيْقِ الْمِثْتَينِ وَالْمَتْنُ مَا انْتَهٰى إلَيْهِ الْإِسْنَادُ فَإِنْ لَمْ يَسْقُطُ رَاوِ مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْبَيْنِ فَالْحَدِيْثُ مُتَّصِلُ وَيُسَمِّى عَدَمُ السُّفُوطِ اِتِّصَالاً وَانْ سَـقَـطَ وَاحِـكُ اَوْ اَكْثُـرُ فَـالْحَـِدِيْـثُ مُنْقَطِعُ وَهٰذَا السُّنَّ قَسُوطُ إِنْ قِسطَانَّ وَالسَّعَةُ وَكُمْ إِمَّا أَنْ يَسَكُنُونَ مِنْ أُولًا السَّنَدِ وَيُسَمِّى مُعَلَّقًا وَهٰذا الْإِسْقَاطُ تَعْلِينْقًا وَالسَّاقِكُ قَدْ يَكُوْنُ وَاحِدًا وَقَدْ يَكُوْنُ اَكْثَرَ وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ كَمَا هُوَ عَادَةُ المُصَنِّقِيْنَ يَقُولُونَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالتَّكَعُلِينَهَاتُ كَيْسُيرَهُ فِي تَرَاجِمِ صَحِيْجِ النُّبُخَارِيُّ وَلَهَا حُكُمُ الْإِتِّصَالِ لِلَّنَّهُ النَّزَمَ فِي هٰذَا الْكِتَابِ أَنْ لَا يَاْتِي اللَّ بِالصَّحِيْجِ وَلٰكِنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ مَرْتَبَةِ مَسَانِينَدِهِ اللَّا مَا ذُكِرَ مِنْهَا مُسْنَدًا فِيْ مَوْضَعٍ أُخَرَ مِنْ كِتَابِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فِيها بِ اَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِبْغَةِ الْجَزِّمِ وَالْمَعْلُوْمِ كَفَوْلِهِ قَالُ فُلْأَنُ اوَ ذُكَرَ فُلَانٌ دُلَّا عَلَى

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: হাদীসের বর্ণনার সূত্রকে সন্দ বলে তথা হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন। আর এ সনদও সে অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো কখনো মতন বর্ণনার পদ্ধতিও সনদ বর্ণনার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'সনদ' সূত্র যে পর্যন্ত পৌছেছে এর পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়। আর যেসব হাদীসের উপর হতে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা পূর্ণরূপে রয়েছে কোনো স্তরেই কোনো বর্ণনাকারী বিলুপ্ত হয়নি, তাকে হাদীসে মুত্তাসিল বলা হয়। আর এ বাদ না পড়াকে ইত্তিসাল বলা হয়। আর যে সমস্ত হাদীসের সনদের [ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি] মাঝখান হতে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়, তাকে হাদীসে **মুনকাতি'** বলা হয়। আর এই বাদ পড়াকে বলা হয় ইনকিতা। আর এই বাদ পড়া যদি সনদের প্রথম হতে হয়, তবে তাকে 'মু'আল্লাক' বলা হয়। আর এই বাদ পড়াকে **তা'লীক** বলে। আর এই বাদ পড়া বর্ণনাকারী কখনো একজন হয়, আবার কখনো কখনো অধিক হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় সমস্ত সনদটিকে বিলোপ করা হয়। যেমন- গ্রন্থকারগণের অভ্যাস, তারা বলে থাকেন 👺 قَالُ رَسُولُ اللَّهِ [রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন]। সহীহ বুখারী শরীফে অসংখ্য তা'লীকাত রয়েছে। তবে এ তা'লীকাতের হুকুম হলো ইত্তিসাল। কেননা, তিনি এ কিতাবে বিশুদ্ধ হাদীস গ্ৰহণ করাকেই নীতি হিসেবে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। তবে এটা মুসনাদের পর্যায়ে তখন পর্যন্ত হবে না, যখন পর্যন্ত তাঁর কিতাবে অন্যস্থানে এটাকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা না করে থাকেন। তবে এই তালিকাতগুলোর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে, তিনি যাকে দৃঢ়তা ও দৃঢ়বিশ্বাসের শব্দ [মারুফের সীগাহ) দারা বর্ণনা করেছেন, যেমন তার কথায় 'অমুক বলেছেন' বা 'অমুক উল্লেখ করেছেন'। এটা দ্বারা বুঝায় যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারীর

ثُبُوْتِ إِسْنَادِهِ عِنْدَهُ فَهُوَ صَحِيْحُ قَطْعًا وَمَا ذُكُرَهُ بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ وَالْمَجْهُوْلِ كَقِيْلُ وَيُقَالُ وَ ذُكِرَ فَفِيْ صِحَّتِه عِنْدَهُ كَلَامٌ وَلٰكِنَّهُ لَمَّا اَوْرُدَهُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ كَانَ لَهُ اَصْلُ ثَابِتُ وَلِيهِ خَالَا قَالُوا تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِيّ مُتَّصِلَةً صَجِيْحَةً ـ নিকট প্রমাণিত, তবে তা নিঃসন্দেহে 'সহীহ' হবে। যদি দুর্বল ও মাজহল [অজ্ঞতামূলক] শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে থাকেন, যেমন— 'বলা হয়েছে'. 'বলা যায়', অথবা 'বর্ণনা করা হয়েছে', তবে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কথা আছে— তাঁর নিকট দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু তিনি যখন স্বীয় প্রস্থে এগুলোকে বর্ণনা করেছেন তখন বুঝতে হবে— এর মূল তাঁর নিকট সুপ্রমাণিত। এজন্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন— ইমাম বুখারীর তা'লীকাত মুত্তাসিল ও সহীহ।

আর তা وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِينَ رَوَّوُ، वामीरित्रत वर्गनात तृ فَصْلً : भितिरह्म فَصْلً : भितिरह्म فَصْلً : भितिरह्म का जा হলো বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন وَالْإِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ আর ইসনাদও সে অর্থে ব্যবহৃত হয় وَفَدٌ يَجَيُ بَمَعْنَاهُ و कथरना प्रतम वर्गनात खर्र्य जारम وَالْمُتَوَنَّ مَا انْتَهَلَّى الْبُيْهِ الْإِسْنَادُ अठन वर्गनात পদ्धि وَالْجِكَابَةَ عَنْ طَرِيْقِ الْمُتَنِ مَا انْتَهَلَّى الْبُيْهِ الْإِسْنَادُ अठन वर्गनात পদ्धि وَالْجِكَابَةَ عَنْ طَرِيْقِ الْمُتَنِ مِنَ الْبُيَنَ عَلَيْكِ عَلَى الْبُينَ عَلَيْ لَمْ عَلَيْ لَمْ يَسْقُطُ رَاوٍ مِنَ الرُّواَةِ इला সনদ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তার পরের অংশকে مِنَ الرُّواَةِ ভানিস বর্ণনার মধ্যস্থল হতে فَالْحُدِيْثُ مُتَّصَلُّ তাহলে এরপ হাদীসকে মুক্তাসিল বলা হবে السُّفَوْطِ اِرْتِصَالًا বাদ না পড়াকে ইত্তিসাল বলা হয় وَانْ سَفَطَ وَاحِدُ أَوْ اَكُفُر ( তাহলে এরূপ وَانْ سَفَطَ وَاحِدُ أَوْ اَكُفُر وَالسُّنُوطُ إِنَّ النُّ يَكُونَ مِنْ أَوَّلُ السَّنَدِ वात এই वाम পড़ाक देनिका' वल وَهٰذَا السُّنُوطُ إِنْفِطَاءُ इामै अकाि क्रिका' वल আর এই বাদ পড়া যদি সনদের প্রথম হতে হয় وَهُذَا الْإِسْفَاطُ تَعْلِيْفًا त्वात अहे वाफ अहं वाल करत وَهُذَا الْإِسْفَاطُ تَعْلِيْفًا अङ्गातक ठा'नीक वरल وَقَدْ يَكُونُ وَاحِدًا वर्षनाकाती कथाना এकजन इस وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا अङ्गातक ठा'नीक वरल হয় كَمَا هُو عَادَةُ السُّصَيْغِيثَن আর কখনো পুরো সনদই বিলোপ করা হয় كَمَا هُو عَادَةُ السُّصَيْغِيثَن تَمَامُ السَّنيد مرالتَّعَلْيْقَاتُ كَفِيْرَةُ तत्नएहन 🚟 व्यत्नएहन يَقَوْلُونَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ لِأَنْدُ الْتَوْمَ प्रहीर तूथातीरा وَلَهَا حُكُمُ الْإِنْصَالِ शरीर तूथातीरा فِيْ تَرَاجِم صَحِبْعِ الْبُخَارِي मरीर वाजीज वना وَيْ لُمَذَا الْكِنَابِ कनना. जिनि व किजात्वत वााभात्व वावगाक करत निराहरून त्य. فِيْ لُمَذَا الْكِنَاب إِلًّا مَا ذُكِرَ व्हात्ना श्रात्म अर्थारा अर्थारा अर्थां لَبُسَتُ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِيْدِهِ व्हात्ना श्रा وَلَكتَّهَا अत्रतारात अर्थारा अर्थारा अर्थारा अर्थारा विका وَقَدْ بُـفْرَقُ যে পর্যন্ত না অন্য জায়গায় মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা না করেন مِنْهَا مُسْنَدًا فِي مَوْضَعِ أُخَر ि وَبَانَ مَا ذُكِرَ بِصِيْفَةِ الْجَزْمَ وَالْمَعْلُومِ उद वह जा'नीकाठछलात मर्स्य वाद कार्थका कता याग्न ونبها न् क्रिक्शाসসূচক শব্দ এবং মা'রুফের সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন كَنَوْلِهِ যেমনি তাঁর কথায় فَالَ فَكَنَ فَكُن صلاح عَلَمُ اللهُ عَالَى فَكُن أَلُون عَلَيْكُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْكُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلْ অমুকে উল্লেখ করেছেন مُنْدُور اِسْنَادِه عِنْدَ، এর দারা বুঝা যায় যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রা.)-এর নিকট अमािश्व وَمَا ذَكَرَهُ بِصِيْغَةِ التَّمَريْضِ وَالْمَجْهَولِ करािश्व किः नाति करित पूर्वल उ فَهُوَ صَحِيْحٌ قَطْعًا তবে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কথা আছে وَلْكِنَّهُ لَكًا أُورَدَهُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ किखू তিনি এগুলোকে স্বীয় কিতাবে উল্লেখ क्लातरहन کَانَ لَهُ اَصْلٌ کَابِتُ कथन तूबरा रात या वा मृन ठाँत निकर श्रमाणि وَلَهُذَا فَالُواْ وَالْمَالُ كَابِتُ क्लातरहन بَانَ لَهُ اَصْلٌ كَابِتُ क्लाउर मूरािक्रियण रातरहन र हमाम तूथातीत ठा नीकाठ७८ला मुखाप्तन . طلبْغَانَ الْبُخَارِيّ مُتَصلَةٌ صُعِبْعَةُ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একবচন; বহুবচনে السَّنَدُ : শব্দিট مَعْنَى السَّنَدِ لُغَةً : قَوْلُهُ السَّنَدُ الخ السَّنَدُ الخَ একবচন; বহুবচনে السَّنَدُ الضَّانِيدُ (নির্ভর করা) النِّقَدُ (निर्शत कता व खत्रा कता) । النِّقَةُ

বলা হয়। مَعْنَى السَّنَدِ اصْطِلاَحًا [সনদের পারিভাষিক অর্থ] : কেউ কেউ বলেন, হাদীসে রাস্লের বর্ণনাধারাকে سَنَد वला হয়।

اَلْسَنَدُ هُوَ الطُّرِيْقُ الْمُوْصِلَةُ إِلَى الْمَتْنِ -तर्लन इंश्नान (त्र.) वरलन اَلسَّنَدُ هُوَ الطُّرِيْقُ الْمُوْصِلَةُ إِلَى الْمَتْنِ

वाजूल २क सूरािक्त (त.) वर्तन, أَلَّذِيْنَ رَوَوْهُ के رِجَالُهُ الَّذِيْنَ رَوَوْهُ काजूल २क सूरािक्त (त.) वर्तन, السَّنَدُ طُرِيْقُ رِوَاينة الْحُدِيْثِ هُوَ رِجَالُهُ الَّذِيْنَ رَوَوْهُ

वाल्लामा माश्सून जाक्ताम (त्र.) वरलन- السُّنَدُ هُوَ سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوْصِلَةُ اللَّهِ الْمَثْنِ

الْعُسَنَادُ لُغَةً: قَوْلُهُ وَالْاِسْنَادُ । ইসনাদের আভিধানিক অর্থ : اَلْاِسْنَادُ لُغَةً: قَوْلُهُ وَالْاِسْنَادُ الخ শাদিক অর্থ হলো– কোনো কিছুর উপর হেলান দেওয়া, সম্পুক্ত করে, দেওয়া, কারো প্রতি কোনো কথাকে সম্বন্ধ করা।

व्हिं कर्श रातक्ष शाति विक वर्श : পরিভাষায় الْاسْنَادُ पूरे वर्श रातक्ष रा ।

كُلْسْنَادُ حِكَايَةُ طُرِيق الْمَتْنِ - अन्तर्पत সমार्थरवाधक । २. शरफक हेवरन हांकांत आप्रकानानी (त.) वर्तन-

الْمُتَنُ الخ : قَوْلُهُ الْمُتَنُ الخ [মতনের আভিধানিক অর্থ] : الْمُتَنُ الخ শব্দটি একবচন, বহুবচনে الْمُتَنُ الخ হলো- الْمُلْبُ الصَّلْبُ السَّلْبُ الصَّلْبُ اللْبُعْدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهِ الْمُعْمِ اللّهِ الْمُعْمِ اللّهِ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اَلْمَتْنُ هُوَ الَّذِيْ اَلْفَاظُ الْحَدِيْث -प्रज्यत शांति कार्या : प्रुक्ि आपीयून इंश्मान (त.) वर्तन مَعْنَى الْمُتَنِ اِصْطِلاَحًا इारुक इंवरन शक्षात आप्रकानानी (त.) वर्तन الْمُتَنُ هُوَ غَايَةً مَا يَنْتُهِيْ الْبُهِ اِسْنَادٌ مِنَ الْكَلامِ

الْمَتُنُ هُوَ الْفَاظُ الْحَدِيْثِ الَّتِيْ تَقُومُ بِهَا الْمَعْنَى -जाल्लामा जीवी (त्र.) वलन

هُو مَا انْتَهْي اِلَّبُهِ السَّنَدُ مِنْ الْكَلام -अ. जामीव সालार (त्र.) वरलान مُو مَا انْتَهْي اللَّهُ السَّنَدُ مِنْ الْكَلام

काता मत्छ - مَا انْتَهَى إِلَيْهِ غَايَةُ السَّنَدِ مِنَ الْكُلَامِ

قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بِن اَشْكَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ : জনাহরণ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ كَلِمتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلىَ الرَّحْمُنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّلسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّهِ وَيحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ ـ

অত্র হাদীসে ইমাম বুখারী (র.)-এর বক্তব্য عَدَّثَتُ হতে أَبُوْ هُرَيْرَةُ পর্যন্ত নামগুলোকে সনদ বলে আর الله عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

হাকিম নিশাপুরী বলেছেন– যেখানে সনদ মুত্তাসিল হয় না তা যে কারণেই হোক না কেন তাকেই মুনকাতি' বলতে হবে– ভাষাগত দিক দিয়ে এ অর্থই নিকটতম। কেননা, মুনকাতি' মুত্তাসিলের বিপরীত। ফিক্হবিদগণের মতে অধিকতর যে অর্থে মুনকাতি' ব্যবহার হয় তা হলো সনদ হতে শুধু সাহাবী নয় যে কোনো একজন বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া তথা সনদের মধ্য হতে কখনো একজন বর্ণনাকারী অপসারিত হলেও একে মুনকাতি' বলা হয়।

السُّغُوُّ العَ : মধ্যখান হতে বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যথা–

- ১. যদি সনদের প্রথম হতে একজন অথবা দুজন বা সকল বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, তাকে মু'আল্লাক বলে।
- ২. যদি সনদের শেষ হতে তথা তাবেয়ীর পরে রাবী বাদ পড়ে, তাকে হাদীসে **মুরসাল** বলে।
- ৩. যদি সনদের মধ্যখান হতে পর পর দুজন রাবী বাদ পড়ে, সেই হাদীস মু'দ্বাল (مُعْضَلُ)।

এখানে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হলেন বড় একজন তাবেয়ী, তবে তিনি তাঁর ও রাস্লুল্লাহ 🕮 -এর মাঝের বর্ণনাকারী সাহাবীকে উল্লেখ করেননি।

مَا سُقَط مِن اِسْنَادِهِ اِثْنَانِ فَآكُثُرُ عَلَى التَّوَالِيْ: এর পরিচয়- مُعْضَلْ

مَا رَوَاهُ النَّحَاكِمُ بِسَنَدَهِ اِلَى الْقَعَنْمَيْنِ عَنْ مَالِكٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ –অর উদাহরণ مُعْضَلٌ اللهِ ﷺ لِلْمَسْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ الخ –

এখানে مَالِكُ -এর পরে পর পর দুজন রাবী বাদ পড়েছে। উক্ত সনদটি ইমাম মালিক (র.) مَالِكُ अरङ् উল্লেখ করেন– عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَجْلَانَ عَن ابْنِهِ عَنْ ابْنِ هُمَرَيْرَةَ (رض)

مَا حُذِفَ مِنْ مَبْدَأِ اِسْنَادِه رَادٍ فَاكَثْرُ عَلَى التَّوَالِيْ: এর পরিচয়: مَا اَخْرَجَهُ الْبُعَلَقُ مَا اَخْرَجَهُ الْبُغَارِيُّ فِيْ مُقَدَّمَةِ بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَقَالُ اَبُوْ مُوسَى (رض) غَطَّى –পর উদাহরণ এক টিন النَّبِيُّ ﷺ رُكْبتَبُهُ حِنْنَ دَخَلَ عُصْمَانُ -

এখানে ইমাম বুখারী সাহাবী আবু মুসা ব্যতীত পুরো সনদ বাদ দিয়েছেন।

التَّمْوَيْعَانُ -এর বিশ্লেষণ : কোনো কোনো গ্রন্থকার কোনো কোনো হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন, এরপ করাকে তা'লীক বলা হয়। বুখারী শরীফে ১,৩৪১ টি তা'লীকাত রয়েছে। মুহাদ্দিসীনের মতে বুখারী শরীফে উল্লেখকৃত তা'লীকাত মুন্তাসিল হাদীসের সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ, অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর সমস্ত তা'লীকাতেরই মুন্তাসিল সনদ রয়েছে। তা ছাড়া তিনি তার গ্রন্থে সহীহ হাদীস ব্যতীত কোনো হাদীস উদ্ধৃত করবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তবে কেউ কেউ তা'লীকাতের মধ্যে এরপ পার্থক্য করেছেন যে, যে সমস্ত তা'লীকাত তিনি প্রত্য়েও দৃঢ়তাজ্ঞাপক শন্দযোগে উল্লেখ করেছেন। যেমন— তিনি ঠার বা তার্কা করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য। আর যে সকল তা'লীকাত দুর্বল শন্দযোগে উল্লেখ করেছেন, যেমন— ব্রুথারী (র.)-এর বর্ণিত তা'লীকাত সর্বসমতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

হাদীসের উদাহরণ হলো-

مَا اَخْرَجَهَ فِيْ مُقَدَّمَةِ بَابِ مَايُذَكَرُ فِي الْفَخِذِ وَقَالَ اَبُو مُوسَى (رض) غَطَى النَّبِيِّ ﷺ رَكْبَتَيْهِ إِذَا دَخَلَ عُشْمَانُ الْخَرْجَهَ فِي مُقَدَّمَةِ بَابِ مَايُذَكَرُ فِي الْفَخِذِ وَقَالَ الْهُوسُونَ اللّهِ ١٩٩٣ مَسْنَدُ : قَوْلُهُ مُسْنَدُ النّ

পারিভাষিক পরিচয় হলো– ﷺ । اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَرَّفُوْعًا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ । তথা যার সনদ মারফ্' হিসেবে রাস্লুল্লাহ পাথে মিলিত, তাকে মুসনাদ বলে।

مَا اَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُّفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِنَ الزِّنَادِ عَنِ : रानीत्तव उनारतव مُسْنَدُ الْاَعْرَجِ عَنْ إِنَاءِ اَحِدِكُمْ فَلْبَغْسِلْهُ سَبْعًا ـ الْاَعْرَجِ عَنْ إِنَاءِ اَحِدِكُمْ فَلْبَغْسِلْهُ سَبْعًا ـ

এখানে সনদটি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মিলিত এবং মারফূ'।

وَإِنْ كَانَ السُّلُقُوطَ مِنْ اٰخِر السَّنَدِ فَاِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيّ فَالْحَدِيْثُ مُرْسَلُ وَهٰذَا الْفِعْلَ إِرْسَالْ كَفَوْلِ التَّابِعِيّ قَالَ رَسُولُ السُّلْبِ عَلِيَّ وَقَدْ يَرِجْنَى عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ اَلْمُرْسَلُ وَالْمُنْقَطِعُ بِمَعْنَى وَالْإِصْطِلِاحُ الْلَوَّلُ اَشْهَرُ وَحُكُمُ الْمُرْسَلِ التَّوَقُّفُ عِنْدَ جَمْهُ وْدِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَنَّ السَّاقِطَ ثِفَةً أَوْ لَا لِأَنَّ التَّابِعِيَّ قَدْ يُرْوِيْ عَيِنِ التَّابِعِينَ وَفِي التَّابِعِيْنَ ثِعَاثُ وَغَيْرُ ثِعَاتٍ وَعِنْدَ ابِعَ حَنِيْفَةَ وَمَالِكِ اَلْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ مُطْلَقًا وَهُمٌ يَقُولُونَ إِنْتُمَا أَرْسَكَهُ لِكَمَالِ الْوُثُوقِ وَالْإعْتِمَادِ لِأَنَّ الْكَلَّامَ فِي الثِّقَةَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيْحًا لَمْ يُرْسِلْهُ وَلَمْ يَقُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِي إِنْ اعْتُضِدَ بِوَجْهِ أَخَرَ مُرْسَلِ أَوْ مُسْنَدٍ وَإِنْ كَانَ ضَعِيْفًا قَبْلُ وَعَنْ اَحْمَدَ قَوْلَانِ وَهٰذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ أَنْ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَن التِّقَابَ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَ أَنْ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ فَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ بِالْآتِفَاقِ كَذَا قِبْلَ وَفِينِيهِ تَفْصِينُلُ ازْيَدُ مِنْ ذٰلِكَ ذَكَرُهُ السَّخَاوِيُّ فِيْ شَرْجِ الْالْفِيَّةِ \_

অনুবাদ: মুরসাল- যে হাদীসে সনদের রাবী বাদ পড়া শেষের দিকে হয়েছে, যদি তা তাবেয়ীর পরে হয় (সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে) তবে তাকে হাদীসে মুরসাল (حُديثُ مُرْسَلُ) वला रुख़ थाक । आत এ काजिरिक वला इरा देतमान । यमन जात्वरीत कथा - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ; কোনো কোনো সময় মুহাদিসীনের নিকট 'মুরসাল' ও 'মুনকাতি' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রথম পরিভাষাটিই প্রসিদ্ধ। হাদীসে মুসরসালের হুকুম- জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে মুরসালের হুকুম মুলতুবি থাকবে। কারণ, বাদ পড়া বর্ণনাকারী (رُاوْي) গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যায়নি। কেননা, এক তাবেয়ী অন্য তাবেয়ী হতে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আর তাবেয়ীদের মধ্যে 'ছিকাহ' বা 'গায়রে ছিকাহ' উভয় হতে পারে। কাজেই অকাট্যভাবে কোনো হুকুম দেওয়া যায় না। অবশ্য ইমামদের মধ্য হতে ইমাম আবৃ হানীফা এবং ইমাম মानिक (त्र.) এ প্রকারের হাদীসকে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, বর্ণনাকারী বিশ্বাসের কারণেই হাদীস ইরসাল করেছেন। কেননা. কথাবার্তা তো দৃঢ়তা সম্পর্কেই। যদি তাঁদের নিকট হাদীসটি গ্রহণযোগ্য না হতো, তাহলে তাঁরা তা ইরসাল [বর্ণনা] করতেন না। আর এভাবে বর্ণনাও করতেন না ा देशाय शाकिशी (त्.)-এत মতে মুतुञाल قَالَ رَسَوْلُ اللَّه হাদীস শুধু ঐ সময়েই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন অপর কোনো মুরসাল হাদীস বা সনদ তার সহায়তা তথা সমর্থন করবে. তা দুর্বল (ضَعَنْف) হোক না কেন। এভাবে ইমাম আহমদ হতে দুটি মত রয়েছে। [একটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিপক্ষে। এ সকল মতানৈক্য শুধ ঐ সময় হবে যখন বর্ণনাকারী তাবেয়ীর অভ্যাস এরপ প্রমাণিত যে, তিনি ছিকাহ [নির্ভরযোগ্য] বর্ণনাকারী হতেই ইরসাল [বর্ণনা] করেন। যদি বর্ণনাকারী হতেই অভ্যাস প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিকাহ [নির্ভরযোগ্য] এবং গায়রে ছিকাহ [অনির্ভরযোগ্য] উভয় প্রকার বর্ণনাকারী হতেই বর্ণনা করেন, তবে সর্বসম্মতভাবে নীরবতা অবলম্বন করা হবে। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ হতে এরূপ উক্তি পাওয়া যায়। এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, যা শরহে আলফিয়ায় ইমাম সাখাবী (র.) বর্ণনা করেছেন।

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ वात यित ताव ताव अफ़ा नतपत त्थय नितक रश وَإِنْ كَانَ السُّنَوْطُ مِنْ الْخِرِ السّنَدِ : भाक्कि अनुवान আর এ কাজটিকে বলা التَّابِعيّ वात তাকে হাদীসে মুরসাল বলা হয় وَهُذَا الْفِعْلُ اِرْسَالٌ यদি তা তাবেয়ীর পরে হয় وَقَدْ يَجِيْنُ عِينْدَ الْمُحَدِّدِيْنَ वाস्तुन्नार 🚟 वत्तरहन فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ रेश देवनान كَقَوْلِ التَّابِعيّ وَالْإِصْطِلَاحُ الْأُولُ اَشْهُر अव्ह कथरना मूराब्निन्नगरनत निकर वादक रख़ إلَامُنْقَطِعُ بِمَعْنى अव्ह वादक करना मूराब्निनगरनत किर कर्ष তবে প্রথম পরিভাষাটিই অধিক প্রসিদ্ধ اَلْتَوَقُّفُ عِنْدَ جَمَّهُوْدِ الْعُلْمَاءِ হলো وَحُكُمُ الْمُرْسَلِ অ্মহর আলিমদের كِنَ निकि पृलकुिव शाकरत يَكُنَدُ لَا يَدُرِي किनना, এ कशांि जाना यायनि त्य, ﴿ إِنَّ السَّافِطُ ثِعَدُ أَو لا كَ وَفي التَّااِيعيُّنَ ثِعَاتُ وَغَيْرُ ثِعَاتِ तनना, এক তাবেয়ী অন্য তাবেয়ী হতে বৰ্ণনা করে থাকেন التَّابِعيَّ قَدْ يَرُويْ عَن التَّابِعيِّ কেননা, তাবেয়ীদের মধ্যে ছিকাহ ও গায়রে ছিকাহ উভয় রাবী রয়েছে وَعِنْدُ أَبِي حَنِيْفَةً وَمَالِكٍ আর ইমাম আবৃ হানীফা ও মালিক إنسَّمَا ٱرْسَلَهَ पूत्रजाल रामीज जाधात्वश्वरायागा وَهُمْ يَغُولُونَ छाता वरल थारकन त्य السَّمَ الْمُرْسَلُ مَغْبُولٌ مُطْلَعًا (त.)-এत भरण কেননা, আলোচনা দৃঢ়তা لِكُنَالُ مُنِي النِّيَعَةِ বর্ণনাকারী বিশ্বাসের কারণেই হাদীসকে ইরসাল করেছেন لِكُسَالِ الْوُثُونُ وَالْإِعْسَاد وَلَمْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى مُوسِلُمُ صَحِيْعًا अम्भर्तिर اللَّهِ عَنْدَهُ صَحِيْعًا पिन रामी प्राप्ति के وَلَوْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ صَحِيْعًا अम्भर्तिर অবং তাঁরা এরূপ বলতেন না যে, ﷺ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ বলেছেন وَعَيْدَ الشَّافِمِيِّ वतং তাঁরা এরূপ বলতেন না যে, اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ وَإِنْ كَانَ यिन अना कात्नानाव काराया करत مُرْسَلٌ أَوْ مُسْتَنَدٌ अरा مُرْسَلُ أَوْ مُسْتَنَدً بَوَجُهِ أَخَر وَهُذًا यদি তা দুর্বলও হয় تَبُلُ তাহলে গৃহীত হবে وَعَنْ أَخْمَدُ قَوْلَان বদি তা দুর্বলও হয় تَبُلُ اَنَّ لَايُرْسلَ .यथन জाना গেল यে وَانَّ عَادَةَ ذٰلِكَ التَّابِعيّ .आ ब এসব মতানৈক্য তখনই হবে إِذَا عَلِيم यथन أَنْ يُرْسِلَ عَنِ अात यिन ठात अछात्र व तकम रह तावी राज्य रेतान करतन إِلَّا عَنِ القِّقَاتِ التَّرَفُّكُ بِالْإِنْفَاق তিনি ছিকাহ ও গাইরে ছিকাহ উভয় হতে ইরসাল করেন فَحُكُمُ مُ عُرْ عُيْنَ اليَّفَاتِ সর্বসম্মতভাবে নীরবতা অবলম্বন করা كَذَا قِنْيلُ مَ عَنْصِيْلُ أَزْيَدُ مِنْ ذُلِك व तकमरे वना रस्सिष्ठ كَذَا قِنْيلُ مِنه مَالِعَالَ الْمَعْمَا اللهِ اللهِ عَنْصِيْلُ أَزْيَدُ مِنْ ذُلِك तु तहारह في شَرْج الْلَانْفِية वहारह कालिक सा नाथावी (त.) वर्गना कहारहन فِي شَرْج الْلَانْفِية महारह जालिक सा नाथावी (त.)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(رحا) عَذْهَبُ اَبِي حَنْبِغَةَ وَمَالِكُ (رحا) : ইমাম আবৃ হানীফা ও মালিক (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। কেননা, বর্ণনাকারী তার শায়খের উপর অধিক বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই তাঁর নাম উল্লেখ না করে التَّلُبُ وَلُولًا الْلَّلِمِ عَنْ الْمُعْدَلُ الْلَّلِمِ عَنْ الْمُعْدَلِينَ الْمُ

(ح) مَدْمَبُ الشَّافِعيّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হবে যখন অপর কোনো মুরসাল হাদীস বা মুসনাদ হাদীস তার সহায়তা করবে, যদিও তা ضَعِبْف হোকনা কেন।

(رح) مَنْهَبُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلِ (رح) : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর পক্ষ হতে দুটি অভিমত পাওয়া যায়– সাধারণভাবে গ্রহণীয় ও বর্জনীয়।

তবে এসব হুকুম তখনই প্রয়োজ্য হবে যখন জানা যায় যে, বর্ণনাকারী তাবেয়ী বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত হাদীস মুরসাল করেন না। আর যদি এটা জানা যায় যে, وَعَنَدُ وَعَنَدُ وَقَالَمُ আছে তখন সর্বসম্মতভাবে عَنْدُرُ وَقَالَمُ -এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

وَإِنْ كَانَ السُّلُقُوطُ مِنْ اَثْنَاءِ الْاسْنَادِ فَبِانْ كَانَ السَّاقِكُ إِثْنَيْنِ مُتَوَالِيًّا يُسَمِّى مُعْضَلًا بِفَتْحِ التَّضَادِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا وعَلَىٰ هٰذَا يَكُونُ الْمُنْقَطِعُ قِسْمًا مِنْ غَيْر الْمُتَّصِل وَقَدْ يُكُلِّلُقَ الْمُنْقَطِعُ بِمَعْنَى غَبْرِ المُتَكَصِلِ مُطْلَقًا شَامِلاً لِجَمِيْعِ الْاقَسْامِ وَبِهٰ لَا الْمَعْنَى يُجْعَلُ مَقْسَمًا وَيُعْرَفُ الْإِنْقِطَاعُ وَسُقُوطُ الرَّاوِيْ بِمَعْرِفَةِ عَدِم الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْمُرْوِيِّ عَنْهُ إِمَّا بِعَدَمِ الْمُعَاصَرةِ أَوْ عَدَم الاجتهاع أو الاجازة عنه بحكم علم التَّكَارِيْخِ النُّمُ بَبِيِّنِ لِيمَوَالِيْدِ اليُّوُوَاتِ وَ وَفَيَاتِهِمْ وَتَعْيِيْنِ أَوْقَاتِ طَكِيهِمْ وَارْتِيحَالِهِمْ وَبِهِ ذَا صَارَ عِلْمُ التَّارِيْخِ اصلاً وعُمْدَةً عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ ـ

অনুবাদ: আর যদি সনদের মধ্য হতে দুজন রাবীর পর পর তথা পর্যায়ক্রমে অপসারণ ঘটে, তবে সে शमीসকে মুদ্বাল (مُعْضَل) नला হয়ে থাকে । (ض) -এর উপর ফাতাহ। আর যদি সনদের বিভিন্ন স্থান হতে একজন বা একাধিক রাবী বাদ পড়ে যায়, তবে সে হাদীসকে মুনকাতি' (مُنْفَطَعُ) বলে। এমতাবস্থায় হাদীসে মুনকাতি' হাদীসে গায়রে মুত্তাসিলের (غَيْر مُتَصْل) একপ্রকার হবে। কোনো কোনো সময় মুনকাতি' সাধারণভাবে গায়রে মুত্তাসিলের [মুত্তাসিল নয় এমন] অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যাতে সকল প্রকরণগুলো শামিল হয়, আর এ অর্থের ভিত্তিতেই মুনকাতি'-এর শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। ইনকিতা ও রাবীর বাদ পড়ার বিষয়টি রাবী এবং যার নিকট হতে বর্ণনা করা হয় তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা, এ সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা, এ সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণ হলো, তাদের উভয়ের সমসাময়িক যুগের না হওয়া অথবা উভয়ের মধ্যে সম্মিলিত না হওয়া ও হাদীস বর্ণনার অনুমতি না থাকা। এসব বিষয় রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু, হাদীস আহরণের ও বিদেশ ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময়কালের ঐতিাহাসিক তত্ত্ব লাভের দারাই জানার মাধ্যম। এজন্যই ইলমে তারীখ মুহাদ্দিসগণের কাছে মূল ও একটি উত্তম শাস্ত্র।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

। नामिक वर्ष रता कर्जिक, विष्ट्रिस, नूख हैजािन। والشَّمُ فَاعِلْ गंकि । नामिक वर्ष रता कर्जिक, विष्ट्रिस, नूख हैजािन। والمُنقَطِعُ : تَوْلُهُ اَلْمُنقَطِعُ الخ পরিভাষিক পরিচয় হলा وَانْ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ غَبْرِ مَوْضَعِ وَاحِدِ يُسَمَّنَّى مُنْقَطِعٌ वर्षा واحِدًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ غَبْرِ مَوْضَعِ وَاحِدِ يُسَمَّنَى مُنْقَطِعٌ वर्षा واحِدًا اللّهُ وَجْدِ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا اللّهُ وَجْدِ كَانَ السَّاقِطُ عَالَ اللّهُ وَجْدِ كَانَ السَّاقِطُ عَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَعْ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ اللّهُ وَاللّهُ وَال

এখানে وَمُورِي وَ وَالْمَانَ وَ وَالْمَانِ وَلَيْمَانِ وَالْمَانِ وَلِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمَانِ وَالْمَالِمِ وَالْمِنْ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِنْ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِقِيْقِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِي وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمِنْفِيْنِ وَالْمِنْ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمِنْفِيْنِ وَالْمِنْ وَالْمِيْنِ وَالْمِنْفِقِي وَالْمِنْفِقِيْنِ وَالْمِنْفِقِيْنِ وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِيْنِ وَالْمِنْفِيْمِيْنِ وَلِمِنْفِي وَالْمِنْفِيْنِ وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْفِيْنِ وَالْمِنْفِيْفِ

ইনকিতা করণ এবং বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়া বিষয়টি বর্ণনাকারী এবং যার নিকট হতে বর্ণনা করা হয় তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার জ্ঞান দ্বারা অবহিত হওয়া যায়। আর সাক্ষাৎ না ঘটার কারণ হলো, সমসমায়িক যুগে এবং সম্মিলিত না হওয়া অথবা হাদীস বর্ণনাকারীর অনুমতি না পাওয়া। আর এসব বিষয় রাবীদের জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ এবং জ্ঞান আহরণের ও জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময়কালটির জ্ঞাত হওয়ার দ্বারা জানা যায়। আর জানার মূল মাধ্যম হলো ইতিহাসশাস্ত্রের জ্ঞান।

হাকিম নিশাপুরী বলেছেন— যেখানে সনদ মুত্তাসিল হয় না তা যে কারণেই হোক না কেন তাকেই মুনকাতি' বলে। ভাষাগত দিক দিয়ে এ অর্থই নিকটবর্তী। কেননা, মুনকাতি' মুত্তাসিলের পরিপস্থি। ফিক্হবিদগণের মতে অধিকতর যে অর্থে মুনকাতি' ব্যবহার হয়, তা হলো সনদ হতে শুধু একজন (غَيْرُ صَعَابِيْ) অসাহাবী বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া। আর সনদের মধ্য হতে কখনো একজন রাবী অপসারিত হলেও একে মুনকাতি' বলা হয়।

পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদ মনীষীগণ হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের মান নির্ণয়ের জন্য ৫,০০০,০০ [পাঁচ লক্ষ] রাবীর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, পরিচিত-অপরিচিত নাম-উপনাম, উপাধী, বংশ-পরিচয়, বাসস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র তার সমসাময়িক ও পরবর্তী হাদীসের ইমামগণ কর্তৃক তার সম্পর্কে মন্তব্য এবং তার গুণাবলী বা দোষ-ক্রটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীস শান্তের পরিভাষায় রাবীদের এ জীবনেতিহাস বা জীবন-চ্রিতকে 'আসমাউর রিজাল' শান্ত্র বলা হয়। হাদীস সমালোচক ইমামগণ রাস্লুল্লাহ —এর হাদীসের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা উর্দ্ধ তোলার জন্যে যে বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন অন্য কোনো জাতি তাদের আল্লাহর কিতাবের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এর একশতাংশও করতে পারেনি।

কিংবদন্তী মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) কর্তৃক চার খণ্ডে সংকলিত 'আল-ইসাবাহ' নামক কিতাবে ১৯৯৩৯ জন রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁরই এগার খণ্ডে সংকলিত 'তাহযীবৃত তাহযীব' নামক কিতাবে ১২৪৫৫ জন রাবীর বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত আছে। তাঁর পূর্বে হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী (র.)-এর ন্যায় বড় বড় মনীষী এর বিষয়ে বহু কিতাব সংকলন করে গেছেন। এমনিভাবে এ শাস্ত্রে ৫,০০০,০০ [পাঁচ লক্ষ] রাবীর জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাদবীনে হাদীস] মুসলমানদের এ অমর কীর্তি বিজাতীরা, এমনকি অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচেটিয়া দাবিদার ইউরোপীয়নরা অকপটে স্বীকার করেছে।

প্রাচ্যবিদ ড. মার্গেলিউথ বলেন, "হাদীসের জন্য মুসলমানরা যতো ইচ্ছা গর্ভ করতে পারে; এটা তাদের পক্ষে শোভনীয়।" ড. স্প্রেকার [জার্মান] লিখেছেন, "দুনিয়ার বুকে এমন কোনো জাতি অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই যে জাতি মুসলমানদের ন্যায় আসমাউর রিজাল শাস্ত্র আবিষ্কার করতে স্বক্ষম হয়েছে। এ শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচলক্ষ মানুষের জীবন-চরিত জানা যায়।" আমাদের পূর্বসুরী মুহাদ্দিস মনীষীগণ সীমাহীন ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরলস সাধনার মাধ্যমে হাদীসের প্রামাণিকতাকে নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বৈষয়িক উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের এক শ্রেণীর বুদ্দিজীবী ইসলামি বিধি-বিধানকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা মুতাবিক ব্যাখ্যা করেছেন। এদেরকে আহলে তাজাদ্দদ বা আধুনিকতাবাদী বলা হয়। আর হাদীস শরীফে যেহেতু জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে সংশ্রিষ্ট এরূপ বিষয়ের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে যেগুলো পাশ্চাত্য চিন্তধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এ কারণেই তারা হাদীসের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করেছে। ভারত উপমহাদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ, মিসরে তাহা হুসাইন, তুর্কীতে জিয়া গোগ আলফ এ শেণীর পথ প্রদর্শক ছিলেন।

وَمِنْ اَتْسَامِ الْمُنْقَبِطِعِ ٱلْمُدَلَّسُ بِضَيِّم الْمِثْيِم وَفَتْج اللَّامِ الْمُشَكَّدَةِ وَيُقَالُ لِهٰذَا الْفِعْلِ التَّدْلِيْسُ ولِفَاعِلِهِ مُدَلِّسُ بِكَسْبِرِ اللَّامِ وَصُوْرَتُهُ أَنْ لَّا يُسَيِّعِي الرَّاوِيْ شَيْخَةُ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ بَلٌ يَرُويْ عَكَنْ فَوْقَهُ بِلَفْظِ يُوْهِمُ السِّمَاعَ وَلاَ يُقْطَعُ كِذْبًا كَسَسًا يَسقُسُولُ عَسَنْ فُسلَانِ وَقَسَالَ فُسكَنَّ وَالتَّدْلِيسُ فِي اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَبْب السِّيلْعَةِ فِي البُّيبْعِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَقُّ مِنَ الدُّلَسِ وَهُوَ إِخْتِلَاطُ الظُّلَامِ وَاشْتِدَادُهُ سُبِّى بِهِ لِاشْتِرَاكِهِ مَا فِي الْخَفَاءِ قَالَ الشَّيْخُ وَحُكُمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيْسُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ قَالَ الشِّمُنِّى التَّدْلِيْسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْائِمَّةِ رُوٰى عَنْ وَكِيْعٍ أَنَّهُ قَالَ لا يَحِلُّ تَدْلِيْسُ التَّوْب فَكَيْفَ بِتَدْلِيْسِ الْحَدِيْثِ وَبَالَغَ شُعْبَةً فِی ذَمِّہ ۔

অনুবাদ: মুনকাতি হাদীসের প্রকারসমূহের মধ্যে একটি হলো, মুদাল্লাস মিীম বর্ণে পেশ ও তাশদীদযুক্ত লাম ফাতাহ]। এ কাজটিকে বলা হয় তাদলীস, আর এটার কর্তাকে বলা হয় মুদাল্লিস (J -এর নিচে যের)। এটার সুরত হলো, রাবী যে শায়খের নিকট হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের একজন রাবীর নাম এমন ভাষায় উল্লেখ করা হয়, যা দ্বারা এ ধারণা হয় যে, সে উপরের রাবী হতে শুনেছেন কিন্তু নিশ্চিতরূপে عَنْ فُكُن أَوْ قَالَ فُكُنَّ - प्रिथात थात्र ना । एयमन वरल [মুদাল্লাস শব্দটি তাদলীস মাসদার হতে উদ্ভূত]। তাদলীস وَدُلِيْسٍ) -এর আভিধানিক অর্থ হলো– ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালের দোষ-ক্রটি গোপন করা। كتشكان الْعَيْبُ (كتشكان الْعَيْبُ بِهِ دَلسُ वावात कि कि वलि वलि ا عَن السَّلْعَةِ) ﴿ وَالسَّالَعَةِ السَّلْعَةِ ا হতে নির্গত। যার অর্থ অন্ধকার মিশ্রিত ও প্রগাঢ় হওয়া [বর্ণনাকারী যেহেতু নিজের ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেনি, সেহেতু] এতে অস্পষ্টতা আসার কারণে ডিক্ত বর্ণনাটিকে মুদাল্লাস (مُدَتَّسُ এবং বর্ণনাকারীকে মুদাল্লিস (مُدَنَّثُر) বলা হয়ে থাকে ।] এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

শায়খ হাফেয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী বলেন, যার এরপ তাদলীসকরণ প্রমাণ হবে, তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু হাদীস বর্ণনা দ্বারা যদি তা স্পষ্ট করে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। হযরত ইমাম শুমুনী (র.) বলেন, আইম্মাদের নিকট তাদলীস হারাম। ওকী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাদলীসে ছাওব' যেহেতু জায়েজ নেই, তাহলে কিভাবে 'তাদলীসে হাদীস' জায়েজ হতে পারে? শো'বা ইবনে হাজ্জাজ এটার তীব্র নিন্দা করেছেন।

णांकिक जनुतान : وَمِنْ اَفْسَامِ الْمُنْفَطِع الْمُدُلَّسُ : जात यूनकाि ' शिंगित প্ৰকাৱসম্হের মধ্যে একিট হলো মুদাল্লাস وَمِنْ اَفْسَامِ الْمُنْفَطِع الْمُدُنَّمِ الْمُسَدَّدَةِ जात अवात अवात अवात विक्ष कुले कुले विक्ष कुले विक्ष कुले विक्ष कुले विक्ष कुले विक्ष कुले विक्य कुले विक्ष कुले विक्ष

শব্দ দারা يُرْمُمُ السَّمَاءُ अत ফলে এ ধারণা হয় যে, সে উপরের রাবী হতে শুনেছে يُرْمُمُ السَّمَاءُ কিন্তু নিশ্চিতভাবে क्य-विक्रायत रक्ति اللُّفَةِ ص اللُّهُ عَبْبِ السِّلْعَة فِي الْبِيُّع रामनीস भर्मित आिधानिक वर्थ राला فِي اللُّفَةِ وَهُوَ اِخْتِيلَالُ الظَّلَامِ शर्फा कर्ता وَانَّكُ مُشْتَقُ مَنَ الدَّلَسِ आत कि वर्ताहन وَقَدْ يُقَالُ शांभन कर्ता وَقَدْ يُقَالُ शांभन कर्ता وَقَدْ يُقَالُ الظَّلَامِ अति कर्ता وَقَدْ يُقَالُ الظَّلَامِ अति وَقَدْ يُقَالُ الطَّلَامِ अति وَقَدْ يُقَالُ الطَّلَامِ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال যার অর্থ হলো– অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া ুর্লিট্র এবং তা প্রগাঢ় হওয়া سُيِّيَ يِهِ একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে وَحُكُمْ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ नारा वरलन قَالَ الشَّبِعُ जम्म्हें व उंडरा वर्जविष रुखात करल لِاسْتراكِهمَا في الْخَفَاءِ إلاَّ اذاً صَرَّمَ वात निकं रिक शिम श्रव التَّذُلبُسُ ( एय तावी रिक ठामनीम कता क्षमां रित التَّذُلبُسُ التَّدُلبُسُ حَرَامٌ उत्पाम छमूती (त.) वरलन أَلَا الشِّمُنَى وراتُ करव यि रामि वर्गन कता ছाड़ा जा न्नष्ट करत ति بالتَّحذيث ইমামদের নিকট তাদলীস হারাম الْكَرْيَى عَنْ وَكِيْعٍ أَنَّذُ قَالَ ইমাম ওকী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ৰ তामनीत्म शायत काराक राज الشَوْبِ कामनीत्म शायत काराक नग्न عَيْدُلِيسُ العُدَيِثُ कामनीत्म शायत काराक राज الشَوْب আর ইমাম শো'বা এর তীব্র নিন্দা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَالتَّدُّليْسُ الخ

-শন্দি مُعْنَى التَّدْلِيْسِ لُغَةً [তাদলীসের আভিধানিক অর্থ] مَعْنَى التَّدْلِيْسِ لُغَةً অন্ধকার বা অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া। আর تَدْلِبْس -এর অর্থ হলো كِنْمَانُ عَبْبِ السَّيِلْعُهَ عَنِ الْمُشْتَرِي किकार्त वा অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া। আর হতে পণেরে দোষ-ক্রটি গোপন করা।

هُوَ اَنْ لَآيَذْكُرُ الرَّاوِيْ شَيْخَةَ بِكُلْ يَرُويْ عَنْ فَوْقِهِ بِلَغْظِ : [जाननीरमत शांतिভाषिक जर्य] مَعْنَى التَّدْلِيْسِ اِصْطِلاَحًا वर्थाए वर्गनाकाती त्य भाग्नच रूप र्यामीन छत्न नाम छत्नच ना करत वित्र छेलतत कातना وَرُفِحُ السِّمَاءَ وَلاَ يَعْطَعُ كِذْبًا শায়খের নাম উল্লেখ করে এমন ভাষায় বর্ণনা করা যার ফলে উল্লিখিত শায়খ হতে হাদীস শুনার ধারণা সৃষ্টি হয় এতে নিশ্চিত মিথ্যার ধারণাও করা যায় না।

এ ধরনের বর্ণনাকারীকে مُدَلِّسٌ আর হাদীসকে مُدَلِّسٌ বলা হয়।

إِخْفَاءُ عَبْيِهِ فِي الْإِسْنَادِ وَتَحْسِنْيُنَ لِظَامِرِهِ - अ. प्रारम् जिर्शतत जार्रात जार्रात و

ष्ठमारत्रन : مَا اَخْرَجَدُ الْحَاكِمُ بِسَنَدِهِ اِللَّي عَلِيَّ بَنِ خَشْرَمَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُبِينَةَ عَنِ الزُّهْرِيّ के पारत्रन : الزُّهْرِيّ वें ने ने ने ने ने ने ने ने ने निक्ष हिन वें निक्ष के न थरक ियनि अत्तरहत जात नाम उँ उँ عُندُ الرِّزَأَقِ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِي – वान प्रति अत्तरहत जात नाम उँ हि يَنَ عُبَيْنَة पूर्त्री ও তার সাথের দু'জনকে পরিত্যাগ করেছেন।

: [जामनीम नांभकत्रांवत कात्रवा] وَجُهُ تَسْمِيَةِ التَّدُّلِيْسِ

فَكَأَنَّ الْمُدَلِّسُ لِتَغْطِبَتِهِ عَلَى الْوَاقِفِ عَلَى الْحَدِيْثِ اظْلَم آمْرَهُ فَصَارَ الْحَدِيْثُ مُذَلَّسًا .

মুদাল্লাস হাদীসে রাবী স্বীয় শায়খের নাম গোপন রাখেন যা অন্ধকার সমতুল্য এ কারণে তাকে تُدُلِّتُ করে নাম করণ করা হয়েছে।

[তাদলীসের প্রকারভেদ] : তাদলীস মোট তিন প্রকার। যেমন–

تَدْلِيْسُ النَّسُويَةِ . ٥ تَدْلِيْسُ الْإِسْنَادِ . ٤ تَدْلِيْسُ الشُّبُوْخِ . ٤

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ও জুমহুরে মুহাদেসীন বলেন, "শায়খ যে নাম বা কুনিয়াত দ্বারা পরিচিত ও বিখ্যাত তা বাদ দিয়ে অন্য অপ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়তের মাধ্যমে شيئة -কে উল্লেখ করা।" যেমন–

قَوْلُ اَبِیْ بَکْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِیْ عَبْدِ النَّلِهِ لَا بُرِیْدُ بِهِ اَبَا بَکْرِ بْنِ اَبِیْ دَاوُدَ السِّجِسْنَانِیْ-

والشناد والمسناد (السناد प्रताम क्रिक्त कामनीत्मत्र मरखा): তাদनीत्म تَعْرِيْنُ تَدُلِيْسِ الْاِسْنَاد والمناد والمنا

তাদলীসে তাসবিয়ার সংজ্ঞা] : যাতে মুদাল্লিস আপন مَرْوِى عَنْهُ কে বাদ দেয় না এবং দুর্বলতা বা অল্প বয়রের কারণে তার উপরের রাবীকে বাদ দেয়। উদ্দেশ্য এই থাকে যে, হাদীসটি যেন দোষমুক্ত থাকে। যেমন بَقِيَةُ بُنُ الْوَلِيْد –এর কিছু বর্ণনা।

ा माराथ द्वाता এখানে উদ্দেশ্য হাফিয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী।

يَالتَّحْدِيْثِ : रानीস বর্ণনা স্পষ্ট করে। অর্থাৎ যদি آخْبَرَنَا . اَنْبُانَا . اَنْبُانَا . اَنْبُانَا . اَفْبَرَنَا করে। অর্থাৎ যদি । ত্র্বিনা করে।

ভেজরি। ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আবুল আব্বাস তাকীউদ্দীন আশ-শুমুন্নী (র.) [মৃত্যু ৮৭২ হিজরি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর হিফ্যে হাদীস সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর কথা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

डेंट : ওকী ইবনে জারাহাল কৃষী। তিনি ১৯৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর হিফযে হাদীস সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর কথা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

خُوْلُكُ شَعْبَتُ : শো'বা ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ওয়ারদ। তিনি ১৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আমর ইবনে মুসলিম (রা.) এ দুজন সাহাবীকে দেখতে পেয়েছেন। এ কারণে তিনি তাবেয়ী পর্যায়ে হলেও জীবনী লেখকগণ তাঁকে তাবে তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

سِمَاعِه بِقَوْلِهِ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَالبَّاعِثُ عَلَى التَّهُ دُليْسٍ قَدْ يَكُنُونُ لِبَعْضِ النَّاسِ غُرْضُ فَاسِدٌ مِثْلُ إِخْفَاءِ السِّسَمَاع مِنَ السُّبْخِ لِيصَغِير سِيِّهِ أَوْعَدَم شُهْرَتِهِ وَجَاهِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَالَّذِي وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ لَيْسَ لِيصِفْلِ هٰذَا بَلُ مِنْ جِهَةِ وُثُوْقِهِمْ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَاسْتِغْنَاءٍ

وَقَدْ إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْ قَبُولِ رَوايَةِ

المُدَلِّس فَذَهَبَ فَرِيْتُ مِنْ اَهْل الْحَدِيْثِ

وَالْفِفْ فِي اللَّي الَّا الَّتَدْدِلِيْسَ جَرْحُ وَإِنَّا مَنْ

عُرِفَ بِهِ لاَ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ مُطْلَقًا وَقِيْلَ

يُقْبَلُ وَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى قَبُولِ تَدْلِيس

مَنْ عُرِفَ انَّهُ لاَ يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ كَابْن

عُيسَيْنَةً وَاللَّى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنْ

الضَّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَنُصُّ عَلَى

অনুবাদ: তাদলীস বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আহলে হাদীস ও ফিক্হবিদদের একটি দলের মতে তাদলীস দৃষণীয়। অতএব, যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে তাদলীস করে তার হাদীস সাধারণভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। তাদের কেউ বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য। আর জুমহুরের অভিমত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে তাদলীস না করায় পরিচিত হয়: কেবল তখনই তার হাদীস গ্রহণীয় হবে। যেমন- ইবনে উয়াইনাহ। আর যারা দ্বা ঈফ (ضَعَيْف) এবং দ্বা ঈফ নয় (غَيْر ضَعْنُف) সব রকমের লোকদের ক্ষেত্রে তাদলীস করেন তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে। অবশ্য 'আমি শুনেছি' বা 'আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বা 'আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে', ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয় তখন তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কতেক লোক তাদের হীন উদ্দেশ্যে তাদলীসকরণে উদ্বন্ধ হয়ে থাকেন। যেমন- স্বীয় শায়খ অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে অথবা জনগণের মধ্যে তার পরিচিতি. নামকাম ও যশ-খ্যাতি না থাকার দরুন নিজে শ্রবণ করার বিষয়টি গোপন করেন। তবে কতেক শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গান হতে যে হাদীস তাদলীসকরণের প্রমাণ বিদ্যমান তারা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য করতেন না, বরং তারা হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে আস্থাবান ও সন্দেহমুক্ত থাকার ভিত্তিতে করতেন। কোনোরপ নাম কাম ও খ্যাতি লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

তानलील अवताम : فِيْ فَبُولِ رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ जात उलाभांगन भठराउन करतराहन وَفَد اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে وَذَهَبَ وَرِيْقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِيْقِهِ বর্ণনাকারীদের হাদীস বিশারদ ও ফিক্হবিদদের একদলের प्रांत وَإِنْ مِن عُرِفَ بِهِ वामनीम म्यगीय إِلَى اَنَّ التَّدْلِبْسَ جَرْحُ कापनीम प्रगीय إِلَى اَنَّ التَّدْلِبْسَ جَرْحُ وَ ذَهَبَ اللهِ عَلَيْهُ عَدِيثَ مُطْلَقًا وَ وَيَبْل يُعْبَلُ مَدْنُتَهُ مُطْلَقًا وَ وَاللهُ عَلَيْهُ مُطْلَقًا وَ وَيَبْل يُعْبَلُ مَدْنُتَهُ مُطْلَقًا مَنْ تُعرِفَ اَنَّهُ لَا ठामनी शर्व कतात वा الْجَمْهُورُ تَدْلِيس अत जूमन्त उनामांगंग এই माराठ राय الْجَمْهُورُ كَابْنِ যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানা গেল যে সে বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে তাদলীস করে না كَابْنِ عَن الطُّعَفِياءِ विर পितिलांश कतात वांशीत مَنْ كَانَ يُدُلِّسُ यमन- इवत्न উग्नाहेनांह وَالِيْ رَدِّ

بشُهْرَةِ الْحَالِ \_

وَغَيْرِهِمْ वा अरु व

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَّ الْعُلَمَاءِ فِي تَجُوْلِ رِوَايَةِ الْمُدَّلِّسِ : মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, নামবে যা নিম্নরপ–

ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ ও মুহাদ্দিসগণের মতে 'হাদীসে মুদাল্লাস' গ্রহণীয়। জুমহুর ওলামাগণের মতে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী দ্বারা তাদলীস হলে তা গ্রহণীয় হবে, অর্থাৎ বর্ণনাকারী 'ছিকাহ' বলে পরিচিত থাকলে তার তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য। যেমন– বসরী, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম ওয়াইনাহ প্রমুখের তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য।

আর যে মুদাল্লিস দ্বা'ঈফ ও গায়রে দ্বা'ঈফ সর্বশ্রেণীর বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে তাদলীস করে থাকেন তার তাদলীসকৃত হাদীস প্রহণযোগ্য হবে না, তবে ﴿ عَدْمَانَ ﴿ عَدْمُ عَالَ الْعَالِمَ الْعَيْرَا ﴿ عَدَانَا كَا الْعَالِمُ الْعَلَيْكِ الْعَالِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ ا

মোটকথা, পরিচিত ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের তাদলীস ছাড়া সব তাদলীসই পরিত্যাজ্য। যেহেতু তাদের হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার উপর পূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস আছে। হাদীসের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান, সম্যক ধারণা থাকায় এবং তারা খ্যাতনামা হওয়ায় তাদের শায়খের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। ইমাম শুমুন্নী (র.) এর সমর্থনে বলেন, খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের তাদলীস গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শো'বা (র.)-এর খুব নিন্দাবাদ করেছেন, এমনকি তিনি বলেছেন– اَلتَّدْلِيْسُ اَخُو اَلكِذْبِ ইমাম ওকী (র.) বলেন– لَا يَحِلُّ تَدْلِيْسُ التَّوْبِ فَكَيْفَ تَدْلِيْسُ الْحُدِيْثِ প্র্মুন্নী (র.) বলেন– اَلتَّدْلِيْسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَثِمَةِ

শায়খ হাফিজ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী (র.) বলেন-

مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِبْسُ أَنَّهُ لَا يَغْبَلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّعُدِيْتِ

قَالَ الشِّمُنِتَىٰ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ سَمِعَ الْحَدِيْثُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ اليِّقَاتِ وَعَنْ ذُلِكَ الرَّجُل فَاسْتُ غُنِنَى بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْر اَحَدِهِمْ أَوْ ذِكْر جَمْيعِهِمْ لِتَحَقَّقِهِ بِصِحَةِ الْحَدِيْثِ فِيْهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُرْسِلُ وَإِنْ وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتَّنِ إِخْتِلَانَ مِنَ الرُّوَاةِ بِتَقْدِيْم وَتَاخِيْرِ أَوْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانِ أَوْ اِبْدَالِ رَاوِ مَكَانَ رَاوِ أُخَرَ اَوْ مَتِينِ مَكَانَ مَتْنِ أَوْ تَصْحِبْفِ فِيْ أَسْمَاءِ السَّنَدِ أَوْ اَجْزَاءِ الْمَتْنِ اَوْ بالِخْتِصَارِ اَوْ حَذْنِ اَوْ مِثْل ذٰلِكُ فَالْحَدِيْثُ مُصْطَرِبُ فَانْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَالَّا فَالتَّوَقُّفُ وَانْ اَدْرَجَ الرَّاوِي كَلَامَهُ أَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ صَحَابِيّ أَوْ تَابِعِيّ مَثَلاً لِغَرْضٍ مِنَ ٱلْآغْرَاضِ كَبَيَانِ اللُّغَةِ ٱوْ تَفْسِبْر لِلْمَعْنَى أَوْ تَقْيِيْدٍ لِلْمُطْكِقِ أَوْ نَحْو ذٰلِكَ فَالْحَدِيْثُ مُلْرَجُ ـ

অনুবাদ: আল্লামা শুমুন্নী (র.) বলেন, একদল বিশ্বস্ত রাবী হতে হাদীস শোনার সম্ভাবনা আছে এবং উক্ত ব্যক্তি হতেও শুনেছেন এ কারণেই যাদের হাদীস শুনেছেন তাদের কোনো একজন বা সকলের নাম উল্লেখ করাকে প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ, হাদীসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তাদের নিকট প্রমাণিত ছিল। যেমন– হাদীসে মুরসালের ক্ষেত্রে করা হয়।

আর যদি হাদীসে সনদ বা মতন বর্ণনায় রাবীদের মতান্তর আগ-পর বা কমবেশির কারণে হয় বা এক রাবীর স্থলে অপর রাবী বর্ণনা করা কিংবা এক মতনের স্থলে অপর মতন করা হয়। অথবা সনদের নাম কিংবা মতনের কোনো অংশসমূহে তাসহীফ হয় অথবা সংক্ষেপ হয় বা লুপ্ত হয় কিংবা অনুরূপ অন্য কিছু হয়, তখন সেই হাদীসকে হাদীসে মুদ্বত্বারিব (حَدِيْتُ مُضْطَرِبُ) বলা হয়। [এর হুকুম হলো] কোনো দিক দিয়ে এতে সামঞ্জস্যতা বিধান সম্ভব হলে হাদীসটি গ্রহণীয় হবে। নচেৎ তাওয়াক্কুফ বা নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

আর যদি রাবী তার নিজের কিংবা কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর উক্তি ইদরাজ [এক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু ঢুকানো] করেছেন। যেমন— সাহাবী বা তাবেয়ীর কথা বর্ণনায় অথবা কোনো অর্থের বিশ্লেষণ করণে কিংবা মুতলাককে মুকাইয়াদকরণের উদ্দেশ্যে কিংবা এমনিভাবে কোনো কিথা লিপিবদ্ধভাবে বর্ণনা করে। কিছু তবে সে হাদীসকে মুদরাজ বলা হয়।

تَدْ رَعْنَ فِلْ الشِّمْتِيْ وَ كَالَ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ وَكُرْ الْمَدِيْثُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ المَّاعِيةِ مِنْ الشِّفَاتِ وَعَنَ ذُلِكَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ المَالَّمِ عَلَى المَّعْرِيثُ عَلَى المَّعْرَدِيثُ الرَّجُلِ المَالِمُ وَمَاعَةِ مِنْ الشِّفَاتِ وَمَاعَةِ مِنَ الشِّفَاتِ المَالِمُ وَمَاعَةِ الْحَدِيثُ عَلَى الرَّجُلِ المَرْعِ مَاعَةِ وَمَاعَةِ مِنَ الشِّفَاتِ وَمَاعَةِ الْحَدِيثُ المَرْعِمِ اللَّهُ وَمَلِي المَّالِمُ المَالِمُ وَمَاعَةِ وَمَاعَةِ وَمَاعَةِ وَمَاعَةِ وَمَاعَةِ المُحدِيثِ وَبُهِ وَاللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِ وَالْوَالِ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِمُولِ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالَالْمُولِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْى الْمُضْطِرِبُ لُغَةً [ प्रुष्णितित्व प्राष्टिधानिक पर्थ : إِسْمُ فَاعِلُ अष्ठि । अष्ठिधानिक पर्थ الْمُضْطِرِبُ لُغَةً وَالْمَارُ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ राना وَخَتَلَالُ الْاَمَرُ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ राना وَخَتَلَالُ الْاَمَرُ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ राना وَخَتَلَالُ الْاَمَرُ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ राना ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ क्षां ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَفَسَادُ نِظَامِهِ ﴿ وَاللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّ

মৃদ্বত্বারিবের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো– যে হাদীসের সনদে রাবীর পূর্বাপর হওয়া বা এক রাবীর স্থলে অপর রাবী উল্লেখ হওয়া অথবা মতনের মধ্যে কমবেশি, এক মতনের স্থলে অপর মতন সংক্ষেপকরণ বা বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি কারণ দেখা দেয়, তাকে হাদীসে مُضْطُرِبُ বলে।

كَمْ شَطِّرِبُ هُوَ الْذَيْ يَرُوِيْ عَلَى أَوْجُهِ مُخْتَلِفَةٍ مُتَقَارِمَةٍ -राम नवरी (त.) विलन

ড. মাহমূদ আত-ত্বাহহান বলেন- مَا رُوِي عَلَىٰ اوَجُهُ مُخْتَلِفَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقُوَّةِ - ড. মাহমূদ আত-ত্বাহহান বলেন

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَاكَ شِبْتُ قَالَ شَبَّبَعْنِي هُودٌ وَإِخْوَتُهَا - अभन

উক্ত সনদের মধ্যে প্রায় দশ রকমের মতান্তর রয়েছে। এটা হলো مُضْطَرِبُ سَنَدُ -এর উদাহরণ। আর مُضْطَرِبُ مَتَنْ उ উদাহরণ হলো وَكُنَّتَيْنْ -এর হাদীস। এতে কোথাও وَكَانَ قُلُلِ আর কোথাও وَكُنَّيَيْنِ

: [पूषञ्जातित्वत श्रकातिरात | اَفَسْنَامُ الْمُضْطَرِب

مُضْطَرِبُ الْمَتَن ٤. مُضْطَرِبُ السَّنَد ٤. ١ مُضْطَرِبُ السَّنَد عَمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

হাদীসে ইয়তিরাব সংঘটিত হওয়া, রাবীর স্মরণশক্তির দুর্বলতা নির্দেশ করে। তাই মুয়তারিব হাদীস পরস্পর মিলানো সম্ভব না হলে তা خَمْعِيْثُ রূপে পরিগণিত হবে।

ا مُعْنَى الْمُدْرَجُ لُغَةً [ यूनताराहत আভিধানিক অর্থ] مَعْنَى الْمُدْرَجُ لُغَةً - এর সীগাহ। শান্দিক অর্থ হলো -প্রবেশ করানো।

مَعْنَى الْمُدْرَجِ اِصْطِلاَحًا [মুদরাজের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো, যে হাদীসের সনদ বা মতনে অতিরিজ কোনো কথা প্রবেশ করানো ।

ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহান বলেন مَا غُيِّرَ سِبَاتُ اِسْنَادِهِ اَوْ أُدْخِلَ فِى مَتْنِهِ مَا لَبْسَ مِنْهُ بِلاَ فَصْلِ -श्वारा مَا غُيِّرَ سِبَاتُ اِسْنَادِهِ اَوْ أُدْخِلَ فِى مَتْنِهِ مَا لَبْسَ مِنْهُ بِلاَ فَصْلِ -श्वार्त के किनारत : كَدِيْثُ عَائِشَةَ فِى بَدْءِ الْوَخِي كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَتَعَنَّثُ فِى غَارِ حِرَاء وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ : উদাহরণ : عَلَيْ التَّعَبُّدُ অংশটি যুহরীর মুদরাজ।

: [मुनরाজের প্রকারভেদ] أَفْسَامُ الْمُذْرَجِ

মুদরাজ দুই প্রকার- ১. أُدْرَجُ الْإِسْنَادِ عَلَى الْمُتَنِِّنِ عَلَى الْمُتَنِّنِ عَلَى الْمُتَنِّ

فَصْلُ تَنبيهُ وَهٰذَا الْمَبْحَثُ يَنْجُرُ إلى رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَنَقْلِهِ بِالْمَعْنَى وَفِيْهِ إِخْتلَانُ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ جَائِزٌ مِمَّنُ هُوَ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ وَمَاهِرٌ فِي أَسَالِيْب الْكَلَام وَعَارِنُ بِخَوَاصٌ التَّهَرَاكِيبُب وَمَ فَهُ وُمَاتِ الْحِطَابِ لِئَلَّا يُحْطَى بزيادة ونُقصان وقيل جَائِزُ فِي مُفْرَدَاتِ الْآلْفَاظِ دُوْنَ الْمُرَكَّبَاتِ وَقِيْلَ جَائِزُ لِمَنْ اِسْتَحْضَر اَلْفَاظَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّنِ فِيْه وَقيْلَ جَائِزُ لِمَنْ يَحْفَظُ مَسَعَانِيَ الْحَدِيْثِ وَنَسِنَى ٱلْفَاظَهَا لِلضَّرُورَةِ فِي تَحْصِيْلِ الْأَحْكَامِ وَامَّا مَن اسْتَحْضَر الْاَلْفَاظَ فَىلَا يَجُنُوزُ لَـهُ لِعَدَم الشُّرُوْرَةِ وَهٰذَا الْخِلاَفُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ أَمَّا أَوْلَوِيَّةُ رِوَايَةِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّنٍ فِيْهَا فَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ ﷺ "نَضَّرَ اللُّهُ إِمْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَادَّاهَا كَمَا سَمعَ الْحَدِيْثُ" وَالنَّفْلُ بِالْمَعْنُى وَاقِعٌ فِي الْكُتُبِ السِّسَيَّةِ وَغَيْرِهَا \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: জ্ঞাতব্য- আমাদের উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে মর্মগতরূপে হাদীস বর্ণনায় [রিওয়ায়াত বিল-মা'নায়] আলোচনা সৃষ্টি হয়।

মুহাদ্দিসগণের নিকট এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হলো, অর্থগত বর্ণনা শুধু ঐ সমস্ত লোকের জন্য জায়েজ, যারা আরবি ভাষা এবং বাক্য বিন্যাসের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞ। আর তারতীবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত এবং ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। [কেননা বর্ণনাকারীর মধ্যে যদি উল্লিখিত গুণাবলি না থাকে, তাহলে] যাতে বর্ণনাকারী হাদীসের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কমবেশি করার ভ্রান্তিতে পতিত না হন।

আবার কেউ কেউ বলেন, অর্থগত রেওয়ায়েত একক শব্দসমূহে জায়েজ, যৌগিক শব্দসমূহে জায়েজ নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ যার বর্ণনাকারীর মূলশব্দ স্মরণ আছে, যাতে সে চাহিদা অনুসারে শব্দ ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। আবার কেউ কেউ বলেন. শরিয়তের বিধান লাভ করার প্রয়োজনে তার পক্ষে মর্মগত হাদীস বর্ণনা করা বৈধ যার হাদীসের মর্ম স্মরণ রয়েছে কিন্তু ভাষা শ্বরণ নেই। আর যার ভাষা শ্বরণ রয়েছে তার পক্ষে মর্মগতভাবে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। কেননা, এখানে মর্মগতভাবে বর্ণনার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই মতপার্থক্য হলো বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। তবে উত্তম হলো হাদীসে কোনোরূপ পরিবর্তন না করে তার বর্ণিত ভাষাকে হুবহু বর্ণনা করা- আর এটাই সর্বসমত মত। কেননা, রাস্বুল্লাহ 🚐 বলেছেন- "আল্লাহ সে লোকের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করবেন, [চির-সবুজ চির-তাজা করে রাখবেন] যে আমার কথা শুনে তা স্বৃতিপটে সংরক্ষিত রাখবে এবং যেরূপ শুনেছে অনুরূপভাবে তা বর্ণনা করবে।" বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে অর্থগত বর্ণনা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান

 وَيُبُلُ بَالْمَدُورُ وَيُ لَا الْخَلَانُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَيهِ الْعَلَيْ الْكَلَامِ الْكَلَامِ الْكَلَامِ الْكَلَامِ الْعَرَيْبَةِ السَّلَامُ وَعَلَيْ إِلَا عَرَيْبَةِ السَّلَامُ وَعَلَيْ الْعَرَيْبَةِ وَنُعْضَانِ الْخَلَامِ السَّرَاكِيْبِ الْكَلَامِ وَمَعْلَمُ وَمَانِ الْخَلَامِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكِيْلُ اللَّهُ وَمِيْلُ جَائِزُ وَعِيْلُ مُعْرَاقِ وَمَعْمُ اللَّهُ وَوَيْلُ اللَّهُ وَعَيْلُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمَعْمُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُعْمُولُ وَالْمُوالِي وَمَا اللَّهُ وَمِنْ الْمُعْمُولُ وَمِنْ الْمُعْمُولُ وَالْمُولُولُ وَمَالَعُولُ وَمَالَعُولُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمُعْمُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُ وَمَالَعُولُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَامِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِ الللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْم

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের হুবহু শব্দ ও বাক্যানুযায়ী বর্ণনা না করে তার ভাবার্থ বর্ণনা করা জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

- ১. ইমাম চতুষ্টয়সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এরূপ বর্ণনা করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো-
- ক. বর্ণনাকারীদেরকে হাদীসের শব্দাবলি, ভাব এবং তার যথাযথ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।
- খ. হাদীসের ব্যাকরণগত দিকসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু জানতে হবে।
- ع. একদল ওলামার মতে, رَوايَةٌ بِالْمَعْنَى বৈধ নয়। কেননা, রাস্লুল্লাহ وقية ছিলেন جَوَامِعُ الْكَلِم আর হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করা হলে مِوَامِعُ الْكَلِم -এর বৈশিষ্ট্য থাকে না।
- ৩. किউ वरलन या, وَالِمَدُّ بِالْمُعَنَّى विध । ठाँरमत मिल ररला प्रशनवी 🚐 -এর বাণী-
  - إِذَا لَمْ تُعِلِّوا حَرَامًا وَلَمْ تَحَرَّمُوا حَلَالًا وَاصَبْتُمُ الْمَعَنَى فَلاَ بَأَنْ
- 8. কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ মু'জিয, তাই نَقْلُ الْقُرْانِ بِالْمَعْنَى অবৈধ। কিন্তু হাদীসের শব্দাবলি মু'জিয নয়, তাই এটা বৈধ।
- ে وَايَدُ بِالْمَعْنَى এর ক্ষেত্রে وَايَدُ بِالْمَعْنَى বৈধ নয়।
- ७. कारता मराज, مُركَبَات -এत मराध رواية بالمعَنى -এत मराध مُفردات , कारता मराज مُوركبات والمادة والم
- ৭. কায়ী আয়ায় বলেন
   رَوَايَدٌ يُالْمَعْنَى বৈধ নয়। কেননা, এতে করে অজ্ঞ লোকেরা হাদীস বর্ণনায় য়থেষ্ট সুয়োগ পেয়ে
   য়াবে এবং এর ফলে হাদীসের বিকৃতি ঘটতে পারে।
- ৮. কারো মতে, যে ব্যক্তির হাদীসের মূলশব্দ মুখস্থ আছে ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ, যাতে করে তিনি প্রয়োজনের সময় মূলশব্দ ব্যবহার করতে পারেন।
- ৯. কারো মতে, শরিয়তের হুকুম বাস্তবায়নের জন্য যার শুদ্ধ অর্থ মুখস্থ আছে তার জন্য জায়েজ আর যার মূলশব্দ হিফজ আছে তার জন্য জায়েজ নয়।

وَالْعَنْعَنَةَ رُوايَةُ الْحَدِيْثِ بِلَفْظِ عَنْ فُلاَنٍ عَنْ ثُلَانٍ وَالنَّمُ عَنْعَنُ حَدِيْثُ رُوِي بِطُرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ وَيُشْتَرَكُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمِ وَاللِّقَاءُ عِنْدَ الْبُخَارِيّ وَالْآخْذُ عِنْدَ قَوْمِ الْخَرِيْنَ وَمُسْلِمٌ رُدَّ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ اَشَكَّ الرُّدِّ وَبَالَغَ فِيبُهِ وَعَنْعَنَةُ الْمُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَكُلُّ حَدِّيثٍ مَرْفُوع سَنَدُهُ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُسْنَدُّ هٰذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَيَعْضُهُم يُسَمِّى كُلَّ مُتَّصِلٍ مُسْنَدًا وَإِنْ كَانَ مَوْتُوفَا أَوْ مَقُطُوعًا وَبَعَضْهُمْ يُسَمِّى الْـمَـرْفُـوْعَ مُــسْنَـدًا وَإِنْ كَـانَ مُـرْسَـلًا اَوْ مُعْضَلًا أوْ مُنْقَطِعًا \_

অনুবাদ: অমুকের নিকট হতে অমুকের নিকট হতে (عَنْ فُلْإِن عَنْ فُلْإِن) এরপ শব্দ ব্যবহার করে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'আন'আনা (عَنْعَنَدُ) বলা হয়। আর মু'আন'আন (مُعَنْعَنَى) ঐ হাদীসকে বলে যা 'আন'আনার পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আর 'আন'আনা পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনার জন্য ইমাম মুসলিম (র.)-এর নিকট সমসাময়িক হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট শুধু সমসাময়িক হলেই চলবে না, তার সাথে রাবীর সাক্ষাৎ প্রয়োজন। আর অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতে গ্রহণ করা (اَخْذ) শর্ত। ইমাম মুসলিম (র.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুদাল্লিসের 'আন'আনা গ্রহণযোগ্য নয়। মুসনাদ (مُسْنَدُ) – যে মারফ্' হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল সে হাদীসকে হাদীসে মুসনাদ বলা হয়। মুসনাদের এ সংজ্ঞাই প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। আর কারো কারো নিকট প্রত্যেক মুত্তাসিল হাদীসই মুসনাদ, যদিও তা মাওকৃফ অথবা মাকতৃ'। আবার কেউ কেউ মারফৃ'কে মুসনাদ নাম রেখেছেন, যদিও তা মুরসাল, মু'দ্বাল, অথবা মুনকাতি' হোকনা কেন।

بِلَفْظِ عَنْ فُلَانٍ عَنْ الْمَعْنَةُ : बात शिक्त बन्ता राविक बन्ता وَالْمَعْنَةُ : बात शिक्त वर्ता कता وَرَالُمُعْنَعُ وَلَى الْمَعْنَعُ وَمِي بُطُرِيْقِ वर्ता ति वर्ता कता وَالْمُعْنَعُ وَالْمُعْنَعُ وَالْمَعْنَعُ وَالْمُعْنَعُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْنَعُ وَالْمُعْنَعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْنَعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ والْمُعُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُولُولُونَا وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُولُوا وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُولُولُوا وَالْمُعُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُمُولُولُ وَالْمُعُمُولُولُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: এর পরিচয় - حَدثُثُ مُعَنْعَنْ

اسْم বাবের عَنْعَنَدٌ مَادَعَنَدٌ مَعْلَكُ वाবের فَعْلَكُ वात्वत الْمُعَنْعَنُ : (আনআনার আভিধানিক অর্থ) مَعْنَى الْعُنْعُنَةِ لُغَةً -এর সীগাহ। এ শব্দটি عَنْ বর্ণের দ্বিতীয় রূপ নিয়ে فَعْلَكُ বাব থেকে মাসদার গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ - عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْعَالَةُ শব্দ প্রয়োগে বক্তব্য উপস্থাপন করা।

: [আনআনার পরিভাষিক সংজা] مَعْنَى الْعَنْعَنَة اصْطَلَاحًا

উদাহরণ: যেমন ইমাম বুখারী (র.) বলেন-

حَدَّثَنَا مَكِنَى ابْنُ اِبْرَاهِبْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ اِبْنُ الْآخُوعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَقُلُ عَلَى مَا لَمْ اَقَلُ فَلْبَتَبَوَّا مَعْعَدَهُ مِنَ النَّارِ \_

হাদীসের হুকুম : عَنْ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

ك. ইমাম মুসলিম (র.)-এর মতে, সমকালীন রাবীদের বর্ণিত مُعَنَّعَنُ হাদীস مُخَتَّعِيلُ । তবে তিনি মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য রাবীদের সমসাময়িক যুগের হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন।

২. ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে, مُعَنْفَنْ হাদীস যদি যে কোনো এক বর্ণনায় سَمِفْتُ অথবা حَدَّثَنِيْ বলে এবং বাকি রেওয়ায়েত مُعَنْفَنْ বলে উল্লেখ করে তাহলে তা مُتَصِل হবে, অন্যথায় তা مُعَنْفَنُ থেকে যাবে, যা গ্রাহ্য নয়। তবে তার মতে, রাবী ও মারবী আনহুর মধ্যে কমপক্ষে জীবনে একবার সাক্ষাৎ হওয়া শর্ত।

৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য اَخُذُ শর্ত ا

৪. জুমহুর মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের মতে, ছিকাহ রাবীর مُحَنْعَنْ হাদীস গ্রাহ্য। কিন্তু مُرْسَلُ (মুরসিল) ও মুদাল্লিস রাবীর
মু'আন'আন হাদীস গ্রাহ্য নয়।

: قَرْلُهُ فَهُوَ مُسْنَدُ

অর্থাৎ যে মারফু' হাদীসের সনদ মুত্তাসিল, তাকে মুসনাদ বলা হয়

কারো মতে, প্রত্যেক মুত্তাসিল সন্দযুক্ত হাদীসই مُشْنَدٌ চাই তা مَنْطُرُ ، হোক বা مَنْطُرُ ، হোক।

আরেক দলের মতে, প্রত্যেক মারফু 'হাদীসই مُرْسَلُ চাই তা مُرْسَلُ হোক বা مُنْفَطِعٌ হোক কিংবা مُنْفَطِعٌ তবে প্রথম সংজ্ঞাটিই অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণ: ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) বলেন,

حَدَّثَنَا عُضْمَانُ بِنْ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْبَانُ عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ عَنْ عُضْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَبَامِنِ الصُّفُوَّ ِ ـ فَصْلُ وَمِنْ اقَسَامِ الْحَدِيْثِ اَلشَّاذُ وَى اللَّغَةِ وَالْمُنْكُرُ وَالْمُعَلَّلُ وَالشَّاذُ فِى اللَّغَةِ مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِى مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِى الْإَصْطِلَاحِ مَا رُوى مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ اللَّمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ ثِقَةً فَهُو اللَّمْ يَكُنْ رُواتُهُ ثِقَةً فَهُو اللَّمْ يَكُنْ رُواتُهُ ثِقَةً فَهُو مَرُدُودٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَسَبِيْلُهُ التَّرْجِبْحُ مَرَدُودٌ وَوُجُوهٍ مِنَ التَّرْجِبْحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُسَمِّى الْخَرْ مِنَ التَّرْجِيْحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُسَمِّى مَحْفُوظًا وَالْمَرْجَوْحُ شَاذًا \_

আনুবাদ: পরিচ্ছেদ: হাদীসের শ্রেণীসমূহের মধ্যে শায়, মুনকার ও মু'আল্লাল (مَانَّذُ ، مُنْكُرْ ، مُعَنَّلُرْ ) অন্তর্ভুক্ত। শায-এর আভিধানিক অর্থ হলো– যে দল হতে পৃথক হয়ে যায় এবং দল হতে বের হয়ে পড়ে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সে হাদীসকে শায বলা হয়, যা ছিকাহ রাবীদের বিপরীত বর্ণিত হয়। যদি সে হাদীসের রাবীছিকাহ না হয়, তাহলে তা মারদূদ বা পরিত্যাজ্য হবে। আর ছিকাহ হলে মুখস্থশক্তি, শ্বরণ রাখা, সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেবে। যে হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে, তাকে মাহফূয বলা হবে। আর যার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হবে, তাকে শায বলা হবে।

भाकिक अनुवान : وَمَنْ اَنْحُدَاعِهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلّلُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلّلُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلّلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَ الشَّاذُّ الخ

অর্থাৎ জামাত اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ শােষের আভিধানিক অর্থ : اَلشَّاذُ ' শােষের আভিধানিক অর্থ হলা مَعْنَى الشَّاذَ لُغَةً হতে পূথক হয়ে যাওয়া ।

مَا رَوَاهُ الْمَقَبُّولُ مُخَالِفً لِمَنْ هُوَ اَوْلَى -শাযের পারিভাষিক অর্থা : পারিভাষিক পরিচয় হলো مَعْنَى الشَّاذُ اِصْطِلاَحًا अর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বর্ণনার বিপরীত যা বর্ণনা করেন, তাই শায়। আর অত্র গ্রন্থতারের মতে, যে হাদীসটি বিশ্বস্ত কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরিপস্থি হয়, সে হাদীসকে শায় বলা হয়। যদি সে হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে তা মারদ্দ বা পরিত্যাজ্য হবে। আর বিশ্বস্ত হলে মুখস্থশক্তি, হিফজ, সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেবে। যে হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে তাকে মাহফূয বলা হয়। আর যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, তাকে শায় নামে আখ্যায়িত করা হয়।

আন্ত্যারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – a

والمَنْكُرَ حَدِيْتُ رُواهُ ضَعِيْفً مُخَالِفُ لِمَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمُقَابِلُهُ الْمَعْرُوْفُ فَالْمُنْكُرُ وَالْمَعْرُوْفُ كِلَا رَاوِيْهِمَا ضَعِبْكُ وَاحَدُهُمَا اَضْعَفُ مِنَ الْأُخَبِرِ وَفِسِى السَّشَاذِ وَالْسَحْنُفُوظِ قَبِويٌّ *اَحَدُهُمَ*ا اَقَوٰى مِنَ الْاٰخَرِ وَالشَّاأُذُ وَالْمُنْكَرُ مَرْجُوْحَان وَالْمَحْفُوْظُ وَالْمَعْرُوْفُ رَاجِحَانِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوْا فِي الشَّاذِ وَالْمُنْكُرِ قَيْدَ النُّمُخَالَفَةِ لِرَاهِ أُخَرَ قَوِيًّا كَانَ اَوْ ضَعِبْفًا وَقَالُوا اَلشَّاذُ مَا رَواهُ الشِّفَةُ وَتَفَرَّدَ بِهِ وَلَا يُوْجَدُ لَهُ اَصْلُ مُوَافِقُ وَمُعَاضِدٌ لَهُ وَهٰذَا صَادِقٌ عَلَى فَرْدِ ثِقَةٍ صَحِيْجٍ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِدُوْا الثِّفَةَ وَلَا الْمُخَالَفَةَ وَكَذٰلِكَ الْمُنْكُرُ لَمْ يَخُصُّوهُ بِالصُّوْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَسَمُّوْا حَدِيْثَ الْمَطْعُونِ بِفِسْقِ أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ غَلَطٍ مُنْكَرًا وَهٰذِهِ إِصْطِلَاحَاتُ لَا مَشَاحَةً فِيْهَا \_

অনুবাদ: আর 🎞 [মুনকার], যে হাদীসটি কোনো দুর্বল রাবী বর্ণনা করেন এবং ত। সে রাবীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি হয় যার বর্ণনাকারী তার তুলনায় খুবই দুর্বল। মুনকারের বিপরীত হলো মারফু'। মুনকার ও মারফু' উভয়ের রাবীই দুর্বল হয়, কিন্তু একজন অপরজনের তুলনায় অধিক দুর্বল হয়। আর শায ও মাহফূয হাদীসের রাবীদ্বয় একজন অপরজনের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়। সুতরাং শায ও মুনকার হাদীস কম প্রাধান্যশীল। আর মাহফৃয ও মারফু' হাদীসদ্বয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়। কতেক মুহাদ্দীস শায ও মুনকারের ক্ষেত্রে অপর কোনো দুর্বল বা শক্তিশালী রাবীর পরিপন্থি হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না। তারা বলেন, সে হাদীসকেই শায বলা হয় যার রাবী বিশ্বস্ত একক হয় এবং এর অনুকূলে বা প্রতিকূলে মূলত কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। আর এ সংজ্ঞা অনুযায়ী বিরোধিতা ছাড়াই শুধু একজন 並 [বিশ্বস্ত] রাবীর একক ছহীহ বর্ণনাকেও 🚉 বলা হবে। আর কোনো কোনো মুহাদ্দিস ছিকাহ এবং বিরোধিতার বিষয় গণনা করেননি। অনুরূপভাবে মুনকারের উল্লিখিত অবস্থায় বিবেচনা করা হয় না। আর যে হাদীসটির রাবী ফাসিকীর দোষে অথবা অধিকতর অমনোযোগিতা ও ভুলভ্রান্তির দোষে দুষ্ট হয়, তারা একেই মুনকার হাদীস নামে আখ্যায়িত করেন। আর এটাই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, এতে কোনো দোষ বা ঝগড়া নেই।

مُخَالِفٌ عِبِمُ مَدُّالِمُ الْمَعْرُونُ या पूर्वन तावी वर्गन करताहिन وَالْمُنْكُرُ مَدِيْثُ या पूर्वन तावी वर्गना करताहिन مُخَالِفٌ الْمَعْرُونُ या पूर्वन तावी वर्गना करताहिन فَالْمَنْكُرُ وَالْمَعْدُونُ वरि तावि وَمُعَالِمُ الْمَعْرُونُ वरि तावि हिन हिन हिन है के के वि हिन है के वर्ग के वि हिन है के वरि है के वरि हिन है के वरि हिन है के वरि हिन है के वरि हिन है के वरि है के वरि हिन हिन हिन है के वरि हिन है के वरि हिन है के वरि हिन हिन हिन हिन है के वरि हिन है के वरि हिन है के वरि हिन हिन है के वरि हिन हिन है के वरि हिन है के वरि हिन हिन है के वरि हिन है के वरि हिन हिन है के वरि हिन हिन है के वरि हिन है के वरि हिन है के वरि हिन हिन है के वरि है के वरि है है के वरि है है के वरि हिन है है है के वरि हिन है के वरि है है के वरि हिन है के वरि हिन है के वरि हिन है के वरि है के वरि है है के वरि है है के वरि है है के वरि है के

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এই जालाठना- قُولُهُ وَ الْمُنْكُرُ الخ

َ اَسْمُ مَغْمَى الْمُنْكَرِ لُغَةً [মুনকারের আভিধানিক অর্থ] : وَاسْمُ مَغْمَوُلُ শব্দটি السُّمُ مَغْمَى الْمُنْكِرِ لُغَةً অপরিচিত :

: [मूनकात्तत शातिणायिक वर्ष] مَعْنَى ٱلْمُنْكُر إصْطلاَحًا

- ك. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন وَايَنَ خَالَفَ رَوَايَـةَ الثِيَّاتِ فَمُنْكُرُ पिन ছিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা হয় তবে তাকে مُنْكُرُ वल ।
- ২. وَالْمُنْكُرُ حَدِيْثُ رَوَاهُ ضَعِيْفُ مُخَالِفٌ لِمَنْ هُوَ اَضْعَفُ مِنْهُ अव সংজ্ঞাতে কিছুটা مُعَدَّمَهُ الشَّيْعِ السَّيْعِ अध्यष्ठ মনে হয়।
- فر الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الضَّعِيثُ مُخَالِفًا لما رَوَاهُ الثَّقَةُ ,कारता भराउ , مُو الْحَدِيث
- ৪. আর কারো মতে.

إِنْ كَانَ مَعَ ضُعْفِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى الْمَعْبُولُ إَوْ كَانَ غَافِلاً أَوْ نَاسِبًا كَثِيْرَ الْوَهْمِ فَالْحَدِيْثُ مُنْكَرُ مَا رَوَاهُ النَّسَانِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ رِوَايَةِ إَبِى زُكِيْرِ يَحْبُى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَبْسٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ : अनारत्र اَبِبْهِ عَنْ عَانِشَةَ مَرْفُوْعًا كُلُواْ البَلْعَ بِالتَّمَرِ فَإِنَّ ابْنَ ادْمَ إِذَا اكْلَهَ غَضِبَ الشَّبْطَانُ -قَالَ النَّسَإِنِيُّ هُذَا حَدْبْثُ مُنْكَرُ تَفَرَّدَ بِه ابُورُ كُيْرٍ .

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মুনকারের বিপরীত হলো মা'রফ অর্থাৎ কোনো ضَعِيْف রাবীর হাদীস অপর কোনো ضَعِيْف রাবীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্বা'ঈফ রাবীর হাদীসকে বলে مُنْكُرٌ আর অপেক্ষাকৃত কম ضَعِيْف রাবীর হাদীসকে বলে مُعْرُفُ , ফলে مَعْرُونُ وَ شَاذَ হাদীস مَعْرُونُ وَ مَعْفُوظ عَلَى مَعْمُونُ وَاللَّهِ عَلَى مَعْدُونَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ وَالْمُعَلَّلُ بِفَتِيحِ اللَّامِ اِسْنَاذُ فِيْهِ عِلَلُ وَاسْبَابٌ غَامِضَةٌ خُفِيَّةٌ قَادِحَةٌ فِي الصّحَّة يَتَنَبَّهُ لَهَا الْحَذَّاقُ الْمَهَرَةُ مِنْ اهَلْ هٰذَا السُّسانِ كَارْسَالِ فِي الْمَوْصُولِ وَ وَقَفٍ فِي الْمَرْفُوعِ وَنَحْو ذٰلِكَ وَقَدْ يَقْتَصِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ بِكُسْرِ اللَّامِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ كَالصَّيْرَفِيُّ فِي نَقْدِ الدِّيْنَار واليِّدْرهَم ـ

অনুবাদ : মু'আল্লাল (مُعَثَّلُ ) শব্দে লাম (ل) -এ ফাতাহ। মু'আল্লাল হলো সে হাদীস যার সনদের মধ্যে বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী এমন কোনো গোপন ও সৃক্ষ্ম কারণ বা দুর্বলতা থাকে, যা হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় বলে গণ্য হবে। সে সমস্ত কারণ শুধু এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণই জানতে পারেন। যেমন- মাওসলকে মুরসাল করা, মারফু'কে মাওকৃফ করা ইত্যাদি। মু'আল্লিল শব্দে লাম (ل) -এ কাসরা সর্বদা নিজের দাবির পক্ষে দলিল উপস্থাপনে অপারগই থাকে। যেমন- দীনার ও দিরহাম পরীক্ষা- নিরীক্ষাকারী নিজের দাবি প্রমাণের দলিল উপস্থাপন করতে পারে না।

عِلَلَ अ्याद्याल भरक अनुवान إسْنَادُ فِيْهِ यात मरा निरा إسْنَادُ فِيْهِ अवाद्याल भरक وَالْمُعَلَّلُ بفَتْح الكرم रकात्ना कात्रव فَادِحَةٌ فِي الصِّحَةِ مِن वरः प्रुक्ष ও গোপন पूर्वलाश्रम्ह فَاصِطَةٌ خُفِنْيَّةُ या विश्वकाती এ বিষয়ের يَتَنَبُّهُ لَهَا الشَّان যেসব কারণ অবহিত আছেন أَيْ الْمَهَرَّةُ الْمُهَارُةُ অধু অভিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবৰ্গ يَتَنَبُّهُ لَهَا بكَسْرِ اللَّالِم करात फिरा अण़ रश وَنَحْر ذُلكَ आत कथरना وَفَدْ يَفْتَصِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّل এরপ অন্যান্য ভামের নিচে যের দিয়ে عَلَىٰ دَعْرَاهُ তখন অর্থ হবে প্রমাণ পেশে অক্ষম ব্যক্তি عَلَىٰ دَعْرَاهُ তার দাবির উপরে যে তার দীনার ও দিরহামের বিষয়ে দাবি পেশ فِي نَقْدِ الدِّيْنَار وَالدَّرْهَمِ বিষয়ে দাবি পেশ كَالصَّبْرَفِيّ করতে অক্ষম।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَالْمُعَلَّلُ الخ

। একবচন اِسْمٌ مَغْعُول থেকে تَغْعِيْل श्रादा أَمُعُلَّلٌ : [মু'আল্লালের আভিধানিক অর্থ] مَعْنَى الْمُعَلَّل كُغَةً - মাসদার হচ্ছে التَّعْلِبْل মূলবর্ণ (ع ل ل ال अ्वतर्ग مُضَاعَفْ كُلَاثِيْ জিনসে مُضَاعَفْ كُلَاثِيْ

১. সমস্যাগ্রস্ত ২. রুগু ৩. ইল্লতযুক্ত ইত্যাদি।

: [भू 'आल्लात পाति शिक पर्थ] مَعْنَى ٱلْمُعَلِّل إصْطِلَاحًا

- ১. উস্লে হাদীসের পরিভাষায় مُعَلَّلٌ এমন হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে صُعِيْع হাদীসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এর অভ্যন্তরে এমন কিছু সৃক্ষ ক্রটি রয়ে যায়, যা কেবলমাত্র অভিজ্ঞ লোকজনই উদ্ঘাটন করতে পারেন।
- إِنْ كَانَ سَبَبُ التَّطْعَين فِي الرَّاوِيْ هُوَ الْوَهْمُ فُحَدِيْفُهُ يُسْتَنِّي الْمُعَلَّلُ २. कि कि तलत
- اَلْمُعَلِّلُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي إِطَّلَمَ فِيبِهِ عَلَى عِلَّةٍ قَادِحَةٍ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ سَلاَمَةُ مُنْهَا -अ. ष. वामीव प्रानिश् वतन حَدِيْثُ يَعْلَى بْنِي عُبَيْدٍ عَنِ التَّوْدِيّ عَنْ عَمْرِه بنْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ : उपारत بالْخِبَارِ مَا لَمْ يَتَنَفَّرُفًا .

অত্র সনদে يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ রাবী يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ এর উপর ধারণা করেছেন যে, يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ हाता উদ্দেশ্য হলো র ক্রিছে। علَّهُ ٱلغُلُط ভাতে عَبْدُ اللَّه بْنُ دَيْنَار

وَإِذَا رَوْى رَاوٍ حَدِيْثًا وَ رَوْى رَاوِ أُخْرُ حَدِيثًا مُوَافِقًا لَهُ يُسَمِّى لهذا الْحَدِيثَ مُتَابِعًا بِيصِيْعَةِ إِسْمِ الْفَاعِلِ وَهٰذَا مَعْنَى مَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ تَابَعَهُ فُلَانٌ وَكَثِيْرًا مَا يَقُولُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِبْحِهِ وَيَـثُولُونَ وَلَهُ مُتَابِعَاتُ وَالْمُتَابِعَةُ يُوْجِبُ التَّقَيْدِيَةَ وَالتَّسَايِسِيدَ وَلاَ يَسْلُزَمُ أَنْ يَسَكُونَ السُّعَسَابِعُ مُسَاوِيًا فِي الْمُرْتَبَةِ لِلْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ يَصْلُحُ لِلْمُتَابِعَةِ وَالْمُتَابِعَةُ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ التَّرَاوِي وَقَدْ يَكُونُ فِي شَيْحٍ فَوْقَهُ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ وَاكْمَلُ مِنَ الثَّانِي لِأَنَّ الْوَهْنَ فِي أُوُّكِ الْإِسْنَادِ أَكْثَرُ وَأَغْلَبُ وَالْمُتَابِعُ إِنْ وَافْقَ الْاَصْلَ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰي يُقَالُ مِثْلُهُ وَانْ وَافَقَ فِي الْمَعْنَىٰ دُوْنَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحُوهُ \_ অনুবাদ: যদি কোনো একজন রাবী একটি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং অপর একজন রাবীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রিথম রাবীর হাদীসের] মুতাবি' (عُنَابِيُّه) বলা হয়ে थाक । [مُتَابِعُ इमा काशिन] यूशिकमगन تَابِعُهُ (অমুকের অনুগামী) বলে থাকেন। তাঁর এটা نُكُرُنُ দ্বারা এ অর্থই বুঝানো হয়। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বহু স্থানেই এরূপ বলেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলে এটা প্রকাশ করেন। এর অর্থ এটাই। মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা আবশ্যক করে। তবে এটা জরুরি নয় যে, মুতাবি' মর্যাদায় मृत्नत সমকক হবে। यनि মর্যাদায় নিম্নমানেরও হয়, তবুও মুতাবিয়াতের শক্তি রাখবে। মুতাবিয়াত কখনও স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়, কখনও তার উপরস্থ শায়খের মধ্যে হয়। প্রথমটি দিতীয়টি হতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, দুর্বলতা প্রথম সনদে অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে। মুতাবি' যদি শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে মূলের মতো হয়, তখন তাকে ഫ്ഫ് (মিছলাহু) বলা হয়। যদি শুধু অর্থের অনুরূপ হয় শব্দের অনুরূপ না হয়, তখন তাকে 🕉 নাহবাহু] বলে।

وَرُوٰى رَاوٍ حَدِيثَا : यिन काता এकজन तावी এकि शिम वर्गना कतलन أَوْنَ رَوْى رَاوٍ حَدِيثًا : यिन काता এकজन तावी এकि शिम वर्गना कतलन المعترفين ألم العجديث مُتَابِعًا هُ هُ مَوَافِقًا لَهُ عَرْضًا مَعْنَى مَايَقُولُ الْعُدِيثُ مُتَابِعًا هُ هُ مَوَافِقًا لَهُ عَرْضًا بَعْنَى مَايَقُولُ الْمُعَدِّدُونُ مع هم هم هم هم هم هم المعترفي المنافع المنافع

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَإِذَا رَوْى رَاوِ الْخ

-এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হলো– اِسْمُ فَاعِلٍ শব্দটি اَلْمُتَابِعُ لُغُنَّةً (মুতাবি'-এর আভিধানিক অর্থ : الْمُتَابِعُ لُغُةً مَعْنَى الْمُتَابِعُ لُغُةً (مَا عَبِيرِ عَالِمَ مَعْنَى الْمُتَابِعُ لُغُةً الْمُوَافِقُ वा অনুযায়ী, অনুসারী।

يَّمَارَكَ الرَّاوِيْ غَبْرَهُ فَيْ رَوَايَةِ الْمُتَابِعِ إَصْطِلاَحًا : পারিভাষিক পরিচয় হলো - ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে, مُوَ أَنْ يُشْارِكَ الرَّاوِيْ غَبْرَهُ فَيْ رَوَايَةِ الْحُدِيْثِ

وَإِذَا رَوْى رَادٍ حَدِيْثًا وَ رَوْى رَادٍ أَخَرُ حَدِيْثًا مُوَافِقًا لَهُ سُمِيّى لِهٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَابِعًا ،অর মতে وَإِذَا رَوْى رَادٍ أَخَرُ حَدِيْثًا مُوَافِقًا لَهُ سُمِيّى لِهٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَابِعًا بِعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ النَّلِهِ ﷺ قَالَ النَّسُهُرُ تِسْعُ : উদাহরণ

مَّ رُواهُ السَّادِيعِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبِدِ النَّهِ بِنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عَمْر الْ رَسُونَ النَّهِ عَ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِلَامَ تَكُويُنْ \_ فَذَا آرَاهُ الْأُذِا تُكِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنَ أَنَا الْتُعَانِيَ اللّهِ الْاَنْدَانُ عَلَيْهِ اللّهِ الْاَند

فَمَا رَوَاهُ البُّكُارِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ بِالْإِسْنَادِ نَفْسِهِ وَفِيْدِ فِإِنْ حِرَهَا مُسَابِع تَامْ হাদীসের مُسَابِع تَامْ হাদীসের عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِكَةَ ثَلَاثِبْنَ .

فَمَا رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمِ بنْ مُحَمَّدٍ عَنْ إَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَرَّاهِ مُعَايِعْ قَاصِرُ आत عُمَرَ بِلَفْظِ "فَكَيِّلُواْ ثَلَاثِبْنَ" .

বলে এটা প্রকাশ করেন, এর অর্থও এটাই। মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা বর্ধিত করে। তবে মুতাবি মর্যাদায় মূলের সমকক্ষ হওয়া জরুরি নয়, নিম্নমানেরও হয়। তবুও মুতাবিয়াতের শক্তি থাকবে। মুতাবিয়াত কখনো স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়, আর কখনো তার উপরস্থ শায়খের মধ্যে হয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, প্রথম সনদে অধিকাংশ সময় দুর্বলতা হয়ে থাকে। মুতাবি' হাদীসের জন্য শর্ত উভয় হাদীসের রাবী একই ব্যক্তি হবেন।

مُتَابِعْ قَاصِرْ . ९ ७ مُتَابِعْ تَامْ . ८ -अर्थात के अर्था مُتَابِعْ

- ك. यिन भून वर्णनाकादीत क्करत مُتَابِعَتْ تَامُ عَرَى عَلَى عَمَابِعَتْ مَا 'পূर्ण खनूमत्रवं वना रय ا
- ২. আর যদি রাবীর উপরে শায়খ অথবা শায়খের উপরে হয়, তাহলে একে مُتَابِعَتْ قَاصِرْ বলা হয়।
  প্রকাশ থাকে যে, যদি مُتَابِعٌ অনুসৃত হাদীসটি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক হতে হুবহু হয়, তাকে نَحُرُهُ বলে। যেমন–رَوْی বলে। যেমন–رُوْی অর্থাৎ অমুকও তদনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর শব্দের দিক হতে ভিন্ন থাকলেও অর্থের দিক হতে যদি উভয়টি অভিন্ন হয়, তবে তাকে رَوٰى বলে। যেমন– رَوٰى অর্থাৎ অমুকও তারই ন্যায় বর্ণনা করেছেন। এ শব্দের পার্থক্য এটাই।

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابَعَةِ أَنْ يَّكُونَ الْحَدِيْفَانِ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ مَعَالَا لَمَ شَاهِدُ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ يُعَالُا لَهُ شَاهِدُ مِنْ مَحَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةً وَيُقَالُ لَهُ شَواهِدُ وَيَشْهَدُ بِه حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةً وَيُقَالُ لَهُ شَواهِدُ وَيَشْهَدُ بِه حَدِيْثُ فَلَانٍ وَبَعْضَهُمْ يَخُصُّونَ الْمُتَابَعَةَ مِدِيْثُ فَلَانٍ وَبَعْضَهُمْ يَخُصُّونَ الْمُتَابَعَةَ بِي اللَّمُوافَقَةِ فِي اللَّهْظِ وَالشَّاهِدَ فِي الْمَعْنَى بِالْمُوافَقةِ فِي اللَّهْظِ وَالشَّاهِدَ فِي الْمَعْنَى بِالْمُوافَقةِ فِي اللَّهْظِ وَالشَّاهِدَ فِي الْمَعْنَى وَاحِدٍ أَوْمِنْ صَحَابِي وَقَدْ يُطْلَقُ الشَّاهِدُ وَالْمُتَابِعُ صَحَابِي وَقَدْ يُطْلَقُ الشَّاهِدُ وَالْمُتَابِعُ وَتَعَبَّعُ وَالْمَتْرُ فِي ذَٰلِكَ بَيِّنَ وَتَعَبَّعُ وَالشَّاعِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَالْاَمْرُ فِي ذَٰلِكَ بَيِنَ وَتَعَبَّعُ وَالشَّاعِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَالْاَمْرُ فِي ذَٰلِكَ بَيِنَ وَتَعَبَّعُ وَالشَّاعِ فَلَا الشَّاهِدُ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ يُسَعِّى الْإِعْتِبَارُ.

فَصْلُ وَاصْلُ اقسَامِ الْحَدِيْثِ ثَلَاثَةً صَعِيْعٌ وَحَسَنُ وَضَعِيْفُ فَالصَّحِيْعُ اعْلَىٰ مَرْتَبَةً وَالصَّعِيْفُ اَدنْی وَالْحَسَنُ مُتَوسِّطُ مَرْتَبَةً وَالصَّعِیْفُ اَدنی وَالْحَسَنُ مُتَوسِّطُ وَسَائِرُ الْآقْسَامِ الَّتِیْ ذُکِرَتْ دَاخِلَةً فِیْ هٰذِهِ الشَّلْفَةِ فَالصَّحِیْعُ مَا یَقْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ الشَّلْفَةِ فَالصَّحِیْعُ مَا یَقْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الشَّلْفَةِ فَالصَّحِیْعُ مَا یَقْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبِطِ غَیْرِ مُعَلَّلٍ وَلاَ شَاذِّ فَانْ کَانَتُ عَلَی وَجْدِ الْکَمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُو الصَّعِیْعُ لِذَاتِهِ وَإِنْ کَانَ فِیہِ نَوْعُ فَهُو الصَّعِیْعُ لِذَاتِهِ وَإِنْ کَانَ فِیہِ نَوْعُ لَعُمُو الصَّعِیْعُ لِغَیْرِهِ وَانْ کَانَ فِیہِ السَّعُورُ مِنْ فَهُو الصَّعِیْعُ لِغَیْرِهِ وَانْ کَثَرَةِ السَّطُورَ وَ وُجِدَ مَا یَخْبُرُ ذُلِكَ الْقَصُورَ مِنْ لَكُمُو الصَّعِیْعُ لِغَیْرِهِ وَانْ کَانَ فِیهُ وَ الصَّعِیْعِ کُلَّا اَوْ فَهُو الضَّعِیْفُ ۔ بَعْضًا فَهُو الضَّعِیْفُ ۔ بَعْضًا فَهُو الضَّعِیْفُ ۔ بَعْضًا فَهُو الضَّعِیْفُ ۔ بَعْضًا فَهُو الضَّعِیْفُ ۔

অনুবাদ : عَالِيمَانَ [মুতাবিয়াত]-এর জন্য শর্ত হলো যে, উভয় হাদীসের রাবী তথা সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন। যদি একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়, তবে তাকে শাহিদ (المَاهِلُهُ) বলা হয়। যেমন, মুহাদ্দিসগণ বলেন— "আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এর সাক্ষী পাওয়া যায়"। আর বলা হয় কিতেক মুহাদ্দিস ভাষার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতাকে মুতাবিয়াতের জন্য এবং শাহিদকে অর্থগত সামঞ্জস্যের জন্য খাস করেন। চাই উভয় হাদীস একজন সাহাবী বা একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত হোকনা কেন। কখনও কখনও মুতাবি' ও শাহিদ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এর কারণ সুস্পষ্ট। আর মুতাবি' ও শাহিদকে জানার উদ্দেশ্যে হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি এবং এর সনদসমূহের সন্ধানকে ই'তিবার বলা হয়।

পরিচ্ছেদ: মূলত হাদীস তিন প্রকার- ১. সহীহ, ২. হাসান ও ৩. দ্বা'ঈফ। মানের দিক দিয়ে সহীহ হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং দ্বা'ঈফ হচ্ছে সর্বনিম্ন, আর হাসান হচ্ছে মধ্যম মানের। উপরে হাদীসের যতগুলো প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই এ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। সে হাদীসকে সহীহ বলা হয় যার রাবী আদিল [মুত্তাকী -পরহেজগার] ও তামু্য্যব্ত [পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণকারী] হয় এবং মু'আল্লাল ও শায হয় না। এ বিশেষণসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেলে তাকে সহীহ লি-যাতিহী বলা হয়। আর যদি তার মধ্যে কোনোরূপ দোষত্রুটি থাকে এবং তা বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন সে দোষক্রটিও ক্ষতিপূরণ হয়, তবে এ হাদীসকে সহীহ লি-গায়রিহী বলা হয়। আর যদি এ দোষক্রটিও ক্ষতিপূরণ করার কোনো কিছু না পাওয়া যায়, তবে সে হাদীসকে হাসান লি-যাতিহী (সহজাত উত্তম) বলা হয়। আর হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্তারোপ হয়, সে শর্তাবলি যদি কোনো হাদীসে পূর্ণ মাত্রায় বা আংশিকভাবে না পাওয়া যায়, তবে সে হাদীসকে দ্বা'ঈফ হাদীস বলা হয়।

أَنْ يَكُونَ الْعَدِيْشَانِ مِنْ صَحَابِيَّ وَاحِدٍ अत सूजितिसात्वत कता भार्ज राला وَيُشْتَمَرُ طُ فِي الْمُتَابَعَةِ: भांकिक खनूतान উভয় হাদীস একই সাহাবী হতে হবে يُقَالُ له شَاهِدٌ হতে হয় عُنَالُ له شَاهِدٌ وَيَعْ عَالَ لِهِ عَلَى الْعَالَ ال भार्टम वलर्रि كَمَا يُغَالُ यमि वला दश أَبُيْ هُرَيْرَةَ कावृ इताग्रता (ता.)-এत टामीप द्याता अत प्राक्षा पाश्र كمَا يُغَالُ وَيَعْضُهُمْ يَخُصُّونَ इरग़रह شَاهِدْ वव वव वामीत ويَشْهَدُ يِه حَدِّيْكُ فَكَانٍ ; لَهُ شَاهِدٌ इरग़रह وَيَعْضُهُمْ وَالشَّاهِدُ अषात क्ष्यू সংখ্যক সাহাবী মুতাবিয়াতের জন্য নিर्मिष्ठ করেছেন بِالْمُواَفَقَةِ فِي اللَّفظِ اَوْ مِينْ কার শাহিদকে অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করেন نِي صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ আর শাহিদকে অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করেন শাহিদ ও صُحَابِيَّيْنِ মুতাবি'কে একই সাথে وَيُعَدِيثُنُ আর এ বিষয়ে কারণ সুস্পষ্ট وَيَعَبُّعُ আর তালাশ করা وَالْأَمْرُ فِي ذٰلِكَ بَيِّسُ يُسْمَنَّى الْإِعْتِبَارُ प्राटिन ও শাহিদকে জানার উদ্দেশ্যে يُعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ এবং তাঁর সনদসমূহ وَأَسَانِيْدَهَا صَعِيْعٌ وَحَسَنَ وَضَعِيْفُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاصْلُ أَفَسُامِ الْعَدِيْثُ ثَكَاكُنُ الْعَصْلُ عَصْلُ اللَّهِ عَلَى عَامِهُ عَامِهُ عَلَى عَامِهُ عَلَى عَامِهُ عَلَى عَامِهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ وَالْحَسَنُ अदीर राज्य ७ वा'ज़िक وَالضَّعِيْفُ اَدْنَى अदीर राज्य प्रांजात فَالصَّعِيْمُ اَعَلَى مَرْتَبَةً वा'ज़िक وَالْحَسَنُ دَاخِلَةً فِيْ هٰذِهِ অার হাসান হচ্ছে মধ্যম মানের وَسَائِرُ ٱلْآفَسَامِ الَّتِيْ ذُكِرَتُ আর হাসান হচ্ছে মধ্যম মানের مُتَوَسِّطً नाग्रमकर ७ مَا بَغْبُتُ वा नागुरु राग्रह के التَّلُفَةِ नाग्रमकर व مَا بَغْبُتُ वर विन अकात्तत अलर्ड़ عَلَىٰ व श्वश्राला यिन थातक فَإِنْ كَانَتُ هٰدِه الصِّيفَاتُ ١٩ अत्राज्ञाल ७ भाय नय عَلَى مُعَلِّلِ وَلاَ شَاذّ আর যদি তাতে থাকে সহীহ লিয়াতিহী বলবে وَإِنْ كَانَ فِينِهِ পরিপ্রণভাবে وَجُهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ यात चाता এ দোষগুলো क्षििश्रा यात्र كُوْبِكَ الْقُصُورُ वार अग्न किছ् পाওয়ा यात्र كُوْعُ فَصُوْرٍ े बात यि وَإِنْ لَمْ يُتُوْجَدُ यथा वरु तनत्व وَفَيْ الصَّحِيِّحُ لِغَيْرِهِ यथा वरु तनत्व مِنْ كَفْرَةِ الطُّرُق क्षिठिशृद्रा कि कू शाख्या ना याय فَهَرَ الْخَسَنُ لِذَاتِهِ वाद कि कु शाख्या ना याय فَهُوَ الْخَسَنُ لِذَاتِهِ वाद विश्वताव कि कि वाद विश्वताव्यी وَمُمَا فَقَدَ فِيهُ الشَّرَائِطُ আয় كَنْ وَالشُّعِبُو الشُّعِبُ या সহীহ হবার জন্য পরিগণিত كُلُّا أَوْ بَعْضًا পূর্ণ মাত্রায় বা আংশিক الشُعتُبرُهُ فِي الصَّحِيْعِ দ্বা'ঈফ হাদীস বলে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা - قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابِعَةِ الخ

শব্দ । শাদ্দিক অর্থ হলো– সাক্ষ্য প্রদানকারী । যেহেতু এটা اَلَتُنَّ هِذُ : مَعْنَى الشَّاهِدِ لُغَةَ অপর হাদীসের সাক্ষ্য দেয় এবং তাকে শক্তিশালী করে।

- शातिভाषिक পরিচয় হলো مَعْنَى الشَّاعِد إصطلاحًا [गारित्पत्र পातिভाषिक अर्थ] : পातिভाषिक পরিচয় হলো

هُوَ الْحَدِّيثُ الَّذِى يُشَارِكُ فِيْهِ رُوَاتُهُ رُواهُ الْعَدِيْثِ الْفَرْدِ لَفْظًا وَمَعْنَى أَوْ مَعْنَى فَقَطْ مَعَ الْإِخْتِلَافِ فِى الصَّحَابِسِّ -مَا رَوَاهُ النَّهِ بِنَ وَبْنَادٍ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَبْنَادٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : अतिरत्त الْعِدَّةُ فَلَاثِئِنَ -(رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَبْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةُ فَلَاثِئِنَ -

مَا رَوَاهُ النَّسَانِيُّ مِّن رِوَايَةٍ مُحَمَّدُ بْنِ خُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ -जब रानीत्म भाश्नि रत्ना فَاكْمِلُوا الْعَدَّةُ ثَلَاثِيْنَ .

উল্লেখ্য যে, کَابِعُ হাদীসের ক্ষেত্রে শর্ত হলো উভয় হাদীস একই সাহাবী হতে বর্ণিত হতে হবে। আর যদি একই সাহাবী হতে বর্ণিত না হয়, তবে একটি অপরটির জন্য غَافِدُ হিসাবে পরিগণিত হবে। কিছুসংখ্যক বলেন, উভয় হাদীস ভাষাগত দিক দিয়ে এক হলে বলবে خَابِعُ আর অর্থগত দিক দিয়ে একইরপ হলে বলবে خَابِعُ আর خَابِعُ তাদের পরিচয় জানার জন্য হাদীসের পস্থা প্রক্রিয়া ও সনদসমূহ অন্নেষণ করাকে اعْتَبَارُ वা পর্যবেক্ষণ বলা হয়।

এর ব্যাখ্যা : যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হবে, প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীগণ সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত (عَادِلْ) ও পূর্ণমাত্রায় ধারণশক্তি সম্পন্ন (تَعَادُّ) হবে এবং হাদীস মু'আল্লাল (مُعَلَّلُ) ও শায (شَاذُ) হবে না এবং যাদের সংখ্যা কোনো স্তরেই একজন হয়নি, এ প্রকার হাদীসকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

ইমাম নববী (র.) লেখেছেন, যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরপে সংরক্ষণকারী বর্ণনাকারীদের সংযোজন পরম্পর পূর্ণ ও যাতে বিরল ও ক্রটিযুক্ত রাবী একজনও নেই, তা-ই হাদীসে সহীহ। (اَلْمُغَدَّمُةُ عَلَىٰ النُّمُسُلِمِ)

আর উপরিউক্ত সকল গুণ বর্তমান থাকার পর রাবীদের স্মরণশক্তি যদি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তবে সে হাদীসের পারিভাষিক নাম 'হাদীসে হাসান'।

ইমাম নববী (র.) বলেন, যে হাদীসের উৎস সর্বজন জ্ঞাত ও যার রাবীগণ সু-প্রখ্যাত, তা-ই 'হাদীসে হাসান'। উল্লেখ্য যে, 'সহীহ' হাদীস চার ভাগে বিভক্ত। যথা – كَ صَعِيْتُحُ لِذَاتِهِ ٥. صَعِيْتُحُ لِذَاتِهِ ٥. صَعِيْتُحُ لِذَاتِهِ ٥. حَسَنَ لِغَيْرِهِ ٤. حَسَنَ لِغَيْرِهِ ٤. حَسَنَ لِغَيْرِهِ ٤. حَسَنَ لِغَيْرِهِ ٤. حَسَنَ لِغَيْرِهِ ٤٠

#### বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

# ক. سَجْبُحُ لِذَاتِهِ এর পরিচিতি :

- الْ عَدْرُ الْوَاحِدِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الصَّبْطِ غَبْرُ مُعَلَّلٍ وَلا شَاذٍ مَعْدَلُ مَا وَهَ عَدْلٍ مَا الصَّبْطِ غَبْرُ مُعَلَّلٍ وَلا شَاذٍ مَا مَعْدَلُ اللَّهُ عَدْلًا عَدْلُ عَدْلًا عَدْلُ عَدْلًا عَدْلُ عَدْلُ عَدْلًا عَدْلُ عَدْلًا عَدْلُ عَدْلًا عَدْلُ عَدْلًا عَدْلُ عَالَمُ عَدْلًا عِلَى عَالِمَ عَالِمَ عَالِمَ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْلًا عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ
- ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِ عَنْهُ مُقَابُولٍ وَالضَّبْطُ وَالْعَدَالَةُ غَيْرٌ مُعَلِّلُ وَلا شَاذٌ निता विता (त.) विता (त.) विता (त.) विता (व.)
- ৩. কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পার্ত্তরা যাবে, তাকে مَحْمِيَّ عَلَيْكِ হাদীস বলা হবে। শর্তগুলো হচ্ছে—
  ক. হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হবে। খ. ন্যায়পরায়ণ রাবী বর্ণনা করবে। গ. পূর্ণ সংরক্ষণশীল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে।
  ঘ. হাদীসটি মুত্তাল্লাল হবে না। ঙ. হাদীসটি শাযও হবে না।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْبَى بْنُ سَعِبْدِنِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَتَّدُ : क्षारत : بْنُ يَحْبَلَى التَّبْمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ الَّلْبِرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتَ رُسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ الغ -

অত্র হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ এবং পূর্ণ সংরক্ষণকারী।

- খ. مَجِبْعُ لِغَبْره -এর পরিচিতি :
- উস্লুল হাদীসের পরিভাষায়, এমন খবরে ওয়াহিদকে مَحِيْثُ لِغَيْرِه বলে, যার মধ্যে صَحِيْثُ لِذَاتِه -এর সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তবে এতে কিছু ক্রটি-বিচ্নাতি পরিলক্ষিত হয় এবং তা বহুসূত্রে বর্ণনার ফলে দূরীভূত হয়ে য়য়।
- ২. মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন-

هُوَ خَبَسُ الْوَاحِدِ الْمُتَكَصِلُ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَسَامٌ الشَّبْطِ غَبْر مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ فَهُوَ الصَّحِنْجُ لِغَدْه -

حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى مُرَيْرَةَ: क्षावतव: (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَوْلَا اَنْ اَشُقَ عَلَى اُمَتِّى لَامَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَلَوْدٍ ـ

অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে আমর একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী হওয়া সত্ত্বেও তার স্মৃতিশক্তি কিছুটা কম ছিল।

#### গ. الْعَسَنُ لذَاته এর পরিচিতি :

- کَرَ الْحَدِیْثُ الَّذِی لَا یُرْجَدُ فِیْهِ کُلُّ شَرَائِطَ لِلْحَدِیْثِ الصَّحِیْجِ अर्था श्वात शिक्षा प्रित के वर्णा श्वात शिक्षा पाउरा यात्र या शिक्ष शिक्ष विकास के स्विक्ष शिक्ष शिक्ष शिक्ष शिक्ष शिक्ष विकास विता विकास वि
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্য কম থাকে এবং তা দূর করার কোনো পদ্ধতি থাকে না, তাকে مَسَنُ لِذَاتِهِ হাদীস বলা হয়।
  উদাহরণ :

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاة الطُّهُوْدُ.

এ হাদীসটিতে সহীহ হাদীসের যাবতীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন বর্ণনাকারীর শ্বরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা আছে।

- 8. الْحَسَنُ لِغَيْرهِ अतिििछि :
- كَ. ﴿ الْحَدِيْثُ الشَّمِيْفُ الَّذِى رُوىَ مُخْتَلِفًا فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِدَلِيْلِ الشَّرِيْعَةِ ﴿ 3. ﴿ عَفَاد عَمَان لِغَيْرِهِ عَلَمَ الشَّرِيْعَةِ ﴿ عَفَاد عَمَان لِغَيْرِهِ عَلَمَ الْمَعَادِ عَلَا الشَّرِيْعَةِ وَعَلَا الشَّرِيْعَةِ وَعَلَى الشَّرِيْعَةِ وَعَلَى الشَّرِيْعَةِ وَعَلَى الشَّرِيْعَةِ وَعَلَى الشَّرِيْعَةِ وَعَلَى السَّرِيْعَةِ وَعَلَى الشَّرِيْعَةِ وَعَلَى الشَّرِيْعَةِ وَعَلَى السَّرِيْعَةِ وَعَلَى السَّرِيْعَةِ وَعَلَى السَّرِيْعَةِ وَعَلَى السَّرِيْعَةِ وَعَلَى السَّعَوْدِيَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّعَوْدِيْهِ وَعَلَى السَّعَ وَعَلَى السَّعِيْدِيْءِ وَعَلَى السَّعِيْدِيْءِ وَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى السَّعَ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّعِيْدِيْءِ وَعَلَى السَّعَوْدِيْ وَعَلَى السَّعَوْدِيْهِ وَعَلَى السَّعَوْدِيْنِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى السَّعَيْدِيْ السَّعَوْدُ وَالْعَلَالِيْكُونُ السَّعَوْدِيْنِ وَعَلَ
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যে খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে কবুল এবং রদ উভয় দিকই সমপর্যায়ের হয়, আর উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার ফলে কবুলের দিক অ্থাধিকার লাভ করে, তাকে مَسَنُ لِغَيْرِهُ হাদীস বলা হয়।
- ৩. ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে, هُوَ الضَّعِبِنُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُفَهُ وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضُعْفِهِ فِسْقُ الرَّاوِي اَوْكِذْبُكُ وَكُوْمَتُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ : উদাহরণ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ : উদাহরণ وعَدَرْفَوْع عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ : এ হাদীসের প্রতিটি সনদ হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল । সনদ দুর্বল হলেও একাধিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসখানি শক্তিশালী হয়েছে এবং বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

وَالضَّعِبْفُ إِنْ تَعَدَّدَ طُرُقُهُ وَانْجَبَرَ ضُعْفُهُ

يُسَمِّى حَسَنًا لِغَيْرِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ
انَّهُ يَجُورُ اَنْ يَكُونَ جَمِينِعُ الصِّفَاتِ
الْمَذْكُورَةِ فِي الصَّحِبْحِ نَاقِصًا فِي
الْمَشْذِكُورَةِ فِي الصَّحِبْحِ نَاقِصًا فِي
الْحَسَنِ لٰكِنَّ التَّحْقِبْقُ اَنَّ النُّقْصَانَ
الْخَسَنِ لٰكِنَّ التَّحْقِبْقُ اَنَّ النُّقْصَانَ
الَّذِي اعْتُبِرَ فِي الْحَسَنِ إِنَّمَا هُوَ بِخِفَّةِ
الضَّبْطِ وَبَاقِي الصَّفَاتِ بِحَالِهَا ـ

অনুবাদ: আর দ্বাস্থিক হাদীস যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং এর দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায় তবে এই হাদীসকে হাদীসে হাসান লিগাইরিহী (حَسَنُ لِغَيْرِهِ) বলা হয়। অতএব, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি যা সহীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে তা নাকিস বা অপূর্ণ। কিন্তু গভীর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে যে দোষক্রটির কথা গণ্য হয় তা হলো রাবীর স্মরণশক্তির স্কল্পতা। আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি পুরা মাত্রায়ই বহাল থাকে।

भाक्कि खन्ताम : وَانْجَبَرُ ضُعْفُهُ وَانْجَبَرُ صُعْفُهُ وَانْجَبَرُ الْمُعْفِيْفُ إِنْ تَعَدَّدُ طُرُفُهُ إِنْ تَعَدَّدُ طُرُفُهُ إِنْ تَعَدَّدُ وَالْضَعِيْفُ إِنْ تَعَدَّدُ طُرُفُهُ وَمَا وَهِ وَالْجَمِرِ وَمَا وَهِ وَهِ وَهِ وَالْمَا الْجَمْوِرُ الْ يَكُونَ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ وَمَا الْمَا الْجَمْوِرُ الْ يَكُونَ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ إِنَّا الْجَمْوِرُ الْ يَكُونَ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ وَمَا التَّعْمِيْعُ الصَّحِيْعِ الصَّحِيْعِ الصَّحِيْعِ الصَّحِيْعِ الصَّحِيْعِ الصَّحِيْعِ الصَّحِيْعِ الصَّحِيْعِ المَّحِيْعِ الصَّحِيْعِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُوالِيَّ اللَّهُ وَالْمُوالِيِّ الْمُعَلِيْلِ الْمُعَاتِيِّ الصَّفَاتِ بِحَالِهَا السَّعْمِيْعِ المَالِي الصَّفَاتِ بِحَالِهَا السَّعْمِيْعِ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِي الصَّفَاتِ بِحَالِهَا السَّعْمِيْعِ الْمَالِي الصَّفَاتِ بِحَالِهَا وَالْمَالِي الْمُعَاتِ الصَّفَاتِ بِحَالِهَا السَّعِيْمِ الْمَالِي السَّعْمِيْمِ الْمَالِي السَّعْمِيْمِ الْمَالِي الصَّفَاتِ بِحَالِهَا الصَّفَاتِ بِحَالِهَا السَّعْمِ الْمَالِي الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ بِحَالِهَا وَالْمَالِي وَالْمُولِ الْمَالِي الْمُعَاتِ الصَّفِي الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ الْمَالِي الْمُعَاتِ الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ المَعْمَاتِ السَّعِيْمِ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُعَلِيْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَلْمُ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قُولُهُ وَ الصَّعِيْفُ إِنْ تَعَدَّدَ الخ

এর বিপরীত। এর শান্দিক অর্থ হলো– فَرِيُ শন্দি ضَعِبْف : (षा केरुक আভিধানিক অর্থ হলো– الطَّبَعِبْفِ لُغَةً দুর্বল। মূলত الطَّعِيْفُ الْمَعْنُويُ দুই রকম مَعْنَوِيُ ওখানে ضَعِبْف ছারা উদ্দেশ্য হলো ضَعِبْف দুই রকম الطَّعِيْفِ إصْطِلاَحًا هُوَ مَا لَمْ يُجْمَعْ صِغَةُ الْحَسَنِ بِغَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ : (खा केरुक्त পারিভাষিক অর্থ। مَعْنَى الطَّعِيْفِ إصْطِلاَحًا অর্থাৎ যার মধ্যে مَسَنُ এর শর্তসমূহ হতে কোনো শর্ত পাওয়া যায়নি।

ইমাম وَكُلُّ ما عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ قَصِّرَ فَهُوَ الضَّعِيْثُ বলেন وَكُلُّ ما عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ قَصِّرَ فَهُوَ الضَّعِيْثُ - এর মতে, إمَّا فُقِدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصَّحِيْعِ كُلَّا أَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيْثُ - এর মতে, إمَّا فُقِدَ فَيْهَ الشَّعِيْثُ السَّعِمْ الشَّعِيْثُ السَّعِ السَّعِمُ السَّعَ السَّعِمُ السَّعَ السُّعَ السَّعَ السَّعِمُ السَّعَ السَّعَامِ السَّ

مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ حَكِيْمِ الْآثْرَمِ عَلَى آبِيْ تَعِيْمَةَ الْهُجَيْدِيْ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ آتَى حَاثِضًا آوْ إِمْرَأَةَ فَيْ دُبُرِهَا آوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا ٱنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ . ثُمَّ وَضَعَّفَ الْبُخَارِيُّ هَٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ قِبَل إِسْنَادِهِ . وَمُ

والعدالة مَلَكَةُ فِي الشَّخْصِ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلازَمَةِ التَّقَوى وَالْمُرُوّةِ وَالْمُسَرادُ بِالتَّقُوٰى إِجْتِنَابُ الْاَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنَ الشِّرُكِ وَالْفِسْقِ وَالْبِدْعَةِ وَفِي الْإِجْتِنَابِ عَنِ الصَّغِيْرَةِ خِلَانُ وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ إِشْتِرَاطِهِ لِخُرُوجِهِ عَنِ الطَّاقَةِ إِلَّا الْإِصْرَارُ عَلَيْهَا لِكُونِهِ كَبِيْرَةً وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوَّةِ التَّنَدُّهُ عَنْ بَعْضِ الْخَسَائِسِ وَالنَّفَائِصِ الَّتِيْ هِيَ خِلاَنُ مُقْتضَى الْهِمَّةِ وَالْمُرَّوَّةِ مِثْلُ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الدَّنِيْئَةِ كَأَلَكُلِ وَالشُّرْبِ فِي السُّوقِ وَالْبَوْلِ فِي الطُّرِينِ وَأَمْثَالُ ذٰلِكَ وَيَنْبَغِى أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ عَدْلَ الرِّوَايَةِ اَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ عَدْلَ الشُّهَادَةِ مَخْصُوصٌ بِالْحُرِّ وَعَدْلُ الرِّوَايَةِ يَشْتَعِلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْمَرَادُ بِالضَّبْطِ حِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَعْبِيْتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَالِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْتِحْضَارِهِ وَهُ وَ قِسْمَانِ ضَبْطُ الصَّدْدِ وَضَبْطُ البحتاب فكضبط الصّدر بيحفظ الْـعَلْبِ وَ وَعْسِهِ وَضَعْبِطُ الْكِتَابِ بِصِيَانَتِهِ عِنْدَهُ إِلَى وَقْتِ أَلاَدَاءِ. অনুবাদ: আদালাত হলো ব্যক্তির এমন একটি শক্তি বা গুণ যা মানুষকে আল্লাহভীতি ও সৌজন্যবোধে অভ্যন্ত করে। আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার অর্থ এই যে, মন্দকর্ম বা শিরক, ফিসক [অপকর্ম] ও বিদআত হতে মুক্ত থাকা। তবে সগীরা গুনাহ হতে বিরত থাকার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। গ্রহণীয় মত হলো, এক্ষেত্রে সগীরা গুনাহ পরিহার করা শর্ত নয়। কেননা, এটা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ। অবশ্য বারবার তথা পর্যায়ক্রমে সগীরা গুনাহ করতে থাকলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয় إِنْسَرَارُ كَبِيْرَاً)

আর সৌজন্যবোধ (کُرُونٌ) দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, এমন কিছু হীন ও নিকৃষ্ট আচরণ হতে নিজকে মুক্ত রাখা যা সাহসিকতা ও মনুষ্যত্ব বিরোধী। যেমন কিছু নিকৃষ্ট ও নিচু বৈধ বস্তু উদাহরণত বাজারে পানাহার করা, রাস্তাঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, হাদীস রেওয়ায়েতের আদালাত ও শাহাদাতের আদালাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হাদীস বর্ণনার আদালাত, শাহাদাতের [সাক্ষ্য] আদালাত হতে সাধারণ। কারণ, আদলে শাহাদাত মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, আর হাদীস রেওয়ায়েতের জন্য স্বাধীন ব্যক্তি ও কৃতদাস উভয়ই শামিল রয়েছে।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণিত بنو [সংরক্ষণ শক্তি]
দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শ্রুত জিনিসগুলো যাতে শ্রবণকারী
মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে সমর্থ হয় এবং ছুটে যাওয়া ও
জড়তা হতে দৃঢ় হওয়া। এমন স্তিশক্তির অধিকারী হওয়া
এবং প্রয়োজনবোধে তা উপস্থাপন করতে সমর্থ হওয়া।
আর শ্বরণশক্তি (فَبَعْ) দু প্রকার ক. যব্তে সদর, খ.
যব্তে কিতাব। অন্তর তথা হৃদয়পটে সংরক্ষিত রাখার
নাম হলো যব্তে সদর ও অন্যের নিকট পোঁছানো পর্যন্ত
তাকে নিজের নিকট লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করার নামই
হলো যব্তে কিতাব।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: अंद्री के दें के विकास :

(ع ـ د ـ ل) এর মাসদার, মূলবর্ণ صُرَبَ শব্দটি বাবে عَدَالَةً لُغَةً (আদালাতের আভিধানিক অর্থ : عَدَالَةً لُغَةً هَمَدَا صَعِبْع ضَرَبَ আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

- اعْدِلُواْ هُو اَقْرَبُ لِلتَّقْرِي अ. नाप्त्र नतांप्त्र ا م عرف الله عنه الله عن
- عَدُلُ الْمِيْزَانُ २. সমান সমান হওয়া। যেমন বলা হয়
- " ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ " अश्मीमातिज् ञ्चानन कता । এ অर्थ क्त्रणार्न् এम्राह्म "
- 8. ইনসাফ করা ইত্যাদি।

: [आमानएवत शातिषायिक वर्ध] مَعْنَى الْعَدَالَةِ إِصْطِلَاحًا

১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায়–

الْعَدَالَةُ هِى أَنْ يَكُونَ الرَّاوِيْ صَادِقًا فِيْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ مُحَافِظًا عَلَى التَّقُوٰى وَسَالِمًا مِنْ اَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوادِمِ الْعُرْدِءَ وَ. الْمُرْوَءَ وَ.

অর্থাৎ عَدَالَتْ হচ্ছে বর্ণনাকাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হওয়া, আল্লাহ ভীরুতার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং পাপচারিতা ও ভদ্রতাবিরোধী যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে নিরাপদ থাকা।

- الْعَدَالَةُ مِيَ الْإِسْتِقَامَةُ فِي الدِّيْنِ अञ्चात वालन مَنار . ا
- ৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন-

الْعَدَالَةُ مِنَ مَلَكَةً فِي الشَّخْصِ تُحَيِّلُهُ عَلَى مُلَازَمَةِ الْمُرْدَ، وَ وَالتَّقَوٰى

৪. ড. আদীব সালিহ বলেন-

الْعَدَالَةُ هِى مَلَكَةً تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مُلاَزَمَةِ الدِّينِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّفَوٰى وَالْاَخْلاقِ وَالْمُرُوَءَةِ مِسَّا يُبْغُثُ عَلَى الثَّفَةِ بِصِدْقِهِ وَامَانَتِهِ \_

الْعَدَالَةُ هِي مَلَكَةُ تَمْنَعُ عَنْ إِقْتِرَانِ الْكَبَائِرِ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ - এর গ্রন্থকার বলেন وَتُنْعُ الْمُلْهِمُ . ﴿ الْمُدَوَةِ الْمُدَادُ بِالْمُرُوةِ الْمُ

। এর আভিধানিক অর্থ - مُرُوَّةً : (এর আভিধানিক অর্থ - মানবিকতা مُرُوَّةً مَعْنَى الْمُرُوَّةُ لُغُةً

এর পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো – হীন, তুচ্ছ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত থাকা যা উচ্চ মান-মর্যাদার পরিপম্ভি। যেমন– বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা, রাস্তাঘাটে পায়খানা পেশাব করা।

: वत भारक शार्यका) عُدْل वत عُدْل वत عُدْل الرّوايَة] الْفُرْقُ بِيَيْنَ عَدْلِ السَّهَادَةِ وَعَدْلِ الرّوايَة

ك عُدل عَدل عَدل عَد شَهَادَة आत عَالَم - مِعْلَ عَدْل राला عَالَم عَدْل الله عَدْل عَد رُوالِيَة ع

थ عَدْلُ الشَّهَاوَة अधीन वािकव नात्थ निर्मिष्ठे, किल्न أَدُلُ الشَّهَاوَة وَهُمُ اللَّهُ عَادُلُ السَّهَاوَة

৩. বর্ণনার জন্য পূর্ণাঙ্গ আদালাত শর্ত আর ক্রিট -এর জন্য পূর্ণাঙ্গ আদালত শর্ত নয়।

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالضَّبِطِ الخ

وَ مَعْنَى الصَّبْطِ لَكُةً [যবতের আভিধানিক অর্থ] : ضَرَبُ শব্দটি বাবে ضَرَبُ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– আত্মস্থ করা, সংরক্ষণ করা, শক্তিশালী করা এবং মজবুত করা ইত্যাদি।

[यवरण्य भातिणायिक पर्थ] مُعْنَى الضَّيْطِ إصْطِلاحًا

১. اَلْضَبْطُ هُوَ حِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَغْبِيْتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَافِ حَبْثُ वर्गिত হয়েছে যে الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَافِ حَبْثُ مُوَاتِ مَا مَقَدَّمَةُ الشَّبِعْضَارِ، অথ শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্ট হওয়া থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যাতে প্রয়োজনের সময় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

২. মোল্লাজীয়ন (র.)-এর মতে.

اَلطَّبْطُ هُوَ سَمَاعُ الْكَلَامِ كَمَا يَحِقُ سَمَاعَهُ ثُمَّ فَهَمُهُ بِمَعْنَاهُ الَّذِي أُرِيْدَ بِهِ ثُمَّ حِفْظُهُ بِبَذْلِ الْجُهُودِ \_ . اَلطَّبْطُ هُوَ الْجَزْمُ فِي الْحِفْظِ - अञ्चला عِلْمُ الْمُصْطَلَعِ . ७. الطَّبْطُ هُوَ الْجَزْمُ فِي الْحِفْظِ

: [यবতের প্রকারতেদ ও তার সংজা] أَنْسَامُ الصَّبْطُ وَتَعْرِيْنُهَا

ضَبْطُ الْكِتَابِ ٤٠ وَضَبْطُ الصَّدْرِ ٤٠ - तृ क्षकांत ضَبْطُ

হাদীস শিক্ষাদানকারীর শব্দাবলি সংরক্ষণ করাকে خَبْطُ الصَّدْرِ বলে আর যে কিতাবে শায়খের শব্দাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অন্যের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত সংরক্ষণ করাকে ضَبْطُ الْكِتَابِ বলা হয়। فَصْلُ أَمَّا الْعَدَالَةُ فَرُجُوهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلَّقَةُ بِهَا خَمْسُ ٱلْأُوَّلُ بِالْكِذْبِ وَالثَّانِي بِاتِّهَامِهِ بِالْكِذْبِ وَالثَّالِثُ بِالْفِسْقِ وَالرَّابِعُ بِالْجَهَالَةِ وَالْخَامِسُ بِالْبِدْعَةِ وَالْمُرَادُ بِكِذْبِ الرَّاوِيْ أَنَّهُ ثَبَتَ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِي عَلَّهُ إِمَّا بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ أَوْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْحَدِيثُ الْمَطْعُونُ بِالْكِذْبِ يُسَمِّي مَوْضُوعًا ومَنْ ثَبَتَ عَنْهُ تَعَيُّدُ الْكِذْبِ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ وَتُوعُهُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَإِنْ تَابَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُقْبَلُ حَدِيْثُهُ أَبَدًا بِخِلَافِ شَاهِدِ الزُّوْرِ إِذَا تَابَ فَالْـمُرَادُ بِالْمَدِينِةِ الْمَوْضُوعِ فِينَ إصْطِلَاجِ الْسُحَدِّثِينَ هٰذَا لَا ٱنَّهُ ثَبَتَ كِنْبُهُ وَعُلِمَ ذٰلِكَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ بِخُصُوصِهِ وَالْمُسَأَلَةُ ظُنِيَةٌ وَالْحُكُمُ بِالْوَضْعِ وَالْإِفْتِرَاءِ بِحُكْبِمِ الظَّيِّ الْغَالِبِ وَلَيْسَ اِلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ بِذٰلِكَ سَبِيْلُ فَإِنَّ الْكُذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ وَبِهٰذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيْلَ فِيْ مَعْرِفَةِ الْوَضْعِ بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ إَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ كَاذِبًا فِي هٰذَا الْإِقْرَارِ فَانَّهُ يُعْرَفُ صِدْقُهُ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمَا سَاغَ قَعْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَعْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا فَافْهُمْ \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যে সকল কাজ আদালাতের অন্তরায় বা বৈপরীত্য তা হলো পাঁচটি- ১. রাবী মিথ্যাবাদী হওয়া, ২. মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, ৩. ফাসিকীর সাথে যুক্ত হওয়া, ৪. রাবীর অপরিচিতি, ৫. রাবী বিদ'আতী হওয়া ا كِـنْب رَاوِي (तावीत मिथ्यावामी হওয়া)-এत অর্থ হলো- হাদীসে নববীতে স্বয়ং রাবীর স্বীকারোক্তিতে অথবা অন্য নিদর্শনের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া। সুতরাং যার হাদীসে মিথ্যার দোষে দুট প্রমাণিত হয় তা-ই মাওয়। আর যার সম্পর্কে হাদীসের ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা প্রমাণিত হয়, তার হাদীস কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে জীবনে মাত্র একবারই এরূপ করে থাকে না কেন? তারপর খালিস তওবাও করে তবুও না। পক্ষান্তরে সাক্ষীর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো দুষ্ট প্রভাব রাখে না যদি সে তওবা করে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মাওযূ হাদীসের অর্থ এটাই। যার পক্ষ হতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তার হাদীস মাওযূ হবে এমন অর্থ নয়। এই মিথ্যাবাদিতা বিশেষভাবে এ হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট একথা ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত। এটা একটি ধারণাগত বিষয়, আর প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই মিথ্যা রচনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা যায়। তবে এ মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটা নিশ্চিতভাবে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলার কোনো অবকাশ নেই। এটা হচ্ছে মিথ্যা আবিষ্ণারের পথ। কেননা, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কোনো কোনো সময় সত্যও বলে থাকে। হাদীস রচনাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা যে মিথ্যা রচনার কথা জানা যাবে, এটা দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কেননা, এ স্বীকারোক্তিতেও সে মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই প্রবল ধারণা দারাই তার সত্যতার পরিচয়ও পাওয়া যেতে পারে। যদি এরূপ না হতো তবে হত্যার অপরাধ স্বীকারকারীকে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের স্বীকারোক্তিকারীকে রজমের শাস্তি দেওয়া বৈধ হতো না। অতএব, বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নাও।

এর সাথে وَمُورُهُ الطُّعْنِ الْمُتَعَلَّقَةُ بِهَا অতএব আদালত امَّا الْعَدَالَةُ পরিছেদ فَصْلً : শাকিক অনুবাদ সংশ্লিষ্ট অন্তরায়সমূহ مُّالِكُ بِالْكِذْبِ विञीय हला तावी भिथावानी दल्या وَالثَّانِيْ بِالْكِذْبِ أَلْ الْكِذْبِ চিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া وَالرَّابِعُ بِالْجَهَالَةِ কৃতীয় হলো ফাসিকী কাজ করা وَالرَّابِعُ بِالْجَهَالَةِ অপরিচিত হওয়া وَٱلْمُرَادُ بِكِنْبِ الرَّاوِيُ अत र्भक्षम रहा तावी विम्ञाठी २ওয়ा وَٱلْمُوادُ بِكِنْبِ الرَّاوِي إِمَّا بِاقْرَارِ الْوَاضِعِ शवां उत्ना उत्ना हिला हिला विकार के शिक्षा وَأَنَّهُ ثَبَتَ كِذَبُهُ فِي الْعَدِيْثِ النَّبَرِّيَّ عَلَيْهُ الْعَدِيْثِ النَّبَرِّيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل وَالْحَدْنِثُ عَالِهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ مَا صَالِمَ عَلَى مِنَ الْفَرَائِنِ अथवा खना का तानि निमर्गतित मिर्गाय आंब وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ प्राजाः प्राजाः प्राजां अिंवयुक रामीं गर्क عُنْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ إِلْكِذْبِ وَإِنْ كَانَ وَتُوعُمُهُ فِي হাদীসের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলা وَإِنْ كَانَ وَتُوعُمُهُ فِي الْحَدِيْثِ لَمْ يُغْبَلُ حَدِيْثُهُ यদিও সে তার জীবনে এটা একবার বলুক وَإِنْ تَابَ مِنْ ذُلِكَ যদিও সে তওবাও করে فَالْمُرَادُ তার হাদীস কখনো গৃহীত হবে না بِخِلانِ شَاهِدِ الزُّوْرِ মিথ্যা সাক্ষী এর বিপরীত أَنَا تُل قاقك لهذًا মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় فِي إصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ আর হাদীসে মাওয়ু দারা উদ্দেশ্য جالْحَديثِ الْمَوْضُوع ذٰلِكَ कार्त अक रूट مُعَلِم का यो وَعُلِمَ यार्त अक रूट मिथा প्रमानिত रुख़िष्ट जात रामीत्र माउयू وَر আর এটা একটি ধারণাগত وَالْمُسَأَلَةُ طُنِيَّةً अमेराजा তথু এ হাদীসের সাথেই নির্দিষ্ট وَمْ هٰذَا الْعَدِيْثِ بِخُصُوْصِه প্রবল بِحُكْمِ الظُّنِّ الْغَالِبِ আর মিথ্যা ও বানানো রচনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা যায় وَالْخُكُمُ بِالْرَضْعَ وَأَلْإِفُيْتِرَاءِ بِذَٰلِكَ سَبِيْلً الْمَالَةِ عَالَيْكَ وَالْبَيْتِيْنِ अविभन्न कताणा अकाण ও নিশ্চিতভাবে वना यांग्र ना بِذَٰلِكَ سَبِيْلً এটা মিথ্যা বের করার পথ فَانَّ الْكُذُوْبَ قَدْ يَصْدُنُ अनना, মিথ্যাবাদী ব্যক্তিও কখনো সত্য বলে থাকে وَيهٰذَا يَنْدُوْبُ قَدْ يَصْدُنُ षाता প্রত্যাখ্যাত হবে بِافْرَارِ الْوَاضِع त्रांचा वना হয়েছে মিথ্যা জানার ব্যাপারে بِافْرَارِ الْوَاضِع तर्जातीत श्रीकार्ताकित प्राधारम أَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ كَاذِبًا وَهِ अविनातािकत प्राधारम وَفِي هِٰذَا الْإِفْرَارِ यिराहरू ठात अछाजा जाना यात भात بِغَالِبِ الطَّنِّ अवन भातनात बाता وَلُولًا ذٰلِكَ اللَّهُ مُعْرَبُ صِدْقُتُ وَلا رَجْمُمُ वाश्ल श्लात अन्तार्थ श्लीकांत्रकातीत्क श्ला कता श्ला ना وكا رَجْمُمُ वेदः জেনার স্বীকারকারীকে প্রস্তারাঘাত করা বৈধ হতো না الْمُعْتَرِفِ بِالزَّنَا वेदः জেনার স্বীকারকারীকে প্রস্তারাঘাত করা বৈধ হতো না الْمُعْتَرِفِ بِالزَّنَا

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قُولُهُ ٱلْحَدِيثُ ٱلْمُطْعُونُ الخ

মাসদার থেকে اَلْوَضْعُ ١٩٥٥- فَتَتَعَ শন্তি বাবে اَلْمُوضُوعُ : [মাওযু'-এর আভিধানিক অর্থ] مَعْنَى الْمَوْضُوعُ لُغَةً এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- হীন বানানো, নিচে রাখা, স্থাপিত, নির্মিত ইত্যাদি। : [মাওয্'-এর পারিভাষিক অর্থ] مَعْنَى الْمَوْضُوع إصْطِلاَحًا

- إِنْ كَانَ الرَّاوِيُ مَطْعُونًا فَإِن كَانَ كَاذِبًا فِي الْحَدِيْثِ فَحَدِيثُهُ مَوْمُنوعٌ -अ. शीयानूल आंखेंवात श्रष्ठ প্रণा वरलत অর্থাৎ বর্ণনাকারী যদি সমালোচিত ব্যক্তি হন, আর যদি তিনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন, তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে शमीम वना रय़।
- २. ७. मार्श्म आज्-जारशन वत्नन ﷺ وَيُولُولُولُ اللّٰهِ الْمُعْتَلُقُ الْمُصْنُوعُ الْمُسْدُوعُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُصَنُوعُ وَشَرٌ الضَّعِيْف -अ आज्ञाभा त्र्र्शि (त्र.) वत्नन فَيُ الْمُعْتَلِقُ الْمُصَنُوعُ وَشَرٌ الضَّعِيْف
- आल-काग्र्म्ल िकक्शिए वला श्राह على رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ ع اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى كَاِقْرَارِ اَبِيْ عَصَمَة نُوْج بْنِ اَبِي مَرْيَمَ بِاَنَّهُ وَضَعَ حَدِيثَ فَضَائِلَ سُورِ الْقُرانِ سُورَةً سُورَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : উদাহরণ এর एक्म : সকল ওলামা এ কথার উপর একমত যে, এরপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । কেন্না, রাস্লুল্লাহ عَنْىُ بِحَدِيْثٍ يُرِى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

্ আন্তয়াকুল মিশকাড (১ম বড়) -

وَاصًا اِتِّهَامُ الرَّاوِي بِالْكِذْبِ فَبِانْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْكِذْبِ وَمَعْرُوفًا بِهِ فِي كَلَامِ النَّاسِ وَلَمْ يَتْبُتْ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَفِي خُكْمِهِ رِوَابَةٌ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ مَعْلُومَةً ضَرُورِيَّةً فِي الشُّرْعِ كَذَا قِيلَ وَيُسَمِّى هٰذَا الْقِسْمُ مَثْرُوكًا كَمَا بِقَالُ حَدِيثُهُ مَتْرُوكٌ وَفُلانٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيْثِ وَهٰ ذَا الرَّجُ لُ إِنْ تَسَابَ وصَدَّتُ تَسُوبَتُ خُدتُ تَسُوبَتُ هُ وَظُهَرَتْ أَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْـهُ جَازَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ وَالَّذِي يَقَعُ مِنْهُ الْكِذْبُ اَحْيَانًا نَادِرًا فِي كَلَامِهِ غَيْرُ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيّ فَذٰلِكَ غَبْرُ مُؤَثِّرٍ فِى تَسْمِبَةِ حَدِيْثِم بِالْمَوْضُوعِ أَوِ الْمَتْرُوكِ وَانْ كَانَتْ مَعْصِيَةً وَاَمَّا الْفِسْقُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ فِي الْعَمَلِ دُوْنَ الْإِعْتِقَادِ فَإِنَّ ذٰلِكَ دَاخِلٌ فِي الْبِذْعَةِ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَغْمَلُ الْبِدْعَةُ فِي الْإعْتِهَادِ وَالْكِنْبُ وَانْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ لَكِنَّهُمْ عَدُّوهُ أَصْلًا عَلَى حِدَةٍ لِكُوْنِ الطُّعْنِ بِهِ أَشَدَّ وَأَغْلُظُ অনুবাদ: রাবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া এভাবে যে, (اِرَّهُمَّ أَبِالْكِذَبِ اِرِّهُمَّ ) সে লোক সমাজে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হবে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করবে, কিন্তু হাদীসে নববীতে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হবে না।

এ বিধানের মধ্যে সে ব্যক্তির বর্ণনাও শামিল, যা শরিয়তের একান্ত অনিবার্য বিধানের বিরোধিতা করে এরপই বলা হয়েছে। এ শ্রেণীর রাবীদের হাদীসের নামকরণ করা হয়েছে মাতরক হাদীস বলে। যেমন বলা হয় فَكُنَ مُتَرُونُ الْحَدِيْثِ مُورِيْنَ مُتَرُونُ الْحَدِيْثِ مُورِيْنَ مُتَرُونُ الْحَدِيْثِ مُعَرِّونُ الْحَدِيْثِ مُتَرُونُ الْحَدِيْثِ مُعَرِّونُ الْحَدِيْثِ مُتَرُونُ الْحَدِيْثِ مُتَرُونُ الْحَدِيْثِ مُتَرُونُ الْحَدِيْثِ مُتَرُونُ الْحَدِيْثِ مُتَرُونُ الْحَدِيثِ مُتَرُونُ الْحَدِيثِ مُعَالِمُ وَلَا اللهِ مَا مَا اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ال

আর ফিসকে রাবী (فرسن )-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কার্যকলাপে ফিসক-ফুজুরী তথা সীমালজ্ঞানের কাজ বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে নয় (কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ বলেই বিশ্বাস করে।) কেননা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রের ফাসিকী বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদআতের ব্যবহার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; মিথ্যাচারিতা যদিও ফাসিকীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এটাকে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। কেননা, এটা একটি কঠোরতম দৃষণীয় কাজ।

فَبِانْ يَكُونَ مَشْهُورًا । भाक्ति अनुवान وَمَعْرُونًا بِهِ فِى كَلَامِ النَّاسِ वंडात वित्र प्रांग الرَّاوِى بِالْكِذْبِ وَلَى بِالْكِذْبِ وَلَى بِالْكِذْبِ وَلَى بِالْكِذْبِ وَلَى بِالْكِذْبِ وَلَى النَّاسِ वंडात त्य, प्रिशा वनाय श्रिष्कि नांड कंदत्व بِالْكِذْبِ وَلَى كَلَامِ النَّاسِ वंडात त्य, प्रिशा वनाय श्रिष्ठि नांड कंदत् بِالْكِذْبِ وَلَى مُكْمِهُ وَلَا إِنْهُ فِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ अंडात त्य, प्रिशा वनाय श्रिष्ठ नांड وَفِي مُكْمِهِ وَلَمْ يَشْبُتْ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ वितिष्ठ रति وَفِي مُكْمِهِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ वित्र श्रिष्ठ वितिष्ठ रति وَفِي مُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ वित्र اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرِيْثِ النَّبَوِيِّ वित्र اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْرِيْثِ النَّبَوِيِّ الْمُعْرِيْثِ النَّبُومِ وَالْمُعُونِ الْمُعْرِيْثِ النَّهُ وَلَى الْمُعْرِيْثِ النَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُونِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونِ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيِّ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ اللِ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: अत आत्नाहना - قُولُهُ وَيُسْتُمِي هٰذَا الْقَسْمُ الخ

اِسْم মাসদার থেকে اَلتَّـرُكُ এর نَصَـرَ শব্দটি বাবে مَتْـرُوكُ لُغَةً المَعْنَى الْمَتْرُوكِ لُغَةً المَعْنَى الْمَتْرُوكِ لُغَةً السَّمِ মাসদার থেকে مَثْـمُـولُ لُغَةً السَّمِ এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ– পরিত্যক্ত, বর্জিত, পরিত্যাজ্য, প্রত্যাখ্যাত ইত্যাদি।

: [মাতরকের পারিভাষিক অর্থ] مَعْنَى الْمَتْرُوكِ إِصْطِلاَحًا

- ان كان الرَّاوِي مُتَّهَمًا بِالْكِذْبِ فِي كَلَامِم لا فِي الْحَدِيْثِ فَحَدِيْثُ مَتْرُوْكَ अयान्न आंथवात প্রণেতা বলেন وإنْ كَانَ الرَّاوِي مُتَّهَمًا بِالْكِذْبِ فِي كَلَامِم لا فِي الْحَدِيْثِ فَحَدِيْثُ مَتْرُوْكَ अर्था९ वर्तनाकाती यि टामी वर्तनात ক্ষেত্রে भिथ्यावामी अভियुक ना হয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে भिथ्यावामी अভियुक হন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে مَثْرُوْل वला হয়।
- ২. ড. মাহম্দ আত্-ত্বাহহান বলেন بالْكِذْبِ بِالْكِذْبِ আহম্দ আত্-ত্বাহহান বলেন كَدْنْتُ بِالْكِذْبِ উদাহরণ بَنِ شِمَرِ الْجُعْفِي الْكُوْفِي الشِّيْعِيْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ : উদাহরণ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّادٍ قَالَا كَانَ النَّبِينُ عَلَيْ يَعْنَنْتُ فِي الْفَجْرِ وَيُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةً مِنْ صَلَاةٍ الْفَدَاةِ وَيَقْطُعُ صَلَاةً الْفَصْرِ أَخِرَ اَيْكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةً مِنْ صَلَاةٍ الْفَدَاةِ وَيَقْطُعُ صَلَاةً الْفَصْرِ أَخِرَ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ ـ

অত্র হাদীসের রাবী সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী, দারকুতনী সহ অন্যান্যরা বলেছেন যে, مَنْرُونُ الْحَدِيْثِ হলেন

**স্থকুম**: এরূপ বর্ণনাকারী যদি তওবা করে এবং তার তওবা বিশুদ্ধ হয় এবং তওবার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। وَامَّا جَهَالُهُ الرَّاوِى فَإِنَّهُ اَيْضًا سَبَبُ لِلطَّعْنِ فِى الْحَدِيثِ لِآنَهُ لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ السَمُهُ وَ ذَاتُهُ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ وَانِّهُ ثِقَةً اَوْ عَبْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنِى رَجُلُّ اَوْ اَخْبَرَنِى غَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنِى رَجُلُّ اَوْ اَخْبَرَنِى غَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنِى رَجُلُّ اَوْ اَخْبَرَنِى فَيْرُ ثِعَةً وَيُسَمِّى هَذَا مُبْهَمًا وَحَدِيثُ الْمُنْهُم عَدُولُ وَيُسْمَى هَذَا مُبْهَمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيثِ عَدُولُ وَوَنْ جَاءَ الْمُنْهَمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيثِ كَمَا يَقُولُ اَخْبَرنِى عَدْلُ اَوْ حَدَّثَنِى ثِقَةً كَالِهُ وَلَى اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَقْبَلُ لِآنَهُ يَكُونَ عَذْلُ فِى إِعْتِقَادِهُ لَا فِي اَنْ قَالَ ذَٰلِكَ إِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ لَي الْمُرْ وَانْ قَالَ ذَٰلِكَ إِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا فَلْ الْمَالُ الْإِلَى إِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا فَلْ الْمَامُ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا فَالْ ذَٰلِكَ إِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا عَلَى الْمَامُ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا عَلَى الْمَامُ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا فَالَ ذَٰلِكَ إِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا عَلَى الْمَامُ حَاذِقٌ قُبِلَ لَالَا الْمَامُ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا عَلَى الْمَامُ حَاذِقٌ قُبِلَ لَا الْمَامُ الْمُعْرِولُ الْمَامُ الْهَا الْمَامُ عَالَهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ وَانْ قَالَ ذَلِكَ إِمَامٌ عَلَيْكُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعْرِقُ وَانْ قَالَ ذَلِكَ إِمَامًا مُ حَاذِقٌ قُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ وَانْ قَالَ ذَلِكَ إِمَامُ مَا الْمُولُ الْمُولِ وَانْ قَالَ ذَلِكَ إِمَامٌ مَا الْمُولِ وَانْ قَالَ الْمُولِ وَانْ قَالَ الْمُ الْمُولِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُولِ وَالْمُ الْمُ الْمُامُ الْمُ الْمُ

অনুবাদ: আর রাবী অপরিচিত হওয়া حَسَالَت হাদীসের মধ্যে দোষের কার্যকারণ বিশেষ। কেননা. বর্ণনাকারীর নাম ও ব্যক্তিত্ব জানা না গেলে তখন তার অবস্থা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ হয় না ৷ সে বিশ্বস্ত কি حَدَّثَنِی जाना याग्न ना। यागन कारना वाकि حَدَّثَنِی صَابِعَة वनला का ठात निकछ शामी वर्षना وَجُلً করেছে, তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট থাকে। সুতরাং এ ধরনের হাদীসকে মুবহাম হাদীস নামকরণ করা হয়। আর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, তবে রাবী সাহাবী হলে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সমগ্র সাহাবীই আদালতের গুণে গুণান্তিত। আর মুবহাম হাদীস যদি তা'দীল শব্দ দ্বারা ব্যবহার করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য विमामानः (यमन कि वनन أَخْبَرَنِيْ عُدْلَ अथवा أَخْبَرَنِيْ केंद्र সঠিক কথা হলো গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, রাবীর ধারণা-বিশ্বাসে সে লোক আদিল হওয়া এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আদিল না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী কোনো ইমাম বর্ণনা করলে সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

قَانَهُ اَرْفًا سَبَبُ لِلطَّعْنِ فِي الْعَرِيْثِ शिंक अनुवान : وَاَنَّ اَلْمَا عَبُالُهُ الرَّاوِيُ المَّا عَبُالُهُ الرَّاوِيُ المَّا عَبُولُ عَالَمُ المَّاسِمُ وَذَاتُ المَّاسِمُ وَذَاتُ المَّاسِمُ وَذَاتُ المَّاسِمُ وَذَاتُ المَّاسِمُ وَذَاتُ المَّاسِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّمِ اللَّهُ عَلَى اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ اللَّهُ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَّمِ عَلَى اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ عَلَى اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّمُ اللِمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর সীগাহ। অর্থ-অস্পষ্ট। وَاسْمِ مَغْغُول শব্দি الْمُبْهُمُ : [মুবহামের আভিধানিক অর্থ) مَعْنَى الْمُبْهُمِ لُغَةً (মুবহামের পারিভাষিক অর্থ) : ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহান বলেন مُعْنَى الْمُبْهُمِ الْمُبْهُمِ الْمُبْهُمِ الْمُبْهُمُ وَالْحَدِيْثُ الْمُبْهَمُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ فِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُصَرَّحْ بِإِشْهِمِ

অর্থাৎ মুবহাম হলো এমন হাদীস যার মধ্যে এমন একজন রাবী রর্য়েছে যার নাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় না।
ইমাম أَبُرِيْتُوْرَنِيْ مَنْ لَمْ يُصَرَّحْ بِاسْجِهٖ فِي الْحَدِيْثِ काता মতে, الْبِيْتُوْنِيْ काता মতে, الْبِيْتُوْنِيْ وَمِنْ لَمْ يُصَرَّحْ بِاسْجِهٖ فِي الْحَدِيْثِ काता মতে, الْبِيْتُوْنِيْ করা হাদীসের হুকুম হলোঁ, উক্ত রাবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত তা পৃহীত হবে না।
আর যদি تَعْدِيْل কা দক্ষ দ্বারা উল্লেখ করা হয় তথাপিও বিশুদ্ধ অভিমত হলো এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এরূপ বর্ণনা হর্ত করা হয় তথাপিও বিশুদ্ধ করা হালীস বিশারদ দক্ষ ইমাম এরূপ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন, তবে তা গৃহীত হবে।

وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالْمُرَادُ بِهِ إِعْتِقَادُ أَمْرِ مُحْدَثٍ عَلْى خِلَافِ مَا عُرِفَ فِي الدِّينِ وَمَا جَاء مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاصْحَابِم بِنَوْع شُبْهَةٍ وَتَاوِيْلِ لَا بِنَطْرِينْقِ جُحُوْدٍ وَانِنْكَارٍ فَإِنَّ ذٰلِكَ كُفَرُّ وَحَدِيثُ الْمُبْتَدِعِ مَرْدُوْدُ عِنْدَ الْجُمْهُ وْرِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِصِدْقِ اللَّهْجَةِ وَصِيَانَةِ اللِّسَانِ قُبِلَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِأَمْرٍ مُستَسَواتِرٍ فِي السَّشُرِعِ وَقَدْ عُـلِسَمَ بِالطَّرُورَةِ كَوْنُهُ مِنَ الدِّينِ فَهُوَ مَرُدُودٌ وَانِْ لَمْ يَكُنْ بِهِذِهِ الصِّفَةِ يُنْقَبَلُ وَإِنْ كَفَرَهُ الْمُخَالِفُونَ مَعَ وُجُودِ ضَبْطٍ وَ وَرْعٍ وَتَقُوى وَاحْتِيَاطٍ وَصِيَانَةٍ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ إِنْ كَانَ دَاعِيًا اللَّى بِدْعَتِهِ وَمُرَوِّجًا لَهُ رُدَّ وَانْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ قُبِلَ إِلاَّ أَنْ يَرْوِى شَيْئًا يَقْوِىْ بِه بِدْعَتُهُ فَهُو مَرْدُودُ قَطْعًا وَبِالْجُمَلَةِ الْأَتِمَةُ مُخْتَلِفُونَ فِيْ أَخْذِ الْحَدِيثِ مِسْن اَهْسِلِ الْسِيسْدع وَالْاَهْسَواءِ وَأَرْسَابٍ الْمَذَاهِبِ الرَّائِغَةِ.

অনুবাদ : রাবী বিদআত (بِذَعَت رَارِيُ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাবীর অনুমান ও স্বীয় ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দীনের মশহুর বিষয়গুলোর বিপরীত এবং রাস্লুল্লাহ و সাহাবী (রা.)-এর নিকট হতে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তার বিপরীত নতুন কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কোনো রকম সন্দেহ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে নয়; কেননা এটা কুফরি।

বিদআতী রাবীর হাদীস জুমহুর মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট পরিত্যক্ত। অবশ্য কারো কারো নিকট তা গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হচ্ছে সততার গুণে ভঙ্গিমা ও যবানী সংরক্ষণের গুণে গুনান্বিত হবে। আবার কেউ বলেছেন, ধারাবাহিক পর্যায়ে চলে আসা শরিয়ত দ্বারা স্বীকৃত কোনো বিষয় যদি উক্ত বিদআতী রাবী অস্বীকার করে, তবে তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এমন কিছু না হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও হাদীসকে যবত, তাকওয়া, পরহেযগারী, সতর্কতা ও সংরক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীগণ তাকে অস্বীকার করে। গ্রহণযোগ্য কথা হলো, বিদআতের দিকে আহ্বানকারী এবং তা প্রচলনের তৎপরতা চালালে তার বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি সে এমন বিষয় বর্ণনা করে যা তার বিদআতের সহায়ক হয়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবে পরিত্যাজ্য হবে।

সারকথা হলো, বিদআতী রাবী এবং বাতিল মাযহাবের অনুসারীদের হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে ইমামগণ অনেক মতভেদ করেছেন।

رُوسِيانَةِ आत किছू সংখ্যকের মতে نَصِفُ اللَّهُ عَضْدُ الْبَعْضِ اللَّهُ عَنْدُ الْبَعْضِ اللَّهُ الْمَعْضِ اللَّهُ وَالْ كُنْ مُنَاكِرًا الْمَعْضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَامَّا الْبِدْعَةُ الخ

مُعْنَى الْبِذُعَةِ لُغُةً [বিদআতের আভিধানিক অর্থ] أَلْبِذُعَةُ अनि মাসদার بُدُعٌ بِهُ بِهُ بِهُ عَالِمُ بَالْبُوعَةِ لُغُةً مَا انْشَاءً – مَا انْشَاءً – الْسُفَاءُ – الْسُفَاءُ – الْسُفَاءُ – مَا الْسُفَاءُ – الْسُفَاءُ – مَا الْسُفَاءُ

الْعَدَّثُ فِي الدِّيْنِ بَعْدَ الْإِكْسَالِ - বিদআতের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো مَعْنَى الْبِدْعَةِ اِصْطِلَاحًا অর্থাৎ দীন পরিপূর্ণ হওয়ার পর তাতে নতুন কিছু সৃষ্টি করা।

مَااسْتُحْدِثَ بَعْدُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَعْمَالِ ,कात्ता मत्त्

ইমাম নববী (র.) বলেন ﴿ مَثَالٌ سَنَهُ مَلْ مَنْ مِثَالٌ سَبَقَ ﴿ مَثَالٌ سَبَقَ ﴿ مَثَالٌ سَبَقَ ﴿ مَثَالٌ سَبَقَ ﴿ عَلَى غُنْيِرَ مِثَالٌ سَبَقَ ﴿ عَلَى عَنْيُرِ مِثَالٌ سَبَقَ ﴿ عَلَى عَنْيُرِ مِثَالٌ سَبَقَ ﴿ عَلَى عَنْهُ عِلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِنْهُ عِلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِنْهُ عِلَى عَنْهُ عِلَى عَنْهُ عِنْهُ عِنْ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِ

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন- কুরআন, সুনাহ, আছার ও ইজমার পরিপন্থি কাজ ও বিষয়ই বিদআত নামে অভিহিত হয়। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, কোনো লোক ইসলামে যদি এমন কোনো নতুন কাজ উদ্ভাবন করে, যার অনুমোদন কুরআন ও সুনতে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বর্তমান নেই এবং এর ভিত্তিতে ইস্ভিন্নাত বা নির্গতও করা হয়নি, তা-ই বিদ্আত। আর এটা বাতিল। ইসলামি চিন্তাবিদগণের উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে সারকথা এই হয় যে, কুরআন, সুনাহ, ইজমা ও কিয়াসের এবং পূর্বের তিনটি কল্যাণময় যুগের কোনো একটিতেও কোনো অনুমোদন পাওয়া না যায়, তবে তাই বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইন্দ্রাতকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, তবে জুমহুর মুহাদ্দেসীনের মতে বিদআতীর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَقَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ اَخَذَ جَمَاعَةً مِنْ اَئِسَةِ الْحَدِيثِ مِنْ فِرْفَةِ الْخَوارِجِ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ إِلَى الْقَدْرِ وَالتَّشَيُعِ وَالرَّفْضِ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ إِلَى الْقَدْرِ وَالتَّشَيْعِ وَالرَّفْضِ وَسَائِرِ اصْحَابِ الْبِدْعِ وَالْاَهْوَاءِ وَقَدْ إِخْتَاطَ جَمَاعَةً اخْرُونَ وَتَورَّعُوا مِنْ اَخْذِ حَدِيثٍ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ وَلَا مَنْ اَخْذِ حَدِيثٍ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ وَلَا مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ الْفِرَقِ وَلِيكُلِّ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الْفِرَقِ وَلِيكُلِّ مِنْ الْمَنْ فِينَ اللهُ وَمَعَ ذَلِكَ وَلَا اللهُ عَرِيْ وَالْمِنْ فَيْ اللهُ الْفِرَقِ وَلِيكُ اللهُ عَدِيثِ مِنْ الْمَعْدِهِ الْفِرَقِ اللهُ اللهُ وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ التَّحْرِي وَالْإِسْتِصَوابِ وَمَعَ ذَلِكَ الْإِخْتِيبَاطُ فِي عَدَمِ الْاَخْذِ لِلاَتَهُ قَدْ ثَبَتَ انَّ الْمُؤْلِا إِلْا فِرَقَ كَانُوا يَضَعُونَ الْاَحَادِيثَ لِتَنْوِينِ الْمُؤْلِونِ وَلَا لَهُ اللهُ ا

অনুবাদ : জামেউল উসূল গ্রন্থকার বলেন, হাদীসশাস্ত্রের কতেক ইমাম খারেজী সম্প্রদায় এবং কাদেরিয়া, শিয়া ও রাফেজী সহ অন্যান্য বিদআতী লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর অপর একদল মুহাদ্দিস হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এসব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণে এড়িয়ে চলতেন। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও নিয়ত ছিল। এসব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ যে, খুব চিন্তা-ভাবনার পরই হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তদুপরি তাদের হতে হাদীস গ্রহণ না করাই সতর্ক পথ। কেননা, তারা নিজেদের বাতিল মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে হাদীস বানোয়াট করে রচনা করত এবং তওবা ও প্রত্যাবর্তনের পর এরূপ [ন্যক্কারজনক] কাজের স্বীকার করত। আল্লাহই অধিক জানেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें काমেউল উসূল গ্রন্থকারের নাম হলো আবৃ সাদাত মুবারক ইবনে আবৃ করম মুহাম্মদ ইবনে আবুল কারীম আশ-শায়বানী আল-জাযবী মৃত্যু ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ।

غُولُهُ الْغَدُرُ : কাদরিয়া একটি মতবাদ অবলম্বী দল। যারা এ মতবাদের বিশ্বাসী, তাদেরকে কাদরিয়া বলা হয়। তারা মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ যে কোনো প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা আছে বলে তারা সর্বপ্রকার ভালো-মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি হবে। মানুষ নৈতিক জীব এবং সে কারণে তারা নিজস্ব কার্যকলাপের উপর কদর বা শক্তি রয়েছে। এ কদর বা শক্তির উপর বিশ্বাসী বলে তাদেরকে কাদরিয়া বলা হয়।

وَالَّنْ وَالْمُوْلَةُ : এরা হযরত আলী (রা.)-এর উপর বায়'আত করেছে তবে তারা এ বিশ্বাস করত যে, রাসূলুল্লাহ والمُوْلِةُ : এর পর সত্য ইমাম হলেন একমাত্র হযরত আলী (রা.) আর অবশিষ্টরা হলো জালিম। তারা এটা বিশ্বাস করত যে, হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কেউ ইমামতের যোগ্যতা রাখে না। এরা সর্বমোট ২০টি দল-একদল অপর দলকে কাফির বলে। তাদের মূল হলো তিনটি যথা المُوْلِيَةِ (د) إِمَامِيَةً দলটি অপর ১৮টি দলে বিভক্ত।

وَيْدُ بُنُونِ الْمَابِدِيْنَ الْمُوبِيْفُ الرَّوَافِضِ : এরা এমন সম্প্রদায় যারা হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অপর তিন খলীফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তাদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এরা একবার (مَنْ دُنْ بُنُ الْمَابِدِيْنَ بُنِ الْمُسَيِّنِ (رضا أَمَالَة بَنْ وَالْمَالِمُ نَا الْمُعَالِمِيْنَ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنَ الْمُعَالِمِيْنَ الْمُعَالِمِيْنَ الْمُعَالِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعِلِمُ عَلَيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعِلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَا الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمُ عَلَيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنِ الْمُعَلِمِيْنِ الْمُعِلِمُ ا

فَصْلٌ وَامَّا وُجُوهُ الطُّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضَّبطِ فَهِيَ اينضًا خَمْسَةُ احَدُهَا فَرطُ الْغَفْلَةِ وَثَانِيهَا كَثْرَةُ الْغَلَظِ وَثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ وَ رَابِعُهَا الْوَهْمُ وَخَامِسُهَا سُوء الْحِفْظِ أَمَّا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَكُثْرَةُ الْغَلَطِ فَمُتَقَارِبَانِ فَالْغُفَلَةُ فِي السَّمَاعِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيثِ وَالْغَلَطُ فِي الْإسْسَمَاعِ وَالْاَدَاءِ وَمُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمُتَىن يَكُونُ عَلَى انْحَاءَ مُتَعَدَّدَةٍ تَكُونُ مُوْجِبَةً لِلشُّذُوذِ وجَعَلَهُ مِنْ وُجُوهِ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضُّبطِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ إنَّسَا هُوَ عَدَمُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَعَدَمُ الصِّيانَة عَنِ التَّغَيُّرِ وَالتَّبْدِيلِ وَالطَّعْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْبَانِ الَّذِيْنَ اَخْطَأُ بِهِمَا وَ رَوٰى عَلَى سَبِيْلِ التَّوَهُم إِنْ حَصَلَ الْإِطِّلَاعُ عَلَى ذٰلِكَ بِقَرَائِنَ دَالَّةٍ عَلَى وُجُوْهِ عِلَلٍ وَأَسْبَابِ قَادِحَةٍ كَانَ الْحَدِيْثُ مُعَلِّلًا

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে রাবীগণের শ্বরণশক্তিতে ঘাটতি দেখা যায় তাও পাঁচটি- ১. অধিক অমনোযোগিতা (فَرْط غَفْلَتُ), ২. অধিক (كَثُرَت غَلَطٌ), ७. ष्टिकार तातीत तिरतािं ) رَهُم), ৫. क्छिशूर्व (وَهُم), ৫. क्छिशूर्व স্মরণশক্তি (سُنُوء حِفْظ) । মোটকথা, অধিক অমনোযোগিতা ও অধিক ভুল উভয়ের মর্ম কাছাকাছি। তবে অধিক অমনোযোগিতা হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর অধিক ভুল হাদীস বর্ণনাকরণ ও অপরের নিকট পৌছে দেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ছিকাহ রাবীর বিরোধিতা সনদ ও মতনে কয়েকভাবে হতে পারে এবং তা শায হওয়ার কারণ হয়। আর এটাকে যব্ত দৃষিতকরণের কারণের মধ্যে পরিগণিত এজন্য করা হয়েছে যে, সিকাহ রাবীর বিরোধিতার কারণ হলো হিফ্জ না থাকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের হাত হতে সংরক্ষণ না করা। ধারণা ও ভুলের কারণে হাদীস 'ত্বান' যুক্ত হয়। এ দুটি কারণেই ভুল হয় এবং ধারণার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করা হয়। সুতরাং বর্ণনাটি সম্পর্কে যদি এমন কোনো লক্ষণ দারা অবহিতি লাভ করা যায় যা সনদের সৃক্ষ ক্রটি-বিচ্যুতির পরিচয় বহন করে, তবে সে হাদীসকে মু'আল্লাল বলে।

भाकिक अनुवान : الْمُتَعَلِّمَةُ وَالْفَعْلَةِ وَمُوهُ الطَّعْنِ وَالْمُعْمَ وَرَابِعُهَا الْرَهُمُ الْمُعْمَا وَرُطُ الْعُعْلَةِ وَكُورُ الطَّعْنِ وَمُوالِعُهَا مُخْالَفَةُ الثِعْنَاتِ وَمَا وَمُوهُ وَالْمُعُهَا الْرَهُمُ وَالْمُعْمَا وَمُوهُا مُخْالَفَةُ الثِعْنَاتِ وَمُعَالِمُهُمَا الْرَهُمُ وَالْمُعْمَا الْرَهُمُ وَالْمُعْمَا الْمُعْمَا وَمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا وَمُعْمَا الْمُعْمَا وَمُعْمَا الْمُعْمَا وَمُعْمَا الْمُعْمَا وَمُعْمَا الْمُعْمَالِهُ وَمُعَالِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعْمُولِمُ وَمُعْمُولِمُومُ وَمُعْمُلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ و مُعْمِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعُمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعُمِلِمُ وَمُعْمُومُ وَمُوالِمُومُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ والْمُعُمِلِمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعْمِلِمُ وَمُعُمِلِمُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعُمِلِمُ

विताधिकात कातन रत्ना الصَّبَانَةِ عَنِ التَّغَيْرِ وَ التَّبْدِيْلِ विराधिकात कातन रत्ना الصَّبَطُ وَالْحِفْظِ وَالْحِفْظِ وَالْحِفْظِ وَالْحِفْظِ وَالْجَفْظِ وَاللَّمْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْبَانِ التَّوَهُمِ وَالنِّسْبَانِ التَّوَهُمُ वित्त कात कात कात कात कात कात कात الْخَطَأُ بِهِمَا إِنْ حَصَلَ الْإِطِلَاعُ कात कात क्षत कात कात कात الْخَطْأَ بِهِمَا وَنُحُونِ عِلْلِ التَّوَهُمُ مَا اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَا الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي المُعْمِلُولُ الْمُعْمِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قُولُهُ وَامُّا وَجُوهُ الطُّعَنِ الْخِ

مُعْنَى الصَّبِطِ لُغَةً [यবতের আডিধানিক অর্থ] : الصَّبِطِ لُغَةً -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– সংরক্ষণ করা, মজবুত করা, সৃতিপটে ধরে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি।

: [যবতের পারিভাষিক অর্থ] مَعْنَى الضَّبْطِ إصْطِلَاحًا

১. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন-

اَلَضَّبْطُ هُرَحِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَثَبَّتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَاطِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ ـ অৰ্থাৎ ضَبْط عربة ক্ৰত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্ট হওয়া থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

- ك المُعْبِطُ هُوَ الْجَزِمُ فِي الْحِفْظِ २. ७. भाश्मृत वाज्-जाश्शन वलन
- ७. फ. बाबूल शलीय बायन वरलन مِنْ مُنْ مِنْ مَنْ فِي صَنْدِهِ أَوْ كِتَابِهِ वरलन वरलन عباسة في مَنْ مِنْ مَنْ فِي صَنْدِهِ أَوْ كِتَابِهِ
- 8. ড. আদীব সালিহ বলেন-

اَلصَّنبطُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِيْ غَبْرَ مُخَالِفٍ لِلشِّقَاتِ لاَ سُوْءُ الْجِفْظِ وَلاَ حَتَّى الْفَلَطِ وَلاَ مُغَفَّلاً وَلاَ كَثِيْرَ الْاَوْهَامِ . [यवरण्ड श्रकावरण्ज] : स्राम्लिमगुन ضَبْط -त्क मुलारा लाग करतर्शन। रयमन

مُبْطُ الصُّدْرِ . रो न्विज्ञ সংরক्ষণ। २. ضُبُطُ الصُّدْرِ रो न्विज्ञ সংরক্ষণ।

-এর সংজ্ঞা रेला- ضَبْطُ الصَّدْرِ : अत्र পরिচिত - ضَبْطُ الصَّدْرِ

هُوَ أَنْ يُفْيِتَ مَا سَمِعَهُ بِحَيْثُ بَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ ـ

অর্থাৎ مَبْعُ । বলা হয় শ্রুত বিষয়কে এমনভাবে সংরক্ষণ কারা যাতে ইচ্ছানুযায়ী উপস্থাপন করা যায়।

- مَنْبُطُ الْكِتَابِ : वत अतिहिष्ठि - مَنْبُطُ الْكِتَابِ - वत अतिहिष्ठि - مَنْبُطُ الْكِتَابِ

هُوَ صِبَانَةٌ لَدَيْدِ مُنْذُ السَّمِعَ فِيْدِ مَصْحَفُهُ إِلَى أَنْ يُؤُوِّيهُ مِنْهُ -

অর্থাৎ যে মাসহাফে শায়খের শব্দাবলি লিপিবদ্ধ ছিল সে মাসহাফ বর্ণনাকারী বর্ণনা করা পর্যন্ত স্মরণ রাখাকে مُبُطُ الْكِتَابِ বলা হয়।

- विनष्ट रय़, प्रािक्तिरीतत प्रात् राष्ट्र निम्नक्त के ضَبْط : यि जकल कांत्रां ضَبْط रिनष्ट रय़, प्रािक्तिरीतत प्रात् जा राष्ट्र

- كُرُط غَنْكَ . বা অধিক অমনোযোগিতা : যে বর্ণনাকারী স্বীয় ওস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণ করার সময় তা শ্বরণ রাখতে ভুল করে।
- عُنُوزَ عَلَطُ । वा अधिक भाजाय जून : वर्गनाकांती शामीन वर्गनाय यिन निरक्षत मक्रन अधिक जून करतन
- ৩. عَنَانَغَةُ वा বিশ্বস্ততার বিরোধিতা : যদি বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা করেন ا
- বা ধারণা : এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ধারণা প্রসৃত ভুল বর্ণনা করেন।
- ৫. عنظ বা স্মরণশক্তির ক্রেটি: এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী স্মরণশক্তি হারিয়ে ভূলের সাথে হাদীস বর্ণনা করেন।

وَهٰذَا اَغْمَضُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَادَقُهُا وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ رُزِقَ فَهُمَّا وَحِفْظًا وَاسِعًا وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِكِ الرُّواةِ وَاحْوَالِ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُونِ كَالْمُتُونِ كَالْمُتَفَدِّنِ الرُّواةِ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِ إللى اَنْ كَالْمُتَفَدِينَ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِ إللى اَنْ إللى اَنْ إللى اَنْ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِ اللَّي الدَّارَ قُطْنِي وَيُقَالُ لَمْ يَانْتِ بَعْدَهُ مِنْ هُذَا الْاَمْرِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

وَامَّا سُوء الْحِفْظِ فَقَالُوا إِنَّ الْمُرَاد بِم أَنْ لَا يَكُونَ إِصَابَتُهُ اغَلْكَ عَلَى خَطَائِهِ وَحِفْظُهُ وَاتِنْقَانُهُ اكْثَر مِنْ سَهْوِهِ وَنِسْيَانِهِ يَعْنِنَى إِنْ كَانَ خَطَأُهُ وَنِسْبَانُهُ ٱغْلَبَ اَوْ مُسَاوِينًا لِصَوَابِهِ وَاتِنْقَانِهِ كَانَ دَاخِلًا فِي سُوْءِ الْحِفْظِ فَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ صَوَابُهُ وَاتْقَانُهُ وَكُثْرَتُهُما وسُوءُ الْحِفْظِ إِنْ كَانَ لَازِمَ حَالِهِ فِي جَمِيْع الْأَوْقَاتِ وَمُدَّةِ عُسُرِهِ لاَ يُعْتَبَرُ بِحَدِيْثِهِ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا أَيْضًا دَاخِلُ فِسِي السَّسَاذِ وَإِنْ طَرَأَ سُوءُ الْسِحِفْظِ لِعَارِضٍ مِثْلُ إِخْتِلَالٍ فِي الْحَافِظَةِ بِسَبَبِ كِبَرِ سِنَّهِ أَوْ ذَهَابِ بِصَرِهِ أَوْ فَوَاتِ كُتُبِهِ فَهٰذَا يُسَمِّى مُخْتَلُطًا فَمَا رَوٰى قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ وَالْإِخْتِلَالِهِ مُتَمَيِّزًا عَمَّا رَوَاهُ بَعْدَ هٰذِهِ الْحَالِ قُبِلَ وَانْ لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوتِّفَ وَانِ اشْتَبَهَ فَكُذٰلِكَ وَإِنْ وُجِدَ لِلهٰذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ تَرْقِيْ مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّدِ إِلَى الْقَبُولِ وَالرُّجْحَانِ وَهٰذَا حُكُمُ اَحَادِيْثِ الْمَسْتُورِ وَالْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسَلِ

অনুবাদ: এটা হাদীসশাস্ত্রে অতিশয় সৃক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন গভীর জ্ঞান, প্রখর স্মরণশক্তি এবং পরিপূর্ণ অবহিতশক্তি রাবীদের স্তর সম্পর্কে এবং সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা ব্যতীত এ বিষয় কেউ জানতে পারে না। পূর্বসূরিদের মধ্যে এ ধরনের বহু ব্যক্তিই বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম দারাকুতনী এদের সর্বশেষ ব্যক্তি। বলা হয় যে, তাঁর পরে এ বিষয়ে অনুরূপ কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটেনি। আল্লাহই অধিক জানেন।

মুহাদ্দিসগণ বলেন, ক্রটিপূর্ণ স্মরণশক্তির 🚅) भाता উদ্দেশ্য হলো, तावीत निर्जुला जूलत عِنْط) চেয়ে বেশি হবে না এবং তার স্মরণশক্তি ও এর বলিষ্ঠতা ভুল-ভ্রান্তি ও বিশ্বতি হতে অধিক হবে না। অর্থাৎ ভুলভ্রান্তি যদি নির্ভুলতা ও মুখস্থকরণের তুলনায় অত্যধিক বা সমপরিমাণ হয়, তবে এটা عنظ 🚅 -এর মধ্যে পরিগণিত হবে। সুতরাং তার নির্ভুলতা ও সংরক্ষণশীলতার আধিক্যই হবে নির্ভরযোগ্য বিষয়। (سُوْء جِنْظ) স্থৃতিশক্তির ক্রটি যদি জীবনভরই বর্ণনাকারীর মধ্যে সর্বদা অনিবার্যরূপে থাকে, তবে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে তার এই হাদীসও শায-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি عُنْهُ عِنْظ কোনো প্রতিবন্ধকতার দরুন হয়, যেমন বয়োবৃদ্ধতা, দৃষ্টিশক্তি ় হীনতা, অথবা লিখিত গ্রন্থ ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি কারণে স্মৃতি ক্ষমতায় জড়তা ও অসুবিধা দেখা দেয়, তবে তার নামকরণ করা হয় মুখতালাত। সুতরাং এহেন মিশ্রতা ও জড়তা সৃষ্টির পূর্বে যে হাদীস তার নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে, তা বাছাই করা সম্ভব হলে গ্রহণীয় হবে। আর বাছাই করা সম্ভব না হলে সে হাদীসের হুকুম মুলতুবি থাকবে। আর সন্দেহযুক্ত হলে তার ক্ষেত্রেও এ একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে হাদীসের অনুকূলে মুতাবিয়াত ও শাহিদ রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, তবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরিবর্তে গ্রহণীয় ও প্রাধান্যের মর্যাদা লাভ করবে। এ হুকুম মাসত্র, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসেরও।

শांकिक अनुवान : وَادَقُهُمُ عُلُومٍ الْحَدِيْثِ अठा राजीत्र गाखित अठि छक्त पूर्ण विषय الْحَدِيْثِ अवर अठि स्वा وَحِفْظٌ وَاسِعًا कि अातर अात कात कात कात والا مَنْ رُزِقَ فَهْمًا कि अातर जात कात के وَلاَيتُوْمُ بِه وَأَخُوالِ الْاسَانِيْدِ وَالْمُتُونِ রাবীদের স্তর সম্পর্কে بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ এবং পরিপূর্ণ অবহিতশক্তি وَمَعْرِفَةً تَامَّةً সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে كَالْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ ٱنْهَابِ لَمْذَا الْفَيْ যেমন পূর্বস্রিদের মধ্যে এ ধরনের জ্ঞানী বহু ব্যক্তিত্ব لَمْ يَاْتِ بَعْدَهُ مِشْلُهُ विवर वना दश وَيُقَالُ हिलन مُرْجَع مَاكِ كَالِي الدَّارَ فُطْنِي हिलन الله الدَّارَ فُطْنِي हिलन الله الدَّارَ فُطْنِي विवर वना दश الله الدَّارَ فُطْنِي हिलन وَاكُ سُورُ विषयः وَاللَّهُ اعْلَمُ اعْلَمُ اعْلَمُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ وَعَيْ لَهُذَا الْأَمْرِ তার নির্ভুলতা না وَأَنْ لَا يَكُونَ اِصَابَتُهُ আর ক্রটিপূর্ণ স্মরণশক্তি الْحِفْظِ মুহাদ্দিসগণ বলেন الْحِفْظِ اَكْتَرَ مِنْ سَهْوِهِ ভূলের থেকে বেশি وَعِنْظُهُ وَاتِنْتَانُهُ అুলের থেকে বেশি وَعِنْظُهُ وَاتِنْتَانُهُ অথবা وَوْ مُسَاوِيًّا अधिक اَغْلَبَ प्राप्त তার ভুলভ্রান্তি হয় وَنِسْيَانُهُ अर्था وَوْ مُسَاوِيًّا সমান كَانَ دَاخِلًا فِي سُوءِ الْحِفْظِ তার নির্ভ্লতা ও মুখস্থকরণের তুলনায় كَانَ دَاخِلًا فِي سُوءِ الْحِفْظِ णात निर्जुना विषय राता صَوَابُدُ وَاتْقَانُدُ पूजताः निर्जतरयागाजा विषय राता مَكْنِيهِ जात निर्जुनाजा विषय राता যদি তার সাথে আবশ্যকীয়ভাবে থাকে وَسُوَّءُ الْحِفْظِ যদি তার সাথে আবশ্যকীয়ভাবে থাকে وَعِنْدَ بَعْضِ वर्गायागा श्रव ना لا يُعْتَبَرُ بِحَدِيْثِمِ वर्जमारा وَمُدَّزِ عُمُوهِ अर्जमारा فِي جَمِيْعِ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ طُرَأً سُوْءُ الْحِفْظِ व शानीम७ भार्यत जखर्ज्क रत الْمُنطَا دَاخِلٌ فِي الشَّاذِّ जात किছूमःशाक सुशिक्तरत मरा الْمُحَدِّثِيْنَ ्আর যদি স্বৃতিশক্তির দুর্বলতা সৃষ্টি হয় بِسَبَبِ কোনো কারণবশত مِثْلُ إِخْتِلَالٍ نِي الْحَافِظةِ যেমন- স্তিশক্তির মধ্যে দুর্বলতা فَهٰذَا يُسَمِّى अथवा निथिত किতाव क्षरम शख्या أَوْ فَوَاتِ كُتُمِيمِ वरय़ावृक्कठात कातरा أَوْ فَهَابِ بَصَرِهِ মিশ্রণ ও مُخْتَلَطًا وَالْإِخْتِكُولِ وَالْإِخْتِكُولِ उथन একে নামকরণ করা হয় মুখতালাত নামে وَلَى مَا رَوَلَى े जाराल تُبِيلَ वर्गना करति و بَعْدُ لَمِنْهِ الْحَالِ अफ़्जा সृष्ठि श्रुशात পূर्त أَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ े जात وَإِنِ اشْتَبَهُ فَكُذٰلِكَ आत रान पृथक कता प्रख्त ना रहा وَوْفِفُ صَادِحَ اللّهِ عَلَيْ مُعْ يَتَمَيُّو अत्मरयुक रानि भूलावृति थाकरत وَإِنْ وُجِدُ لِهِذَا الْقِسْمِ विद्या अनुकृत थाकरत مِتَابِعَاتُ وَشُواَهِدُ अत यि এमत रानीरमत जनुकृत भाखरा यार শাহিদ تُرْقِيْ مِنْ مَرْتَبَة الرَّدِّ الْي الْعَبُولِ وَالرُّجْعَانِ শাহিদ كُرْقِيْ مِنْ مَرْتَبَة الرَّدِّ الْي الْعَبُولِ وَالرَّجْعَانِ । মাসতৃর, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসের ক্লেত্রেও أَخَادِيْثِ الْمُسْتَعْوِرِ وَالْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسَلِ अात এ হুকুম وَهُذَا حُكُمُ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चर्नेनाकातीत স্তিশক্তিতে যদি কোনো কারণে যেমন– বার্ধক্য, দৃষ্টিহীনতা বা লিখিত গ্রন্থ বারিয়ে যাওয়ার ফলে জড়তা বা সমস্যা দেখা দেয়, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে মুখতালাত বলে।

এরূপ ব্যক্তির হাদীস মুলতুবি থাকবে, তবে জড়তা আর পূর্বেকার হাদীসসমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হলে পূর্বেরগুলো গৃহীত হবে।

فُصْلُ اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ إِنْ كَانَ رَاوِيْهِ وَاحِدًا يُسَمِّى غُرِيْجًا وَإِنْ كَانَ اِثْنَصِين يستمى عَزِيزًا وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ يُسَمِّى مُشْهُورًا أَوْمُسْتَفِيْضًا وَانْ بَلَغَتْ رُواتُهُ فِي الْكُفُرةِ إِلَى انْ يَسْتَحِيْلَ الْعَادَةُ تَوَاطُنَّهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمِّى مُتَوَاتِرًا وَيُسَمَّى الْغَرِيبُ فَرْدًا أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِكُونِ رَاوِيْهِ وَاحِدًا كُونُهُ كَذَٰلِكَ وَلَوْ فِي مَوْضَع وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْنَادِ لَكِنَّهُ يُسَمِّى فَرْدًا نَسَبِيًّا وَإِنْ كَانَ فِيْ كُلِّ مَوْضِعِ مِنْهُ يُسَمِّى فَرْدًا مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِكُونِهِمَا إِثْنَيْنِ أَنْ يَكُونَا فِي كُلِّ مَوْضَعِ كَذٰلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيْ مَوْضَعِ وَاحِدٍ مَثَلاً لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَزِيْزًا بَلْ غَرِيْبًا وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ مَعْنَى إعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ فِي الْمَشْهُورِ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مَوْضَعِ أَكْثَرُ مِنْ إِثْنَيْنِ وَهٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى ٱلأَكْثَرِ فِي هٰذَا الْفَنِّ فَافْهَمْ ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : সহীহ হাদীসের বিবরণ : যদি সহীহ হাদীসের রাবী একজন হয় তবে তাকে शमीत्म गतीव (غَرِيْب حَدِيْث) वल । य शमीत्मत বাবীর সংখ্যা দু'জন হয় তাকে হাদীসে আযীয حَدِيْث वरल। य সহীহ হাদীসের রাবীর সংখ্যা দুই عَزِيْر) হতে অধিক তাকে হাদীসে মাশহুর বা মুস্তাফীয বলে। আর যদি হাদীসের (সকল স্তরে) রাবীর সংখ্যা এত বেশি যে, স্বভাবতই তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা বা বলা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুতাওয়াতির বলা হয়। গরীব হাদীসকে ফরদ নামেও অভিহিত করা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো একস্থানে রাবী একজন হবে। সনদের কোনো এক স্থানে রাবী একজন হলে, তবে তাকে ফরদে নাসাবী বলে। আর প্রত্যেক স্তরে হলে তাকে ফরদে মৃতলাক বলে। আর রাবী দুজন হওয়ার উদ্দেশ্য হলো সর্বস্থানে এরূপ হওয়া। কিন্তু এক স্থানে হলে সে হাদীসকে আযীয বলা হবে না; বরং গরীব বলা হবে। এমনিভাবে মাশহূর হাদীসে অনেক রাবী হওয়ার অর্থ হলো প্রত্যেক স্থানে রাবীর गिरथा। पूरात अधिक शरत । الْأَكْثَرِ विश्वा अधिक अधिक शरी। [অতিশয় স্বল্পতা অনেকের উপর পরিচালক] হাদীসশাস্ত্রে মুহাদ্দিসগণের এ কথাটির অর্থ এটাই। সুতরাং ভালো করে অনুধাবন করো।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَوَاتِرْ . كَ الْحَادْ . সহীহ হাদীস প্রথমত দু প্রকার - ১. الْحَادْ . كَوْلُهُ ٱلْحَدِيْثُ الصَّحِيْعُ الخ [عُلْدُ] আহাদ] আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা - ১. غَرِيْب د عَزِيْز عن عَزِيْد اللهِ مَسْهُوْر بي عَزِيْد عَرِيْب المَّالِق عَرْبُهُ غَرِيْبًا

مَعْنَى الْغَرِيْبِ لُغَةً (গারীবের আভিধানিক অর্থ) : مِعْنَى الْغَرِيْبِ لُغَةً بِيْبِ لُغَةً بِيْبِ لُغَةً بِهِ দুস্রাপ্য, অপরিচিত, দরিদ্র ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, গরীব হাদীসকে 💃 ও বলা হয়

فَرْد مُطْلَقْ . ﴿ - कर्तात अकांतरफन : कर्तन जावात पूर শ्रिगीरक विचक ] أَفْسَامُ ٱلْغُرْدِ

ك. نُرْد زَسْبِينْ : সনদের কোনো স্তরে যদি একজন রাবী হয়, তবে তাকে ফরদে নসবী বলে।

২. غُرْد مُطْلُق : সনদের প্রত্যেক স্তরেই যদি রাবী একজন হয়, তবে তাকে ফরদে মুতলাক বলা হয়।

: এর আলোচনা - فَوْلُهُ عَزْيَرًا

এর সীগাহ। শান্দিক অর্থ হচ্ছে— وَمُفَدَّمُ مُثَبَّهُة مُثُمَّبُهُة الْعَزِيْزِ لَّفَةٌ (আযীযের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে— মজবুত বা শক্তিশালী হওয়া।

اْن كَانَ اِثْنَيْنِ يُسَمَّى عَزِيْزًا -आवीरयत्र পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো مَعْنَى الْعَزِيْزِ اِصْطِلاَحًا অর্থাৎ যদি বর্ণনাকারী দুজন হয়, তবে তাকে আযীয বলে।

ড. আদীব সালিহের মতে, الْعَزِيْزُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَاهُ عَنْ إِثْنَيْنِ فِي جَعِيْعِ طَبَعَاتِ السَّنَدِ بَهُ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَاهُ عَنْ إِثْنَانِ فَهُوَ عَزِيْزٌ بَهُ عَرِيْدٌ अ्षि आমीমूल ইংসানের মতে, مَارَوَاهُ إِثْنَانِ فَهُوَ عَزِيْزٌ وَهُمَ اللّهُ عَنْ لُهُ مَشْهُوْرًا وَهُمُ عَنْ لُهُ مَشْهُوْرًا وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ وَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَهُمُ وَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ وَهُمُ وَاللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

একবচন। مُغْنَى الْمَشْهُوْرِ لُغَةً আক্রান হছে مُغْمُوْل মাশহুরের আভিধানিক অর্থ] : مُغْنَى الْمَشْهُوْرِ لُغَةً মাসদার হছে اُلَشَّهُرُ মূলবর্ণ (ش. ، ، ، ) জিনসে صَحِيْع আভিধানিক অর্থ হছে– ১. প্রখ্যাত ২. বিখ্যাত ৩. প্রসিদ্ধ।

# : [मानशूत्रत शातिषाधिक पर्य] مُعْنَى الْمَشْهُوْرِ إِصْطَلاَحًا

- ك. উসূল হাদীসের পরিভাষায় مَشْهُوْر বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে হাদীসে مُتَوَاتِرُ -এর সীমা পর্যন্ত পৌছেনি।
- هُو مَا رُواهُ ثَلْثَةٌ فَأَكْثَرُ فِي كُلِّ طَبْقَةٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُو -अत श्रकात वरलत تَبْسِيْرُ عَلَى الْمُصْطَلِّع . ا
- إِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنْ إِثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ فَهُوَ مَشْهُورٌ –तता (त.) वतन وفي التَّوَاتُرِ فَهُو مَشْهُورٌ –तता व्हान इंश्जान (त.)

- এর আলোচনা : قُولُهُ مُتَوَاتِرًا

থেকে নির্গত। শাব্দিক অর্থ ) اَلَتَوَاتُرُ শব্দিট مُعَنَى الْمُتَوَاتِرِ لُغَةً [মুতাওয়াতিরের আভিধানিক অর্থ । مُعَنَى الْمُتَوَاتِرِ لُغَةً হলো–ধারাবাহিকতা, অনবরত বা বিরতিহীন ইত্যাদি।

[ भूठाওয়ाि तत्र शातिष्ठािषक वर्ष] :

১. পারিভাষিক পরিচয় হলো-

الْمُتَوَاتِرُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ قَوْمُ لاَ يُحْصَى عَدَدُهُمْ وَلاَ يُتَوَهَّمُ تَوَاطُّوُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بِكَشْرَةِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يُتَوَهَّمُ تَوَاطُّوُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بِكَشْرَةِ عَدَدِهِمْ وَتَبَاعُدِ امَاكِنهِمْ \_

অর্থাৎ এমন হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়, যা অসংখ্য রাবী বর্ণনা করেছেন। যাদের সংখ্যাধিক্য ও বাসস্থানের দূরত্বের কারণে তাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না।

- र. ७. भारभूम আত্-जारशास्त भएठ, الْكِذُب مَا رَوَاهُ عَدَدُ كَثِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاظُوهُمْ عَلَى الْكِذْب
- النَّخَبُرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرِيقٌ بِلاَ عَدَدٍ مُعَبَّنٍ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ रारुक हेवत शकांत आनकांनानी (र्त्त.) वरलन
- .थ तुरहारह त्य, مُقَدَّمَةُ الشَّيْخِ

وَإِنْ بِلَغَتْ رُواَتُهُ فِي الْكَثَرَةِ إِلَى اَنْ يَسَتَحِيْلُ الْعَادَةُ تَوَاطُّنَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمَّى مُتَوَاتِرًا وَالْعَنْ وَي الْمَذَا الْغَنِّ عَلَى الْكَثَرِ فِي الْمَذَا الْغَنِّ عَلَى الْاَعْلَ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ فِي الْمَذَا الْغَنِّ عَلَى الْاَعْلَ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ فِي الْمَذَا الْغَنِّ عَلَى الْاَعْدَرِ فِي الْمَذَا الْغَنِّ عَلَى الْاَعْدَرِ فِي الْمَذَا الْغَنِ عَلَى الْاَعْدَرِ فِي الْمَذَا الْغَنِ عَلَى الْاَعْدَرِ فِي الْمَذَا الْغَنِّ عَلَى الْاَعْدَرِ عَلَيْهُمْ عَلَى الْاَعْدَرِ عَلَى الْمُعَدِّ فِي الْمَذَا الْغَنِّ عَلَى الْمُعَدِّ فِي الْمَذَا الْفَنِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَدِّ عَلَى الْمُعَدِّ فِي الْمُعَدِّ فَي الْمُعَدِّ فِي الْمُعَدِّ فِي الْمُعَدِّ فَي الْمُعَدِّ فَي الْمُعَدِّ فَي الْمُعَدِّ فِي الْمُعَدِّ فَي الْمُعَدِّ فَي الْمُعَدِّ فَي الْمُعَدِّ فَي الْمُعَدِي الْمُعَدِّ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعَدِّى الْمُعَدِّى الْمُعَدِّى الْمُعَدِّى الْمُعَدِّى الْمُعْلِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْغَرَابَةَ لَا تُنَافِى البَصِّحَّةَ وَيَبُجُوزُ أَنْ يَكُنُونَ الْبَحَدِيثُثُ صَحِيْحًا عَرِيْبًا بِأَنْ يَكُوْنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِم ثِقَةً وَالْغَرِيْبُ قَدْ يَقَعُ بِمَعْنَى الشَّاذِّ أَى شُذُوذًا هُوَ مِنْ اَتْسَامِ الطُّعْنِ فِي الْحَدِيْثِ وَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قُولِ صَاحِبِ الْمَصَابِيْحِ مِنْ قَوْلِهِ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِينْبٌ لِمَا قَالَ بِطَرِيْقِ الطُّعْنِ وَبَعْضُ النَّاسِ يُغَسِّرُوْنَ الشَّاذَّ بِـمُفَرَدِ الرَّاوِي مِنْ غَبْرِ إعْتِبَادِ مُخَالَفَتِهِ لِلثِّفَاتِ كَمَا سَبَقَ وَيَـقُولُونَ صَحِيْحٌ شَاذٌ وصَحِيحً غَيْرُ شَاذٍّ فَالشُّذُوذُ بِهٰذَا الْمَعْنَى آيضًا لاَ يُنَافِي الصِّحَةَ كَالْغَرَابَةِ وَالَّذِي يُذْكُرُ فِي مَقَامِ الطُّعْنِ هُوَ مُخَالِفٌ لِلثِّقَاتِ \_

অনুবাদ: এ আলোচনা দারা এ কথাও জানা যায় যে,

ক্রিন্ট্র বা একজন রাবী হওয়া সহীহ-এর পরিপস্থি
(অন্তরায়) নয়। সহীহ হাদীসও গরীব হতে পারে, আর তা
এভাবে যে হাদীসের সকল রাবী বিশ্বস্ত হবেন। গরীব
কথাটি কখনো শায অর্থে ব্যহ্নত হয় তথা সেই শায যা
হাদীসশাস্ত্রে দুর্বলতার অভিযোগের শ্রেণীভুক্ত। মাসাবীহ
গ্রন্থকারের মন্তব্য ﴿

يَرْبَ عُرِيْثُ عُرِيْثُ وَاللهِ দারা এ মর্মার্থই
বুঝিয়েছেন, যখন হাদীসের উপর আপত্তি প্রকাশের জন্য
বলে।

আর কতেক মুহাদিস বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য না করেই রাবীর মুফরাদ (একক) হওয়া দ্বারা শাযের বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন। যেমন—ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তারা বলেন, সহীহ হাদীস শাযও হয় এবং সহীহ হাদীস গায়রে শায়ও হয়। অর্থাৎ এ হাদীস সহীহ, কিন্তু শায় নয়। সুতরাং এ অর্থ অনুয়ায়ী শায় হাদীসও গরীব হাদীসের ন্যায় সহীহের পরিপন্থি নয়। অবশ্য য়খন তা দুর্বল প্রকাশের স্থানে বলা হয় তখন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে য়ে, এর দ্বারা রাবীদের বিরোধী হওয়ায় মর্ম বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই তা সহীহের মুখালিফ।

गोकिक अनुवान : وَعَلِمْ مِنَا وَكُورَ المَّوْرَ المَّوْرِيَ الْعَرِيْثُ صَاءِ الْعَرْبُ الْعَرِيْثُ صَعِبْعًا غَرِيْبُ مَا ذَكِرَ وَالْعَرِيْثُ الْعَدِيْثُ صَعِبْعًا غَرِيْبُ عَدْ يَعَمُ وَالْعِرِمِنْ وَجَالِهِ نِعَةً وَالْعَرِيْثُ صَعِبْعًا غَرِيْبُ عَدْ يَعَمُ وَاحِدٍ مِنْ وَجَالِهِ نِعَةً وَالْعَرِيْثُ مَا مِعْقَامِ الطَّعْنِ فِي سَامِ الطَّعْنِ فِي المَّادَّةُ اللَّهُ وَالْعَرِيْثُ صَعِبْعًا عَرِيْبُ عَدْ يَعَمُ وَاحِدٍ مِنْ وَجَالِهِ نِعَةً وَالْعَرْبُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَيْفِ وَالْعَلَى وَالْعُلَى وَالْعَلَى الْعَالِي وَالْعَلَى الْعَلَى الْ

فَصْلُ الْحَدِيثُ الضَّعِيثُ مُوَ الَّذِي فَقُدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَيُذَمُّ رَاوِيْهِ بِشُكْرُوذٍ أَوْ نَكَارَةٍ أَوْ عِلَّةٍ وَبِهِذَا الْإِعْتِ سَارِ يَتَعَدَّدُ أَفْسَامُ الصَّعِينِ وَيَكْثُرُ أَفْرَادًا وَتُرْكِينِبًا وَمَرَاتِبُ الصَّحِيْح وَالْحَسَنِ لِذَاتِهِمَا وَلِغَيْرِهِمَا أَيْضًا بِستَخَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ فِي كَمَالِ البصيفاتِ الْمُعتَبَرَةِ الْمَاخُودَةِ فِي مَغْهُوْمَيْهِمَا مَعَ وُجُودِ الْإِشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ وَالْتَقُومُ صَبَطُوا مَرَاتِبَ الصِّحَةِ وَعَبَّنُوهَا وَ ذَكُرُوا أَمْثِلَتَهَا مِنَ الْاسَانِينِدِ وَقَالُوا إِسْمُ الْعَدَالَةِ وَالسَّسْبِطِ يَشْمُلُ رِجَالَهَا كُلُّهَا وَلٰكِنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ وَأَمَّا اِطْلَاقُ اصَعِ الْاسَانِينِدِ عَلَى سَنَدٍ مَخْصُوصٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَفِيْهِ إِخْتِلَانُ فَقَال بَعْضُهُمْ اَصَحُ الْأَسَانِيْدِ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ ابَيْدِ عَنْ جَدِّهِ وَقِيْلَ مَسَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقِيلًا الزُّهْرِيْ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَتَّ أَنَّ الْحُكَّم عَلَى اِسْنَادٍ مَخْصُوصٍ بِالْأصَحِيَّةِ عَلَى الْإِظْلَاقِ غَنْدُ جَائِزٍ إِلَّا أَنَّ فِي الصِّحَّةِ مَرَاتِبَ عُلْبَا وَعِدَّةٌ مُنِ الْاَسَانِيْدِ يَدْخُلُ فِيهَا وَلَوْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ بِأَنْ يُقَالَ اَصَحُّ اَسَانِيْدِ الْبَلَدِ الْفُلاَتِيِّ أَوْ فِي الْبَابِ الْفُلاَتِيِّ أوْ فِي الْمُسْأَلَةِ الْفُلَاتِيَّةِ يَصِحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : দ্বা'ঈফ হলো সেই হাদীস যাতে সহীহ ও হাসান হাদীসের জন্য গ্রহণযোগ্য শর্তসমূহ আংশিকভাবে বা পুরোপুরি অনুপস্থিত। আর তার রাবী হয় শায, মুনকার ও মু'আল্লালের দোষে দুষ্ট। এদিক দিয়ে দ্বা'ঈফ হাদীস কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সহীহ লিযাতিহী ও সহীহ লিগায়রিহী এবং হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগায়রিহীর ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে মিশ্রিতভাবে হাসান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যাখ্যার বেলায় নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণতম গুণাবলির শ্রেণীগত ব্যবধানের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। হাদীসশান্ত্রবিদগণ বিশুদ্ধতার শ্রেণী ও পর্যায়সমূহ নির্ণয় করেছেন এবং তাদের উদাহরণ সনদ দারা দিয়েছেন। আর তারা বলেছেন, আদালত ও যব্ত এ দুটি বৈশিষ্ট্য রাবীদের সকলের মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু তাদের কতক কতকের উপর মর্যাদাশালী। वित्ने कात्ना मनमक माधात वित्न किताने कितान [সমগ্র সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ] বলার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কাজেই কিছুসংখ্যক य्शिक्ति वर्लन, مِنْ جَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِم الْعَايِدِيْنَ عَنْ أَبِيْهِ সনদটি সমগ্র সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ। কতকের عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ সতে আসাহত্ব আসানীদ হলো عَنْ زُمْرِيَ عَنْ अावात कण्यकत मेंएण عَنِ ابْنِ عُمَرَ मनपि आमारहन आमानीप। سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ কিন্তু কথা হলো, বিশেষ কোনো সনদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আসাহহুল আসানীদ কথাটি ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কেননা, বিভদ্ধতার অনেক শ্রেণী ও স্তর রয়েছে এবং তাতে অনেক সনদই অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি তাকে এভাবে সীমায়িত করা হয় যে, এ সনদটি অমুক শহরে আসাহহুল আসানীদ অথবা অমুক অধ্যায় বা অমুক বিষয়ে আসাহহুল আসানীদ তবে তা সঠিক হবে। সঠিক কথা আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

الشَرَائِطُ যাতে হারিয়ে গেছে বা অনুপস্থিত الَّذِي نَقُدَ فِيْهِ আৰিক অনুবাদ الْشَرَائِطُ ছা'ঈফ হাদীস হলো مُوَ الَّذِي فَقُدَ فِيْهِ تَا अহণযোগ্য শর্তসমূহ فِي الصَّعَة وَالْعُسَنِ সহীহ ও হাসান الْمُعْتَبَرَةُ الْمُعْتَبَرَةُ वर्गनाकातीत्क त्नास्यूक कता रस्सर्छ وَيَهُذُوا أَوْ عِلَّةٍ وَعَلَّمْ وَاللَّهِ वर्गनाकातीत्क त्नास्यूक कता रस्सर्छ وَيِهُذُا أَلاِّعَـتِبَارِ वर्गनाकातीत्क त्नास्यूक कता रस्सर्छ وَيِهُذُا أَلاِّعَـتِبَارِ এবং তা একক ও সংযোগভাবেও অনেক হয় وَيَكْثُرُ أَفْرادًا وَتُرْكِبْبًا का'ঈফ হাদীস করেক শ্রেণীতে বিভক্ত الشَّعِبْفِ এবং হাসান وَ الْحَسَنِ لِذَاتِهَا وَلِغَيْرِهِمَا أَيْضًا আর সহীহের স্তরসমূহ তথা সহীহ লিগায়রিহী ও সহীহ লিযাতিহী نِيْ كَمَالِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَاخُوْذَةِ বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস হয় بِتَغَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ প্রিমান লিগায়রিহীও مَعَ وُجُودِ الْإِشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الصِّحَةِ وَالْحَسَنِ ाापत राणात مَعَ وُجُودِ الْإِشْتِرَاكِ فِي اَصْلِ الصِّحَةِ وَالْحَسَنِ হাসান ও সহীহ মূলগতভাবে মিশ্রিত হওয়ার ফলে وَالْقَوْمُ ضَبَطُوا আর হাদীসশান্ত্রবিদগণ নির্ণয় করেছেন مَرَاتِبَ الْصَعَةِ সহীহ ও হাসানের স্তরসমূহ مُرَاتِبُ الْصَانِيْدِ এবং তা নির্দিষ্ট করেছেন وَعُيَّنُوْهَا وَوَكُرُوا اَمْثِلْتَهَا مِنَ الْأَسَانِيْدِ করেছেন وَعَالُوا আর তারা বলেছেন الشُّمُ الْعَدَالَةِ وَالطُّبْطِ আর তারা বলেছেন وَعَالُوا আবালত ও যবত তবে وَامُّ الطُّلاَّقُ اصَّعُ الْاَسَانِيْدِ তবে তাদের কিছুসংখ্যক অপর কিছুসংখ্যকের উপর মর্যাদাশীল وَلْكِنَّ بَعْضَهَا فُوْقَ بَعْضِ فَغِيْبِهِ إِخْتِلاَنَكُ কথাটি ব্যবহৃত হয় الْإَطْلِاقِ عَلَى سَنَدٍ مَخْصُوصٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ কথাটি ব্যবহৃত زَنْنُ अञ्चर्त, किছूসংখ্যক মুহाদ্দিস বলেন اَصَعُ الْاَسَانِيْدِ সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো فَعَالَ بِعُضُهُمْ আর কারো মতে مَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ আর কারো মতে مَالِكُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهُ আবার কেউ عَنْ اللهُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ অতি বিভন্ন সনদ إِنْ عُمْرَ কতি ক্তিন কথা হলো الزُهْرِيْ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ الْحُكْمَ عَلْي اِسْنَادٍ مَخْصُومٍ তবে বিভন্ন কথা হলো يَصِيعُ अथवा, অমুক অধ্যায়ের মধ্যে أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفُكَاتِيَّةِ अथवा, অমুক অধ্যায়ের মধ্যে أَوْ فِي الْبَابِ الْفُكَاتِيِّ अधिक विखन्न أَوْ فِي الْبَابِ الْفُكَاتِيِّ अधिक विखन তাহলে তা সঠিক হবে وَاللَّهُ اعْدُمُ आर्न्नाহই অধিক জানেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শের বিপরীত। শাদিক অর্থ – অক্ষম, দুর্বল ইত্যাদি। فَرِيُّ শদের বিপরীত। শাদিক অর্থ – অক্ষম, দুর্বল ইত্যাদি। مَعْنَى الصَّعِيْفِ لُغَا

الصَّعِينَكُ هُوَ الَّذِي فَقُدَ فِيْهِ الشَّبِرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصِّيَّةِ وَالْحَسَنِ كُلٌّ أَوْ بَعْضًا , अत मत्छ - مُقَدَّمَةُ الشَّنيَخ . د অর্থাৎ যাতে সহীহ ও হাসানের শর্তাবলি পুরোপুরি বা আংশিক পাওয়া যায় না, তাকে اَلتَّ عِبْنُ বলে।

علام المعالم বা স্মরণশক্তি পরিপূর্ণ থাকা ৪. মুতাবিয়াত হবে ৫. মু'আল্লাল হবে না ৬. এবং শায হতে পারবে না। এর মধ্যে 🕹 🕹 ব্যতীত অপর শর্তগুলো হাসান হাদীসের।

तावीत पूर्वला आधिका अल्लात कातल यन्ने रामीत्मत मर्या पूर्वला आधिका अल्लात कातल यन्ने रामीत्मत मर्या पूर्वला शाम-वृक्ति राप्त থাকে। যেমনিভাবে সহীহ হাদীসের রাবীর গুণাবলি পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক দিয়ে তার বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি ও হাস পায়। সহীহ হাদীসের মধ্যে যেমনিভাবে اَصَعُ الْإِنَسَانِيْدِ [সর্বাধিক সহী সনদ] রয়েছে। তেমনিভাবে যঈফ হাদীসের মধ্যেও সর্বাধিক यक्रिक रानीन तरप्रष्ट । यात्क أَوْ مُمَى الْأَسَانِيْدُ राक्रिक रानीन तरप्रष्ट । यात्क

হাকীম আবৃ আব্দিল্লাহ নিশাপুরী (র.) মা'রিফাতু উল্মিল হাদীস গ্রন্থে وَمَن أُوْ مِن أَوْ مِن أَوْ مِن أَوْ مِن الْأَسَانِيدُ أَوْ مِن الْأَسَانِيدُ أَوْ مِن الْمُسْانِيدُ أَوْ مِن الْمُسْانِيدُ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي ال

صَدَقَةُ بِنُ مُوْسَى الدَّوْيِنْقِيْ عَنْ فَرَقْدَسِ - अ र्वाता সाहोती थारक वर्षिण हामीनं नम्द्र प्रें प्रें के وَسَدَّ الدَّوْيِنْقِيْ عَنْ فَرَقْدَسِ - अ र्वाधिक यञ्जक हामीन । र्विमन । स्वतं अक्ष श्रीम السَّبْخِيْ عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنْ اَبِي بَكُرِ (رض) عنه بُكُرِ (رض) عنه بُكُر (رض

मामवानीत्मत थाक वर्षिण र्रामीं नम्यूरिव यर्पे न वें। بَعْنِ عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيْدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً

فصل مِنْ عَادَةِ التِّرْمِذِيِّ أَنْ يَتَفَولَ فِيْ جَامِعِهِ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ حَدِيثُ غَرِيبُ حَسَنُ حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبُ صَحِيْحُ وَلا شُبْهَةَ فِي جَوَازِ إِجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالصِّحَّةِ بِانْ يَكُونَ حَسَنًّا لِذَاتِهِ وصَحِبْحًا لِغَيْرِهِ وَكَذٰلِكَ فِي إِجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَّةِ كَمَا اسْلَفْنَا وَامَّا إجْتِمَاعُ الْغَرَابَةِ وَالْحَسَنِ فَيَسْتَشْكِلُوْنَهُ بِأَنَّ اليِّوْمِذِي إِعْتَبَرَ فِي الْحَسَنِ تَعَدُّدُ الطُّرُقِ فَكَيْفَ يَكُونُ غَرِيْبًا وَيُجِيْبُونَ بِالَّ إعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ لَيْسَ عَلَى الْإِطْ لَآقِ بَلْ فِئ قِسْمٍ مِنْهُ وَحَيْثُ حَكُمَ بِالجَتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالْغَرَابَةِ الْمُرَادُ قِسْمُ أَخُرُ وَقَالَ بِعَنْ لُهُمْ إِنَّهُ أَشَارَ بِذَٰلِكَ إِلْى إِخْتِلَانِ الطُّرُقِ بِاَنْ جِاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُو غَرِيْبًا وَفِي بَعْضِهَا حَسَنًا وَقِبْلَ ٱلْوَاوُ بِمَعْنِلِي أَوْ بِانَّهُ يَشُكُ وَيَتَرَدُّهُ فِي أنَّهُ غَرِينَ اللَّهُ وَحَسَنَّ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ جَزْمًا وَقِيْلُ ٱلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هُهُنَا لَيْسَ مَعْنَاهُ الْإصْطِلَاحِيْ بَلِ اللُّغَوِيُّ بِمَعْنَى مَا يَحِيْلُ إِلَيْهِ الطُّبْعُ وَهٰذَا الْقَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّا \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর অভ্যাস স্বীয় 'জামিউত তিরমিযী' তে (এ নীতিমালা অনুসরণ করেছেন যে,) প্রত্যেক হাদীসের শেষে خُدنْتُ حَسَنُ صَحِبْحُ . حَدِيثُ غَرِيبٌ حَسَنُ . حَدِيثُ حَسَنُ পরিভাষা উল্লেখ করে হাদীসটির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্পর্কে স্বীয় মতামত পেশ করেছেন। হাসান ও সহীহ এ দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হওয়ার বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। হাসানুন সহীহুন দ্বারা হাসান লিযাতিহী এবং সহীহ লিগায়রিহী উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে গরীব ও সহীহের একত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো সন্দেহ নেই। যেমন আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু গরীব ও হাসান এ দুটি বৈশিষ্ট্যের একত্র হওয়ার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর মতে হাদীস হাসান হওয়ার ব্যাপারে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত ও সংকলিত হওয়ার শর্তটি বিশেষভাবে পরিগণিত। সুতরাং তা কিরূপে গরীব হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, হাদীস হাসান হওয়ার ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার গ্রহণযোগ্য শর্তটির সাধারণ প্রয়োগ শর্ত নয়; বরং তা দ্বারা হাদীসের একটি প্রকার বুঝানো হয়েছে। আর যখন কোনো হাদীসে হাসান ও গরীব বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের একত্র হওয়ার কথা বলা হয়, তখন তা দারা অন্য একটি প্রকরণ বুঝানো হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক বলেন যে, এর দ্বারা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো সূত্রে গরীব এবং কোনো সূত্রে হাসান বর্ণিত হয়েছে।

কারো কারো মতে এখানে ু অক্ষরের অর্থ হলো ুর্ট এটা দ্বারা হাদীসটি নিশ্চিত পরিচয় না জানা থাকার কারণে সংশয় প্রকাশ করা হয় যে, হাদীসটি গরীব, না হয় হাসান। আর কারো মতে এখানে হাসান দ্বারা পরিভাষিক অর্থে হাসান উদ্দেশ্য নয়; বরং সে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যার দিকে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনধাবিত হয়। কিন্তু এ মতটিও অসামঞ্জস্যশীল ও দূরবর্তী।

भाक्तिक जन्नाम : مَنْ يَتُوْلَ فِيْ جَامِعِهِ अतिएक्ष्म مِنْ عَادَةِ التَّرْمِذِيِّ अतिएक्ष्म فَصْلٌ : है भाम ितिसियी (त.)- धत जागा रिला के कार्य के कार के कार्य क

আর হাসান ও সহীহ এ দুই বৈশিষ্ট্যের হাদীস একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই بَنُ يَكُونَ এভাবে হবে যে حَسَنًا لِذَاتِهِ এমনিভাবে গরীব ও হাসান এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্রিত হওয়াতে কোনো সংশয় নেই كَمَا ٱسْلُغْنَا এমনিভাবে গরীব ও হাসান এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্রিত হওয়াতে কোনো সংশয় নেই আলোচনা করেছि فَيَسْتَشْكِلُوْنَهُ पूरािक्रिगंग किता उरात्रात वर्णवार वर्णात مَا الْفَرَابَةِ وَالْحَسَن आलाहिना करति মনে করেছেন بِأَنَّ التِّرْمِذِي إِعْتَبَرَ فِي الْحَسَنِ কননা, ইমাম তিরমিয়ী (র.) হাদীস হাসান হওয়ার ব্যাপারে এ শর্তটি গণ্য করেছেন যে, نَكْونُ غُرِيْبًا विভিন্ন সনদে বা পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়١ نَكُونُ غُرِيْبًا সুতরাং কিভাবে গরীব হতে পারে وَيُجِيْبُونَ عَالِمُ الطُّرُقِ भूरािक्ष न्न शक्त अवात्व वत्ति हम त्य بِانَّ إِعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ श्रााक्ष ना शक्ती ता वाजी विख्न पूर्व वर्गि अर्वनत्यागा وَخَيْثُ حَكُمَ । प्राधातन रिजात का दे بَلْ فِي قِسْمِ مِنْهُ नत्र धत वाता रामीत्मत धकि धेकात तूआग्र بُوسُكُ न তখন এর দ্বারা وبِاجْتِمَاعِ الْحُسَنِ وَالْغَرَابَةِ مِ الْحُسَنِ وَالْغَرَابَةِ مِ الْحُسَنِ وَالْغَرَابَةِ একটি প্রকার বুঝানো হয় وَفَالَ بَعْضُهُمْ আর কিছু সংখ্যক বলেছেন إِنْكَ إِلَى إِخْتِيلَافِ الطُّرُقِ وَفِيْ بَعْضِهَا حَسَنًا अভाবে যে কোনো সূত্ৰে তা গরীব সনদে এসেছে بِأَنْ جَاءَ فِيْ بَعْضِ الظُّرُقِ غَرِيْبًا फित्क देकिত कता राय़रह ्ञात कारता पृत्व शंजान जनता وَيْسُلُ وَيُسْرَدُدُ अात कि वान वशात وَقِيْلُ ٱلْوَا وُبِمَعْنَى ٱوْ अरथ वाजर व्य এ বিষয়ে তার সন্দেহ-সংশয় ছিল وَفَيُ انَّهُ غَرِيْبٌ ٱوْ حَسَنُ विষয়ে যে অত্র সনদটি গরীব অথবা হাসান العَدَم مَعْرِفَتِهِ جَزْمًا كَيْسُ مُعْنَاهُ अति हा शाकात करल وَقِيْلُ ٱلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هُهُنَا , अतिहा ना शाकात करल وَقِيْلُ ٱلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هُهُنَا यात जित्क । بَلِ اللُّغَرِيُّ अतिङाधिक वर्थ नम्र أَرْضُطِلَاحِيْ वतः भाष्मिक वर्थ छिष्मगा الْإَصْطِلَاحِيْ স্বাভাবিকভাবে মন ধাবিত হয় وَهٰذَا الْتَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّ। अভাবিকভাবে মন ধাবিত হয় وَهٰذَا الْتَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: [ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী] نَبْذًا مِنْ حَيَاةٍ إِمَام تِرْمِدِيْ

🕉 : তিনি ৭০ বছর বয়সে ২৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

جَامِعْ হাদীসশাস্ত্রে তাঁর বিরাট এক খেদমত রয়েছে তাঁর সংকলিত جَامِع تِرْمِنِیْ এর অন্যতম। এটি একাধারে خِدْمَتُهُ অন্যদিকে مِسْعًام مِسْتًه এ বৈশিষ্ট্য অপর কোনো গ্রন্থে নেই। ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটিকে مُسْنَنُ

فَصْلُ اَلْإِحْـتِـجَـاجُ فِـى الْاَحْـكَـامِ بِالْخَبَرِ الصَّحِيْحِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مُلْحَقُّ بِالصَّحِبْحِ فِي بَابِ الْإِحْتِجَاجِ وَإِنْ كَانَ دُوْنَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ وَالْحَدِيْثُ الصَّعِيْفُ الَّذِي بَلَغَ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ أَيْضًا مُجْمَعٌ وَمَا اشْتُهِر اَنَّ الْحَدِيثُ الضَّعِيثُفَ مُعْتَبَرُّ فِي فَضَائِيلِ الْأَعْمَالِ لَا فِي غَنْيِرِهَا ٱلْمُرَادُ مُفْرَدَاتُهُ لاَ مَجْمُوعُهَا لِأنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْحَسَنِ لَا فِي الضَّعِيْفِ صَرَّحَ بِهِ ٱلْآئِمَّةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ الضَّعِيثُ مِنْ جِهَةِ سُوْءِ حِفْظٍ أَوْ إِخْتِلَاطٍ أَوْ تَذْلِيْسٍ مَعَ وُجُوْدِ الصِّدْقِ وَالدِّيانَةِ يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَانِ كَانَ مِنْ جِهَةِ إِيِّهَامِ الْكِذْبِ أَو الشُّنُوْذِ أَوْ نُسُحْشِ الْغَلَطِ لَا يَسُنجَبِسُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَالْحَدِيْثُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالنَّهُ عَنِي وَمَ عَهُ وَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْاَعْمُ الْ وعَلَى مِثْلِ هٰذَا يَنْبَغِى أَنْ يُحْمَلُ مَا قِبْلُ أَنَّ لُحُوْقَ الضَّعِينُفِ بِالصَّعِيْفِ لاَ يُفِينُدُ قُوَّةً وَالَّا فَهَاذَا الْفَولَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ فَتَدَبَّرْ \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: সহীহ হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রমাণ গ্রহণের (হুজ্জত হওয়া) ক্ষেত্রে সকল মুহাদ্দিস একমত। এমনিভাবে সাধারণ ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতে, হাসান লিযাতিহী হাদীসও সহীহ হাদীসের সাথে হুজ্জাত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যদিও মর্যদাগত দিক থেকে তার তুলনায় কম হয়। আর দ্বা ঈফ হাদীস যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন হাসান লিগায়রিহী সমপর্যায়ে উন্নীত হয়, তা হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। প্রসিদ্ধ কথা হলো দ্বা'ঈফ হাদীস আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়। এ প্রসিদ্ধ কথার মর্ম হচ্ছে তার মুফরাদসমূহ [একক ও বিশেষ হাদীস], সামগ্রিকভাবে নয়। কেননা, তা হাসানের অন্তর্ভুক্ত, দ্বা স্টেফের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমামগণ এরপই व्याখ्या करत्रष्ट्रन । कारना कारना मुशिक्त वरलष्ट्रन, বিশ্বস্ততা ও দিয়ানতাদারী সত্ত্বেও যদি মুখস্থের দুষ্টতা, সংমিশ্রণ ও তাদলীসের কারণে হাদীস দ্বা'ঈফ হয়, তবে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর যদি মিথ্যাচারিতার দোষে বা শায হওয়ার কারণে অথবা ভ্রান্তির কারণে দ্বা'ঈফ হয়, তবে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দ্বারাও তার ক্ষতিপূরণ হয় না। হাদীসটি দ্বা ঈফ হিসেবেই নির্ধারিত হবে, তবে আমলের ফজিলতের কেরামের সে উক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, "দ্বা'ঈফ দ্বা'ঈফের সাথে মিলিত হয়ে কোনো শক্তি ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।" নতুবা এ কথাটির দুষ্টতা স্পষ্ট। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করো।

भोक्कि अनुवान : اَلْخُبَرِ الصَّحِبْحِ الصَّحِبْحِ الصَّحِبْعِ الْمُكَامِ পরিছেদ بِالْخُبَرِ الصَّحِبْعِ عَامَّةِ الْمُلْمَاءِ अविष्ठ अन्नाम खाता وَعُذَلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ अविष्ठ مُجْمَعُ عَلَيْهِ अमिल खात क्यां عَنْدَ عَامَّةِ الْمُلْمَاءِ अमिल खाता क्यां وَكُذُلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ अमिल खाता مُجْمَعُ عَلَيْهِ अमान खाता مُجْمَعُ عَلَيْهِ अवामादि काता وَأَنْ كَانَ دُوْنَهُ فِي مَاتِ الصَّحِبْعِ अमान खहात وَهُو مُلْمَقٌ بِالصَّحِبْعِ अमान खहात وَهُو مُلْمَقٌ بِالصَّحِبْعِ अमान खहात وَانْ كَانَ دُوْنَهُ فِي مَا السَّحِبْعِ عَلَيْهِ الْمُعْتِجُاجِ وَانْ كَانَ دُوْنَهُ فِي مُلْمَقٌ بِالصَّحِبْعِ عَلَيْهِ الْمُعْتِجُاجِ وَانْ كَانَ دُوْنَهُ فِي مُلْمَقٌ بِالصَّحِبْعِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ السَّعِبْعِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ السَّعِبْعِ السَّعِبْعِ الْمُعَلِّدِ الصَّعِبْعِ عَلَيْهِ اللْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدُ اللْمُعْتِكُونَ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَلِي السَّعِيْمِ الْمُعَلِّدُ الْمُعْتِلِي الْمُعِلِّدِ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعْتَلِيْمُ الْمُعْتَلِي السَّعِيْمِ الْمُعْتِعِيْمِ الْمُعْتَلِي السَّعِيْمِ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِي السَّعِيْمِ الْمُعْتَمِي الْمُعْتَلِي الْمُعِلَّدُ الْمُعْتَلِي السَّعِيْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْتَلِي السَّامِ الْمِنْمِ الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعِلَّدِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِيْمِ الْمِنْمِ الْمُعِلَّ

যা পৌছেছে النَّذِيْ بَلَغَ بَلَغَ عَلَامًا अपिও তা মর্যাদাগত দিক থেকে সহীহ হাদীসের থেকে কম وَالْحَدِبْثُ الصَّعِيْفُ তাও সকলের بَعْمَا مُجْمَعٌ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলে مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ لِغَبْرِهِ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলে بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِيْ فَضَائِل الْأَعْمَالِ वा'निय शमीन वरनायागा أَنَّ الْحَدِيْثُ الصَّعِيْثُ مُعْتَبَرُ जात अमिक कथा राला وَمَا اشْتُهُرَ वा'निय रागा وَمَا اشْتُهُمَ व अंतिक केशात छेल्मण राता कार्य النُسُرَادُ مُفْرَدَاتُهُ का काराता क्षात श्रव्या काराता कार्य وَفَيْ غَيْرِهَا वककमभृत्र لَ فِي الصَّعِيْفِ अमार्थिकভाবে नग्न لِاَتِّهُ دَاخِلُ فِي الْحَسَن प्रामाधिकভाবে नग्न لا مَجْسُوعُهَا অন্তর্ভুক্ত নয় وَقَالَ بَعْضُهُم ইমামগণ এরপই ব্যাখ্যা করেছেন وَقَالَ بَعْضُهُمْ किছু সংখ্যক বলেছেন صَرَّح بِهِ الْأَتِيَّةُ مَعُ वश्वा जाननीरमत करता أو تَدْلِيْسِ वश्वा मश्मिश्वात करन أو إِفْتِلَاطٍ व्यत्नगंकित करमत مِنْ جَهَةِ سُوْءِ حِفْظِ তবে তা वह সূত্রে বর্ণিত হওয়ার মাধ্যমে তার يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّو الطُّرُق तावीत विश्वखा नियानणनाती সত্ত্বে والدِّيَانَة क्षिक जा मिथावानीजात অভিযোগে অভিযুক الْكُذُودِ أَوْ فُحْشِ الْفُلُطِ कि श्रुवा क्षित क्षावानीजात अियुक وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ إِنِّهَامِ الْكِذْب وَالْحَدِيثُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ विकाखित कातल क्रिक्त करता لاَ يَنْجَبُرُ بِتَعَدُّدِ الطَّرُق वा खाखित कातल وَالْحَدِيثُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ তবে আমলের ফজিলতের क्रायंकती श्रव بالضُّعْفِ इानी अिं वा'अरु विरादिर निर्धातिक श्रव بالضُّعْفِ أَنَّ لُحُونَ आ़त এकथार क्षराका रत أَنْ يُحْمَلُ مَا قِنْدِلَ आूरािक्रिशन या तत्तहिन जात छेलत त्य, وَعُلِي مِثْلِ لَهُذَا يَنْبَغِيْ وَالَّا فَهُذَا विकार वा'अरक वा'अरकत मिनातत करन لا يُغِيدُ قُوَّةٌ मिकत स्कात करात الصَّعِيفِ بالصَّعِيفِ वनाथार्य व পরিভাষাটির বিপর্যয় প্রকাশ্য فَتَدَبُّرُ صَامِرُ الْفَسَاد । অন্যথায় এ পরিভাষাটির বিপর্যয় প্রকাশ্য فَتَدَبُّرُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يالْخُبَرِ بِالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بِالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بِي الْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبِي بَالْخُبُرِ بَالْخُبِيرِ بَالْخُبِيرِ بَالْخُبِيرِ بَالْخُبَالِ بَالْخُبِيرِ بَالْخُبَرِ بَالْخُبَرِ بِي الْخُبْرِ بِي الْخُبِيرِ بِي الْمُعْتِيلِ بَالْخُبِيرِ بِي الْخُبِيرِ بِي الْخُبِيرِ بِي إِلْمُ لَا لَهُ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِ لَالْمِنْ لِلْمِلْمِ لَالْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِيرِ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِيلِ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِيلُ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِيلِ لَهِ لَالْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِل

- ১. সহীহ হাদীস যার রাবীগণ বর্ণনার গুণসমূহে গুণান্থিত এবং বর্ণনাও ধারাবাহিক, এরূপ হাদীসকে দ**লিল হিসেবে গ্রহণ করা**র ব্যাপারে সকল উম্মত একমত।
- ২. এমনিভাবে کَسَائَ ট্রাদীস দ্বারাও দলিল গ্রহণ করা যাবে। এতে সাধারণ ওলামাগণ একমত পোষণ করেছেন যদিও তা মর্যাদার দিক থেকে সহীহের থেকে কিছুটা নিম্নে।
- ৩. আর যে خَمِيْف হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণনার ফলে مَسَنَّ لِغَيْرِه -এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে তা দ্বারাও দলিল গ্রহণ করা জায়েজ এ বিষয়েও সকলে একমত। তবে সাধারণত ضَعِيْف হাদীস আমলের ফজিলত সম্পর্কে গ্রহণ করা যাবে।

فَصْلُ لَمَّا تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ والصِّحَاحُ بَعْضُهَا أَصَحَّ مِنْ بَعْضٍ فَاعْلُمْ أَنَّ الَّذِي تَقَرَّرَ عِنْدَ جُمْهُ ورِ الْمُحَدِّثِيْنَ أَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِيْ مُقَدَّمٌ عَلْي سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ حَتَٰى قَالُوا اصَّحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِستَابِ السَّهِ صَرِحيتُ الْسُخَارِي وَسَعْضُ الْمُغَارِبَةِ رَجُّكُوا صَحِيْحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيْحِ الْبُخَارِي وَالْجُمْهُ وْرُ يَقُولُونَ إِنَّ هٰذَا فِيْمًا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ الْبَيَانِ وَجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَالتُّرْتِينِ وَ رِعَايَةِ دَقَائِقِ الْإِشَارَاتِ وَمَحَاسِنِ النّبِكَاتِ فِي الْاسَانِيْدِ وَهٰذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ وَالْكَلَامُ فِي الصِّحَةِ وَالْقُوَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَيْسَ كِتَابٌ يسُاوِي صَحِبْحَ الْبُخَارِيْ فِي هٰذَا الْبَابِ بِدَلِيْلِ كَمَالِ الصِّهَاتِ الَّتِينَ اعْنُهِرَتْ فِي الصِّحَّةِ فِي رِجَالِهِ وَبَعْضُهُمْ تَوَقُّفَ فِي تَرْجِيْحِ أُحَدِهِمَا عَلَى الْأُخَرِ وَالْحَقُّ هُوَ الْأُوُّلُ \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যখন সহীহ হাদীসের মধ্যে মানগত ব্যবধান রয়েছে, কোনোটি কোনোটি হতে অধিক সহীহ। তখন এটা জেনে রাখা উচিত যে, জুমহূর মুহাদ্দিসীনের নিকট এটা প্রমাণিত যে, সহীহ বুখারী সকল সংকলিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনকি তারা বলেছেন, কিতাবুল্লাহর পর সবচেয়ে সহীহ কিতাব হলো সহীহ আল-বুখারী। কতক পশ্চিমা মুহাদ্দিস সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। জুমহূর মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ প্রাধান্য দান হলো বর্ণনার সৌন্দর্য, শ্রেণীবিন্যাসের সৌন্দর্য, সৃক্ষ ইঙ্গিত এবং সনদের সৃক্ষতার উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে। এটা আলোচনা বহির্ভৃত জিনিস। মূলকথা হলো, হাদীসের বিশুদ্ধতা, শক্তি এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে। ইমাম বুখারী হাদীসের ভদ্ধাভদ্ধি প্রমাণের জন্য রাবীদের সম্পর্কে যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন, তার ভিত্তিতে বিশুদ্ধতা ও শক্তির দিক হতে সহীহ বুখারীর তুলনায় আর কোনো কিতাব নেই। কোনো কোনো মুহাদিস উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু প্রথম মতটি যথার্থ সঠিক।

मािकि अनुवान : الصَّحِبْح وَالصَّحَامُ शविष्ठित مَرَاتِبُ الصَّحِبْح وَالصَّحَامُ وَالسَّمَا وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُورِ الْمُحَدِّثِينِ الْمُحَدِّثِينِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالْمُعْمُورِ الْمُحَدِّثِينِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالْمُعْمُورِ الْمُحَدِّثِينِ وَالْمُعْمُورِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالْمُعْمُورِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالْمُعْمُورِ وَالْمُحَدِّثِينِ وَالْمُحَدِّقِ وَالْمُحَدِّدِينِ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُورِينِ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِّمُ وَالْمُحَدِمُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُمُولُومُ وَالْمُحَدِمُ وَالْمُحَدِم

صاد المناوي من المناوي والمناوي والمن

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَوْنَ وَالصَّحَاحُ بِعَضَهَا اَصَّحُ مِنْ بَعْضِ : বুখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে কোন কিতাবটি উর্চ্চের্মর পাবে এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। তবে জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে বুখারীর স্থানই শীর্ষে। এমনকি তারা বলেন, আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো বুখারী শরীফ। কিন্তু হাফেজ আবৃ আলী নিশাপুরী এবং কিছু পাশ্চাত্য আলিম বুখারীর উপর মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জুমহ্রে মুহাদিসীন এর জবাবে বলেন যে, বর্ণনার সৌন্দর্যতা, শ্রেণীবিন্যাসের উৎকৃষ্টতা, সৃক্ষ তত্ত্বের ইঙ্গিত প্রদান, সনদের সৃক্ষাতার সৌন্দর্য ইত্যাদি দিক দিয়ে মুসলিম শরীফ প্রাধান্য পেতে পারে; কিন্তু এটা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসের বিশুদ্ধতা শক্তি ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পর্কে। আর এদিক দিয়ে সহীহ আল-বুখারীর সমমানের আর কোনো গ্রন্থ নেই। কেননা, ইমাম বুখারী হাদীসের শুদ্ধান্তির জন্য রাবীদের সম্পর্কে যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন যেমন কর্তিত এর ক্ষেত্রে ঠাক ও বিশ্বয়। এর ক্ষেত্রে তার কর্তিত কর্যা ইত্যাদি এগুলো হাদীসশাল্রের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়।

قُولُهُ جُوْدَةِ الْوَضْعِ : হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিতে বিভিন্ন সনদের সাথে একস্থানে একত্র করা।
تَوْلُهُ جُوْدَةِ الْوَضْعِ : হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিতে বিভিন্ন সনদের সাথে একস্থানে একত্র করা।
نَوْلُهُ دَفَائِقِ الْإِشَارَاتِ
: যেমন– মুজমাল, মুশকিল, মানস্খ, মুবহাম ইত্যাদিকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা।
نَوْلُهُ وَلَيْسُ كِتَابُ يُسَاوِيُ النَّهِ : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার প্রস্থে
ভদ্ধতার বিচারে সহীহ মুসলিমের উপর সহীহ বুখারীর প্রাধান্য পাওয়ার সাতিট কারণ বর্ণনা করেছেন। আর সেগুলো নিম্নে তুলে
ধরা হলো–

- রাবীদের গুণাবলির উপর হাদীসের গুদ্ধতা নির্ভরশীল। যে সকল গুণাবলি সহীহ বুখারীর রাবীদের মধ্যে সহীহ মুসলিমের রাবীদের তুলনায় অধিক হারে রয়েছে।
- ২. ইমাম বুখারী (র.)-এর সহীহ বুখারী রচনার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা ইমাম মুসলিম (র.)-এর অনুসৃত নীতিমালা অপেক্ষা অধিক কঠোর ও ক্রটিমুক্ত।
- ৩. مَرُوِیْ عَنْه و رَاوِیْ হওয়ার জন্য ইমাম বুখারী (র.) مَرُوِیْ عَنْه و رَاوِیْ এর মাঝে জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) গুধুমাত্র সমকালীন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।
- 8. সহীহ বুখারীর রাবীগণ সহীহ মুসলিমের রাবীদের তুলনায় বেশি শ্রেষ্ঠ।
- ৫. ইমাম বুখারী (র.)-এর যে সকল রাবীদের সমালোচনা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প, তাছাড়া তাদের অধিকাংশ তার ওস্তাদ। যাদের সম্পর্কে তিনি সম্যকজ্ঞাত। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.)-এর যে সকল রাবী সমালোচিত তাদের সংখ্যা অধিক। তদুপরি তাদের অধিকাংশই তার ওস্তাদ নন।
- ৬. مَعْلُول ७ شَاذُ হাদীসের সংখ্যা সহীহ বুখারীতে সহীহ মুসলিম অপেক্ষা অত্যান্ত স্বল্প।
- ৭. ইলমে হাদীসে ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) অপেক্ষা বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) এর ওস্তাদও ছিলেন। আর ছাত্রের উপর ওস্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত।
- এর ক্ষেত্রে রাবী ও মারবী আনহু-এর মধ্যে সাক্ষাৎ শর্ত করেছেন; عَوْلُهُ اعْتُبِرَتْ -এর কেত্রে রাবী ও মারবী আনহু-এর মধ্যে সাক্ষাৎ শর্ত করেছেন; কিন্তু ইমাম মুসলিম শুধু যুগের শর্ত করেছেন সাক্ষাৎ শর্ত করেননি।

وَالْسَحَدِيسُثُ الَّذِي إِنَّسَفَقَ الْسُبِحَسَادِيُ وَمُسْلِكُمُ عَلَى تَخْرِينِجِهِ يُسَتِّى مُتَّفَقًا عَلْيهِ وَقَالُ الشُّبْخُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَنْ صَحَابِيِّ وَاحِدٍ وَفَالُوا مَجْمُوعُ الْاَحَادِيْثِ الْمُتَّفَقَةِ عَلَيْهَا ٱلْفَانِ وَثَلْثُ مِاتَةٍ وَسِتَّةُ وَّعِشْرُونَ وَبِالْجُمْلَةِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيخَانِ مُقَدَّمُّ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ ثُمُّ مَا هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي ثُمَّ مَا هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ رَوَاهُ مَنْ غَيْرُهُمْ مِسنَ الْاَتِسَّةِ الَّذِيسْنَ الْسَسَوَ السَّسِحَّةَ وَصَحَّهُ وَالْكُوسَامُ سَبِعَةً وَالْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِىٰ وَمُسْلِمِ أَنْ يَكُوْنَ الرِّجَالُ مُتَّصِفِيْنَ بِالصِّفَاتِ الَّتِيْ يَتَّصِفُ بِهَا رِجَالُ الْبُحَارِى وَمُسْلِمٍ مِنَ النَّصَبُطِ وَالْعَدَالَةِ وَعَدَمِ الشُّذُوذِ وَالنَّكَارَةِ وَالْغَفْلَةِ وَقِيْهِ لَ ٱلْمُوادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ رِجَالُهُ مَا أَنْفُسُهُمْ وَالْكَلَامُ فِي هٰذَا طَوِيثُلُّ ذَكَرْنَاهُ فِئ مُقَدَّمَةِ شَرْح سَغْرِ

অনুবাদ: যে হাদীস প্রকাশ করার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' হাদীস বলে। আর শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তবে শর্ত হলো, তা একই সাহাবী হতে বর্ণিত হবে। মুহাদ্দিসগণ বলেন, মুত্তাফাক আলাইহি ২৩২৬ টি হাদীস। মোটকথা যে হাদীস নির্গত করার ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, তা অপরাপর হাদীস হতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। তারপর যা তথু ইমাম বুখারী রিয়ায়াত করেছেন। এরপর যা তথু ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর যা বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর যা বুখারীর শর্তানুযায়ী বর্ণিত, তারপর যা মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তৎপর এটা ছাড়া ঐ সমস্ত ইমামের বর্ণিত হাদীসসমূহের স্থান, যারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা অপরিহার্য করে নিয়েছেন এবং তা সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই এটা সর্বমোট সাত প্রকার।

বুখারী ও মুসলিমের শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীস বর্ণনাকারীগণ (رِجَالَ حَدِيْتُ) সেসব গুণে গুণান্বিত হবেন, যে গুণে বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ গুণান্বিত হয়েছেন। আর সে গুণাবলি হলো রাবীর মধ্যে যব্ত ও আদালত হবে; শায, মুনকার ও গাফলাতের দোষে দোষী হবে না। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তের অর্থ হলো, তাঁদের রাবী সে সমস্ত লোক হবেন যা বুখারী মুসলিমের। এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যা আমি [আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী] শরহে সফরুস সাদাত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

गामिक अनुवान : وَالْحَدِيْثُ الَّذِى اِتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ : य शमीरित है साम व्र्थाती ७ मूनिम खेकमण পाष्ठ करति करति कर्तात वर्गना कर्ति कर्तात वर्गना कर्ति कर्तात वर्गना कर्ति कर्तात वर्गना कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति वर्गना कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति वर्गना वर्गने कर्ति वर्गने कर्ति वर्गने कर्ति क्रिक्ति कर्ति कर्ति क्रिक्ति कर्ति क्रिक्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्

অন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ১০

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- (١) كَثِيْرُ الطَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَكَثِيْرُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
- (٢) كَثِيْرُ الطَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْفَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
- (٣) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْفَانِ وَكَثِيْدُ الْمُلاَزَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
- (٤) قَلِيْلُ الصَّبِطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَقَلِيلُ الْمُلاَزَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ بِغَيْرِ جَرْحٍ
  - (٥) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ مَعَ جَرْحٍ

ইমাম বুখারী (র.) এ পাঁচ স্তর হতে প্রথম স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন আর একান্ত প্রয়োজনে দ্বিতীয় স্তরের রাবীদের থেকেও হাদীস নিয়েছেন, কিন্তু এর পরের রাবীদের থেকে হাদীস নেননি।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম প্রথম দুই স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস নিয়েছেন আর প্রয়োজনে তৃতীয় স্তরের লোকদের থেকেও হাদীস নিয়েছেন। فَصْلُ الْاَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرُ فِي صَحِيْحَ الْبُخَارِيْ وَمُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصِّحَاحَ كُلَّهَا بَلْ هُمَا مُنْحَصِرَانِ فِي الصِّحَاجِ الصِّحَاجُ التِيْ عِنْدَهُمَا وَعَلَى شَرْطِيهِمَا وَالصِّحَاجُ الَّتِيْ عِنْدَهُمَا وَعَلَى شَرْطِيهِمَا اَيْضًا لَمْ يُوْرِدَاهُمَا فِيْ كِتَابِيْهِمَا فَصَلًا عَمَّا اَيْضًا لَمْ يُوْرِدَاهُمَا قِيْ كِتَابِيْهِمَا فَصَلًا عَمَّا عِنْدَ غَيْبِهِمَا فَصَلًا عَمَّا وَيْدَ غَيْدَ غَيْبِهِمَا فَصَلًا عَمَّا وَيُنْ فَيْدَ غَيْبِهِمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ مَا اَوْرَدْتُ فِي كِتَابِيْ هَنْدَ أَلْ الْبُخَارِيُّ مَا اَوْرَدْتُ فِي كِتَابِي هَا اللَّهُ اللَّهُ مَا صَحَّ وَلَيَقَدْ تَرَكُنتُ كَثِيْبًا عِمْ الْمَحَادِيْثِ صَحِيْحَ وَلَا الْمُعَادِيْثِ صَحِيْحَ وَلَا اَتُولُ هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحَ وَلَا اَتُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَرَكُنتُ ضَعِيْفٌ وَلَابُدًّ اَنْ يَكُونَ فِي هٰذَا الْتَرْكِ وَالْإِتْبَانِ وَجُهُ تَخْصِيْصِ الْإِيْرَادِ وَالتَّرْكِ التَّركِ وَالْإِنْبَانِ وَجُهُ تَخْصِيْصِ الْإِيْرادِ وَالتَّركِ التَّهُ لِكَ وَالْتَرْكِ وَالْإِنْبَانِ وَجُهُ تَخْصِيْصِ الْإِيْرادِ وَالتَّركِ النَّولِ وَالْتَركِ وَالْمُحَدِيْقِ الْمَرادِ وَالتَّرْكِ وَالْمَا مِنْ جِهَةِ الصَّحَةِ اَوْ مِنْ جِهَةٍ مَقَاصِدَ الْخَرَ -

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: সহীহ হাদীসসমূহ শুধু বুখারী ও মুসলিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর তাঁরা সকল সহীহ হাদীসও সংকলন করেননি; বরং গ্রন্থ দুটিতে সহীহ হাদীসসমূহের সমাবেশ ঘটেছে। এমন অনেক হাদীস রয়েছে যা এ গ্রন্থকারদ্বয়ের নিকট সহীহ ছিল এবং তাঁদের শর্তানুযায়ীও ছিল, কিন্তু তাঁরা এমন সব হাদীসও গ্রহণ করতেন যা তাদের ছাড়া অন্যান্যের নিকটও সহীহ ছিল বা তাদের শর্তানুযায়ী ছিল। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীসই আনয়ন করেছি এবং অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি। ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থে সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু আমি এটা বলি না যে, আমি যেসব হাদীস এতে লিপিবদ্ধ করিনি তা দ্বা ঈফ। অবশ্য এ গ্রহণ ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে। আর তা অবশ্যই তাঁদের সৃষ্টিতে সম্মুখে ছিল।

فِي صَحِيْحَيِ পরিছেদ نَصَيْرِهِ السَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرُ الصَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرُ السَّحِيْحَةُ لَمْ السَّحَاحِ السَّحَاحُ السَحَاحُ السَّحَاحُ السَّحَ السَّحَاحُ السَّحَ السَّحَ السَّحَ السَّحَ السَّحَ السَّحَاحُ السَّحَ السَحَاحُ السَّحَ السَحَاحُ السَّحَ السَحَاحُ السَّحَ السَحَاحُ السَّحَ السَحَاحُ السَحَاحُ السَحَاحُ السَحَ السَحَاحُ السَح

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَحِیْعِ إِبْن خُزَیْمَة . ﴿ مُنَیَنِ دَارِمِیْ . ﴿ مُرَوَطًا إِمَامِ مَالِكْ . ﴾ سُنَن نَسَائِی . ﴿ سُنَن اَبِیْ دَاوُد . ٤ جَامِع تِرْمِذِیْ . ٥ مُصَنَّف إِبْن طَکُنْ . ﴿ صَحِیْع إِبْن حَبَّان . ﴿ صَحِیْع إِبْن حَبَّان . ﴿ صَحِیْع إِبْن حَبَّان . ﴿ مُصَنَّف إِبْن اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَافُودِيْ
صَنّفَ كِتَابًا سَمّاهُ الْمُسْتَذْرَكَ بِمَعْنٰى اَنَّ
مَا تَرَكَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاجِ اَوْرَدَهُ
فِى هٰذَا الْكِتَابِ وَتَلاَفٰى وَاسْتَدْرَكَ بِعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ
عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَبَعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ
عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَبَعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ
الشّيخَارِي وَمُسْلِمًا كَمْ يَحْكُمَا بِانَّهُ لَيْسَ
احَدِهِمَا وَبَعْضُهَا عَلٰى غَيْرِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ
الْكِقِمَا وَبَعْضُهَا عَلٰى غَيْرِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ
الْكِقَابِيْنِ وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِى عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةً
الْكِتَابِيْنِ وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِى عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةً
مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ اطَالُوا الْسِنتَهُمْ بِالطّعْنِ
عَلٰى اَنِمَّةِ الدِّيْنِ بِاَنَّ مَجْمُوعَ مَا صَعْ عِنْدَكُمْ
مِنَ الْمَادِيْنِ بِاَنَّ مَجْمُوعَ مَا صَعْ عِنْدَكُمْ
مِنَ الْمَادِيْنِ بِاَنَّ مَجْمُوعَ مَا صَعْ عِنْدَكُمْ
مِنَ الْاَحَادِيْثِ لَمْ يَبْلُغُ زُهَاءَ عَشَرَةِ اللّافِ

অনুবাদ: হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) একখানা হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যার নাম রেখেছেন 'আল-মুসতাদরাক'। যার উদ্দেশ্য হলো. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) যেসব সহীহ হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেননি, তিনি তাতে ঐ সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করে তার ক্ষতিপরণ করেছেন। এটা ছাডা তিনি তাতে এমন সব হাদীসও সংকলন করেছেন, যা শায়খাইন বা তাদের কোনো একজনের শর্ত অনুসারে ছিল। অথবা তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো ইমামদের শর্ত অনুযায়ী ছিল্। তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) কখনো এ কথা বলেননি যে, তাঁরা নিজেদের গ্রন্থে যেসব হাদীস সংকলন করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস সহীহ নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, আমাদের যুগের বিদআতীগণ দীনের ইমামগণের নামে অপবাদ বর্ণনা करत এই বলে অনেক নিন্দাবাদ করেছেন যে. তোমাদের নিকট হাদীসের যেসব সংকলন বর্তমান রয়েছে তাতে সহীহ হাদীসের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি নয়।

जात शिक्त जात् जात् वान्ता व

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তৈ গ্রামিল করা হয়নি অথচ তা সে গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, তা যে গ্রন্থে একত্র করা হয় তাকে আল-মুস্তাদরাক বলা হয়। যেমন হাকিম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ তা উল্লেখ করে সে ক্ষতি পূরণ করেছেন। ইমাম হাকিম বিপুল পরিমাণ সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র দুই খণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর ধারণা এই যে, এ সমস্ত হাদীসই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীস গ্রহণের শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ এবং সহীহ; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তা শামিল করা হয়নি। যদিও হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত গ্রন্থে বহু হাস্যান, দ্বাইক্ষ, মুনকার এমনকি মাওযু হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে।

وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِي أَنَّهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مِائَةَ اَلْفِ حَدِيثٍ وَمِنْ غَبْرِ الصِّحَاحِ مِسانَتَى ٱلْفِ وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلُمُ أَنَّهُ يُرِيْدُ الصَّحِيْحَ عَلَى شَرْطِهِ وَمَبْلَغُ مَا أَوْرَدَ فِي هٰذَا الكِتَابِ مَعَ التَّكُرادِ سَبْعَةُ الْآنِ وَمِائَعَانِ وَخُمْسٌ وسَبْعُونَ حَدِيثًا وَبَعْدَ حَذْفِ التَّكُرارِ ٱرْبَعَةُ اٰلاَفٍ وَلَقَدْ صَنَّفَ الْاٰخَرُوْنَ مِنَ الْاَئِمَّةِ صِحَاحًا مِثْلَ صَحِبِع ابْنِ خُزَيْمَةَ الَّذِي يَقال لَهُ إِمَامُ ٱلْآئِمَةِ وَهُوَ شَيْخُ ابْنِ حِبَّانِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانِ فِي مَذْحِهِ مَا رَأَيْتُ عَلْى وَجْهِ الْأَرْضِ احَدًّا اَحْسَنَ فِي صَنَاعَةِ السُّنَنِ وَاحْفَظَ لِلْأَلْفَاظِ الصَّحِيْحَةِ مِنْهُ كَأَنَّ السُّنَنَ وَالْاَحَادِيْثَ كُلُّهَا نَصْبُ عَيْنِهِ وَمِثْلَ صَحِيْعِ ابْنِ حِبَّانِ تِلْمِيْذِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ثِقَةٌ ثَبْتُ فَاضِلُّ إِمَامٌ فَهَّامٌ . অনুবাদ: ইমাম বুখারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- 'আমার এক লাখ সহীহ হাদীস এবং দুই লাখ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ ছিল।' একথা দারা স্পষ্টভাবে এটাই বুঝায় যে, (আল্লাহই অধিক জানেন) সহীহ হাদীস তার শর্তানুযায়ী হবে। আর তার গ্রন্থে একই হাদীস বারবার উল্লেখ (তাকরার) সহ সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭২৭৫। আর তাকরারে হাদীস বাদ দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় চার হাজার। অন্যান্য ইমামগণও সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন। যেমন– সহীহ ইবনে খুযায়মাহ যাকে ইমামদের নেতা বলা হয়, তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বানের ওস্তাদ ছिलान। তाँत প্रশংসায় ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'হাদীসশাস্ত্রে তাঁর চেয়ে বড় কোনো জ্ঞানী লোককে এ ধরাপৃষ্ঠে আমি দেখিনি এবং হাদীসের বিশুদ্ধ শব্দের হাফিয হিসাবেও। মনে হতো যেন সমগ্র হাদীসই তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে ছিল। আর ইবনে খুযায়মার শাগরিদ ইবনে হাব্বানও একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, মর্যাদাশীল ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন।

منظت مِن الصِّعَاجِ اللهِ مَالِد الصَّعَاجِ الصَّعَاجِ الصَّعَاجِ الصَّعَاجِ مَاتَى الْبُعَارِى اَنَهُ وَالْ مَدِيْثِ وَالطَّاهِ الصَّعَاجِ مَاتَى الْفَاعِ الصَّعَابِ مَا الْكَابِ مَا الْكَابِ مَا اللهُ اعْلَم مَالِكُ الْمُعَلِي مَا الْكَابِ مَالِيَا الْمَعَلَي مَالِمَ اللهِ الصَّعَاجِ عَلَى مَرْطِه الله اللهِ اللهُ الْمَالِم اللهُ الل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْيَتُ : ইবনে খ্যায়মার পূর্ণ নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবৃ বকর ইবনে খ্যায়মা নীশাপুরী। তিনি হাদীসের একজন বড় ইমাম। তিনি হাদীসে ও দীনি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন। ৩১১ হিজরি সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়। ইবনে হাব্বানের পূর্ণ নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে হাব্বান আহমদ ইবনে হাব্বান আবৃ হাতেম আল-বস্তী। তিনি হাদীসের বড় হাফিজ ছিলেন। ইবনে খ্যায়মার পর প্রকৃত সহীহ হাদীসের সমন্বয়ে গ্রন্থ রচনা করে থাকেন, তাহলে ইবনে হাব্বানকে উল্লেখ করতে হয়। তিনি ৩৫৪ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

وَقَالَ الْعَاكِمُ كَانَ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ أَوْعِيَةٍ الْعِلْمِ وَاللَّغَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْوَعْظِ وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ وَمِثْلَ صَحِيْحِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّبْسَانُورِي ٱلْحَافِظِ الثِّقَةِ الْمُسَمِّى بِالْمُسْتَدْرَكِ وَقَدْ تَطُرَّقَ فِي كِتَابِهِ هٰذَا التَّسَاهُ لَ وَاخَذُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا إِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانِ امْكُنُ وَاقْولى مِنَ الْحَاكِم وَأَحْسَنُ وَأَلْطُفُ فِي الْأَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ وَمِثْلَ الْمُخْتَارَةِ لِلْحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ الْمُقَدَّسِيْ وَهُوَ أَيْضًا خَرُّجَ صِحَاحًا لَيْسَتْ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَقَالُوا كِتَابُهُ أَحْسَنُ مِنَ الْمُسْتَذْرَكِ وَمِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ عَوَانَةَ وَابْنِ السَّكَنِ وَالْمُنْتَفَى لِإِبْنِ جَارُودٍ وَلهٰذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةً بِالصِّحَاجِ وَلٰكِنَّ جَمَاعَةً إِنْتَقَدُوا عَلَيْهَا تَعَصُّبًّا أَوْ إِنْصَافًا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٌ وَاللَّهُ أَعْلُمُ .

অনুবাদ: হাকিম তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, জ্ঞান জগতে ইবনে হাব্বানের মধ্যে অভিধানশাস্ত্র, হাদীসশাস্ত্র এবং ওয়াজ-নসিহতের বিরাট এক ভাণ্ডার ছিল। তিনি ছিলেন যুগের একজন জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষরূপে। এমনিভাবে হাকিম আবৃ আব্দুল্লাহ নীশাপুরী সংকলিত একখানা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ রয়েছে। যিনি ছিলেন হাফিজ ও বিশ্বস্ত। যার নাম 'আল-মুসতাদরাক'। হাদীস সংকলন করতে গিয়ে তিনি এ গ্রন্থে সনদে অনেক অস্বীকৃত পন্থা অবলম্বন करत्राष्ट्रन, या भूशिक्तिश्राण त्राष्ट्र त्वत करत्राष्ट्रन। মুহাদিসগণ বলেছেন, হাকিমের তুলনায় ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান হাদীসশান্তে খুব দক্ষ ও শক্তিশালী এবং সনদ ও মতনের ক্ষেত্রে খুব মনোমুগ্ধকর পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছাড়া হাকিম যিয়াউদ্দিন মুকাদ্দাসীও আল-মুখতারা গ্রন্থে বহু সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা বুখারী ও মুসলিমে নেই। মুহাদ্দিসগণের মতে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থের তুলনায় অনেক উত্তম। আর সহীহ ইবনে আওয়ানা, ইবনুস সাকান, ইবনে মুনতাকা এবং ইবনে জারদ প্রভৃতি এসবগুলো সহীহ হাদীসগ্রন্থ। কিন্তু একদল মুহাদ্দিস এসব গ্রন্থের অমূলক বা ন্যায়ানুগ সমালোচনা করেছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী-গুণীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

فَصَلَ الْكُتُبُ السِّتَّةُ الْمَشْهُ وَرَهُ الْمُقَرَّدُةُ فِي الْإِسْكُامِ الَّتِنِي يُقَالُ لَهَا الصِّحَاحُ السِّتُ هِيَ صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ وَصَحِيْحُ مُسْلِم وَالْجَامِعُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالسُّنَنُ لِآبِي دَاوْدَ وَالنُّسَائِيْ وَسُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْمُوَطَّأَ بَدْلُ ابنن مَاجَهَ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ إِخْتَارَ الْمُؤَطَّا وَفِي هٰذِهِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ اَتْسَامٌ مِنَ الْاَحَادِيْثِ مِنَ الصِّحَاجِ وَالْحِسَانِ وَالصِّعَافِ وتسبيبتها بالصحاح السبت بطرين التَّغْلِيثِ وَسَمَّى صَاحِبُ الْمَصَابِيْعِ اَحَادِيْثَ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ بِالْحِسَانِ وَهُوَ قَرِينُكُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمَعْنَى اللَّغَوِي أَوْ هُوَ إصطِلاحُ جَدِيْدُ مِنْهُ ـ

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যে ছয়খানা গ্রন্থ ইসলামি জগতে হাদীসশান্ত্রে খুব প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত, তাকে 'সিহাহ সিত্তা' (ছয়খানা বিশুদ্ধ গ্রন্থ) বলা হয়। আর তা হলো— ১. সহীহ বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. জামি' তিরমিযী, ৪. সুনানে আবৃ দাউদ, ৫. সুনানে নাসায়ী, ৬. সুনানে ইবনে মাজাহ। কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইবনে মাজাহর স্থলে 'মুয়ান্তা'-কে স্থান দিয়ে থাকেন। জামিউল উস্লের গ্রন্থকার মুয়ান্তাকেই গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত চারখানা গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ সর্বপ্রকার হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ হাদীসের আধিক্যের ভিত্তিতেই 'সিহাহ সিত্তা' নামকরণ করা হয়েছে। 'মাসাবীহ' গ্রন্থকার শায়খাইনের হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের যে হাসান নামকরণ করেছেন, তা আভিধানিক অর্থের প্রায় কাছাকাছি এবং তা তার একটি নতুন পরিভাষা।

শोकिक अनुवान : الْمُعُورَةُ فِي الْإِسْلاَمِ ছয়ঢ় প্রসিদ্ধ কিতাব الْمُسُهُورَةُ পরিছেদ أُرْمَدُهُ السَّتُ الْسَتُ الْسَتُ الْسَتُ الْمَسْهُورَةُ اللَّهُ الْمَعْارُ الْسَخَارُ السَّخَارُ السَّخُ السَّخُونُ السَّخُولُ السَلَّخُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ الْسَلَالِ السَلَّخُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَلَّمُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَلَّمُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَلَّمُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَلَّمُ السَاسُولُ السَلَّمُ السَّمُ السَّخُولُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَلَّمُ السَ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিন্তি এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইন্টিইটের সেহাহ সিতার ষষ্ঠ কিতাব কোনটি এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হাফিজ আবুল ফজল ইবনে তাহির (র.) সহ অধিকাংশের মতে, সিহাহ সিতার ষষ্ঠ গ্রন্থ হলো সুনানে ইবনে মাজাহ। আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে, ইমাম মালিক (র.) সংকলিত মুয়াতায়ে ইমাম মালিক হলো ষষ্ঠ স্থানে। আরেক ওলামার মতে, দারিমী গ্রন্থটি ষষ্ঠ সহীহ গ্রন্থ।

وَقَالَ بَعْضُهُمْ كِتَابُ الدَّارِمِي آخُرَى وَالْيَقُ بِجَعْلِم سَادِسَ الْكُتُبِ لِآنَّ رِجَالَهُ اَقَلُّ ضُعْفًا وَ وُجُودُ الْاَحَادِيثِ الْمُنْكَرَةِ وَالشَّاذَةِ فِيهِ نَادِرً وَلَهُ اَسَانِيسُدُ عَالِيةً وَثُلاثِيبَاتُهُ اَكْثَرُ مِنْ ثُلاثِيبَاتِ الْبُخَارِى وَهٰذِهِ الْمَذْكُوراتُ مِنَ ثُلاثِيبَاتِ الْبُخَارِى وَهٰذِهِ الْمَذْكُوراتُ مِنَ الْكُتُبِ اَشْهَرُ الْكُتُبِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِينَرَةُ شَهِينَرَةً وَلَقَدْ اَوْرَدَ السُّيوطِيِّ فِي كَثِينَرة شَهِينَ مُشْتَعِلَة عَلَى الصِّعَاتِ وَمَا يَنْ كُتُبٍ كَثِيبَ وَيَعْبَرة يَتَجَاوَزُ خَمْسِيْنَ مُشْتَعِلَة عَلَى الصِّحَاحِ وَلُوشِعَ إِنَّ فَقَ الْمُحَدِّثُونَ وَلَا يَعْمَانِ وَالضَّعِانِ وَقَالَ مَا اَوْرَدَتُ فِيبَهَا عَلَى تَرْكِم وَرَدِّهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ \_

অনুবাদ: আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসীনের মতে দারিমী গ্রন্থকে ষষ্ঠ সহীহ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত করা অধিক অগ্রগণ্য। কেননা, সে গ্রন্থের হাদীসসমূহের রাবীদের মধ্যে দুর্বল রাবীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প এবং তাতে মুনকার ও শায হাদীসও নিতান্ত অল্প। এর সনদমূহ খুব উন্নতমানের। তার ছুলাছিয়াত বুখারীর ছুলাছিয়াতের তুলনায় বেশি। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ হলো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ ছাড়াও অনেক প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ রয়েছে।

ইমাম সুয়ৃতী (র.) 'জামউল জাওয়ামি' গ্রন্থে অনেক কিতাব হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, যার সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। সেসব গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ হাদীস বিদ্যমান। তিনি সে গ্রন্থে বলেছেন যে, আমি এ গ্রন্থে বিখ্যাত কোনো মাওযু' হাদীস এবং যে হাদীস প্রত্যাখ্যান ও বর্জনে মুহাদ্দিসগণ একমত এরপ হাদীস উল্লেখ করিনি। আল্লাহই ভালো জানেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عُلْم : সাধারণত হাদীসের ঐ কিতাবকে جَامِع বলে যাতে আট প্রকারের عِلْم আছে। আর তা হলো সিয়ার, আদাব, তাফসীর, আকাইদ, কিতাল, আহকাম, আশরাত এবং মানাকেব।

سِيَر واَدَب وتَفْسِيْر وعَقَائِد \* فِتَن واَحْكَام واَشْرَاط ومَنَاقِب বুখারী ও তিরমিয়ী শরীফ হলো জামি'। মুসলিম শরীফে তাফসীর কম থাকার কারণে তাকে জামি' বলা হয় না। وَذَكَر صَاحِبُ الْمِشْكُوةِ فِيْ دِيْبَاجَةِ كِتَابِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْآثِمَّةِ الْمُتْقِنِيْنَ وَهُمُ الْبُخَادِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْإِصَامُ صَالِكٌ وَالْإِصَامُ الشَّافِعِتُى وَالْإِمَامُ احْمَدُ بِسُنُ حَنْسَبِلِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابَدُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَ قُطْنِيْ وَالْبَبْهَ قِيُّ وَ رَذِيثُنُّ وأجمل فيى ذكر عنبرهم وكتبنا أحوالهم فِی کِتَابِ مُفَرَدٍ مُسَمِّی بِالْاِکْمَالِ بِذِکْرِ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيشِقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِي الْمَبْدَأُ وَالْمَاٰلِ وَاَمَّا الْإِكْمَالُ فِي اَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكُوةِ فَهُوَ مُلْحَقُّ فِي أُخِرِ هٰذَا الْكِتَابِ \_

অনুবাদ: মিশকাত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় বড় বড় ইমামগণের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের নাম হলো- ইমাম বুখারী [মৃত্যু ২৫৬ হি.] ইমাম মুসলিম [মৃত্যু ২৬১ হি.] ইমাম মালিক [মৃত্যু ১৭৯ হি.] ইমাম শাফিয়ী [মৃত্যু ২০৪ হি.] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল [মৃত্যু ২৪১ হি.] ইমাম তিরমিযী [মৃত্যু ২৭৯ হি.] ইমাম নাসায়ী [মৃত্যু ৩০৩ হি.] ইবনে মাজাহ [মৃত্যু ২৭৩ হি.] ইমাম আবূ দাউদ [মৃত্যু ২৭৫ হি.] দারেমী [মৃত্যু ২৫৫ হি.] দারাকুতনী, [মৃত্যু ৩৮৫ হি.] বায়হাকী [মৃত্যু ৪৫৮ হি.] রাযীন [মৃত্যু ৫২৫ হি.] প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য ইমামের নামও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আমারা তাঁদের জীবনী মুফরাদ গ্রন্থে যার নামকরণ করা হয়েছে এ লেখেছি। আল্লাহর أَلْإِكْمَالُ بِذِكْرِ ٱسْمَاءِ الرِّجَالِ পক্ষ হতে তৌফিক [কাজ করার ক্ষমতা] পাওয়া যায়, কাজেই প্রথমে ও শেষে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর মিশকাত গ্রন্থকারের ٱلْإِكْمَالُ فَيْ शब्द्याजि । استَاء الرَّجَالِ अञ्चाना व श्राह्य (गारव नः रायाजि )





পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

# خُطْبَةُ الْكِتَابِ কিতাবের ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَكَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُتُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاتَسْهَدُ أَنْ لا اللَّهُ اللَّهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّاجَاةِ وَسِيْلُةً وَلرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيْلَةً وَاشْهَدُ اَنَّ و ريد المروم رو و و مي الكن بعثه وطرق الْإِيْمَانِ قَدْ عَفَتْ أَثَارُهَا وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا وَ وَهَنَتَ ارْكَانُهَا وَجُهِلَ مَكَانُهَا فَشَيَّدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ مِنْ مَعَالِمِهَا مَاعَفَا وَشَفلى مِنَ الْعَلِيْلِ فِي تَائِيدِ كَلِمَةِ التَّوْجِيْدِ مَنْ كَانَ عَلَىٰ شَفَا وَ اَوْضَحَ سَبِيْلَ الْهِدَايَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسْلُكُهَا وَأَظْهَرَ كُنُوْزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يُتُمْلِكُهَا -

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা আলার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের অন্তরের যাবতীয় কুমন্ত্রণা ও অন্যায় কর্মসমূহ হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে মহান আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউই পথভ্রম্ভ করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার শক্তিও কারো নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আর এ সাক্ষ্যই হলো [আমার] মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় এবং উঁচু মর্যাদা লাভের মাধ্যম। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, হযরত মুহাম্মদ 🚟 আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন এক সময় প্রেরণ করেছেন, যখন ঈমানের পথে চলার নিদর্শনসমূহ নিশ্চিক্ত হয়ে গেছে. তার জ্যোতিসমূহ নিভে গেছে, তার স্তম্ভসমূহ দুর্বল হয়ে গেছে এবং তার স্থানসমূহ পর্যন্তও বিশ্বত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি [নবী করীম 🚟 ] এসে সেই স্তম্ভ ও নিশানাগুলোকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করলেন, যেগুলো ইতঃপূর্বে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আর যারা গোমরাহীর আবর্তে পড়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পডেছিল তাদেরকে তিনি তাওহীদের কালিমার সাহায্যে আরোগ্য করলেন। আর যারা হিদায়েতের পথ অনেষণ করছিল তাঁদেরকে তিনি সরল পথের সন্ধান দিলেন এবং যারা সৌভাগ্য ভাগুরের অধিকারী হতে ইচ্ছা করেছিল তিনি তাঁদেরকে তা লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন।

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَذْيِهِ لَايَسْتَتِبُّ إِلَّا بِالْإِقْتِفَاءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مِشْكُوتِهِ وَالْإعْتِصَامَ بِحَبْلِ اللَّهِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ - وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيْجِ الَّذِيْ صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحْيُ السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ اَبُوْ مُحَمَّدِ إِلْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودِ إِلْفَرَّاءُ الْبَغَوِيُّ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ اَجْمَعَ كِتَابِ صُنِّفَ فِي بَابِهِ وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْاَحَادِيْثِ وَ اَوَابِدِهَا وَلَسَّا سَلَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طُرِيْقَ الْإِخْتِصَارِ وَحَذَفَ الْأَسَانِيْدُ تَكَلُّمَ فِيبِهِ بَعْضُ النُّنقَّادِ وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الشِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ لَكِنْ لَيْسَ مَا فِينْهِ إِعْلُامٌ كَالْإِعْنْفَالِ . فَاسْتَخَرْتُ اللَّهُ وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ فَاعْلَمْتُ مَا أَغْفَلُهُ فَاوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيْثٍ مِنْهُ فِيْ مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ الْاَئِمَّةُ الْمُتُعْقِنُونَ وَالصِّقَاتُ الرَّاسِخُونَ مِثلُ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمُعِيْلَ الْبُخَارِيّ وَ اَبِى الْحُسَسْيِنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ وَاَبِيْ عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ بْنِ انَسِ الْاَصْبَحِبِّ وَابَىْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيِّ وَ ابَِىْ عَبْدِ السَّهِ اَحْمَدَ بْنِ مُحَكَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيِّ وَاَبِى عِيْسَى مُحَمَّدِ بْنِن عِنْدُسِى البِّرْمِيذِيِّ وَابَىْ دَاوُدُ سُلَيْمَانَ بنن الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِي -

অনুবাদ: অতঃপর [মনে রাখতে হবে যে] মহানবী 🚟 এর আদর্শ আঁকড়ে ধরা যথার্থ হয় না যতক্ষণ না তাঁর আলোকদান তথা মুখনিঃসূত বাণীসমূহের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলার রজ্জু [তথা কুরআন]-কে শক্ত করে ধারণ করা পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। আর ইমাম মুহিউস সুনাহ [সুনুত পুনর্জীবন দানকারী] কামিউল বিদআহ [বিদআত নির্মূলকারী] আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসঊদ আল-ফাররা আল-বাগাবী [আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন। কর্তৃক সংকলিত 'মাসাবীহ' নামক হাদীসের কিতাবটি তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত একখানা সমৃদ্ধ গ্রন্থ এবং [হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে] আপাত বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিষয়ের হাদীসমূহের একটি সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত কিতাব। গ্রন্থকার যখন সংক্ষিপ্ততার পথ অবলম্বন করলেন এবং সনদসমূহকে বিলুপ্ত করে দিলেন, তখন কিছু সংখ্যক সমালোচক এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। যদিও তাঁর মতো একজন নির্ভরশীল ব্যক্তির হাদীসের উৎকলন ও সংকলনই সনদতুল্য তবু এটা অনস্বীকার্য যে, চিহ্নযুক্ত পথ বা জায়গা অপরিচিত ও চিহ্নবিহীন জায়গার মতো নয়। অর্থাৎ 'সনদবিহীন' গ্রন্থ সনদবিশিষ্ট গ্রন্থের মতো হতে পারে না।] অতএব আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করলাম এবং [এ ব্যাপারে একটি সমাধানের জন্য] তাঁর নিকট তৌফিক প্রার্থনা করলাম। অতঃপর তিনি যা উল্লেখ করেননি, আমি তার যথাস্থান নির্দেশ করেছি এবং [মাসাবীহ]-এর প্রতিটি হাদীসকে তার স্বস্থানে সন্নিবেশিত করেছি। যেমনিভাবে সুদৃঢ় প্রজ্ঞার অধিকারী ইমামগণ [শাস্ত্রজ্ঞগণ] এবং আস্থা ভাজন ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন- ১. আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী [জন্ম ১৯৪ হি: মৃ: ২৫৬ হি:]। ২. আবৃল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশায়রী [জন্ম ২০৪ হি: মৃ: ২৬১ হি:]। ৩. আবৃ আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস আল-আসবাহী [জন্ম ৯৩ হি: মৃ: ১৭৯ হি:]। ৪. আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস শাফেয়ী [জন্ম ১৫০ হি: মৃ: ২০৪ হি:]। ৫. আবূ আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহামদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী [জন্ম ১৬৪ হি: মৃ: ২৪১ হি:]। ৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী [জন্ম ২০৯ হি: মৃ: ২৭৯ হি:]। ৭. আবৃ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী [জন্ম ২০২ হি: মৃ: ২৭৫ হি:]।

وَإِبَىْ عَبْدِ الرَّحْمِينِ أَحْمَدَ بْن شُعَيْبِ النَّسَائِيِّ وَابِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدُ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِيْنِيِّ وَ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الدَّارِمِيّ وَابِي الْحَسَنِ عَلِيّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ وَابِيْ بَكْرِ أَحْمَدُ بْنِ حُسَيْنِ الْبَيْهَقِيّ وَابِي الْحَسَنِ رَزِيْنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيّ وَغَيْرِهِمْ وَقَلِيْلٌ مَّا هُوَ وَإِنِّيْ إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيْثُ إِلَيْهِمْ كَائِنَيْ اَسْنَدْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِأَنتَّهُمْ قَدْ فَرَغُوْا مِنْهُ وَاغْنُونَا عَنْهُ . وَسَرَدْتُ الْكِتْبَ وَ الْأَبْوَابَ كُمَا سَرَدُهَا وَاقْتَفَيْتُ ٱثْرَهُ فِيهَا وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابِ غَالِبًا عَلَىٰ فُصُولٍ ثَلْثُةٍ أَوَّلُهُا مَا أَخْرَجُهُ الشَّبْخَانِ أَوْ أَحَدُهُ مَا وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَ إِنِ اشْتَرَكَ فِيْهِ الْغَيْرُ لِعُلُو «رَجَتِهِ مَا فِي الرّواكةِ وَثَانِيْهَا مَا اَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْاَئِكَةِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَ ثَالِثُهَا مَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مُلْحَقَاتِ وَمُنَاسَبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَـلَـى الشَّرِيْطَةِ وَإِنْ كَانَ مَاثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ.

অনুবাদ : ৮. আবৃ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন-নাসাঈ [জন্ম ২১৫ হি: মৃ: ৩০৩ হি:] ৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী [জন্ম ২০৯ হি: মৃ: ২৭৩ হি:]। ১০. আবৃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দারিমী [জন্ম ১৮১ হি: মৃ: ২৫৫ হি:] ১১. আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর আদ-দারাকুতনী [জন্ম ৩০৬ হি: মৃ: ৩৮৫ হি:]। ১২. আবৃ বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী [জন্ম ৩৮৪ হি: মৃ: ৪৫৮ হি:] ১৩. এবং আবুল হাসান রাযীন ইবনে মুয়াবিয়া আল-আবদারী [মৃত্যু ৫৩৫ হি:] প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম। আর এ ছাড়া স্বল্প সংখ্যক অন্য বর্ণনাকারীও রয়েছেন। আর যখন আমি কোনো হাদীসকে কোনো ইমামের দিকে সম্পর্কিত করেছি [অর্থাৎ হাদীসের শেষে কোনো ইমামের নাম উল্লেখ করেছি] তখন [পাঠকের] বুঝতে হবে যে, আমি উক্ত হাদীসকে নবী করীম 🚐 পর্যন্ত সনদ নির্ভর করে দিয়েছি। কেননা, তাঁরা তিাঁদের গ্রন্থে] উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করেছেন এবং আমাদেরকেও অব্যাহতি দান করেছেন। আর আমি পর্ব এবং অধ্যায়সমূহকে সেভাবে সাজিয়েছি যেভাবে মাসাবীহ গ্রন্থকার সাজিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। আর আমি প্রায় প্রতিটি অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে সেসব হাদীস সন্নিবেশিত করেছি যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম অথবা তাঁদের কোনো একজন বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ছাড়া ঐ হাদীসগুলো অন্যান্যরা বর্ণনা করলেও তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে কেবলমাত্র তাঁদের দু'জনের নাম উল্লেখ করাটাকেই আমি যথেষ্ট মনে করেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত উল্লিখিত অন্যান্য ইমামগণের বর্ণনাকৃত হাদীস এনেছি। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমি আলোচ্য অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছি। অবশ্য এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনার যাবতীয় শর্তাবলি বজায় রেখেছি। অর্থাৎ প্রতিটি হাদীসের সাথে রাবীর নাম এবং যে কিতাব হতে নেওয়া হয়েছে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।] যদিও এর কিছু পূর্ববর্তী [সাহাবী] এবং পরবর্তীদের [তাবেয়ীদের] থেকে বর্ণিত।

'ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَّ حَدِيْثًا فِيْ بَابٍ فَذْلِكَ عَنْ تَكْرِيْرٍ ٱسْقِطَهُ وَإِنْ وَجَدْتَ اخْرَ بَعْضَهُ مُتْرُوْكًا عَلَى إِخْتِصَارِهِ أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ فَعَنْ دَاعِيْ اِهْتِمَامِ ٱتْرُكُهُ وَٱلْحِقُهُ وَانْ عَثَرْتَ عَلَى إِخْتِلَانٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَ ذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِيْ فَاعْلُمْ أَنِيَّ بَعْدَ تَتَبُّعِيْ كِتَابَي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ لِلْحُمْيدِيِّ وَجَامِعِ الْاصُولِ إعْتَمَدْتُ عَلَىٰ صَحِيْعَيِ الشَّيْخَيْنِ وَ مَتْنَيْهِمَا وَإِنْ رَايَسْتَ إِخْتِلَاقًا فِي نَفْسِ الْحَدِيْثِ فَلْلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْاَحَادِيْثِ وَلَعَلِنَّى مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرَّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلِيْلاً مَا تَجِدُ أَتُولُ مَا وَجَدْتُ لَهِذِهِ الرّوايَةَ فِي كُتُب الْاصُولِ اوْ وَجَدْتُ خِلافَهَا فِيْهَا فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسُبِ الْقُصُوْرَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَايَةِ لَا اِلْی جَنَابِ الشَّبْخِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ فِی الدَّارَيْنِ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذٰلِكَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذٰلِكَ نَبُّهَنَا عَلَيْهِ وَٱرْشَدَنَا طَرِيْقَ الصَّوَابِ وَلَمْ أَلُ جُهْدًا فِي التَّنْقِيْر وَالتَّفْتِيْشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَ الطَّاقَةِ -

অনুবাদ: অতঃপর যদি তুমি [ইমাম বাগাবীর] সংগৃহীত কোনো হাদীস [আমার গ্রন্থের] কোনো অধ্যায়ে না পাও, তখন মনে করতে হবে যে, অন্য অধ্যায়ে এরূপ হাদীস রয়েছে বলেই আমি তা বাদ দিয়েছি। আবার যদি সংক্ষিপ্ততার কারণে কোনো হাদীসের কিছু অংশ পরিত্যক্ত অথবা পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সংযোজন দেখতে পাও, তবে বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোনো প্রয়োজনের তাগিদেই বাদ দিয়েছি বা সংযোজন করেছি। এমনিভাবে ইমাম বাগাবীর সাথে যদি আমার কোথাও কোনো মতভেদ বুঝতে পার। যেমন - দু' পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে শায়খাইন ব্যতীত অন্য কারো নাম উল্লেখ করেছি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত দু'জনের কারো নাম উল্লেখ করেছি; ों كَنْجُنْمُ بَيْنَ करत জেনে রাখবে যে, ইমাম হুমাইদী কৃত جَامِعُ الْأُصُولِ [বং [ইমাম জাযারী কৃত] الصَّحِبْحَبْن কিতাবদ্বয়ের মধ্যে অনুসন্ধানের পরই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ কিতাবদ্বয়ের মূলগ্রন্থ ও মতনের উপর নির্ভর করেছি। আর যদি তুমি মূল হাদীসে কোনো প্রকার : পার্থক্য দেখতে পাও তাহলে বুঝতে হবে যে, হাদীসের সনদের বিভিন্নতার কারণেই তা হয়েছে। অথবা এ কারণে যে, সম্ভবত ইমাম বাগাবী (র.) যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন আমি তা অবগত হইনি। আর এরপ স্থান খুব কমই দেখতে পাবে যে, আমি বলেছি "হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এটা পাইনি" অথবা "এর বিপরীত পেয়েছি"। যখন তুমি এরূপ পাও তখন দোষক্রটি আমার দিকেই ফিরিয়ে দেবে যে, আমার অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতার কারণেই এরূপ হয়েছে; এটার ক্রটি ইমাম বাগাবীর দিকে ফিরাবে না। আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করুন। এরূপ অভিযোগ উত্থাপন থেকে আল্লাহর পানাহ। সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করুন, যে এরূপ কোনো ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হলে সে আমাকে তা জানাবে এবং সঠিক বিষয়ের দিকে পথ দেখাবে। তবে এটা সত্য যে, আমি আমার সাধ্য ও সামর্থ্য মুতাবিক তাহকীক ও অনুসন্ধানের কাজে কোনোরপ ত্রুটি করিনি।

وَنَقَلْتُ ذٰلِكَ الْإِخْتِلَانَ كَمَا وَجَدْتُ وَ مَا اَشَادَ اِلَيْدِ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيْبِ اَوْ ضَعِيْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَيَّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا وَ مَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأُصُولِ فَقَدْ قَفَّيْتُهُ فِي تَرْكِهِ إِلَّا فِيْ مَوَاضِعَ لِغَرْضٍ وَ رُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وَ ذٰلِكَ حَبْثُ لَمْ اَطَّلِعْ عَـلى دَاوِيْدِ فَـَتَرَكْتُ الْبَسِكَاضَ فَيانْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَالْحِقْهُ بِهِ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَكَ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمشْكُوةِ الْمَصَابِيْج وَاسْأَلُ اللَّهَ النَّتُوْفِيْقَ وَ الْإِعَانَةَ وَ الْهِدَايَةَ وَ الصِّيَانَةَ وَتَيْسِيرَ مَا أَتْصُدُهُ وَ أَنْ يَّنْفَعَنِي فِي الْحَبُوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِيعْمَ الْوَكِيْلُ وَ لَاَحَوْلَ وَلَا تُتَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْرِ الْحَكِيْمِ.

অনুবাদ: আর এ [হাদীস বর্ণনার] ক্ষেত্রে আমি রিওয়ায়াতের বিভিন্নতা যেভাবে পেয়েছি সেভাবে বর্ণনা করেছি। আর তিনি যেসব হাদীসের ব্যাপারে 'গারীব' অথবা 'যা'ঈফ' ইত্যাদির দিকে ইশারা করেছেন, অধিকাংশ স্থানে আমি তার কারণ বর্ণনা করেছি। আর যেসব হাদীসকে প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে 'গারীব', 'যা'ঈফ' বলা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি কোনো প্রকার ইঙ্গিত করেননি আমি তাতে তার অনুসরণ করেছি। তবে কোনো কোনো স্থানে প্রয়োজনবোধে আমি এর ব্যতিক্রমও করেছি। আর কোনো কোনো স্থানে এরূপও দেখতে পাবে, যেখানে আমি কারও উদ্ধৃতি দেইনি। এর কারণ এই যে, আমি কোথাও এর বর্ণনাকারীর সন্ধান পাইনি। ফলে আমি স্থানটি খালি রেখে দিয়েছি। অতএব যদি আপনি কোথাও তার সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে [অনুগ্ৰহপূৰ্বক] আপনি যথাস্থানে তা যুক্ত করে দিন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর আমি এ কিতাবের নামকরণ করলাম 'মেশকাতুল মাসাবীহ'। আল্লাহর নিকট শক্তি, সাহায্য, সুপথ এবং হেফাজত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং স্বীয় মঞ্জিলে মাকসূদে পৌছার ক্ষেত্রে তিনি যেন আমাকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করেন। তিনি যেন এর দ্বারা আমার এবং সমগ্র মুসলমান নারী-পুরুষের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ সাধন করেন। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট কার্যনির্বাহী। মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

عَرِفُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنَّمَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنَّمَا اللّهِ عَلَيْ إِنَّمَا اللّهِ عَلَيْ إِنَّمَا اللّهِ عَلَيْ إِنَّمَا اللّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ فَي جَرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ فِي جَرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللّهِ مَا هَاجَرَ الْهُ وَالْمُ اللّهِ وَمَنْ كَانَتْ مَنَا هَاجَرَ اللّهِ وَمُنْ كَانَتْ مَنَا هَاجَرَ اللّهُ وَاللّهُ مَا هَاجَرَ الْهُ وَاللّهُ مُنَا هَاجَرَ الْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ كَانَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا هَاجَرَ الْهُ وَاللّهُ مَا هَاجَرَ الْهُ وَالْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

অনুবাদ: হ্যরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—সকল কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে। অর্তএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে; তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই [পরিগণিত] হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে; তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসটি ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। মানুষের সকল প্রকার কাজকর্মের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া একমাত্র নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে কাজ সৎ নিয়তে বা সৎ উদ্দেশ্যে করা হবে তা সৎকাজ রূপেই গণ্য হবে এবং আল্লাহর দরবারে একমাত্র তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে ; পক্ষান্তরে মন্দ উদ্দেশ্যে করা হলে তা আল্লাহর দরবারে সৎ কর্ম হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। এমনকি ভালো কাজও মন্দ নিয়তে করলে তাও গৃহীত হয় না। এ জন্য সৎ কর্মের সাথে সাথে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকা একান্ত আবশ্যক। কেননা, আল্লাহর নিকট নিয়ত অনুযায়ী-ই বান্দার কর্মের প্রতিদান নির্ণয় হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া। রাসূল ক্রিত্র এ বিষয়ে অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। কারণ, যে ব্যক্তি শুধু একটি সৎ কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। ইচ্ছাকে কর্মে পরিণত করুক আর নাই করুক। অতঃপর যখন সে সৎ কাজটি সম্পাদন করে তখন তার আমল নামায় ১০টি নেকী লিখে দেওয়া হয়।"

হাদীসের পটভূমি: দীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাসূলে কারীম মহান আল্লাহর নির্দেশে মঞ্চা হতে মদীনায় হিজরত করেন এবং অন্যান্য সকল মুসলমানকেও মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন একনিষ্ঠ মুসলমানগণ রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে মদীনায় পাড়ি জমান। এদের মধ্যে অজ্ঞাত নামা জনৈক সাহাবী 'উম্মে কায়স' বা 'কায়লা' নামক একজন মুহাজিরা মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। লোকটির হিজরতের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মহিলাকে বিবাহ করা। হিজরত তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মহানবী ক্রিন্দিন এর দরবারে এ বিষয়টি আলোচিত হলে রাসূল ক্রি এ হাদীসটি ইরশাদ করে বলেন যে, হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের সভুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত। এ জন্য এ হাদীসকে হাদীসে উম্মে কায়সও বলা হয়।

سَبَبُ إِيْرَادِ الْحَدِيْثِ فِيْ بَدْءِ الْكِتَابِ किতাবের শুরুতে হাদীসিটি উল্লেখ করার কারণ : গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের ভূমিকায় আলোচ্য হাদীসটি কেন পেশ করেছেন? হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

- الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ वरलन, আল্লাহ তা আলা বলেছেন- زَرْكَشِيْ لَهُ الدِّيْنَ नेरलन, আল্লাহ তা আলা বলেছেন- زَرْكَشِيْ الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ निय़তকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে উক্ত হাদীসকে কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছেন।
- ২. হযরত ওমর (রা.) ভাষণের শুরুতেই এ হাদীসখানী পাঠ করতেন, তাই গ্রন্থকারও হযরত ওমর (রা.)-এর অনুসরণে উক্ত হাদীসখানীকে কিতাবের শুরুতে এনেছেন।
- ৩. ইমাম বুখারী, মুসলিম, খান্তাবীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যেহেতু নিজ নিজ গ্রন্থের সূচনাতে এ হাদীসখানা এনেছেন, তাই মেশকাত প্রণেতাও তাঁদের অনুসরণে এ হাদীসটি কিতাবের শুরুতে এনেছেন।
- ৪. হাফেজ ইবনে মাহদী, ইমাম নববীসহ প্রমুখ বলেছেন بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَهُ اللّهِ عَنْ اَرَادَ اَنْ يَتُصَيِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْدَأُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ అভিতেই গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের সূচনাতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।
- ৫. অথবা, مُعَدَّمَةُ তে হাদীসখানী এনে গ্রন্থকার অধ্যয়নকারীদের পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন।
- ৬. অথবা, ক্রিটার -এর পর পরই ঈমান, ইবাদতসহ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা। আর সকল ইবাদত নিয়তের উপর নির্ভরশীল বিধায় প্রথমেই হাদীসটি এনে বিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।
- م. কারো মতে, এ হাদীসটি مُتَوَاتِرْ হওয়ার কারণে সকল হাদীসের পূর্বে এনেছেন।
   مَعْنَى النِّسَةَ निয়াতের অর্থ :

ं اَلْغَصْدُ وَ الْإِرَادَةُ - गंकिक صَوْ وَرَبَّهُ الْبَيْتَةُ لُغَةً بَعَثَى الْبِيَّةُ لُغَةً الْبَيْةَ لُغَةً الْفَصَّدُ وَ الْإِرَادَةُ - مُعَنَى الْبِيَّةُ لُغَةً الْفَاقِيَّةِ الْمَعْلَى الْبَيِّةِ إِصْطِلَاحًا : مُعْنَى الْبِيَّةِ إِصْطِلَاحًا : مُعْنَى الْبِيَّةِ إِصْطِلَاحًا : مُعْنَى الْبِيَّةِ إِصْطِلَاحًا

- ইমাম খাত্রাবী (র.) বলেন مْنَ فَعْدُك لِشَعْ بِقَلْبِك وَتَحَرّى الطَّلَبِ مِنْك لَهُ অর্থাৎ তোমার অন্তর দ্বারা কোনো কাজের সংকল্প করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা।
- হ. ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থকারের মতে اَلنِّبَدّ هُو تَوجّهُ الْعَلْبِ جِهَةَ الْغِمْلِ اِبْتِهَا ء وَجْهِ اللّهِ تَعَالَى وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ वर्था९ আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তার আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করার প্রতি হৃদয় ও মনের অভিনিবিষ্ট হওয়াকে نيّدٌ वर्ला।

اَلِيِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِنْبِعَاثِ الْقَلْبِ نَحْوَ مَايَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرْضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعِ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ حَالًا أَوْ مَأْلًا-

- 8. बाल्लामा बाहेनी (त.) वर्लन- النِّبَّةُ هِيَ الْفَصْدُ إِلَى الْفِعْل
- اَلِنَبَّةُ هُمَى تَوَجُّهُ النَّفِس نَحْوَ الْفِعْل -अइकात्तर प्रंट الْوَسِيطُ . ه
- ৬. هِمَى تَوَجُّهُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ إِبْتِغَاءً لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى অস্বকারের মতে هِمَى تَوَجُّهُ الْقَلْبُ مَ الْاَشْتَاتِ . । শব্দদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা বা সংকল্প أَرَادَةً ७ نِيَّةً : শব্দদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে - ইচ্ছা বা সংকল্প করা। উভয়ের অর্থ এক হলেও প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নর্প-
- ك. শব্দটি خَاصُ যা শুধু বান্দার জন্য ব্যবহৃত হয়, আর غَامُ قَا إِرَادَةٌ या বান্দা ও আল্লাহ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জন্য رَادَ اللّهُ विना হয় ना।
- ২. عَلَيْ بِالْاَغْرَاضِ শব্দট مُعَلَّلْ بِالْاَغْرَاضِ তথা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর ব্যবহৃত হয়। আর أُوَادَةً টি উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ৩. আবুল হাসান আলী-মুকাদ্দেসী (র.) বলেন, قَصْد , اِرَادَةً , اَوَادَةً , عَنْم , اِرَادَةً , عَنْم , اِرَادَةً ও আভিধানিক অর্থ এক ও অভিন্ন, শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন। نَافَعُونُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ
- ك. عُمَلُ अ अल्लाह ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়। আর غَمَامُ টি غُمَالُ या আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- مَمَلُ عَمَلُ तो प्रीर्घा राय طُوَالَتْ वा प्रीर्घा राय थात्क, जात فِي عَمَلُ এর মধ্যে طُوَالَتْ
  - ١. إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٢. اَلَمْ تَرَ كَبْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ الْغِبْلِ
- ৩. أَمِي الْعُتُولُ ७ ذَوِي الْعُتُولُ ١٩ فَوِي الْعُتُولُ শব্দিটি فِعْل এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর فِعْل শব্দিটি غَمَلُ وَيَالْعُتُولُ الْعُتُولُ عَمَلُ عَمَلُ अजि عَمَلُ عَمْلُ مَا تَعْمُونُ تَعْمُونُ تَعْمُونُ تَعْمُونُ تَعْمُونُ تَعْمُونُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْدُونُ تَعْمُونُ تَعْمُونُ عَمْدُونُ تَعْمُونُ عَمْدُونُ تَعْمُونُ عَمْدُونُ تَعْمُونُ عَمْدُونُ تَعْمُونُ عَمْدُونُ تَعْمُونُ عَمْدُونُ عَمْدُونُ عَمْدُونُ عَنْدُونُ عَمْدُونُ عَنْدُونُ عَمْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ
- 8. غَمْلُ হলো فِعْلُ श عَامُ হলো عَمَلُ । টি হলো غَمْلُ উভয় হতে প্রকাশিত কাজের উপর ব্যবহৃত হয়। আর فِعْلُ ए ह তথা অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ হতে প্রকাশিত কাজের উপর ব্যবহৃত হয়।
- كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَوْفُوْفٌ عَلَى الْبِّبَيَّةِ ٱمْ لَا عُلَى الْبِّبَيَّةِ ٱمْ لَا عُرَالُو عَلَى الْبِّبَيِّةِ ٱمْ لَا عَلَى الْبِيْبَةِ ٱمْ لَا
- ১. ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) সহ অধিকাংশ মুহাদিসীনে কেরামের মতে, সকল প্রকার ইবাদতের [তথা مَعْصُوْدَةُ হোক বা عَبْرُ مَعْصُوْدَةُ হোক] জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত ছাড়া কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাদের দলিল এই الْاَعْمَالُ مِالنِيّاتِ السَّكَمُ إِنْسَا الْاَعْمَالُ بِالنِيّيَاتِ এবানে الْاَعْمَالُ مِالنِيّاتِ وَهِمَ مَعْمَالُ بِالنِيّاتِ وَهِمَا مَعْمَالُ مِالنَّمَا وَهُمُ الْمُعْمَالُ بِالنَّيَاتِ وَهُمَا لَمْ عَمَالُ بِالنِيّاتِ وَهُمَا لَمْ عَمْالُ بِالنِيّاتِ وَهُمَا لَمْ عَمْالُ بِالنَّيّاتِ وَهُمَا لَمْ عَمْالُ بِالنَّيّاتِ وَهُمَا مَعْمَالُ بِالنَّيْمَاتِ وَهُمُ الْمَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ وَهُمُ عَمْدُ وَهُمُ الْمُعْمَالُ بِالنَّيْمَاتِ وَهُمَالُ بِالنَّيْمَالُ بِالنَّيْمَاتِ وَهُمُ الْمُعْمَالُ بَالنَّمَاتُ وَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمُعْمَالُ بِالنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّلُهُ وَاللَّهُ وَالْ وَاللَّهُ وَاللّهُ و
- ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ইউসুফ, মুহামদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী عَبَادَة مَعْصُودَة (যেমন সাওম, সালাত, হজ ইত্যাদি)-এর জন্য নিয়ত শর্ত । কিন্তু के صُودَة عُنِير مَعْصُودَة (যেমন অজ্)-এর জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তাদের দলিল وَتَمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ -এর মধ্য الْاَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ আর এর মূল অর্থ হচ্ছে এই কিন্তু ব্যতিতের কে হওয়াব পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় যে, সকল عَبَادَة নয়তের উপর নির্ভরশীল নয়।
  - اَلْخُرُوْمُ مِنْ اَرْضٍ اِللّٰي । বা পরিত্যাগ করা التَّنْوُكُ वा পরিত্যাগ করা هِجْرَةٌ عِبْدَوْمُ مِنْ اَرْضٍ اللهُ عَنَى الْهِجْرَةِ الْخُرُوْمُ مِنْ اَرْضٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْمَى الْهِجْرَةِ عَالَمَ अक দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়া।

আন্**ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –** ১২

হিজরতের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো-

- আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন الله عُنهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ वर्थाৎ আল্লাহ তা আলা যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করাই হলো হিজরত।
- ৩. وألفًا مُوسُ الْفِقْهِمَى . এর মধ্যে রয়েছে যে,

اَلْهِجْرَهُ هِى تَرْكُ الْوَطَنِ الَّذِى بَعْبَنَ الْكُفَّارِ وَالْإِنْتِ قَالِ اِللَّى بِلاَدِ الْإِسْلاَمِ

সর্বনামের পরিবর্তে প্রকাশ্য ইসম ব্যবহারের কারণ : অত হাদীসে

সর্বনামের পরিবর্তে প্রকাশ্য ইসম ব্যবহারের কারণ : অত হাদীসে

ত শক্দ দুটি পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ নামদ্বয় পূর্বে

উল্লেখ থাকার কারণে সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে ضَعِيْر বা সর্বনাম ব্যবহার করে النَّهِ مَرْتُهُ اللَّهِ وَرُسُولِهُ

তবে এরপ উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

- ا अतर والمُولَة و वाउ वाद वाद वाद करत आप्राकृष्ठि लांख कतात উम्मिटमारे رَسُولُ अवर وَسُولُ अवर وَالله
- ২. আল্লাহ ও তদীয় রাস্ল ﴿ وَاللَّهُ وَ مَا وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا

بِالنِّبِيَّاتِ উক্ত হাদীসে بِالنِّبِيَّاتِ শব্দটি কার সাথে যুক্ত হয়েছে? : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র.) সহ অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতে بِالنِّبَاتِ শব্দটি উহ্য تَصِيُّعَةً مَا صَحِيْعَةً مَا وَصَعِيْعَةً أَوْ تَصِيُّ بِالنِّبَاتِ -এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে বাক্যটির অর্থ হবে بِالنِّبَاتِ وَيُعَمَّ بِالنِّبَاتِ الْأَعْمَالُ صَحِيْعَةً أَوْ تَصِيُّ بِالنِّبَاتِ الْمَعْمَالُ مَعْمَالُ مِعْمَالُ مِعْمَالُ مَعْمَالُ مُعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مُعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مَعْمَالُ مُعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مِعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمَالُ مَعْمِعُمْ وَالْمَعْمَالُ مَعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مِعْمَالُ مِعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مِعْمَالُ مُعْمِعُهُمْ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مِعْمَالُ مِعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمِعُهُمْ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مِعْمِعُمْ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مِعْمِعُمْ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُ مُعْمَالُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمْ مُعْمُعُمْ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ م

ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ইউসুফ, মুহামদ ও তাঁর অনুসারীদের মতে بِالنِّبَاتِ শব্দিটি উহ্য كَامِلُهُ অথবা كَامِلُهُ وَكَامُلُ الْوَتَكُمُلُ بِالنِّبِيَّاتِ অথাৎ নিশ্চ হাই আমল নিয়ত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। তবে مَعْتَبَرَ أَنَّ الْاَعْمَالُ مُعْتَبَرُ بِالنِّبِيَّاتِ উহ্য মেনে নেওয়াই উত্তম। তখন পূর্ণ বাক্যটি হবে – إِنَّمَا الْاَعْمَالُ مُعْتَبَرُ وَالْوَقِيَّةُ وَالْمُعْتَبَرُ بِالنِّبِيَّاتِ অথাৎ নিশ্চ হাই আমল নিয়ত দ্বারাই ধর্তব্য হবে। তথা ইবাদত যদি মাকস্দা হয়, তবে নিয়ত দ্বারা তার বিশুদ্ধতা ধর্তব্য হবে, আর যদি غَيْرُ مَغْصُودَ হয়, তবে নিয়ত দ্বারা তার ছওয়াব ধর্তব্য হবে।

ব্যাপক অর্থবোধক دُنْيَ শক্টি উল্লেখের পর আবার বিশেষভাবে وَجْهُ تَخْصِبْصِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ ذِكْرِ عُمُوْمِ الدُّنْيَا শক্টি উল্লেখের কারণ: আলোচ্য হাদীসে ব্যাপক অর্থবোধক إُمْرَأَةُ শক্টি উল্লেখের পর আবার বিশেষভাবে মহিলার কথা উল্লেখের কারণ হলো, মহিলাই হচ্ছে দুনিয়ার বড় ফিতনা। যত বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা এদের দ্বারাই হয়ে থাকে, যেমনি পবিত্র কুরআনে এসেছে — مَنَ النِّسَهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الخ عُمَا الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ الخ عَمَا الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ الخ করেছেন مَا تَرَكْتُ مَا يَمُدِى فِتُنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ المَ

অথবা, উক্ত হাদীসটি উম্মে কায়স নান্নী মহিলাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে বিধায় এখানে মহিলাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- ? বিজরতের বিধান চিরদিনের জন্য, নাকি সাময়িক? هَلِ الْهِجْبَرَةُ مَشْرُوعَةٌ إِلَى الْابَدِ ٱمْ الْابَدِ ٱمْ
- কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামের মতে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর আবশ্যকতা নেই। কেননা, রাসূল হ্রাইরশাদ
  করেছেন
  করেছেন
  তথা মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর আবশ্যকতা নেই।

২ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, হিজরতের বিধান চির্দিনের জন্য বহাল রয়েছে । তাঁদের দলিল হলো–

```
    ١. كَوْلُهُ تَعَالَى "أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيلها" -
    ٢. قَوْلُ النَّبَي ﷺ " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرُهُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْيَةُ" -
```

তাঁদের উল্লিখিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে।

(رض) مَن الْخَطَّاب (رض) इयत्राठ अपत देवतन शाखाव (त्रा.)- अत्र जीवनी :

- ১. নাম ও পরিচয় তাঁর নাম ওমর, উপনাম আবৃ হাফস, উপাধি ফারুক। পিতার নাম খাতাব, মাতার নাম খাত্না মতান্তরে হানতামা বিনতে হাশিম ইবনে মুগীরা।
- ২. জন্ম ও বংশ পরিচয় : তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশে হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে রাস্ল ক্রি-এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
- ইসলাম গ্রহণ : নবুয়তের ৫ম / ৬
   ঠ বছর রাস্ল ক্রি -কে হত্যা করতে এসে আরকামের ঘরে ইসলাম গ্রহণ করেন।
   তিনি ৪০ তম মসলমান।
- 8. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ : হয়য়ত আবৃ বকর (রা.)-এর ইস্তেকালের পর হিজরি ১৩ সালে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ৫. হাদীসের খেদমত : তিনি সর্বমোট ৫৩৯ টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১০টি এবং
  ইমাম বুখারী এককভাবে ৯ টি আর ইমাম মুসলিম ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন।
   ৬. শাহাদাত লাড : হিজরি ২৩ সালে ২৪শে জিলহজ বুধবার মসজিদে নববীতে ইশার/ ফজরের নামাজে মুগীরা ইবনে
- শো'বার দাস আবৃ লু'লুর তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনদিন পর শাহাদাত লাভ করেন। ৭. দাফন ও জানাযা : হযরত সুহাইব (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত

সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর বাম পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। الْمَسَائِلُ الْفَقْهِيَّةُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بِالنَّبَّاتِ निয়ত সংক্রোন্ত ফিকহী মাসআলাসমূহ :

ানয়ও সংকোও ।ফক্থা মাস্থালাসমূহ : নিয়ত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই কোনো ইবাদতের সময় শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করলে চলবে না: বরং অন্তরে

- সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করলেও চলে। মুখে উচ্চারণের অতিরিক্ত কোনো ছওয়াব নেই।
- ২. যদি কোনো ব্যক্তি জোহরের নামাজ আদায় করার সময় অন্তরে জোহর নামাজ আদায়ের সংকল্প করে আর অন্য নামাজের কথা উচ্চারণ করে, তবে তার নামাজ জোহর হিসেবেই আদায় হবে।
- ৩. কোনো কাজে একাধিক নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন
   কোনো নিকটতম দরিদ্র আত্মীয়কে দান-সদকা করা।
   এরপ দানে দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে
   <u>প্রথমত : দিরিদ আত্মীয়ের অভাব বিমোচন.</u>

অধ্যমত : সার্ধ্র আতার্যারের অভাব বিমোচন,

**দ্বিতীয়ত :** আত্মীয়তা রক্ষা। এতে কোনোরূপ ক্ষতি নেই; বরং ছওয়াবই হবে।

8. সং নিয়তে যে কোনো বৈধ কাজ করা হলে আল্লাহ তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

## كِتَابُ الْإِيْمَانِ অধ্যায় : ঈমান

### थथम जनुत्ष्हन : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَنْ عُمْرُ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيْدُ بَيَاضِ القِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّغْر لَايُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدُّ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْدِ اِلى رُكْبَتَيْدِ وَ وَضَعَ كَفَّيْدِ عَلَى فَخِذَيْبِهِ وَقَالَ بَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَن الْإِسْلَامِ قَالَ اَلْإِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلْهَ اِلَّا اللُّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلُوةِ وَتُوْتِى التَّزكُوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ ٱلِايْمَانِ قَالَ اَنْ تُنْوُمِنَ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْبَوْمِ الْأُخِرِ وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَسَالَ

১. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল 🚐 -এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক এসে উপস্থিত হলো। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর গায়ে সফরের কোনো চিহ্ন দৃষ্ট হয়নি। অথচ আমাদের মধ্য হতে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। অবশেষে লোকটি রাসূল ஊুএর (খুব) নিকটে এসে বসল এবং তার হাঁটুদ্বয়কে রাসূল 🚐 এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে এবং তার দু' হাত তাঁর দু' উরুর উপর রাখল। অতঃপর লোকটি বলতে লাগল, হে মুহামদ 🎫 ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিথা ইসলাম কাকে বলে?] রাসূল 🚃 বললেন, ইসলাম হচ্ছে- ১. তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হ্যরত মুহামদ 🚐 আল্লাহর রাসূল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, ৩. জাকাত আদায় করবে, ৪. রমজান মাসের রোজা রাখবে ৫. এবং পথ খরচে সামর্থ্য হলে হজব্রত পালন করবে। রাসূল 🚐 এর জবাব শুনে লোকটি বলে উঠল আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী [হযরত ওমর (রা.)] বলেন, আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, লোকটি অিজ্ঞের মতো] প্রশু করছে এবং [বিজ্ঞের মতো] উত্তরের সত্যায়ন করছে। লোকটি পুনরায় বলল যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী করীম 🚃 উত্তরে বললেন, ঈমান হচ্ছে- আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, [যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।] জবাব শুনে আগত লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর লোকটি বলল, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। জবাবে রাসূল 🚐 বললেন, তোমার এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেমন তুমি তাঁকে

صَدَقْتَ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسُنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِل قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ ٱلْاَمَـةُ رَبَّتَـهَا وَإَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمُّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِبِّا ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا عُمَرُ اَتَدْدِيْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللُّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلُمُ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرَئِينُ لُ اتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمُ وَ رَوَاهُ اَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ إِخْتِ لَانٍ وَفِيْدٍ وَإِذَا رَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّكَّمِ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِيْ خَمْسٍ لَايَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْهُم السَّاعَةِ وَيُنَيِّزَلُ الْغَيْثُ الْأَيْةَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও; তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। অতঃপর লোকটি বলল, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন, [তথা কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ?] তখন রাসূল কললেন, [এ বিষয়ে] যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি অবহিত নয় [তথা বেশি জানে না]। সে বলল, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী করীম করবে, হিল্বলিন, [তার নিদর্শন হচ্ছে—] ১. দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, ২. [দ্বিতীয়ত] তুমি দেখতে পাবে যে, যাদের পায়ে জুতা ও পরনে কাপড় নেই, নিঃস্ব এবং বকরির রাখাল তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরিতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর স্বশরীরে অবস্থান ও তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে এ হাদীসটির অবতারণা হয়েছে বলে একে হাদীসে জিবরাঈল বলা হয়।

কোনো কোনো হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এই আগমন মহানবী ক্রিএর জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সাক্ষাৎকার দ্বারা তেইশ বছরে অবতীর্ণ দীনের সার-নির্যাস সকলের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য এ হাদীসকে مُرَّالُو أَمُ الْكُورِيُّ वेला হয়। যেমনিভাবে সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দীনের মূল হচ্ছে তিনটি কথা, আর তা এ হাদীসেই আলোচিত হয়েছে। সে তিনটি কথা হলো–

প্রথমত : "বিশ্বাস" অর্থাৎ আল্লাহর নবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য বিষয়াবলি পেশ করেছেন এবং যা মেনে নেওয়ার দাওয়াত প্রদান করেছেন তা সত্য বলে মেনে নেওয়া ; একেই বলে ঈমান।

দ্বিতীয়ত: "ইবাদত" তথা বান্দা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করবে।

তৃতীয়ত: "নিষ্ঠা" তথা ঈমান ও ইসলামের অধ্যায় অতিক্রম করার পর তৃতীয় ও শেষ পর্ব হচ্ছে আল্লাহকে এমনভাবে মান্য করা যে, তিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বদর্শী। একথা মেনে নেওয়া যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে অবহিত; একে বলে ইহসান। সুফিদের ভাষায় একে "তাসাওউফ" বলা হয়। এ তিনটি বিষয়কে নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলেই একজন মানুষ খাঁটি মু'মিন হিসেবে পরিগণিত হবে।

चानीস বর্ণনার উপলক্ষ: এ হাদীসটি ইরশাদ করার কারণ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত ঘটনা পেশ করেছেন— আল্লাহ তা আলা যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন যে, مَوْتِ النَّبِيِّ مَوْرَ النَّبِيِّ আ্লাহ তা আলা যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন যে, مَوْتِ النَّبِيِّ مَوْرَ النَّبِيِّ অর্থাৎ তোমরা নবীর কথার উপর তোমাদের আওয়াজকে উঁচু কর না, তখন সাহাবীর্ণণ অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান এবং প্রয়োজন থাকলেও রাসূল করেকে প্রশ্ন করতে সাহসী হতেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা আলা সাহাবীদেরকে শিষ্টাচার, চলাফেরা, উঠাবসা, প্রশ্ন করার রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত জিবরাসল (আ.)-কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেন; যাতে সাহাবীগণ নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক রাসূল —এর খেদমতে এসে তাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি অবগত হতে পারেন।

خَبُرَائِبُلُ فِي بَابِ الْاِيْمَانِ হাদীসে জিবরাঈলকে ঈমান অধ্যায়ে সর্বাঞ্চে আনয়ন করার কারণ : মেশকাত শরীফের প্রণেতা ঈমান পর্বের প্রথমে হাদীসে জিবরাঈলকে আনয়ন করেছেন। কেননা, হাদীসটি আকাইদ, ইবাদত ও ইখলাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধানের সার-সংক্ষেপ। এ জন্য এ হাদীসকে المُ الْاَحَادِيْثُ ते वा হয়। যেমনিভাবে স্রায়ে ফাতিহার মধ্যে কুরআনে হাকীমের যাবতীয় বিষয়কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় একে কুরআনের শুরুতে আনয়ন করা হয়েছে। আর সূরা ফাতিহাকেই الْمُ الْعَرَانِ বলা হয়।

षिতীয়ত মেশকাত প্রণেতা اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ কে এনেছেন, এরপর اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ কে এনেছেন। ফলে اِنَّمَا لَاعْمَالُ الاَعْمَالُ الاَعْمَالُ الاَعْمَالُ الاَعْمَالُ اللَّاعُمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّعْمَالُ के विসমিল্লাহ তুল্য আর خَدِیْثُ جَبْرَائِیْل স্রা ফাতিহার মতো হয়েছে। তবে এ তুলনা বরকত হাসিলের দিক বিবেচনায়, বাস্তব ও অর্থগত দিক হতে নয়।

তৃতীয়ত আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীস দু'টিকে অগ্রে স্থান দিয়ে সম্মানিত গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করেছেন।

: रियत्राठ जिवताज्ञ (आ.)-এत आगमन ७ क्षक्ष कतात रिकमठ العِكْمَةُ فِي إِنْبَان جَبْرَائِبِيْل وَسُوَالِهِ

- ১. উপস্থিত সাহাবীদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি আগমন করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। যেমনি হাদীসের শেষাংশে এসেছে যে, وَيَنَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وِيْنَكُمْ
- অথবা, তিনি প্রশ্ন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন।
- ৩. কিংবা শিক্ষকের সমুখে ছাত্রের বসার পদ্ধতি কি রকম হবে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন।
- ৪. অথবা, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহিত করার লক্ষ্যে আগমন করেছেন।
- ৫. অথবা, সাহাবীদের অন্তর হতে রাস্ল করার ভশ্ন করার ভয় দূর করার জন্য এসেছেন।
  ﴿ مَحْدُ دُعُاءِ النَّبِيِّ ﴿ عَلَيْهِ بِكَا مُحَسَّدُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ ﴾ بقابل بي المُحَسَّدُ النَّبِيِّ في النَّبِيِّ في النَّبِيِّ في النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِي المُحَسَّدُ مُعْمَادِهِ النَّبِيِّ في النَّبِي المُحَسِّدُ اللَّهِ اللهِ المُعَلِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا
- ১. কুরআনের নির্দেশ হলো মানুষের জন্য; কিন্তু আগন্তুক তো ফেরেশতা ; মানুষ নয়। সুতরাং তাঁর জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়।

- ২. অথবা, মুহাম্মদ দ্বারা এখানে নির্দিষ্ট নাম উদ্দেশ্য নয় ; বরং এর দ্বারা গুণবাচক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে প্রশংসিত।
- ৩. অথবা, নিজের পরিচয় গোপন রাখার লক্ষ্যেই হযরত জিবরাঈল (আ.) এরূপ বলেছেন তথা সে অনেক দূরের লোক, ইসলামের রীতি-নীতি সম্পর্কে সে অবহিত নয়।

: সমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থকা الْفُرْقُ بَيْنَ الْإِيْمَان وَالْإِسْلَام

- া বা বিশ্বাস করা, আর الْانْعَيَادُ শব্দের অর্থ হচ্ছে التَّصْدِينَ वा বিশ্বাস করা, আর الْايْمَانُ الْ
- ২. اِنْكَانُ বলতে অভ্যন্তরীণ কার্যাবলিকে বুঝায়, আর انْكُرُ বলতে বাহ্যিক কার্যাবলিকে বুঝায়।
- ৩. الْمُانُ এর সাথে সম্পৃক্ত, আর الْسُلَامُ वुलेব ও লিসান উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।
- 8. ইমাম বুখারীসহ একদল ওলামার মতে, إِسْمَانُ و إِسْمَانُ একই বস্তু। উভয়ের মধ্যে يَسْبَهُ تَسَاوِيْ এর সম্পর্ক। যেমনি কুরআনে এসেছে فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرٌ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَا الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرٌ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرٌ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَا الْمُوامِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرٌ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُومِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرٌ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرٌ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهُا غَيْرٌ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهُا غَيْرٌ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَبْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدُونَا فِيهُا غَيْرٌ بَيْتِ مِنَ الْمُعَلِيْنَ وَلِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدَاعِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدُنَا فِيهُا عَيْرٌ بَيْتِ مِنَ اللَّهُ الْمِيْنَ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْمُعَلِيْنَا اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه
- ৫. কিছু সংখ্যকের মতে, উভয়টি একটি অপরটির বিপরীতধর্মী। যেমনি কুরআনে এসেছে-
- قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمُنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوْا وَ لَكِنْ قُولُواْ اَسْلَمْنَا ७. অন্য একদলের মতে, উভয়ের মধ্যে اِسْلَامْ হচ্ছে খাস, وَخُصُوْم وَ خُصُوْم مُطْلَقْ एथा क्रेमान ट्राह्य वार्य فَكُلُّ مُؤْمِنٍ لَبْسَ بِمُسْلِمٍ وَكُلُّ مُشْلِمٍ مُوْمِنٍ لَبْسَ بِمُسْلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًى .एं वना याग्र त्य,
- هُمَا كَالطَّهْرِ مَعَ الْبَطَنِ لَايَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْأُخَرِ فَالْإِيمَانُ لَآيَنْفَصِلُ عَنِ الْإِسْكَرِمُ وَالْإِسْكَرُمُ وَالْإِسْكَرُمُ وَالْإِسْكَرُمُ وَالْإِسْكُرُمُ وَالْإِلْمُ اللَّهُ وَالْإِلْمُ اللَّهُ وَالْإِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُ

অর্থাৎ এ দু'টি পেট ও পিঠের মতো, একটি অপরটি হতে পৃথক হতে পারে না। কাজেই ঈর্মান ইসলাম ইতে এবং ইসলাম ঈমান হতে পৃথক নয়।

: अभात्नत वर्ष مَعْنَى الْايْسَان

নিশ্বাস করা, اَلتَّصْدِيْقُ , আনুগত্য করা اَلْإِنْقِبَادُ -শব্দের অর্থ হল اَلْهِمْانُ : अमात्नत শাব্দিক অর্থ : اَلْوَيْمَانِ لُغَةً আবনত হওয়া, اَلْوُكُونُ নির্ভর করা, اَلْوُكُونُ श्वीकृতি দেওয়া ইত্যাদি।

: ঈমানের পারিভাষিক অর্থ مَعْنَى ٱلإِيْمَانِ إِصْطَلَاحًا

- ১. ইমাম গাযালী (র.) বলেন إلْإِيْمَانُ هُو تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ वर्शां नती कती स्तान अवन विधानम श्रांत थिं।
   ১. ইমাম গাযালী (র.) বলেন بِهُ عَلَيْهِ بِهُ عَلَيْهِ بِهُ عَلَيْهِ بِهِ वर्शां वर्शां कती कती म्हां वर्शां करा विधानम श्रांत कता ।
- ইমাম আবৃ হানীফা (त.) বলেন- مَرَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ वर्णा अर्था आखितक विश्वात शिक्षात उत्ता शिक शिक्षि हिला अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था अर्था शिक्षात कि शिक्
- ৩. জমহুর মুহাদ্দিস ও তিন ইমামের মতে الْاَعْمَانُ مُوَ النَّصَدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِفْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَالُ بِالْاَرْكَانِ صَالَة অগ্নের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকানসমূহ কার্যে পরিণত করার নাম ঈমান। তবে তাঁদের নিকট মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকান কার্যে পরিণত করা এ দু'টি ঈমান পূর্ণ হওয়ার অংশ, মৌলিক অংশ নয়। কাজেই তাঁদের নিকট ইবাদত ত্যাগকারী এবং কবীরা গুনাহকারী ফাসিক, কাফির নয়।

: ইসলামের অর্থ مَعْنَى الْإِسْلَامِ

মান্য করা, اَلْإِطَاعَةُ , এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে الْإِنْقِبَادُ التَّظاهِرُ তথা বাহ্যিক আনুগত্য, أَيْطَاعَةُ ب آلاِنْقِبَادُ التَّظاهِرُ মান্য করা, اللَّخُولُ فِيْ وَيْنِ الْإِسْلَامِ विष्ठांत সাথে কাজ করা, الْخُضُوعُ विष्ठांत সাথে কাজ করা, الْإِخْلاصُ : उननात्मत शातिष्ठायिक वर्थ مُعْنَى الْإِسْلَامِ شَرْعًا

 ইমাম আँব হানীফা (র.)-এর মতে- على و رَسُولِ على و رَسُولِ على الله على ال
الله على اله على الله রাসলের নির্দেশসমূহ মেনে চলাই হলো ইসলাম

 ع. जालाभा जारेनी (ते.) वलन إِنَّا لِللهِ عَنْ الله عَنْ وَالتَّلَقُظُ بِكُلِمَةِ الشَّهَادَةِ -वलन े عِن الْمُنْكُرَاتِ अर्था९ ताम्लत आफि मानां करत आल्लांश का 'आलांत आनुर्शां कता, وَالْإِنْبَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْإِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكُرَاتِ কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা এবং আবশ্যকীয় কার্যসমূহ পালন করা আর নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করা। মোটকথা, যাবতীয় বিধিবিধানকে একাগ্রচিত্তে মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করাকেই ইসলাম বলে। : जाकार्टित अर्थ مَعْنَى الزَّكُوة

–শব্দি মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে أَكُوةً: مَعْنَى الزَّكُوةِ لُغَةٌ

- زَكَى الزَّرْءُ বিদ্ধি পাওয়া। যথা وَالزَّيَادَةُ . ﴿
- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا अर्वा कर्जन कता । यथा الطَّهَارَةُ . ﴿
- তৈ. زَكْي نَفْسَهُ إِذَا مَدَحَ বা প্রশংসা করা। যেমন
- زَكْتِ الْبُقْعَةُ إِذَا بُورُكَ فِيهَا यथा । यथा الْبُرَكَةُ . 8 أَلْبُرَكَةُ

-थ शकारा के دُرُّ الْمُخْتَار . ८ : याकारा अश्री अधिक अर्थ مَعْنَى الزَّكُوة إِصْطلاحًا اَلزَّكُوهُ هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءِ مَالٍ عَبَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيْدٍ غَيْدِ هَاشِميٍّ وَلَامَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ

الْمَمْلَكِ مِنْ كُلِّ وَجُو لِلَّهِ تَعَالَى . অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের বন্ হধাশেম গোত্রীয় লোকজন হাশেমী ও তাঁদের দাস-দাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনা স্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।

كَرُّكُوهُ إِيْتَاءُ جُزْءِ مَالٍ مِنَ النِّصَابِ بَعْدَ حَوْلَانِ الْحَوْلِ إِلَى فَقِيْدٍ غَنْدٍ هَاشِمتي - अ आञ्चाभा आरुनीत जासाय الزُّكُوةُ إِيْتَاءُ جُزْءِ مَالٍ مِنَ النِّصَابِ بَعْدَ حَوْلَانِ الْحَوْلِ إِلَى فَقِيْدٍ غَنْدٍ هَاشِمتِي - अ आञ्चाभा आरुनीत जारावि এক কথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার প্রেক্ষিতে শরীয়তের নির্ধারিত হারে ও ক্ষেত্রে বৎসরান্তে সম্পদ ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়। : জাকাত কখন ফরজ হয়েছে مَتْى فُرضَتِ الْزَكُوةُ

- ১. ইবনে খুছাইমা বলেন, হিজরতের পূর্বে জাকাত ফরজ হয়েছে।
- ২. জমহুর ওলামার মতে, হিজরতের পরে ফরজ হয়েছে। তবে কোন সনে ফরজ হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, (ক) ইমাম নববীর মতে, ২য় হিজরিতে। (খ) কিছু সংখ্যকের মতে, ১ম হিজরিতে। (গ) ইবনুল আছীরের মতে ৯ম হিজরিতে

জাকাত বিধিবদ্ধ হওয়ার হিকমত : জাকাত ইসলামের অন্যতম রোকন এবং একটি اَلْجِكْمَهُ فِيْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكُوةِ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ও আর্থিক ইবাদর্ত। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় এর তাৎপর্য অনেক বেশি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে–

জাকাত দ্বারা দাতার সম্পদ ও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّبُهِمْ بِهَا -২. এর ফলে সমাজে দরিদ্রতা দূর হয়ে সম্পদ কয়েকজনের মধ্যে পুঞ্জিভূত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَنِيْنَ الْاَغْنِيْبَاءِ مِنْكُمْ -
- এর দারা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়।
- ৪. ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। দাতার জীবনে জাকাতের প্রভাব : ১. জাকাত লোভ নিবারক। ২. দানের অভ্যাস গড়ে তোলে। ৩. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় হয়। ৪. কৃপণতার রোগ হতে মুক্ত রাখে। ৫. পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ৬. মনের অহঙ্কার দূর হয়। ৭. অন্যের প্রতি করুণা ও অনুগ্রহের ভাবধারা সৃষ্টি হয়।

সম্পদের উপর জাকাতের প্রভাব : ১. যাকাত ধন-সম্পদের পবিত্রতা বিধান করে। ২. জাকাত মূলধনে প্রবৃদ্ধি সাধন করে। ৩. একহাতে জমা না থেকে অনেকের মাঝে বিতরণ হয়। ৪. সম্পদের ময়লা দূর হয়ে যায়।

- ২. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি জগতের যে চিত্র 'লওহে মাহফূজে' অঙ্কিত করে রেখেছে, তাই قَدْر নামে আখ্যায়িত। আর সে চিত্রের আলোকে তা কার্যকর করার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে ' قَضَاءُ। যেমন– কোনো প্রকৌশলী প্রথমে গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি নকশা তৈরি করেন. অতঃপর সে নকশার আলোকে গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

এক কথায়, عَذَ হলো বিশ্বজগত সম্পর্কিত নকশা, আর তা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করাকে تَضَاءُ বলে।

: ३२मात्नत वर्ध مَعْنَى الْاحْسَان

-मुलक्षाजू रुट निर्गठ । गांकिक जर्थ रुट्ना وُحُسَانُ : مَعْنَى الْإِحْسَانِ لُغَةً

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا -বা দয়া। যেমন أَلَتَّرَكُمُ . ٤

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُمَورَكُمْ - यथा وَجَادَةً عَلَيْهِ مِهِ مِهِ إِجَادَةً

- كَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَن تَقْوِيْم -यমন । यেমत فِعْل جَيِّدْ . ৩
- 8. الْاخْلَاصُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

َ عَمْنَى الْإِحْسَانِ ত্রিজ্বের পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় الْحُسَانِ اِصْطِلاَحًا क्रिशातत পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় الْحُسَانِ وَالْعَمَالُ بِجَمِينِعِ شَرَائِطِهٖ وَاذَابِهٖ مَعَ الْخُشُوعِ وَالْخُصُوعِ .

অর্থাৎ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয়াবলি সংশোধন করা এবং ভীত কম্পিত ও নম্রতার সাথে আমলের সব রকমের শর্ত ও শিষ্টাচারসহ কাজ সম্পাদন করা।

বস্তুত ইহসান বলতে ইখলাস ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়া তথা দুনিয়ার সমস্ত খেয়ালকে দূরীভূত করে আল্লাহকে হাজের ও নাজের জেনে ইবাদত করা। এ জন্য إَحْسَانُ إِسَاءُ مَا اللهُ كَانَكُ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّا يَرَاكُ . اَنْ تَعْبُدُ اللّهُ كَانَكُ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّا يَرَاكُ .

السَّانِلِ السَّانِلِ السَّانِلِ السَّانِلِ । হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রাস্ল نَعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ ना বলে مَا أَعْلَمُ بِهَا عَلَمُ بِهَا مَا أَعْلَمُ بِهَا مَا أَعْلَمُ بِهَا مَا أَعْلَمُ بِهَا مَا أَعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ ना वल السَّانِلُ عَنْهَا بِاعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ ना वल السَّنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ ना वल السَّنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ ना वल السَّانِلِ عَنْهَا بِاعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ ना वल السَّانِلِ مَا أَعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ السَّانِلِ مَا أَعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ السَّانِلِ أَعْلَمُ مِنَ السَّانِلِ السَّانِلِ السَّانِلِ السَّانِلِ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

- ১. এর দ্বারা তিনি একথা বুঝিয়েছেন যে, কিয়ামত সম্পর্কে আমি যে জানি না শুধু এটা নয়; বরং যে কেউ জিজ্ঞাসিত হবে এবং যে জিজ্ঞাসা করবে উভয়ের অবস্থা একই। তা কখন সংঘটিত হবে কেউই জনে না।
- ২. অথবা, যেহেতু ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য প্রকাশ্য বক্তব্যের তুলনায় অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাই রাস্ল على الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِاعْلُمَ مِنَ السَّائِلِ नो বলে ইঙ্গিতমূলক বাক্য مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِاعْلُمَ مِنَ السَّائِلِ नो বলেছেন। কেননা, صَرِيْع -এর চেয়ে وَرَاوَدَتُهُ الْيَتَى هُمَ فِيْ بَيْبِهَا وكَنَايَدٌ وَرَاوَدَتُهُ الْيَتَى هُمَ فِيْ بَيْبِهَا كِنَايَدٌ
- ৩. অথবা, এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, যেন মানুষ অহেতুক কিয়ামত সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন না করে।
- আল্লামা সিন্ধী (র.) বলেছেন, এভাবে উত্তর দিয়ে রাসূল ক্রিএটো বুঝিয়েছেন যে, কিয়ামত কখন হবে তা যে আমি জানি না
  তথু তাই নয়, প্রশ্নকারী জিবরাঈল (আ.)ও তা জানেন না।
- ৫. অথবা, কালামের সৌন্দর্যের জন্য তিনি এরূপ জবাব প্রদান করেছেন।

  হাস্ত্র ক্রিট্র ক্রিয়ামতের আলামত
  হাস্ত্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিয়ামতের আলামত
  সম্পর্কে মেষ রক্ষকের প্রাসাদ নির্মাণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো–
- 🤈 ১. ছাগলের রক্ষক উটের রাখাল হতে অনেক দুর্বল হয়ে থাকে. তাই তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ২. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিঃস্ব ও রিক্তহস্তগণ। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে–

يُحْشُرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرلًا -

"اَنْ تَلِدُ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا" -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূল عند معالمة বলেছিলেন যে, الْأَمَةُ رُبُّتُهَا أَنْ تَلِدُ الْاَمَةُ رُبُّتُهَا وَالْمَا الْمَاكِمُ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونُ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكِونِ وَالْمَاكِونِ وَلْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمُعُلِّيِ وَالْمُعُلِّيِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمِنْ وَالْمَاكُونِ وَالْمِنْ وَالْمَاكُونِ وَالْمِالِمِي وَالْمِنْكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – :

- আল্লামা আইনী (র.)-এর মতে, যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক নারী দাসী হয়ে আসবে এবং মালিকের সহবাসে সন্তান প্রসব করবে।
   এরপর মালিকের মৃত্যুর পর সে সন্তান এ মালিকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রভুর মতো মাকে ব্যবহার করবে।
- ২. অথবা, এটা দ্বারা অধিক মাত্রায় পিতামাতাকে কষ্ট দান বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ যখন পিতামাতার নাফরমানী অধিক দেখবে মনে করবে যে. কিয়ামত নিকটবর্তী।
- ৩. যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সে দাসী আর দাসী থাকে না; বরং সন্তানের কারণে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পায়। আর সন্তান যেহেতু দাসী স্বাধীন হওয়ার কারণ: এ হিসেবে সে মায়ের নেতা হলো।
- 8. অথবা, তা দ্বারা ব্যাপক মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ যখন দেখবে মানুষের মূর্খতার পরিমাণ সীমা ছেড়ে গিয়েছে তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী।
- ৫. অথবা, তা দ্বারা দাসীর সন্তানের রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে তার মাতা প্রজার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই সন্তান নেতা হবে।
- ৬. যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সে দাসীকে বলা হয় 'উম্মে ওয়ালাদ'। ইসলামি শরিয়ত মতে, উম্মে ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। তবে কিয়ামতের পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন ব্যাপকভাবে উম্মে ওয়ালাদ ক্রয়-বিক্রয় হতে থাকবে। তাতে একদিন সন্তানের হাতে মা এসে যাবে, আর সন্তান তার নেতা হবে।
- ৭. অথবা, এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীর রীতি-নীতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। শরীফ, সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির কোনো মর্যাদা থাকবে না। নিকৃষ্ট ও মূর্য লোকেরা মর্যাদার দাবিদার হবে। অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা চলে আসবে। এক কথায় পৃথিবীর সর্বত্র অরাজকতা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করবে।
- ك. ﴿ وَاللَّهُ -কে স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার সন্মান ও মহত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, যাতে আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব প্রমাণিত না হয়। যদিও ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال
- ২. অথবা, এখানে ";" টি مُبَالَغَةُ -এর জন্য এনে ঠুঁ করা হয়েছে। তখন অর্থ হবে– যখন দাস কোনো মহিলা মনিবের এবং সন্তান মাতার নাফরমানী করবে তখন তারা সহজভাবেই মনিব অথবা পিতার নাফরমানী করবে। এটা কিয়ামতের আলামত।

এর ضَمِيْر فَى تَوْلِه رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ وَفَعِقَاء وَفَعِقَاء وَفَعِقَاء وَفَعِقَاء وَفَعِقَاء وَفَغِذَيْهِ وَفَعِقَاء وَفَعَاء وَفَعِقَاء وَفَعَاء وَعَلَاه وَعَلَيْهِ وَعَمَاء وَفَعَاء وَفَعَاء وَعَلَاه وَعَلَيْهِ وَعَلَم وَعَلَاه وَعَلَيْهِ وَعَلَيْه وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَم وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَا وَعَلَاه وَعَلَيْهِ وَعَلَاهُ وَلَا الْعَلَام وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَيْه وَلَعَلَاه وَعَلَاه وَعَلَاهُ وَعَلَ

আর بَوْنَعَ كُفَيْهِ عَلَى فَخِلَيْهِ وَالْمَا وَهُ وَمَا مَا اللّهِ وَهُ وَمَا مَا اللّهِ وَهُ وَالْمَا وَهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَهُ وَاللّهِ وَهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

হাদীসটির শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : হ্যরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, একজন ছাত্রকে কিভাবে তার ওস্তাদের নিকট বসতে হয় এবং কোন পদ্ধতিতে প্রশ্নকরতে হয়। এর দ্বারা আরো অবহিত হতে পারি যে, দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি ? এবং মহাপ্রলয়ের নির্দিষ্ট সময় আল্লাহর নিকটই রয়েছে এ বিষয়ে অন্য কেউ বিন্দুমাত্রও অবহিত নয়। তবে এর কিছু পূর্ব লক্ষণ রয়েছে যার আংশিক বিষয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনেও এ হাদীসের গুরুত্ব অনেক বেশি। শিক্ষকের নিকট কিভাবে বসতে ও প্রশ্ন করতে হবে তা এখান থেকে শিখতে হবে। আর ঈমান, ইসলাম, ইহসান ইত্যাদি বিষয়াবলি অনুযায়ী মানবজীবন গড়তে হবে, কিয়ামত সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আর নিজেকে আল্লাহমূখি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে।

وَعُرِكَ اللّهِ عَلَى الْمِن عُمَر (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ قَالَ وَالَ مَسُولُ اللّهِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لاَ اللهُ اللّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكُوةِ وَالْحَجُّ وَصُومُ رَمَضَانَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

২. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্র বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। আর সেগুলো হচ্ছেন ১. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। আর হযরত মুহাম্মদ ক্রোল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাস্ল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৩. জাকাত প্রদান করা, ৪. হজ করা এবং ৫. রমজান মাসে রোজা রাখা। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत व्याच्या : আলোচ্য হাদীসে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোকে ভিত্তি বা খুঁটির সাথে তুলনা করা হয়েছে। বস্তুত ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। যে জীবন ব্যবস্থাটি একটি মজবুত অউলিকাস্বরূপ। আর এ অউালিকাটি পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান রয়েছে। খুঁটি বা স্তম্ভ ব্যতীত যেমনি কোনো বিন্ডিংয়ের কল্পনা করা যায় না, তেমনি এ পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে ইসলামের কল্পনাও করা যেতে পারে না। এ খুঁটিগুলোকে কেন্দ্র করেই গোটা ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের ভিত্তিসমূহ। অর্থাৎ কোন মূল কাঠামোর উপর ইসলাম নির্ভরশীল, তা জানা প্রতিটি মুর্'মিন ব্যক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাসূলে করীম আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাসূলে করীম আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাসূলে করীম আবশ্যক। তথা গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাসাদটি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল, আর সেগুলো হল ১. কালিমা, ২. নামাজ, ৩. জাকাত, ৪. হজ ও ৫. রোজা।

ইসলাম উল্লিখিত পঞ্চ আরকানে সীমিত কিনা ? : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা আলার পরিপূর্ণ আনুগত্যের নামই হলো ইসলাম। তা ইবাদত বা মু আমালাত হোক কিংবা মু আশারাত হোক। এ হিসেবে ইসলাম একটি ব্যাপকার্থক। তথাপিও একে পঞ্চ আরকানে সীমিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো— ১. কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা আলার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হয়তো মৌখিকভাবে করবে, আর তারই প্রতীক হলো তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. কিংবা সে আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ কর্মের মাধ্যমে ঘটাবে, আর তারই প্রতীক হলো নামাজ। ৩. অথবা তা অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে; আর তা হলো জাকাত ও হজ। ৪. কিংবা সে তার আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম হতে বিরত থাকবে, আর তারই প্রতীক হলো রোজা। বান্দা এ পাঁচটি উপায়েই কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে; এ জন্য ইসলামকে এই পঞ্চ স্তম্ভে সীমিত করা হয়েছে।

-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরপ- إِنَامَةُ الصَّلُوة এর অর্থ : মুহাদ্দিসগণ إِنَامَةُ الصَّلُوةِ

- ১. নামাজের শর্ত, রোকন, সুনুত, মোস্তাহাব ইত্যাদিসহ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করাকে إِنَامَةُ الصَّلُوةِ বলা হয়।
- ২. অথবা, اقَامَةُ الصَّلَوْء प्राता निरंभिত नामाज আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।
- অথবা, একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায়ের জন্য এমনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাতে ছুটে না যায়।
- ৪. কারো মতে, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করাকে إِغَامَةُ الصَّلَوْ বলে।
   قَامَةُ الصَّلَوْ বলে।
   তাগকারীকে তিনদিন পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে তাকে বুঝাতে হবে। এতে যদি সে নামাজের প্রতি যত্নবান না হয়, তাহলে তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করতে হবে। এটা কিছু সংখ্যক মালেকীদেরও অভিমত।
- ২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, তাকে কাফির হিসেবে নয়, বরং নামাজ ত্যাগকারী হিসেবে হত্যা করতে হবে।
- ৩. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, তাকে এমনভাবে প্রহার করবে, যাতে তার শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হয়।

[ফয়যুল বারী ও ফাতহুল মুলহিম]

ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তিকে একাগ্রচিত্তে মেনে নিতে হবে এবং ইসলামের অন্যান্য সকল হুক্ম-আহকামও মেনে চলতে হবে। এ পাঁচটি ভিত্তিকেই যথেষ্ট মনে করা যাবে না : বরং অন্যান্য সকল বিধি-বিধানও অম্লান বদনে মেনে নিতে হবে। একত্বাদ ও নবীর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহকে পালনের মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। কেননা, অন্যান্য আহকাম বাদ দিয়ে শুধু এ পাঁচটি স্তম্ভকে ধরে রাখলে এগুলোও এক সময় লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

إَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلْهَ اللَّهُ وَادْنٰهَا إِمَاطَةُ الْاَذٰي عَنِ النَّطِرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

o. অনুবাদ: আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি वलन, तामृनुज्ञार 🚃 देत्रभाम करत्रष्ट्रन-नेपारनत সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। তিথা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা] আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথের মধ্য হতে कष्टमायक वस्त्र मृत करत ए उया ववः नष्का हला ঈমানের একটি [গুরুত্বপূর্ণ] শাখা বিশেষ।-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

रामीत्मत व्याच्या : वालाह्य शिल प्रश्नित 🏥 रेमनात्मत ना शिलाह्य शिलाह्य नांचा के के विभा ना रेनाश के के विभा ना रेनाश ইল্লাল্লাহুকে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রভু নেই। এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে- মানুষের চলাচলের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। এখানে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার কথা বলা হয়েছে। এ দুই শাখার মধ্যবর্তী যত ভালো কাজ রয়েছে তাও ঈমানের শাখা-প্রশাখা। আর লজ্জাবোধও ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। এর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা, লজ্জা না থাকলে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

: এর অর্থ - بضَّعُ : مَعْنَى الْبِضْع অর্থাৎ কোনো কিছুর مِنَ الشِّيحُ -শেষক অর্থ হচ্ছে بِضُعَ : مَغْنَى الْبِضَعَ لُغُهُ টুকরা। অতঃপর শব্দটিকে عَدَدُ বা সংখ্যা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

- -এর পারিভাষিক পরিচয় নিয়ে ইমামদের মাঝে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন ويَضْعُ : مَعْنَى الْبِضْعِ اصْطِلاَخُا ك. ইমাম খলীলের মতে, بِضْعَ سِنِبْنَ वर्थ সাত। যেমন কুরআনে এসেছে سِنِبْنَ صَبْعَ سِنِبْنَ أَىْ سَبْعَ سِنِبْنَ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে ৭ বৎসর অবস্থান করেন।
- ع عنه النُّكُرُ إِلَى التِّسْعِ ताजान (त्र.) उ आल्लामा देतत राजात आमकालानी (त्र.) वत्लन البُوضُعُ مِنَ النُّكُرُ إِلَى التِّسْعِ থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে 🚣 বলে।
- قياب على المناع على المن المناع على ا المناع على ال
- ৪. ইমাম ফাররা বলেন, সাধারণত তিন থেকে নয় পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যার উপর 🕰 শব্দটি প্রয়োগ হয়।
- ৫. কারো মতে, এক থেকে বার পর্যন্ত সংখ্যা হলো– 🛍 তবে এ হাদীসে 🛍 দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, বরং সংখ্যাধিক্যই উদ্দেশ্য।
  - : হায়া-এর অর্থ مَعْنَى الْحَبَاءِ পরিবর্তন হওয়া, ২. التَّغَيُّرُ . পরিবর্তন হওয়া, ২ الْحَيَّاءُ : مَعْنَى الْحَيَّاءِ لُغَةَ ন্ত্রতা, ৩. أَوْسُتِخْبَاءُ लिब्जा कরा, 8. أَوْسُوبَاضُ अংকোচবোধ করা, ৫. أَوْسُتِخْبَاءُ : مَعْنَى الْحَيَاءِ إصْطِلَاحًا
- كَالله (त्र.) वर्णन- مُو إِنْقبَاضُ النَّفْسِ مِنَ الْقبَيْج अर्था९ यनकर्म टराठ अखरतत परकाठरवाध कता ।
- ২. আল্লামা আইনী (त्र.) वर्लान وَالْحَيَاءُ هُوَ إِنْحِصَارُ النَّنَفْسِ خُوْفَ إِرْتِكَابِ الْقَبَائِع वर्षा९ सन कारक लिख रस याउसात আশস্কায় আত্মাকে দমন করাই হলো হায়া।

- اَلْعَبَاءُ إِنْقَبَاضُ النَّفْسِ عَمَّا لا يُلِيثُو بشَانِهَا -8. कारता भरा
- هُوَ إِنْقِبَاضُ النَّفْسِ لِخَوْفِ إِرْتِكَابِ مَا يَكُرُهُ বলেন- هُوَ إِنْ مِنْ يَكُرُهُ
- ७. জুনাইদ বাগদাদী (त्र.) वर्तन اللَّهِ تَعَالَىٰ وَضُعُونَا بَعْدَ رُوْيَةِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَضُعُونَا الْمَالَةُ الَّتِيْ تَعُدُثُ فِي قَلُونِنَا بَعْدَ رُوْيَةِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَضُعُونَا الْعَبَاءِ بالذِّكُرِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ
- ك. আল্লামা তীবী (র.) বলেন وَالْإِيْمَانِ تَعَلَّقُ عَمْنِيَّ صَادَةُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَيْكُم لِأَنَّ بَيْنَ الْحَيَاءِ وَالْإِيْمَانِ تَعَلَّقُ عَمْنِيَّ वर्था९ হায়ার সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে বিধায় خَمَاءُ কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. কারো মতে, ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য 🕻 🥧 অতীব প্রয়োজনীয়, তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ত. অথবা, যেহেতু লজ্জা সৃষ্টিগত ও অভ্যাসগত ব্যাপার। এটা মন হতে গাফেল হতে পারে, তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।—— (کَمَا فِيْ فَيْض الْبَارِيُ)
- 8. অথবা, যেহেতু লজ্জা অভ্যাসগতভাবে সংকর্মের প্রতি উদ্বৃদ্ধ করে আর অসংকর্ম থেকে নিষেধ করে সেহেতু একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।— (كَمَا فَدُ عَالَمُ الْمُلْكِمَ وَالتَّافُ الْمُلْكِمَ وَالتَّافُ الْمُلْكِمَ وَالتَّافُ الْمُلْكِمَ وَالتَّافُ الْمُلْكِمَ وَالتَّافُ الْمُلْكِمُ وَالتَّافُ وَالْمُلْكِمُ وَالتَّافُ الْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ اللَّهُ وَالْمُلْكِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।— (کَمَا فِیْ فَتْعِ الْمُلْهِمِ وَالتَّعْلِيْقِ)

े অথবা, کَمَا فِیْ فَتْعِ الْمُلْهِمِ وَالتَّعْلِيْقِ अथवा, عَبَاءُ মানুষকে পাপ হতে বিরত রাখে, যেমন সমান পাপ থেকে বিরত রাখে। এ জন্য خَبَاءُ -কে সমানের স্তলাভিষিক্ত করা হয়েছে।— (کَمَا فِیْ وَتَعَ الْبُارِيْ)

- স্থলাভিষিক্ত করা হিয়েছে।— (کُمَا فِیْ کَتْحِ الْبَارِیْ) ৬. অথবা, রাসূল ﷺ ছিলেন আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসক। যে সময় তিনি أُمُورُ إِنْمَانُ مُعَبَّدُ مَنَ الْإِنْمَانِ কারো মাঝে مُخَبَّاءُ مُثَمَّ الْمُلْهِمْ - এর অভাব প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তিনি الْحَبَاءُ مُنَا الْعَبَاءُ الْحَبَاءُ الْحَبَاءُ الْحَبَاءُ الْحَبَاءُ وَالْعَبَاءُ الْحَبَاءُ الْحَبَاءُ الْحَبَاءُ الْحَبَاءُ الْحَبَاءُ عَلَيْهُمْ : বা লাজ্জা প্রথমত তিন প্রকার। যথা –
- - এর ধরন মোট সাতিটি। যথা- حَيَاءٌ: 'शांश'-এর ধরন কয়ि: 'كُمْ وَجُهَّا لِلْعَيَاءِ
- كَيَا ، الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ ا
- كِ وَكُونَ مَا عَبُدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ -रायन रकरत नारात हाया। राजनना, जाता वरलन حَبَاءُ التَّقُصِيْر
- ৩. خَيَاءُ الْإِجْلَالِ ে যেমন– ইসরাফীল (আ.) কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার সামনে লজ্জাবনত হয়ে ডানাকে নিচু করা।
- 8. حَيَاءُ الْكُرَم যেমন– নবী করীম نَيَاءُ الْكُرَم (যেমন– নবী করীম ضَيَاءُ الْكُرَم )
- ৫. حَبَاءُ الْحَشْمَة रयमन- হযরত আলী (রা.) নবী عَبَاءُ الْحَشْمَة प्रिमन- হযরত আলী (রা.) নবী مَبَاءُ الْحَشْمَة
- ৬. خَيَاءُ الْإِسْتِحْفَارِ যেমন–হযরত মৃসা (আ.) দুনিয়াবী কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ তা আলার নিকট আবেদন করতে লজ্জাবোধ করতেন, তখন আল্লাহ তা আলা তাঁকে বলেন, خَيَاءُ الْإِسْتِحْفَارِ অর্থাৎ তুমি আমার কাছে তোমার প্রয়োজন পূরনের জন্য প্রার্থনা কর, এমনকি যদি তা তোমার আটায় ব্যবহারের লবন বা তোমার বকরির ঘাসের ন্যায় অতি নগণ্য জিনিসও হয় তবু তুমি আমার কাছ চাও।
- عَيَاءُ الْإِنْعَامِ যেমন–হাশরের দিন বান্দগণের পুলসিরাত অতিক্রম করার পর লজ্জাবশত তাদের কৃতকর্ম প্রকাশ না করে
  একটি বন্ধ চিঠিতে তাকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দেবেন।
  - चंके । الْمُرَادُ بِشُعْبَةً : اَلْمُرَادُ بِشُعْبَةً । الْمُرَادُ بِشُعْبَةً : اَلْمُرَادُ بِشُعْبَةً । الْمُرَادُ بِشُعْبَةً الْمُرَادُ بِشُعْبَةً । অথাৎ কোনো মূল বস্তুর শাখা-প্রশাখা। অতএব ঈমান হলো বহু শাখা বিশিষ্ট একটি সতেজ গাছের তুল্য। আ'মালগুলো হলো শাখাস্বরূপ। ঈমান এমন গাছ নয় যে, তার কোনো শাখা ধ্বংস বা কেটে গেলে মূলই ধ্বংস হয়ে যাবে ; বরং শাখা ছাড়াও ঈমান নামক গাছটি অবিশিষ্ট থাকে। কেননা, ঈমান হলো (اَلتَّصُدِيْقُ الْبَسِيْطُ ) একক আন্তরিক বিশ্বাস।

এর মধ্যে সামঞ্জস্য : উক্ত হাদীসে ঈমানের সত্তরটি শাখা বর্ণিত سِتَّوْنَ و سَبْعُوْنَ : ٱلتَّظْبِيْقُ بَيْنَ سَبْعُونَ وَسِتُّوْنَ হয়েছে। পক্ষান্তরে বুখারী শরীফে ষাটটির কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ দু'য়ের মধ্যে যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরপ-

- े अञ्चलात्तत भएल, عَدَدٌ كَنْبُرُ अञ्चलात्तत भएल, عَدَدٌ قَلِيْل विश्व عَدَدٌ الْمُلْهِمْ . ﴿ عَلَمُ الْمُلْهِمْ
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রথমে নবী করীম 🚃 ৬০-এর সংবাদ দিয়েছেন, এরপর ওহীর মাধ্যমে আরও বেশি সম্পর্কে অবগতির পর ৭০-এর সংবাদ প্রদান করেছেন। কেননা, وَمُن يُتُوخى إِلا وَحْنَى يُتُوخى اللهِ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلا وَحْنَى يَتُوخى
- ৩. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, সন্তরের বর্ণনাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।
- ৪. ইমাম আবৃ হাতিম (র.) বলেন, ঈমানের শাখা মোট সত্তরের চেয়ে কিছু বেশি। আর কখনো রাসূল 🚐 সব শাখা উদ্দেশ্য ना करत يُضُعُ وَ سِيْتُونَ वरलरहन।
- ৬, অথবা, ৬০-এর হাদীসটি পূর্বের আর ৭০-এর হাদীসটি পরের। তাই পূর্বের হাদীসখানা পরের হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।
- ৭. কিছু সংখ্যকের মতে ৬০ বা ৭০ বুঝানো উদ্দেশ্য নয় : বরং অগণিত সংখ্যা বুঝানোই উদ্দেশ্য। ৮. ইমাম আবৃ হাতিম ইবনে হাব্বান (র.) বলেন, حَديث ও تُرُان -এ যেসব বিষয়কে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে তা এ থেকে বেশি বা কম নয়, তাই وَ سُبْعُونَ وَ سَبْعُونَ وَ مَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِعْمِقِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل
- : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর জীবনী خَبَاةُ اَبِيْ كُمُرْبُرَةَ
- ১. পরিচিতি : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী, আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য এবং রাসল 🚟 এর নিত্য সঙ্গী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)।
- ২. নাম নিয়ে মতান্তর : তাঁর নাম সম্পর্কে ৪০টিরও বেশি মতামত পাওয়া যায়। ইসলাম-পূর্ব যুগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাম হজে- (১) عَبْدُ الْعُزِّى (৪) , عَبْدُ الْكَاتِ (৩) , عَبْدُ عَمْرِه (২) , عَبْدُ الشَّمْسِ (২) হজে-আর ইসলাম পরবর্তী কয়েকটি নাম হলো- (১) عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَخْرِ (২) , عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (৩) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (৩) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٥) كَابُوْ هُرَيْرَ दें उंडाित । তবে أَبُوْ هُرَيْرَ डें अनाायरें िन अवीधिक খ্যांত।
- ৩. **জন্ম ও বংশ পরিচয়** : তাঁর পিতার নাম সখর. আর মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফিয়াহ। তিনি বিখ্যাত দাউসী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁকে দাউসী বলা হয়। তবে তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি।
- 8. **ইসলাম গ্রহণ** : তিনি ৩২৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৫. আবু হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধির কারণ : তিনি একদা একটি বিড়াল ছানা জামার আস্তিনে নিয়ে রাসূল 🚐 এর দরবারে আগমন করেন। হঠাৎ বিড়ালটি সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে। রাসূল 🚃 এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রসিকতা করে তাকে "ప్రాప్లిడ్డ్ 'হে বিড়াল ছানার বাপ' বলে ডাকেন। ফলে তিনি এ নামকে অত্যধিক পছন্দ করেন। আর তখন থেকেই তিনি এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
- ৬. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে, তিনি ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেন। বখারী ও মসলিম শরীফে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২৫টি। এককভাবে বুখারীতে ৭৯টি, আর মুসলিমে ৯৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
- ৭. মৃত্যু : তিনি মতান্তরে ৫৭ বা ৫৮ বা ৫৯ হিজরিতে মদীনার অদূরে 'কাসবা' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান এবং মদীনার জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।
  - । শক্তি শব্দ ছারা গঠিত أَبُوْ الْسَوْ هُرَيْرَةَ كَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﴿ শব্দের ই'রাব : أَبُوْ هُرَيْرَةَ كَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ الْمَارِيْرَةَ وَاللَّهِ الْمَارِيْرَةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ তবে হাদীস مُنْصَرِفْ ওটিও تَصْبِغِيْر এর- هِرَّةُ শব্দটি هُرْيَرَةُ আর مُنْصَرِفْ या اَسْمَاءُ سِتَتْ مُكَبِّرةً ਹੀ اَبُوْ ا عُلُمْ ٥ تَا : تَانِيْتُ राला
  - षाता স रामीमतक त्याता रहा, या مُتَّفَقُ عَلَيْهِ : मुखाकाकून जानारे-এत बाता উत्मिंग : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই সংকলন করেছেন। কারো মতে একই বর্ণনাকারী হতে একই শব্দসমূহে হওয়া আবশ্যক।

وَعَرْفُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ. هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً سَالَ النّبِي عَلَيْ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَبْرُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمِينَ خَبْرُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ -

8. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— সে-ই প্রকৃত] মুসলমান; যার হাত ও জবান হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত] মুহাজির সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করে চলে। এটা ইমাম বুখারীর বর্ণনা। আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত রাস্লুল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করলেন [হে আল্লাহর রাস্ল] মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? রাস্লুল্লাহ কলেলেন, যার জবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

च्येनेतित्रत वाचा : আলোচ্য হাদীসে বিশ্বনবী হযরত মুহামদ প্রকৃত মুসলমান ও প্রকৃত মুহাজিরের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিম ও মুহাজিরের সংখ্যা অসংখ্য; কিন্তু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য মুসলমান ও মুহাজিরের পরিচয় রাস্লের জবানিতে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ যার কথাবার্তা ও হাত তথা সর্বাঙ্গ দ্বারা কষ্ট দেওয়া হতে মুসলমানগণ রক্ষা পায়; তাকেই প্রকৃত মুসলমান বলে। আর যে আল্লাহ কর্তৃক নিষদ্ধ কার্যসমূহকে সর্বাবস্থায় পরিহার করে চলে সেই হলো প্রকৃত মুহাজির। وَ فَالَ الْخَطَّابِيْ اَفْضَلُ الْمُسْلِمِبْنَ مَنْ اَدَى حُقُونَ الْمُسْلِمِبْنَ مَعْ اَدَاءِ حُقُونِ اللَّهِ وَ اَفْضَلُ الْمُحْرَمَاتِ .

হাত ও জবানকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : আলোচ্য হাদীসে মানবতার মহান শিক্ষক হ্যরত মুহামদ مُسْلِمٌ كَامِلٌ الْبَسَانِ وَالْبَيْدِ -এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মুখের ভাষা ও হাত সংবরণ করাকে বিশেষিত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে بُرُيْنُ بِكِرَامٌ থেকে নিম্নরপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

- ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ বেশির ভাগ কাজই এ দু'টি অঙ্গ দ্বারা সিদ্ধ করে থাকে, তাই এ দু'টি অঙ্গ সংযত রাখার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. অথবা, যেহেতু মানুষের সার্বিক আচরণ এতদুভয় অঙ্গ দ্বারাই প্রকাশিত হয়, তাই বিশেষভাবে এ দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. অথবা, অধিকাংশ সময় অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষেত্রে এ দু'টি অঙ্গই মানুষের প্রধান হাতিয়ার হয়ে থাকে, তাই বিশেষভাবে এ দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- 8. অথবা, যেহেতু মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখের ভাষা ও হাত দ্বারাই অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাই এ দু'টি অঙ্গকে সংযত রাখার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
  - এর অর্থ এবং একে পূর্বে আনার কারণ : মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অর্থ হলো গালমন্দ করা, অভিসম্পাত করা, অপবাদ দেওয়া, দোষ-ক্রটি বলে বেড়ানো, চোগলখুরি করা ইত্যাদি।
  - উক্ত হাদীসে يُلْبَانُ -কে عُبْرِ -এর পূর্বে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো–
- ১. অন্যকে কষ্ট দেওয়ার কাজটা বেশির ভাগ মুখ দ্বারাই হয়ে থাকে।
- ২. মুখ দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া অত্যধিক সহজ।
- ৩. মুখ দ্বারা জীবিত, মৃত, উঁচু, নিচু সকলকে কষ্ট দেওয়া যায়।
- ৪.হাতের চেয়ে ও মুখ দ্বারা অধিক কষ্ট দেওয়া যায়। যেমন কবি বলেন–

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ \* وَلَا يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَانُ

: रिজরতের অর্থ ও छत مَعْنَى الْهِجُرة وَمَرَاتَبُهَا

–श्रु गामिक वर्थ रत्ना - نَصَرَ भकि वात्व وَجُرَةٌ : مَعْنَى الْهَجْرَةِ لُغَةً

- وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ পরিত্যাগ করা। যেমন, কুরআনে এসেছে التَّرُكُ التَّرُكُ
- قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلِامُ : لَاينْبْغِيْ لِمُوْمِنِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ गल्नर्राख्य कता । यथा قَطْعُ الصِّلَةِ . २
- قُولُهُ تَعَالَى: اَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيهَا যথা تَوْكُ الْوَطَنِ . ৩ : مَعْنَى الْهِجُرة اِصْطلَاحًا
- هِيَ الْمُورِةِ مِنْ أَرْضِ إِلَىٰ أَرْضٍ أُخْرَى -अञ्कातित प्राया المُعْجَمُ الْوَسِيطُ . د
- ع. কারো মতে هُمَّ الْإِنْتِقَالُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ اللَّي دَارِ الْاَمَانِ
   مَوْرَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ اللّهِ الْاَمْ الْمُعَانِدِ مَعْ الْمُعَالِيدِ وَهِ مَعْلَمَ اللّهُ عَلِيمًا عَلَيْهِ مَعْلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ
  - هِيَ الْفَرَّارُ بِاليَّدْيْنِ مِنَ الْفِتَنِ الْعَالِدَيْنِ مِنَ الْفِتَنِ الْعَالِدِيْنِ مِنَ
  - هِي تَرْكُ مَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ وَالشَّبْطَانُ अर्थाए بَاطِينِيْ. अ

হিজরতের স্তর: হিজরতের স্তর মোট পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা – ১. মক্কা হতে আবিসিনিয়ায় হিজরত। ২. মক্কা হতে মদীনায় হিজরত। ৩. রাসূল = এর দিকে অন্যান্য গোত্রসমূহের হিজরত। ৪. মক্কার ইসলাম গ্রহণকারীদের হিজরত। ৫. আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাসমূহ পরিহার করার হিজরত।

মাতাবেক এখানে হযরত রাস্লুল্লাহ ক্রেছে। করা হয়েছে যে, وَيَدِهُ আৰ্থাৎ উত্তম মুসলমান কারা ? তদুত্বে রাস্লুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন من المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ আরা করা হয়েছে যে, আর্থাৎ উত্তম মুসলমান কারা ? তদুত্বে রাস্লুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন ক্রিশাদ করেছেন ট্রিফের রাস্লুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন ক্রিফের ব্রাণ যায় যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানকে কষ্ট দেয় না, সে-ই উত্তম মুসলমান। অথচ ঠিক একই ধরনের প্রশ্নের তিনি অন্যত্র ভিন্নরূপে উত্তর দিয়েছেন। যেমন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেছেন ট্রিফেন্নান । অথচ ঠিক একই ধরনের প্রশ্নের তিনি বলেছেন, السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ الس

#### বিরোধের সমাধান:

১. উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর এই যে, হযরত রাস্লুল্লাহ উদ্যতের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। শারীরিক চিকিৎসকগণ যেমন রোগীর অবস্থাভেদে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র দান করে থাকেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেক সময় দেখা যায় একই রোগের জন্য বিভিন্ন রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হচ্ছে। তদ্রুপ রাস্লুল্লাহ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীর অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দান করেছেন। যেমন— যার মধ্যে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার স্বভাব রয়েছে, তাকে সেই কাজ হতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন— যে মুসলমান অন্যকে কষ্ট দেয় না, সে-ই উত্তম মুসলমান। আর যার মধ্যে কার্পণ্যের দোষ রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন— অভুক্তকে খাদ্যদানকারী ব্যক্তিই উত্তম মুসলমান। আবার যার মধ্যে সময়মতো নামাজ আদায়ে গাফলতি রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যথাসময় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিই উত্তম মুসলমান। এক কথায়, হয়রত রাস্লুল্লাহ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীর অবস্থাভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উপরে উল্লিখিত হাদীসগগুলোর মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

৩. অথবা, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে সর্বোত্তম ইসলাম বলেছেন। তাই হাদীসসমূহের মধ্যে আর বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ থাকল না।

وَعَنْ اللهِ عَلَى الْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اله

৫. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 
ইরশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে অধিক ভালোবাসার পাত্র না হব। 
—[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে পরিপূর্ণ ঈমানদারের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু হতে রাসূল — কে বেশি ভালোবাসতে হবে । প্রকৃতপক্ষে নবী করীম — এর উপর আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা না থাকলে তার আদর্শের যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব হয় না । আর তার আদর্শ অনুসরণ করতে না পারলে প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায় না । পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সব কিছুর উপর হয়রত রাসূল — এর মর্যাদা দিতে হবে । রাস্লের ভালোবাসা ও পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির ভালবাসার মধ্যে পারম্পরিক দ্বন্দু দেখা দিলে প্রকৃত ঈমানদারের কাজ হবে হয়রত রাসূল — এর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া ।

বুখারী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে রাসূল = ! সবকিছুর চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি; তবে আমার আত্মা ব্যতীত। হযরত রাসূল = বললেন, না তোমার আত্মা বা জীবন হতেও আমাকে অধিক প্রিয় মনে করতে হবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হাঁ; এখন আপনি আমার জীবন হতেও অধিক প্রিয়। তখন হযরত রাসূল = বললেন, এখন তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়েছ।

: মহন্দতের অর্থ ও প্রকারভেদ مَعْنَى الْمَحَبَّبة وَأَقْسَامُهَا

: مَعْنَى الْمُحَبَّةِ إِصْطِلاَحًا

वरल । مُحَبَّدَ अर्थाৎ পছन्দনীয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণকে مُحَبَّدَ الْقَلْبِ إِلَى الشَّرْعُ الْعَرْعُرب

- ২. কারো মতে, مَبْلَانُ الْغَلْبِ الْي شَيْ لِكَمَالِهِ فِيْهِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর পরিপূর্ণতার কারণে তার দিকে অন্তর ধাবিত হওয়া।
- ৩. কিছু সংখ্যাকের মতে, الْكَوْيْرَاءُ الْكَوْيُوْ الْكَشْعَاصِ أَوِ الْكَشْيَاءِ الْكَوْيْرَةِ अर्थार श्रिय तस्तु वा त्याखित श्रिय व्याखित वाखित वाखित ।
   أَحْسَامُ الْمُحَبَّةِ अर्थार विख्क करति हिलावि विख्क करति वाखित वाखित
- ك. ﴿ अভাবগত ভালোবাসা] বাহ্যিক কোনো প্রভাব ব্যতিরেকে শুধুমাত্র অন্তরের টানে কাউকে ভালোবাসা। বেমন– পিতা, মাতা ও সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসা।
- ২. مَحْبَّدٌ عَفْلِيْ [বুদ্ধি বা যুক্তিগত ভালোবাসা] কারো জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে নিজের বিবেক তাড়িত হয়ে তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। যেমন– কোনো জ্ঞানী গুণীকে ভালোবাসা।
- ৩. هَحَبَّهُ الْمَانِيُ [বিশ্বাসগত ভালোবাসা] শুধুমাত্র ঈমানের দাবিতে কাউকে ভালোবাসা। যেমন– আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সাহাবী ও বুজুর্গানে দীনকে ভালোবাসা।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

হাদীসে বর্ণিত ভালোবাসার মর্ম : হ্যরত রাসূল বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো লোকই পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট সমস্ত কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র না হব। অতএব, এ বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভের জন্য মহানবীর ভালোবাসা পূর্বশর্ত। বাহ্যিকরূপে হাদীসের ভাষা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে স্বভাবগত ভালোবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, পিতা-মাতার ভালোবাসা হয় স্বভাবগত। কিছু স্বভাবগত ভালোবাসার জন্য শরিয়ত কখনও নির্দেশ দিতে পারে না, এ কারণেই স্বভাবগত ভালোবাসার কথা এখানে বুঝানো হয়েনি; বরং হাদীসে সমানভিত্তিক ভালোবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। আর হয়তো গুণ-বুদ্ধিগত ভালোবাসার কথাও বুঝানো যেতে পারে। কেননা, গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মহানবী হলেন সমগ্র মানবকুলের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিও মহামানব। সূতরাং এহেন গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ তাঁকে ভালোবাসবে বলে বুঝানো হয়েছে। এ কথাও বলা যেতে পারে যে, এখানে স্বভাবগত ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে যে, তোমাদের অন্তরে আমার ভালোবাসা অধিক মাত্রায় থাকা উচিত। কেননা, ভালোবাসার উপকরণসমূহের মধ্যে কোনো একটি বর্তমান থাকলেই ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সূতরাং মহানবী ব্রুত্ব মধ্যে ভালোবাসার সমুদ্য উপকরণই যথা— সৌন্দর্য, চরিত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতির পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে। সূতরাং স্বভাবগত ভালোবাসার চেয়ে তাঁর প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকা বাঞ্ছুনীয়।

স্বভাবগত ভালোবাসায় নিয়ত করা অনৈচ্ছিক। সূতরাং তার নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে না। এটার অর্থ এই যে, প্রথমত নিজের মনে বিবেক ও বিশ্বাসভিত্তিক ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এরূপ ক্রমান্বয়ে মহানবীর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বভাবগত ও আত্মিক ভালোবাসা সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া যাবে।

সারকথা হলো, মহানবী ক্র্রুএর প্রতি সর্ব প্রকার ভালোবাসাই থাকা উচিত এবং সর্ব বস্তুর উপর তাঁর ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

জমহুর মুহাদ্দেসীনের মতে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হযরত রাসূল হ্রেই একমাত্র সেতৃবন্ধনকারী। এ কারণে মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক রাসূল হ্রেএর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন আল্লাহ ত'আলা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ العَ

আর একজন মানুষ তখনই অপর একজন লোকের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করে যখন সে ঐ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করে। আর তার মধ্যে এসব গুণাবলির অনুপস্থিতিতে তাকে স্বভাবিকভাবেই আনুগত্য বিমুখ করে দেয়। এ কারণেই উক্ত হাদীসে রাসূলের ভালোবাসাকে পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য শর্ত স্থির করা হয়েছে।

وَيْمَانُ كَامِلُ الْهُوَانِ هَهُنَا अ्थात ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে ঈমান দ্বারা الْهُرَادُ بِالْإِيْمَانِ هُهُنَا সাধারণ অর্থে ঈমান উদ্দেশ্য করা হয়নি। কারণ, সাধারণ ঈমান তো মৌখিক স্বীকারোক্তি দ্বারাই অর্জিত হয়। যেমন বলা হয়– ا فُلَانٌ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ كَامِلٍ অর্থাৎ اَفُلَانٌ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ كَامِلٍ

كَمُمُ عَكُم وَكُمُ الْأُمِّ মার্কে উল্লেখ না করার কারণ : মানুষের নিকট মা-ই হলো সবচেয়ে প্রিয়, অথচ মায়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণসমূহ নিম্নরপ–

- ك. হাদীসে وَالِدُ শব্দ এসেছে, আর আরবি ভাষায় وَالِدُ দ্বারা পিতামাতা উভয়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাই মাতাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, وَالِدُ শব্দের অর্থ হলো مَـٰنَ لَـُدُولَدُ তথা যার সন্তান রয়েছে। আর মাতাও এর আওতাধীন হওয়াতে পৃথকভাবে মাকে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, "اَلرَّجَالُ فَرَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" হিসেবে তথু পিতাকে উল্লেখ করা হয়েছে, আর মাতাকে تَابِعْ विসেবে রাখা হয়েছে।
- ৪. অথবা, সংসারের দায়িত্বশীল পিতা হওয়ার কারণে তাঁর উল্লেখ মানে সকলের উল্লেখ। এ জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. অথবা, মাতা وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিধায় মাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

- 3. বস্তুত জ্ঞানগতভাবে মানুষের ধন-সম্পদ ও নিজের জীবনের চেয়েও পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি অধিক প্রিয় । কেননা, মানুষ অনেক সময় ধন-সম্পদ ও নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করে । এ জন্য অত্র হাদীসে نَعْ وَالْدُ এব উল্লেখ নেই ; বরং وَلَدْ ৩ وَالْدِ وَالْدِ عَبْدُ بَنُ هِشَامِ وَمَ الْمَوْتَ وَالْدَ এব কথাও উল্লেখ আছে, ফলে আর কোনো تَعَارُضُ থাকে না ।

   এব কথাও উল্লেখ আছে, ফলে আর কোনো تَعَارُضُ পিতামাতাকে উল্লেখের কারণ :
- ১. পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির মাঝে সম্পর্ক হলো- بَعْضِيَّتُ ও بَعْضِيَّتُ किन्তू وَالِدُ এর সাথে جُوْئِيَّتُ এর সম্পর্ক প্রথমে, তাই وَالِدُ এর পূর্বে وَالِدُ এর উল্লেখ হয়েছে।
- ২. অথবা, وَلَدْ সম্বান ও সময়ের দিক থেকে অগ্রগামী, তাই وَلَدْ -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মুসলিমের মধ্যে وَالِدُ -কে যে وَالِدُ -কে যে وَالِدُ -কে যে وَالِدُ -কে থে وَالِدُ -কে থে وَالِدُ -কে থে وَالْدُ

وَعَنْ اللّٰهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى قَلْثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبَّ اللّٰهِ مَمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ آحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اللّٰهِ مِمَّا سِوَاهُما وَمَنْ آحَبُّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلّاً لِللّٰهِ وَمَنْ يَكُرهُ أَنْ يَعُودُ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ لِللّٰهِ وَمَنْ يَكُرهُ أَنْ يَعُودُ فِي الْكُفر بَعْدَ أَنْ أَنْ قَدَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يَتُلْفَى فِي النَّارِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّارِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— এমন তিনটি বস্থু রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান থাকবে কেবল সে-ই এগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। সেগুলো হলো— ১. যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সকল কিছু হতে অধিক পরিমাণে রয়েছে, ২. যে ব্যক্তি কোনো বান্দাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালোবাসে এবং ৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কৃফর হতে মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় কৃফরিতে ফিরে যাওয়াকে অনুরূপভাবে অপছন্দ করে যেমন অপছন্দ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রেই হাদীসের ব্যাখ্যা: ইসলামি জীবন বিধানের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এটি প্রধান ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমানের মূল এতেই নিহিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা। তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মুসলমান হওয়ার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ ও ঘৃণা করা। প্রকৃত ঈমানদারের নিকট এ তিনটি বিষয় মেনে নেওয়া একেবারে সহজ।

مَعْنَى حَكَرَةِ الْإِيْمَان ঈমানের স্বাদের অর্থ : উক্ত হাদীসে রাসূলে কারীম ক্রিউ ঈমানের স্বাদ বলতে কি বুঝিয়েছেন এ বিষয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

- ك. শায়খ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মতে, خَلاَوَا الْإِنْكَانِ বলতে ইবাদতে আগ্রহ বোধ করা, তৃপ্তি অনুভূত হওয়া, দীনের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া এবং জাগতিক বিষয়ের উপর দীনকে প্রাধান্য দান করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠা।
- ২. কাজী বায়যাবী (র.)-এর মতে, শরিয়তের অনুশাসন ও বিধিবিধান পালন করা স্বভাবগত কষ্টকর মনে হলেও তার উপকারিতা ও প্রতিদানের প্রত্যাশায় তা যথাযথ পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার নামই হলোত خَلَارَةُ ٱلْإِنْكُانِ वा ঈমানের স্বাদ।

: আल्लार छा'आलात প্রতি ভালোবাসার তাৎপর্য حَقِبْقَةٌ حُبِّ اللَّهِ تَعَالَى

- আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কালামশাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা বলতে তাঁর ইবাদতে একাপ্রতা,
  তাঁর অনুগ্রহ ও প্রতিদান লাভের ঐকান্তিক বাসনাকেই বুঝায়।
- ২. সৃফিয়ায়ে কেরামের মতে, কোনো কিছুর প্রত্যাশা ব্যতীত আল্লাহর সত্তাকে ভালোবাসা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন مرَدَّ الْمُلْهِم وَالتَّعْلِيْقِ) وَالَّذِيْنَ أَمُنُوْا اَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ (كَمَا فِي فَتْع الْمُلْهِم وَالتَّعْلِيْق) وَالَّذِيْنَ أَمُنُواْ اَشَدُّ وَبَّا لِلَّهِ (كَمَا فِي فَتْع الْمُلْهِم وَالتَّعْارُضُ कन्न : উক্ত হাদীসে مِثَّا سِرَاهُمَا سَوَاهُمَا وَقَا التَّعَارُضُ कन्न التَّعَارُضُ किन्न । তেত আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল التَّعْارُضُ राहाइ। অথচ অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈক খতীব وَمَنْ يَتَعْصِم لِهِمَا فَقَدْ غَلُوى পরিলক্ষিত হয়। তার সমাধান নিম্নরপ–
- ১. উক্ত ব্যক্তির খুতবার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যামূলক ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, যা জনসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হয়; কিন্তু উক্ত খতীব দ্বিচন ব্যবহার করে সংক্ষেপ-নীতি অনুসরণ করায় তাতে কিছুটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়, তাই রাসূল ক্রায়তাকে ভর্ৎসনা করেছেন।
- ২. অথবা, যেখানে অস্বীকার করার সম্ভাবনা দেখা যায় কিংবা অগ্রাধিকার দেওয়া উদ্দেশ্য হয় সেখানে ঠি বা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। আর রাসূল ﷺ যে, وَمَنْ يُعْضِهِمَا বলেছেন তা বিশেষ ঘটনা বা কর্মের উপলক্ষে বলেছেন।
- ৩. অথবা, হুয়ুর ্র্ট্রা-এর জন্য সংক্ষেপ করা জায়েজ, অন্যের জন্য জায়েজ নেই। এটি তার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য রাসূলক্ষ্ণ্রাতাকে তিরস্কার করেছেন।
- 8. অথবা, এখানে مِثَا سِرَاهُمَا بِهِ لِهِ لِهِ الْمُمَا وَالْمُالُهُ وَالْمُمَا لَا اللهُ مَالَهُ وَالْمُمَا لَا اللهُ مَالَهُ اللهُ الل
- ২. অথবা, কুফরি হতে ইসলামের দিকে বের হয়ে আসা, তথা ইসলাম গ্রহণ করা।
  প্রথম অবস্থায় يَعُوْدُ فِي سَكُفُر الْكُفْرِ
  প্রথম অবস্থায় يَعُوْدُ فِي الْكُفْرِ
  الْكُفْرِ الْكُفْرِ
  الْكُفْرِ
  الْكُفْرِ
  الْكُفْرِ
  الْكُفْرِ الْكُفْرِ
  الْكُفْرِ الْكُفْرِ
  الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ
  الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُورِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَعَرِكِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاقَ طُعْمَ الْإِسْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْكَامِ وِيْناً وَبِالْإِسْكَامِ وِيْناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا . رَوَاهُ مُسْلِمً

৭. অনুবাদ: হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেছেন– সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহ তা'আলাকে প্রভু, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ করেদেন বিসেবে পেয়ে সভুষ্ট হয়েছে।—[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَدِيْتُ शामीरमत व्याच्या: আলোচ্য হাদীদে ঈমানের তিনটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর উক্ত তিনটি বিষয় একান্ত আন্তরিকতার সাথে যে গ্রহণ করেছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। উক্ত তিনটির কোনো একটি না মানলে তার ঈমান থাকবে না, ফলে সে ঈমানের স্বাদও লাভ করতে পারবে না। আর সে বিষয়ণ্ডলো হলো-১. মহান আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ বিশ্বাস করা, ২. হযরত মুহামদ ক্রি-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং ৩. ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে তদনুয়ায়ী চলা।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে সমানের তিনটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর উজ তিনটি বিষয় একান্ত আন্তরিকতার সাথে যে গ্রহণ করেছে সে সমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। উজ তিনটির কোনো একটি না মানলে তার সমান থাকবে না, ফলে সে সমানের স্বাদও লাভ করতে পারবে না। আর সে বিষয়গুলো হলো-১. মহান আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ বিশ্বাস করা, ২. হ্যরত মুহাম্মদ ক্রিন্ট কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং ৩. ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে তদনুযায়ী চলা। ক্রিন্ট বিশ্বান ক্রিন্ট ক্রিন্ট বিশ্বান ক্রিন্ট বিশ্

- ১ .কাজী ইয়ায (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির যখন কোনো বস্তু পছন্দনীয় ও মনঃপৃত হয় এবং সে তা পাওয়ার আকাজ্জা পোষণ করে সে প্রিয় বস্তু লাভ করার পর তার মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তা-ই হলো সে বস্তুর মজা বা স্বাদ। এমনিভাবে যখন কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি বিষয় তথা المناف بالسلام، المناف بالمناف بالسلام، المناف بالسلام، المناف بالسلام، المناف بالسلام، المناف بالسلام، المناف بالسلام، ويثن السلام، ويثن السلا
- ২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে এ দিকে ইন্সিত করা হয়েছে যে, যেমন খাদ্য দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তদ্রেপ যে সকল অন্তর অলসতা ও অভিলামের রোগ হতে নিরাপদ হয় তা বাতেনী স্বাদের তৃপ্তি লাভ করতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

  করতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

  কর্তি পারিতৃপ্ত হওয়া যার সাথে অন্য এর অর্থ হলো এরপ তৃষ্ট ও পরিতৃপ্ত হওয়া যার সাথে অন্য কিছুর আকাজ্জন থাকে না, অর্থাৎ প্রভূত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত, দীনের ব্যাপারে ইসলাম ব্যতীত এবং নবুয়তের ব্যাপারে হযরত মুহামদ ক্রিক্রীতি কারো তালাশ বা চাহিদা না হওয়া।
- মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, رضاء प्रांता উদ্দেশ্য হলো باطنی ७ ظاهری আনুগত্য। আর رضاء -এর মধ্যে পরিপূর্ণ হলো মিসবতে ধৈর্যধারণ, নিয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতা, খোদায়ী সিদ্ধান্ত (عَدْر) -এ সন্তৃষ্টি এবং শরয়ী আদেশ পালন, নিষেধ বর্জন করে শরিয়তের উপর আমল এবং সকল বিষয়ে রাস্লে কারীম -এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা।
  কোনো কোনো বুজুর্গ বলেন, رضاء হলো আল্লাহ তা আলার নৈকট্য অর্জনকারীদের উন্নত স্থান। এ জন্য সকল নৈকট্য অর্জনকারীদের মধ্য হতে সাহাবায়ে কেরামগণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। ফলে আল্লাহ তা আলা তাদের শানে ইরশাদ করেছেন رَضَى اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضْوا عَنْهُ -

وَعَنْ الله عَنْ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَنْ الله عَنْهُ وَلَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَنْ الله عَنْهُ وَدِي الله عَنْهُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِى الرسِلْتُ وَلاَنَصْرَانِي ثُمَّ يَمُوثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِى الرسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ اصْحَابِ النَّادِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন- সেই সন্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! এ উন্মতের যে কেউ চাই সে ইহুদি হোক বা নাসারা; আমার রিসালাতের কথা শুনে, অথচ আমি যা সহকারে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत राज्या : এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহানবী ﴿ الْعَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহানবী ﴿ الْعَدِيْثُ عَالَى الْعَدِيْثُ وَالْمَ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

أَلْمُرَادُ بِأَحَدٍ 'আহাদ' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য : آخَدُ শব্দটি একবচন, বহুবচন أَحَدُ –শব্দটির অর্থ– যে কেউ, তবে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব লোক যারা বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে আসবে।

হিন্তে শব্দির অর্থ ও প্রকারভেদ: হিন্ত্র শব্দের অর্থ হলো – দল বা জামাআত, যাদের প্রতি কোনো নবী বা রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, শরিয়তের পরিভাষায় তাদেরকে উদ্মত বলা হয়। আর রাস্লের উদ্মত হলেন – রাস্লুল্লাহ ক্রিএর নবুয়ত লাভের সময় হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক পৃথিবীতে আগমন করেছে এবং করবে তারা সকলেই তাঁর উদ্মতের অন্তর্ভুক্ত।

يَّدُ أَنْسَامُ الْأُمَّةِ : اَنْسَامُ الْأُمَّةِ : य्थानीएठ विভক्ত : यथान

- ి. أُمَّا إِجَالَةُ ১. وُعِيْتُ তথা যারা নবী করীম ﷺ এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছে, তারাই হলো উম্মতে ইজাবত
- ২. عُوْت ওথা যারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি বা রাসূলুল্লাহ এর উপর ঈমান আনয়ন করেনি, তারা হলো উন্মতে দাওয়াত। এ হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই রাসূলের উন্মত হিসেবে পরিগণিত।

ইছদি ও খ্রিস্টান জাতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ: কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ রাস্ল ক্রিমন্ত উম্মতে দাওয়াতের অন্তর্ভক্ত হলেও তিনি বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে উল্লেখ করার কারণ হলো, এরা শেষ নবীর আগমনের সময় একটি ঐশী ধর্মতের অনুসারী হলেও রাস্লের উপর ঈমান না আনার কারণে পথভ্রষ্টই রয়ে গেছে। কেননা, রাস্লের আগমনের ফলে সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্রামে অবস্থান করবে। এ জন্য তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

"عَنْى تَوْلِهِ "ثُمَّ يَكُوْتُ वाता এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি গড়গড়ার পূর্বেও ঈমান আনয়ন করে, তবে তার ঈমান গৃহীত হবে এবং সে নাজাতের অধিকারী হবে, জাহানুাম হতে মুক্তি পাবে।

: تَوْضِبُعُ قَوْلِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْعَابِ النَّادِ

بِهُ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তির নিকট দাওয়াত পৌছার পরও কুফরির উপর অটল থেকে তার উপরই মৃত্যুবরণ করেছে, সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী হয়ে গেছে। কেননা, মহান আল্লাহ বান্দার কল্যাণের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন সে তার বিরোধিতা করেছে এবং সে নিজেকে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিসম্পাতের যোগ্য করেছে এবং মুক্তির পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তি নবী করীম و এই নবুয়তের কথা শুনে ঈমান গ্রহণ করেছে, সে জাহান্নামী হবে না। আর যে ব্যক্তি নবী করীম এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আর হে ব্যক্তি গ্রহণ করেনি সে উল্লিখিত শাস্তি হতে পৃথক থাকবে। তার ব্যাপারে আল্লাহই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

وَعَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَعْ اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيسْهِ وَ رَجُلُ كَانَتْ اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيسْهِ وَ رَجُلُ كَانَتْ عَنْدُهُ امَةً يَطَأُهُا فَادَّبَهَا فَاحْسَنَ اللّهِ وَعَقَ مَوَالِيسْهِ وَ رَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ امَةً يَطَأُهُا فَادَّبَهَا فَاحْسَنَ اللّهِ وَعَقَ هَا وَعَلَيْمُهَا اللّهِ وَعَقَلَهُا فَادَّا اللّهِ وَعَقَلَهُا فَاحْسَنَ اللّهُ ال

৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন – তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে – ১. সেই আহলে কিতাব যে তার নবীর উপর ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুহামদ এর উপরও ঈমান এনেছে। ২. সেই ক্রীতদাস যে আল্লাহ্র হক আদায় করার সাথে সাথে মনিবের হকও আদায় করেছে। ৩. আর যে ব্যক্তির কোনো ক্রীতদাসী ছিল, যার সাথে সে সহবাস করত, এরপর সে তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপেই তাকে আদব-কায়দা শিঝিয়েছে। আর তাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, আর সে উত্তমরূপে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, আর সে উত্তমরূপে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। এরপর তাকে আজাদ করে বিবাহ করেছে। এমন ব্যক্তির জন্যও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

অর্থন কিতাবের অধিকারী বা কিতাবধারী। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহান আল্লাহ ১০০ টি সহীফা এবং তিনটি প্রধান আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। আহলে কিতাব বলতে সাধারণত এসব কিতাবের অনুসারীদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, আহলে কিতাব বলতে তাওরাতের অনুসারী ইহুদিগণ এবং ইনজীলের অনুসারী খ্রিস্টানগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, রাস্লের যুগে এ দুই দলই বিদ্যমান ছিল। তাঁরা দলিল হিসেবে আরো বলেন যে, হয়রত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খ্রিস্টান এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইহুদি ছিলেন।

बाता উদ্দেশ্য : এখানে اَلْكِتَابُ अती । -এর মধ্য الْكِتَابُ فَيْ قَوْلِم مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ فَي قَوْلِم مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ وَيْ قَوْلِم مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ وَيْ قَوْلِم مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا مَاهِ अफिन रेख्या সত্ত্বে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট তথা আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতারিত কিতাব। তবে এই অবতারিত কোন কোন কিতাব উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কিছটা মতান্তর রয়েছে। যথা–

- ২. কিছু সংখ্যকের মতে, এখানে الْكِتَابُ দ্বারা ইনজীল কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَإِذَا أَمَنَ بِعِيْسَى ثُمَّ أَمَنَ بِيْ فَلَهُ أَجْرَانِ

এছাড়া তাওরাতের অনেক হুকুম ইনজীল দ্বারা রহিত হয়ে গেছে এবং হযরত ঈসা (আ.)-ই পরবর্তীতে গোটা বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন, ফলে ইহুদিগণ প্রকৃতপক্ষে কোনো নবীর উপর ঈমান আনয়নকারী ছিল না। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, এখানে কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইনজীল উভয়ই উদ্দেশ্য। (کَمَا فِیْ فَتْعِ الْمُلْهِمِ وَالتَّمْلِيْقِ) দিশুণ প্রতিদানের কারণ:
وَجُهُ ضِعْفِ الْاَجْرِ - وَهُ مُومَا وَهُهُ وَهُمُ الْكِتَابِ - وَهُمُ الْكِتَابِ

- ১. একজন লোক কোনো একজন নবীর উপর ঈমান আনয়ন করত তাঁর ধর্ম মতে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠার পর নতুন ধর্মের অনুসারী হওয়া স্বভাবত একটা কঠিন কাজ। তদুপরি লজ্জাবোধ, অহস্কার, মোহ-লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করাও অত্যন্ত কঠিন। এসব কিছু পরিত্যাগ করে ঈমান আনয়নের কারণে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করবেন।
- ২. অথবা, অধিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করার কারণে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (کُمَا فِيْ فَتَعْ الْمُلْهِمِ)
- ৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হুযুর في التَّعْلِيْقِ) এর উপর ঈমান আনয়নের কারণে তার পূর্ববর্তী ঈমান-আমলও গৃহীত হয়ে ছিতুণ ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। (کَمَا فِي التَّعْلِيْقِ)
- 8. কারো পূর্ববতী নবীর উপর ঈমান এবং মুহামদ এর উপর ঈমান এ দু'বার ঈমানের কারণে দ্বিত্তণ ছওয়াব পাবে। عَبُد مَعُلُوكُ -এর দ্বিত্তণ প্রতিদান লাভের কারণ :
- ১. ক্রীতদাস তার মনিবের কর্ম সম্পাদনের পর আল্লাহর হক আদায় করা অত্যন্ত কষ্টকর, তাই তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে।
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইবনে আবদুল বার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অধিক কষ্টের জন্য দিগুণ প্রতিদান পাবে, দু'জনের কর্মের জন্য নয়। এর ফলে এ দ্বিগুণ ছওয়াব শুধু গোলামের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। (عَنَّهُ الْمُلْهِمَ
- অথবা, আল্লাহর হক ও বান্দার হক এ দুই হক আদায়ের জন্য দিগুণ ছওয়াব পাবে।
   ক্রীতদাসীর মালিকের দিগুণ ছওয়াব লাভের কারণ:
- ক্রীতদাসীকে আদব-কায়দা ও দীনি শিক্ষা দান করত আজাদ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে গ্রহণ করা বিরাট ত্যাগ ও সাধনার কাজ। ফলে অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজকে সম্পাদন করার কারণে মহান আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করবেন।
- ২. অথবা, মুক্তিদান ও বিবাহ করার কারণে দু'টি ছওয়াব পাবে।
- ৩. অথবা, শিক্ষা ও উত্তমতার জন্য একটি আর মুক্তি ও বিবাহের একটি ছওয়াব পাবে। (اَلتَعْلِيْتُو)

- প্রাপ্য ইত্যাদি।

  । الْأَجْرُ هُوَ الَّذِيْ يَكْفِى الْمَامِلُ لِبَعِيْشَ অর্থাৎ পরিশ্রমী ব্যক্তিকে তার কাজের বিনিময়ে

  यা কিছু প্রদান করা হয়, যাতে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।
- কারো মতে, عَمْلِهُ عَبْرُ جُزُاء عَمْلِهِ अर्था९ নেক কাজের বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে اَجْر বলে।
   أَدَب को اَدَب को अर्थ :

اَسْم مَصْدُرُ শব্দটि اَلْاَدَابُ একবচন, বহুবচনে اَسْم مَصْدُرُ শব্দটি الْاَدَبِ لُغَةً হলো– শিষ্টাচার, সভ্যতা, ভদ্ৰতা, মননশীল আচরণ ইত্যাদি।

: এর পারিভাষিক সংজ्जा - اَدَب : مَعْنَى الْأَدَب إِصْطِلاً حًا

- ১. عَلَمُ مُعَ وَضْعُ الشَّيّْ فِي مُعَلِّم अर्थाৎ বস্তুকে তার যথাযথ স্থানে রাখার নামই হলো আদব বা শিষ্টাচার।
- هِيَ رِياضَةُ النَّفْسِ بِالتَّعْلِيشِ وَالتَّهْذِيثِ عَلَى مَايَنْبَغِيْ مَانَفْ النَّفْسِ بِالتَّعْلِيثِ وَالتَّهْذِيثِ عَلَى مَايَنْبَغِيْ
- 8. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, আদব হলো এমন আচরণ বা গুণ যা মানুষকে অভদু কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখে।
- ৫. আল্লামা আযহারী বলেন, اَدَبْ হলো এমন আচরণ বা গুণ, যা মানুষকে অশালীন কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখে।
  -কে দ্বিরুক্তিকরণের কারণ : এ হাদীসের প্রথমে ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ বলার পর পুনরায় হাদীসের শেষে فَلَهُ مَانَهُ مَا أَجْرَانِ वलात কারণ হলো–
- كُمْ أَجُرَانِ . ﴿ বলার পর দীর্ঘ আলোচনা হওয়ায় শ্রোতাকে পুনরায় মনোযোগী করার জন্য দ্বিতীয়বার তা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. অথবা, کَلَمْ اَجْرَانِ অংশটি দাসী সংক্রান্ত বক্তব্যের পর আনয়ন করে দাসীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, মানুষ দাসীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।
- ৩. অথবা, "ئَ"-এর "،" যমীরটি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং এর দ্বারা تَاكِينُد করা হয়েছে । (اَلْتَعْلِيْتُوُ)

: र्यर्वे आव् मृमा जान-जामजाती (ता.)-এत जीवनी خَبَاهُ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবৃ মৃসা। এ নামে তিনি অত্যধিক পরিচিত। পিতার নাম কায়স, মাতার নাম তায়্যেবা। তিনি ইয়ামেনের আল-আশআর গোত্রের লোক ছিলেন বিধায় তাঁকে আল-আশআরী বলা হয়।
- ২. ইসলাম গ্রহণ : তিনি মক্কা নগরীতে ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ামেন থেকে এসে রাস্লের সান্নিধ্য অর্জন করেন। প্রথমে হাবশায় এরপর মদীনায় হিজরত করেন।
- এ. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন: রাসূল ত্রাক্র তাঁকে ১০ম হিজরিতে আদনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হয়রত ওমর (রা.)-এর
  শাসনামলে বসরা ও কৃফার শাসনকর্তা নিয়ুক্ত হন।
- 8. স্বভাব চরিত্র: তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে সর্বদা অশ্রু বিসর্জন করতেন।
- ৫. হাদীস শাস্ত্রে অবদান : তিনি الْمُعَلِّدُونَ তথা তৃতীয় স্তরের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সর্বমোট ৩৬০ খানা হাদীস রেওয়ায়েত করেন। ৫০ টি হাদীস مُتَّفَقُ عَلَيْهِ আর ৪৫ টি ইমাম বুখারী এবং ২৬ টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: আল্লামা আইনীর মতে, ৫৪ হিজরিতে ৬৩ বছর বয়সে কৃফায় ইন্তেকাল করেন। মিশকাতের আসমাউর রিজালের বর্ণনা অনুসারে তিনি ৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَمِدْتُ اللّهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَمِدْتُ انْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَيْقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَلَيْقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَلَيْقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَلَيْقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَلَيْقَينُمُوا الصَّلُوةَ وَلَيْقَ اللّهِ وَلَيْقِينُمُوا الرّبَكُومَ وَامْوَالَهُمْ اللّهِ يحتقِ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ وَمُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مَسْلِمًا لَمْ يَذْكُرُ إللّا بِحَقِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرُ إللّا بِحَقِ الْإِسْلَامِ وَسُلِمًا لَمْ يَذْكُرُ إللّا بِحَقّ الْإِسْلَامِ .

১০. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইনাদ করেছেন– আমাকে এ মর্মে আদেশ করা হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত লোকেরা এ সাক্ষ্য প্রদান না করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বৃদ নেই এবং হ্যরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর নামাজ প্রতিষ্ঠা না করে, জাকাত আদায় না করে, সে পর্যন্ত আমি যেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাই। অতঃপর তারা যখন এসব কাজ করবে তখন আমার পক্ষ হতে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধানানুযায়ী কোনো দণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর তাদের আন্তরের ব্যাপারে হিসাব নিকাশের ভার আল্লাহর উপরই ন্যন্ত।–[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু ইমাম মুসলিম খুন্টির ট্লেখ করেননি।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তনটি কাজ পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার আবশ্যকতার বিষয় তুলে ধরেছেন। সে কাজগুলো হলো – ১. ঈমান, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা ও ৩. জাকাত প্রদান করা। কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করে তবে তার জীবন ও ধন-সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি এর কোনো একটির ব্যক্তিশ্রম হয় তথা অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা রয়েছে।

এর দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত তিনটি কর্ম যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে, যদিও সে অন্যান্য বিধান অস্বীকার করুক না কেন। তবে শরিয়ত মতে যদি সে কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তবে তাকে তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

রোজা ও হজের উল্লেখ না করার কারণ : রোজা ও হজ ইসলামের অন্যতম দু'টি স্তঙ হঁওয়া সর্ত্ত্বেও উক্ত হার্দীসে এ দু'টির কথা উল্লেখ না করার কারণসমূহ নিম্নরূপ-

- ك. ইবাদত মূলত দুই প্রকার। যথা– مَالِي वार بَدَنِي উক্ত হাদীসে عِبَادَة بَدَنِي -এর মধ্য হতে صَلاَة صالح صالح عبادَة بَدَنِي ্ঠ -কে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে হজ ও সওম এগুলোর মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।
- ২. শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদ হাসান (র.) বলেন, যেখানে اَرْكَان বর্ণনা উদ্দেশ্য হয়; সেখানে সমস্ত আরকান উল্লেখ করা হয়। यग्नन الخ الخ - वर्गना क्रा डिएम ना इस ना त्रिशात مَنِي ٱلْإِسْكَامُ عَلَى خَسْسِ الخ - हर्ग वर्गना क्रा डिएम ना वर्गना कराकि উল্লেখ করা হয়। এ রকম কুরআনেও পাওয়া যায়। যেমন- الزَّكُوةَ النَّح أَتُوا الزَّكُوةَ النَّح এখানে তিনটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. আল্লামা ইবনু সালাহ (র.) বলেন, মূলত হাদীসের মধ্যে بَحْتُ ও بَحْتُ -এর উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি। ৪. অথবা, উল্লিখিত তিনটি কাজ কারো দ্বারা সম্পাদিত হলে বাকিগুলো সে অনায়াসেই করতে পারবে। তাই সওম ও হজকে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. কিছু সংখ্যকর মতে, আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনার সময় 🕉 ও 🏂 ফরজ হয়নি, তাই এগুলোর উল্লেখ হয়নি। এর অর্থ : কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের উপর ঈমান আনয়ন করে, নামাজ পড়ে ও জাকাত بِالَّا بِحَقَّ الْإِسْلَامِ প্রদান করে, সে তার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের বিধান মতে কোনো হক বিনষ্ট করলে, তথা শরিয়ত সম্মত কোনো শাস্তির উপযুক্ত হলে, তা হতে রেহাই পাবে না। যেমন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ব্যভিচার করা, চুরি করা ইত্যাদির শাস্তি। এ সকল ক্ষেত্রে সে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে শাস্তি হতে রেহাই পাবে না ; বরং তার উপর غَدُ জারি হবেই। এটাই ইসলামের হক। এক্ষেত্রে মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই। وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ এর বাণী وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -এর মর্মার্থ হলো মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কাজকর্মে ঠিক থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে নেফাকী, কুফরি ও পাপাচার লুকিয়ে রাখে, তবে এর দায়িত্ব

দিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ রাসূল হ্রান্টকে লক্ষ্য করে বলেছেন– مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَحِسَابُهُمْ بَعْدَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي آمْرِ سَرَائِرِهِمْ ، याल्लामा आरुमम् आली সাহারানপুরী (त.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন यে, وَحِسَابُهُمْ بَعْدَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي آمْرِ سَرَائِرِهِمْ و صلوة अप्ता निर्देश विक्र এর উল্লেখের উপকারিতা কি? : ঈমান আনয়নের মাধ্যমে যদিও ব্যক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ স্থগিত হয়ে যায় তথাপি

রাসূলের বা কোনো মানুষের উপর ন্যস্ত হবে না। কেননা, তা মানুষের সাধ্যের বাইরে; তাই তার অন্তরের বিষয়াবলির দায়িত্ব কেবল মহান আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত। কেননা, তিনিই হলেন অন্তর্যামী। কাজেই আল্লাহ তার হিসাব-নিকাশ নিবেন, এ

সালাত ও জাকাতের কথা উল্লেখের কারণ নিম্নরূপ–

- ১. ঈমান আনয়ন তো শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি, আর সালাত ও জাকাত আদায় তো সত্যিকারের মু'মিন হওয়ার নিদর্শন। এ কারণে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ২. কারো মতে, এসব বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা যায়, তাই এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. কিছু সংখ্যকের মতে, ইসলামের এসব গুরুত্বপূর্ণ রোকনসমূহের বাস্তবায়ন দ্বারা ঈমানের দৃঢ়তা হয় এবং ঈমানদার ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়।
- ৪. কোনো কোনো মুহাদ্দেসীনের মতে, শরিয়তের ফরজ ওয়াজিব তরককারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ অপরিহার্য। যেমন– হযরত আবু বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি আজান, খুতবা ইত্যাদি ইসলামের শেয়ারসমূহের বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ ফরজ।
  - : মারা উদ্দেশ্য إِتَامَةُ الصَّلُوةِ
- ১. إقَامَةُ الصَّلْوةِ । দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধীরস্থিরভাবে নামাজের রোকনসমূহকে আদায় করা।
- ২. অথবা, নামাজ শর্তসমূহের সাথে আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।
- ৩. অথবা, অলুসতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যতীত নামাজ আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।
- অথবা, إِنَامَةُ الصَّلْوةِ দ্বারা সাধারণভাবে নামাজ আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।
- ৫. হাদীসে বর্ণিত নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاكْلَ ذَبِيْحَتَنَا فَ ذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ اللّهِ عَلْاَيْدَى لَهُ ذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَ لَا تُخْفِرُوا اللّهَ فِي ذِمَّتِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَا اللّهَ فِي ذِمَّتِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হক্ত ইরশাদ করেছেন – যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলাকেই কেবলা হিসেবে স্বীকার করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায়; সে অবশ্যই মুসলমান। তার জীবন ও সম্পদ রক্ষার] ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই জিমাদার। অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না। অর্থাৎ ইসলামি বিধান ব্যতীত তার জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত - আবরুর উপর হস্তক্ষেপ করো না। –[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী তিনটি জিনিসকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার নিদর্শন বলেছেন। আর সে তিনটি নিদর্শন হলো–

১. নামাজ পড়া, ২. কা'বা শরীফকে কেবলারূপে গ্রহণ করা এবং ৩. মুসলমানদের জবাইকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা। উল্লেখ্য যে, এখানে কালিমার সাক্ষ্যের কথা বলা হয়নি। কেননা, যারা কালিমায় বিশ্বাস করে না, তাদের নামাজ পড়ার প্রশুই আসে না। নামাজ আদায় করলে বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই কালিমায় বিশ্বাসী।

বলার পর استقبل قبلتنا বলার কারণ : মুসলমানগণ স্বভাবতই কিবলামুখি হয়ে নামায আদায় করে। তারপরও এখানে استقبل قبل -এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, রাসূল — এর যুগে অনেক ইহুদি-নাসারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ; কিন্তু তারা তাদের পূর্ববর্তী কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ছেড়ে দিতে ইতস্তত প্রকাশ করে। ফলে মহানবী — তাদের মন জয় করার জন্য ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেন। এরপর রাসূল — এর একান্ত মনের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহ কেবলাকে পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহমুখি করলে ইহুদি নাসারাগণ কা বার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে অনীহা প্রকাশ করে। তখন মহানবী — এব বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্য النبية الونبلة والمعربة والمعربة

তথা জবাইকৃত অর্থে ব্যবহৃত, তথা জবাইকৃত পশুর গোশ্ত । এ হাদীসে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত । এ হাদীসে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া ইসলামের নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে । যেহেতু ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের কারণে বিধর্মীগণ মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত ভক্ষণ করে না ।

এ ছাড়া অভিশপ্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করত; তারা হিংসাবশত মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খেত না। তাদের এই হঠকারিতার জন্য পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার লক্ষ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

অথবা, উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত গোশ্ত খেতে কারো অনীহা লক্ষ্য করেই তা সংশোধনের জন্য রাসূলে কারীম 🊃 উল্লিখিত কথাটি বলেছেন।

- وَمَا -এর উল্লেখ না করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হু ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, অথচ شَهَادَتَيْنِ অত্যন্ত গুরুত্বপূ হওয়া সত্ত্বেও তা উল্লেখ করেননি। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে, যা নিম্নরণ–
- اله المادة على ال
- ২. অথবা, হাদীসটি ইহুদি-খ্রিস্টানদের এমন একটি বিশেষ দলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যারা এক এক সাক্ষ্য প্রদান করত; কিন্তু সালাতসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না। তাই উক্ত হাদীসে পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ার জন্য উল্লিখিত বিষয়াবলির শর্তারোপ করা হয়েছে।
- ৩. কারো মতে, شَهَادَتَيْن -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

নৈত্যা বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কাজেই উক্ত হাদীসাংশের অর্থ হবে — আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের জিমার অর্থ হবে — আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের পক্ষ হতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। একজন মানুষ যখনই আল্লাহ প্রদন্ত এবং রাস্ল প্রত্থাক জীবন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে মনে-প্রাণে মেনে নেবে তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যেমন কুরআন হাকীমে ইরশাদ হয়েছে —

١٠ الَلّٰهُ وَلِيٌّ الَّذِينَ أَمَنُوا الغ ٢٠ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ - ١ مَنْ قَالَ لاَ وَهِمَ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَصُرُالْمُؤْمِنِيْنَ - عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَامْوَالُهُمْ إِلَّا بِسَحَقِّ الْإِسْلَامِ .
 ١٠ مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى أَنْفُسَهُمْ وَامْوَالُهُمْ إِلَّا بِسَحَقِّ الْإِسْلَامِ .

وَعُونُ النَّبِيُ النَّبِيَ الْمَالُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ النَّبِيَ الْمَالُ وَلَيْنِ عَلَى عَمَلِ الْفَا الْمَالُودُ الْمَالُودُ الْمَالُودُ الْمَالُودُ الْمَالُودُ اللَّهُ وَلَا الْمَالُودُ اللَّهُ وَلَا الشَّلُودُ اللَّهُ وَلَا الشَّلُودُ اللَّهُ وَلَا الشَّلُودُ اللَّهُ وَلَا الشَّلُودُ اللَّهُ وَلَا السَّلُودُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّذِي نَفْسِى بِيَدِم لَا السَّلُودُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْ

১২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে কারীম —— - এর দরবারে একজন বেদুঈন আগমন করে বলল, [হে আল্লাহর নবী!] আমাকে এমন একটি কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। রাসূল —— বললেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না, ফরজ নামাজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করবে, নির্ধারিত জাকাত প্রদান করবে এবং রমজানের রোজা রাখবে। অতঃপর বেদুঈন লোকটি বলল, সে সন্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি এর বেশি কিছু করব না এবং কমও করব না। এরপর যখন লোকটি প্রস্থান করল, তখন নবী কারীম বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চায়; সে যেন এ লোকটিকে দেখে। - বিখারী ও মুসলিম।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَعُرُابِي গ্রাম্য লোকটির পরিচয় : হাদীসে উল্লিখিত اُعُرَابِي তথা বেদুঈন লোকটি ছিলেন কায়স গোত্রের সর্দার। তাঁর নাম ছিল ইবনুল মুলতাফিক।

ইমাম সায়রাফী (র.)-এর মতে, উক্ত লোকটির নাম ছিল (نَعْيَطُ بِنُ صُبُرَةُ) লাকীত ইবনে সাবুরা। তিনি বনী মূলতাফিকের সর্দার ছিলেন। ৭ম হিজরিতে রাসূলের দরবারে এসে জান্লাত লাভের উপার্য সম্পর্কে উক্ত প্রশুটি করেছিলেন।

- لاَ ٱزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنْهُ سَنْهُ سَنْهُ اللهِ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنْهُ سَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنْهُ سَنْهُ اللهِ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنْهُ سَنْهُ اللهِ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنْهُ اللهِ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنْهُ سَنْهُ اللهِ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنَّا لَا اللهُ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى ال
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত উক্তি দারা تَصْدِيْق ও কবুল সম্পর্কে তাঁর স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তাই মূল ব্যক্যিটি হবে وَبَلْتُ كُلاَمَكَ تَبُولًا فَلاَ ازِيْدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّوَالِ وَلاَ انْقُصُ فِيْهِ مِنْ طُرِيْقِ الْقَبُولِ অর্থাৎ আমি আপনার কথা কবুল করে নিলাম। কাজেই এর উপর কোনো প্রশ্ন করব না এবং কবুলের দিক থেকেও কমাব না।
- ७. الْمُلْهِم গ্রন্থ কার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, مَنَ الْفَرَائِضُ مِنَ الْفَرَائِضُ शङ्काর এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, بِالنَّوَافِلِ وَلاَ انْقُصُ مِنَ الْفَرَائِضُ कं बक्त क कमाव ना এवং তার সাথে কোনো নফল সংযোজন করব ना।
- 8. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন যে, লোকটি রাসূলের নিকট শরিয়তের ব্যাপারে কিছুটা رُخْصَة চেয়েছিল। রাসূল عليه তাকে رُخْصَة দেওয়ায় সে বলেছিল আমি رُخْصَة -এর উপর কমবেশি করব না।

- ৫. অথবা, লোকটি যেহেতু তার গোত্রের প্রতিনিধি ছিল, সেহেতু তাঁর কথার অর্থ হলো
  لا ازَيْدُ عَلَى مَاسَمِعْتُ وَلا انَعْمُ مِنْهُ فِي التَّبْلِيْغِ .

  ৬. অথবা, এখানে الْعُمَلُ षांता উদ্দেশ্য হলো السُّوَالُ আর "مِنْهُ" बांता উদ্দেশ্য হলো الْعُمَلُ مِنْهُ فِي الْعُمَلِ مَنْهُ فِي الْعُمَلِ مَا السُّوَالُ وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ فِي الْعُمَلِ
- ৭. অথবা, এখানে مُذَا দ্বারা مِنْهُ আর مِنْهُ ছারা مُنْهُ উদ্দেশ্য ; তাই বাক্যটির অর্থ হবে–
- দৈ অথবা, এ উক্তি দ্বারা আগত লোকটির শরিয়তের বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। कालिपारा भारामां उर्जुं ना कतात कातन : উल्लिখे रामीरं وَجُهُ عَدَم ذِكْرِ السُّهَادَةِ कालिपारा भारामां उर्जुं হাদীস বিশারদর্গণ নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন-
- ১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, প্রশ্নকারী বেদুঈন লোকটি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিল, তাই ঠেন্ট্র -এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, مَنَادَة -এর ব্যাপারটি অতি প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।
- ত. किश्वा ثُنْ بِهُ شُنْدًا وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّا اللَّالل اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ اللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا لَا اللَّالَّ اللَّالَّالِمُلَّالِمُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّالِمُ لَلَّا لَا اللَّالَّ لَلَّالِمُلَّا لَلَّا لَا ال
- 8. অথবা, شهادة -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল ; কিন্তু বর্ণনাকারী দূরত্ত্বের কারণে তা শুনতে পাননি।
- ৫. অথবা, বর্ণনাকারী সংক্ষেপ করার জন্য হর্ত এর কথা উল্লেখ করেননি।
- ৬. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নানুপাতে রাসূল 🚃 উত্তর প্রদান করেছেন, ফলে তার প্রশ্নে 🕉 🕰 -এর সম্পর্কে ছিল না। বিধায় উল্লেখ করা হয়নি।
- ৭. কিংবা مَكَادَ ব্যতীত তো ঈমানই হবে না ; নামাজ তো দূরের কথা! এ কারণেই উল্লেখ করা হয়নি। राज़ उंद्रें के दें के इंद्रिय ना कतात काता : आलाग्र शंनीत्म तिमुन्नतित अत्नुत ज्ञाति नामाज, ताजा उ وَجُنُهُ عَدَم ذِكْرِ الْحَبّ র্জাকাতের বিষয় উল্লেখ থাকলেও হজের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে–
- ১. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হজ তখনও ফরজ হয়নি। কেননা, বেদুঈন লোকটি ৫ম হিজরিতে মহানবী 🌉 এর নিকট এসেছিল। আর হজ ফরজ হয়েছিল ৯ম হিজরিতে।
- ২. অথবা, হজ যেহেতু সামর্থ্যবানদের উপর ফরজ হয়ে থাকে। প্রশ্নুকারী লোকটি দরিদ্র ছিল বিধায় হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, হাদীসে নিত্য-নৈমিত্তিক ও সাংবাৎসরিক আমলসমূহের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হজ যেহেতু জীবনে একবার এবং দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই হজের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।
- 8. কিংবা সংক্ষিপ্তকরণ বা ভূলের কারণে বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।
- ৫. অথবা, হজ বিলম্বে অবকাশের সাথে আদায় করা যায় বলে এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ৬. অথবা, হজের বিষয়টি আরবদের নিকট পূর্ব হতেই প্রসিদ্ধ ছিল বিধায় উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ اللهِ سُفْبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّ قُلْ لِن فِي الْإِسْلَامِ قُنُولًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ - رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৩. অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্তুল্লাহ = -কে বললাম, হে আল্লাহর রাস্ত্র ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি কথা বলে দিন, যা সম্পর্কে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আপনি ব্যতীত আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন, 'আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেছি' এটা বল এবং এর উপর অবিচল থাক। -[মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

্-এর অর্থ : اِسْتِقَامَة শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ- স্থির থাকা, প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং স্থিতিশীল থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়, অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় ঈমানের উপর অবিচল থাকাকে إنْعَتَامَة বলা হয়।

यावजीय वापन भानन कता व्यवः अर्थे क्यें ने अं ने ने अं ने अं क्यें क्यें व्यवः विकास विका

কেরাম বলেছেন– إِسْتِقَامَةُ عَبْرٌ مِنْ ٱلْفِ كُرَامَةٍ সহস্র কারামাত হতেও উত্তম। ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন যে, পার্থিব জীবনে ইন্তিকামাতের অধিকারী হওয়া এমন কঠিন, যেমন পুলসিরাত অতিক্রম করা কঠিন হবে।

طلحة بنن عُبَيْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِـنْ اَهْـل نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّاْسِ نَسْـمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَانَفْقَهُ مَايَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رُسُولِ اللَّهِ عَلَى فَاذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ خَمْسُ صَلَوَاتِ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَرَّوعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ وَصِيلًامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْدُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَسَطَّوَّعَ قَالَ وَ ذَكَرَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الزَّكُوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لاَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلَا انْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১৪. অনুবাদ : হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এর দরবারে নজদের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি আগমনকরল, যার মাথায় চুল ছিল বিক্ষিপ্ত। আমরা তার ফিসফিস আওয়াজ শুনছিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝছিলাম না। এমনকি সে রাসূলুল্লাহ এন নিকটবর্তী হলো এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ বললেন, দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। অতঃপর লোকটি বলল, এ ছাড়া আমার উপর আর কোনো ফরজ নামাজ] আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ বললেন, না, তবে নফল পড়তে পার। এরপর রাসূল বললেন, এটা ব্যতীত আমার উপর আর কোনো রাজা রাখা। লোকটি বলল, এটা ব্যতীত আমার উপর আর কোনো কর্তব্য ফরজ রোজা। আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ

বর্ণনাকারী বলেন, রাস্লুল্লাহ তার নিকট জাকাতের কথাও উল্লেখ করলেন। এরপর সে বলল, এটা ব্যতীত আমার উপর আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? রাস্লুল্লাহ বললেন, না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পার।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি একথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আল্লাহর কসম আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না এবং এর থেকে কমও করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ত্রু বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে সফলকাম হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعَارُفُ ثَانِرِ اللَّرَأْسِ विक्षिछ्ट्न विनिष्ठ लाकिण्ड পরিচয় : আল্লামা ইবনু আবদিল বার, ইবনু বাত্তাল, ইবনুল আরাবী এবং মুন্যিরসহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে, রাস্লুল্লাহ এর দরবারে আগত বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট লোকটির নাম ছিল (خِسَامُ بِنُ ثَعْلَبَدُ ) যিমাম ইবনে ছা'লাবা। তিনি নজদ প্রদেশের বনী সা'দ গোত্তের প্রতিনিধি হিসেবে রাস্লের নিকট এসেছিলেন।

প্রার্ক লোকটি কখন এসেছে? : ১. অধিকাংশের মতে, লোকটি ৫ম হিজরিতে রাস্লে কারীম এর নিকট আগমন করেছেন। ২. কারো মতে, ৬৮ হিজরিতে এসেছে। ৩. কিছু সংখ্যক বলেন, ৭ম হিজরিতে আগমন করেছেন। ৪. আরেক দল ওলামার মতে, ৯ম হিজরিতে হজ ফরজ হওয়ার প্রাক্তালে এসেছে।

ভক করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব কিনা ?] ﴿ اللَّا أَنْ تَطُوُّمُ

উল্লিখিত হাদীসে রাস্লে কারীম و الله و الل

তাই বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার উপর আর مُتَّصِلُ তাই বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার উপর আর কানো ফরজ নেই; কিন্তু নফল হিসেবে কোনো কাজ শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ুবে। তাঁদের দলিল হলো–

(١) قَوْلُهُ تَعَالَى "لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ . (٢) قَوْلُ النَّبِي ﷺ إِقْضِ مَكَانَهَا .

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল আরম্ভ করার পর তা ওয়াজিব হয়ে যায়, তা ছাড়া অতিরিক্ত ছওয়াবের জন্য যদি কেউ মানত করে, তাহলে এটাকেও পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর নাম উল্লেখ করে আরম্ভ করলে তাহলে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হবেই। কর্ন তাহলে এটাকেও পূর্ণ করা ওয়াজিব হবেই। ভিন্ন তাহলে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হবেই। ভিন্ন তাহলৈ তাহলে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হবেই। ভিন্ন তাহলৈ তাহলে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হবেই। ভিন্ন তাহলৈ তাহলৈ তাহলে তাহলে তাহলে তাহলে তাহলে তাহলে তাহলে তাহলে তাহলে তাহল তাহলি তাহলা তাহল তাহলি তাহলা তাহলি তাহলা তাহলি তাহলে তাহলি তাহলে তাহলি তাহলা তাহলি তাহলা তাহলি তাহলা তাহলি তাহলা তাহলি ত

عَدَم وَكُرِ الشَّهَادَةِ – শাহাদাত-এর উল্লেখ না করার কারণ : উল্লিখিত হাদীসে مَبَبُ عَدَم وَكُرِ الشَّهَادَةِ কতগুলো কারণ হাদীস বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন–

- ১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, লোকটি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিল, তাই مُهَادَة -এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, ক্রিই -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকার কারণে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, نَصَادَة -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী দূরত্বের কারণে তা শুনতে পাননি।
- 8. কিংবা বর্ণনাকারী শুনেছেন কিন্তু সংক্ষেপ করার কারণে তা উল্লেখ করেননি।
- ৫. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নানুসারে উত্তর দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নকারী شَهَادَة সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি বিধায় উল্লেখ করেননি। مَنَابُ عَدَمِ ذِكْرِ الْحَيِّ रজ প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার কারণ:
- ১. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, হজ তখনও ফরজ হয়নি। কেননা, আগমনকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ক্রিএর নিকট ৭ম হিজরিতে আগমন করেছেন, আর হজ ফরজ হয়েছে ৯ম হিজরিতে।

- ২. অথবা, বর্ণনাকরী ভুলক্রমে উল্লেখ করেননি।
- ৩. কিংবা লোকটির পূর্ব থেকেই হজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকার কারণে হজের কথা উল্লেখ করেননি।
- 8. কিংবা প্রশ্নকারী লোকটি গরিব ছিল বিধায় হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. অথবা, হজ বিলম্বের অবকাশসহ আদায় করা যায় বলে উল্লেখ করেননি।
- ৬. অথবা, হজের বিষয়টি অতি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৭. কিংবা সংক্ষিপ্তকরণের নিমিত্ত বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।

আগন্তকের الله اَزَيْدُ عَلَى هَٰذَا وَلَا اَنْفُصُ مِنْهُ अशा षाता উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে নজদ প্রদেশ হতে আগত
- এর তাৎপর্য বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মতামত
পশ করেছেন-

১. هُنَا গ্রন্থের বলা হয়েছে যে, উক্ত ব্যক্যে هُنَا এবং مُناهُ উভয়টি দ্বারা শরিয়তের ফরজ বিধানসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাই মূল বাক্যটি হবে–

لاَ أَزِيدُ عَلَى هَٰذِهِ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ وَلاَ أَنْقُصُ مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ · عَلَى مَا يَعْ مِنْ اللَّمُورِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَلاَ أَنْقُصُ مِنَ الأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ ·

৩. فَتْحُ الْمُلْهِم প্রস্থকারের মতে, তার কথার অর্থ হলো-

لَا اَزِيْدُ عَلَى لَهَذَا بِالنَّوَافِيلِ وَلَا اَنْقُصُ مِنَ الْفَرَاثِينِ -

- ৪. অথবা, এ কথাটি দ্বারা আগত লোকটির শরিয়তের বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।
- ﴿. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (त्र.) বলেছেন এর অর্থ হলো, আমি আমার মন মতো কোনো রকম কমবেশি করব না।
   إِنْ ٱتَّبِعُ إِلّا مَا ٱمَرْتَنِى بِهٖ مِنْ غَيْرِ تَغَيّرُ وَلا تَبْدِيلٍ

৬. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরজ বিধানের বেলায় আপনি যেভাঁবে বর্ণনা করেছেন তাতে আমি কর্মবেশি করব না।

-এর ব্যাখ্যা : নজদ প্রদেশ হতে আগত লোকটি রাস্লের নিকট হতে ইসলামের পালনীয় বিষয়াবলি জেনে তা দৃঢ়ভাবে পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, اَزُيْدُ عَلَى مُفَدًا وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ उখন রাস্লে কারীম والمناقبة বলেছেন, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়, তবে সে সফলকাম হবে।

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا

অথবা, মহানবী গ্রান্থ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, লোকটি ঈমানের উপর অবিচল থাকবেঁ, তাই তিনি তার সফলতার কথা ঘোষণা করেছেন।

َ عَالُ <mark>عَالُ এর মহন্ত্রে ই'রাব :</mark> উল্লিখিত হাদীসে شَائِرُ الرَّأْسِ শব্দটি তারকীবে পূর্ববর্তী رُجُلُ শব্দ হতে কারণের عَالَتْ এর حَالَتْ এ রয়েছে ।

قَىالَ رَسُولُ السُّهِ عَلَيْكَ مَسِنِ الْسَقُومُ أَوْ مَسِنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيْعَةُ قَالُ مَرْحَبًا بِالْقُوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَنَرَايَا وَلَانَدَامَى قَالُوْ اِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَانَسْتَطِيبُعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشُّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلِ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْاَشْرِيَةِ فَامَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ أَمَرُهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ اتَدُرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اعْسَلُمُ قَالُ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللُّهِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِبْتَاءُ الزُّكُوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ النخسمس ونسهاهم عسن أربسع عسن الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِينِ وَالْمُزَقِّتِ وَقَالَ احْفَظُ وْهُ نُ وَاخْدِبُ رُوا بِهِ نَ مَنْ وَرَاءَ كُمْ . مُتَّفَقُ عَلَيْدِ وَلَفظُهُ لِلْبُخَارِيّ

وَعَرِثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضٍ) قَالَ

إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيِّ عَلَيْ

১৫. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূল 🚟 এর নিকট আগমন করল তখন রাসূলুল্লাহ 🚎 জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোন সম্প্রদায়ের অথবা এরা কোন প্রতিনিধি দল ? তারা বলল, আমরা রাবীয়া গোত্রের লোক। হুজুর 🚟 বললেন, ঐ সম্প্রদায়ের অথবা ঐ প্রতিনিধি দলের আগমন শুভ হোক, যারা বিনা লাঞ্ছনায় ও বিনা লজ্জায় এসেছে। অতঃপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 আমরা হারাম মাস ব্যতীত অন্য সময় আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। কেননা, আমাদের ও আপনার মাঝে এ কাফির মুযার গোত্রটি অন্তরায় হিসেবে বসবাস করে, কাজেই আপনি আমাদেরকে এমন কিছু সুস্পষ্ট বিষয় নির্দেশ প্রদান করুন যেগুলো আমরা আমাদের পিছনের (যারা আসেনি) লোকদের নিকট পৌঁছে দেব এবং সেগুলোর উপর আমল করে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করব। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ হ্রেক [হারাম] পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল, উত্তরে রাসূলুল্লাহ 🚐 তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন - (১) তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য কি ? তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ 🚐 আল্লাহর রাসূল, (২) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৩) জাকাত প্রদান করা, (৪) রমজানের রোজা রাখা এবং (৫) গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা।

অতঃপর রাস্লুল্লাহ তাদেরকে চারটি বিষয় নিষেধ করলেন। যেমন— (১) মাটির তৈরি সবুজ কলসি, (২) কদুর শুকনা খোল, (৩) খেজুর বৃক্ষমূলের পাত্র এবং (৪) আলকাতরা দ্বারা মালিশকৃত পাত্র [এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেন]। এরপর বললেন, তোমরা একথাগুলো সংরক্ষণ করবে এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদের নিকট জানিয়ে দেবে।—[বুখারী ও মুসলিম। হাদীসটির উল্লিখিত ভাষা ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।]

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি : বর্ণিত আছে যে, মুনকিয ইবনে হাব্বান নামক আবদুল কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি سَبَبُ إِرْشَادِ الْحَدِيْث ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেন। একদা হযরত রাসূলুল্লাহ 🚃 তার নিকট দিয়ে গমনের সময় তার ও তার সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের খোঁজখবর নিলেন। রাসূলের মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। লোকটি চলে যাওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ 🚃 তার সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর উদ্দেশ্যে গোত্রপতির নিকট তার মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠালেন। সে কিছু দিন পর্যন্ত সে চিঠিটি গোপন করে রাখল। অবশেষে তার স্ত্রীর পিতা গোত্র প্রধান মুন্যিরের নিকট ব্যাপারটি খুলে বলল, এতে তার অন্তরে ইসলামের আকর্ষণ সৃষ্টি হলো, অতঃপর সে ব্যক্তি রাসূলের দেওয়া চিঠি নিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে পাঠ করে শুনান, ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং রাসলের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অবশেষে তাদের মধ্য হতে ১৪ জন লোক রাসলুল্লাহ 🚟 এর দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের কথোপকথন ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের ফলে মহানবী 🚃 উল্লিখিত হাদীসের কথাগুলো বলেন :

-এর অর্থ : وَانِدٌ अमि -এর वह्ता । भामिक অর্থ হলো প্রতিনিধি দল, যেমন পবিত্র

- क्त्रेजात्न ইরশাদ হয়েছে- إِيَّوْمُ نَحْشُرُ الْمُتَّغِيْنَ اِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَدًا এর পারিভষিক সংজ্ঞা নিম্নরপ।
  ك. الْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ (প্রস্কারের মতে وَفْد প্রস্কারের মতে الْوَسِيْطُ (মুক্কারের মতে الْوَسِيْطُ (মুক্কারের মতে ) وَفْد প্রস্কারের মতে ) একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি দলকে যারা কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তির সাক্ষাতে আগমন করেন।
- كَوْفُدُ هِيَ عِصَابَةً أُرْسِلُتْ نِيابَةً عَنِ الْقُومِ -तत्वी (त्र.) वरलन बाजून काग्नम शिक्त अिनिधि मलात आगमतनत नमग्रकान : जावपून काग्नम وَقُتُ مَجِيْنَةِ وَقُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ গোত্রের প্রতিনিধি দল কখন নবী করীম 🚐 এর নিকট আগমন করেছে এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়–
- ১. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, তারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরিতে আগমন করেছেন।
- ২. ইবনুল কায়্যেম বলেন, তারা নবম হিজরিতে এসেছেন।
- ৩. কারো মতে, ষষ্ঠ হিজরিতে এসেছেন।
- 8. কিছু সংখ্যকের মতে. ৭ম হিজরিতে এসেছেন।
- ৫. ঐতিহাসিকদের মতে, তারা মোট দু'বার আগমন করেছেন, প্রথমবার ৬ষ্ঠ হিজরিতে আর দ্বিতীয়বার ৮ম হিজরিতে। তাদের সংখ্যা : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধির সংখ্যা কত ছিল এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় –
- ১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন।
- ২. অন্য একদলের মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।
- ▶ উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের লক্ষ্যে আল্লামা শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন যে, তাদের মধ্যে ১৪ জন ছিল নেতা আর অবশিষ্টরা ছিল তাদের অনুসারী।
- অথবা, ৬ষ্ঠ হিজরিতে এসেছিল ১৪ জন আর ৮ম হিজরিতে এসেছিল ৪০ জন।
- ৩. বায়হাকীর এক বর্ণনানুযায়ী ১৩ জনের কথা এসেছে।

বা নিষিদ্ধ মাস হলো মোট চারটি, যেমন أَشْهُرُ الْحُرُمِ وَحُكْمُهُا

আল্লাহ তা'আলা বলেন-إِنَّا عِدَّةَ الشُّهُوْدِ عِنْدَ اللِّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ خُرُمُ . মাসগুলো হলো- (১) জিলকাদ, (২) জিলহজ, (৩) মুহররাম এবং (৪) রজব।

🚅 : জাহিলিয়া যুগ থেকেই এ মাসগুলোকে সম্মান করা হতো। ইসলামও সেগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছে। এগুলোর হুকুম হলো- ১. এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাত একেবারেই নিষিদ্ধ। ২. এগুলোকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। ৩. স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে এগুলোকে আগে পরে নিয়ে যাওয়া কৃফরি।

আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলের নবী করীম — এর দরবারে আগমনের কারণ: মুনকিয ইবনে হাববান ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিজর হতে মাল নিয়ে মদীনায় আসত। একদিন সে নবী করীম এর সামনে পড়ে গেল। নবী করীম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি মুনকিয ইবনে হাববান ? তারপর নবী করীম তার বংশীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের নাম ধরে ধরে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন, এতে লোকটি আন্চর্যান্ধিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর তিনি স্রায়ে ফাতিহা ও স্রায়ে 'আলাক শিখে নিলেন। পরে তিনি হিজর রওয়ানা করলেন। নবী করীম তার নিকট আবদুল কায়স গোত্রের নামে একটি চিঠি দিলেন।

মুনকিয় কিছুদিন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন। তবে তাঁর নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর পিতা মুনযির আল-আসাজ্জুর নিকট ব্যাপারটি প্রকাশ করল। মুনযির মুনকিযের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল, ফলে মুনযিরের অন্তরেও ইসলামের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। পরে মুনযির রাসূলের চিঠি নিয়ে নিজ গোত্রের লোকদের নিকট যায় এবং তাদেরকে তা পড়ে শুনায়, ফলে সকলের অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্কা সৃষ্টি হয়। এতে তারা দলবদ্ধভাবে রাসূল এব খেদমতে হাজির হয়।

নির্দেশিত বিষয় পাঁচটি হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাকারীর বাণী اَمْرَهُمْ بِـازْبَعْ এর যৌক্তিকতা কি? : আলোচ্য হাদীসের নির্দেশিত বিষয় হচ্ছে মোট পাঁচটি, অথচ বর্ণনাকারী বলছেন, اَمْرُهُمْ بِـازْبُعْ সূতরাং চারটির কথা বলে পাঁচটির উল্লেখ করা হলো কিভাবে ২ এর জাবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

- আলোচ্য হাদীসের পূর্বাপর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, আগত প্রতিনিধি পূর্ব হতেই মু'মিন ছিল, তাই এখানে شَهَادُتَيْن আসল
  উদ্দেশ্য নয়; বরং বাকি চারটিই উদ্দেশ্য।
- ২. ইবনুল বাত্তাল বলেন, ঐ গোত্রের সাথে মুযার গোত্রের যে কোনো সময় যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা ছিল, এ জন্য রাস্লুল্লাহ তাদেরকে 'খুমুস'-এর বিধান জানিয়ে দেন। এটা অতিরিক্ত।
- ৩. কাজী বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে اِیْسَانٌ بِاللّٰهِ একটি জিনিস, আর তার ব্যাখ্যা হলো کَوْرَ ، صَـلاً ইত্যাদি।
  মূলত সব মিলে এখানে একটি বর্ণিত হয়েছে। বাকি তিনটি কথা বর্ণনাকারী ভূলবশত কিংবা সংক্ষিপ্তকরণের জন্য উল্লেখ
  করেননি।
- 8. অথবা, "اعْطَاءُ الْخُمُس" জাকাতের বিধানের মধ্যে শামিল। সুতরাং এটা বাদ দিলে চারটিই হয়।
- ৫. অথবা, পবিত্র কুরআনে زَكُورَ ও كُورَ -এর কথা অধিকাংশ স্থানে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানেও উভয়টা মিলে একটা হবে। সুতরাং সব মিলে ৪টি হলো।
- ৬. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, مَسَلَاة ، صَلَوْم ، زَكُوة ، صَلَاة وَالْعَطَاءُ الْخُنُسِ ٥ صَوْم ، زَكُوة ، صَلَاة উল্লেখ করেছেন। আর তথ্ বরকতের জন্য সাথে اِنْمَان -এর কথা উল্লেখ করেছেন।

خَرُم ذِكْرِ الْحَجّ হজের কথা উল্লেখ না করার কারণ : হজ ইসলামের অন্যতম রোকন হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হাদীসে فَحَدِّثِيْن كِرَامْ করার কারণ সম্পর্কে مُحَدِّثِيْن كِرَامْ নিমোক্ত মতামত পেশ করেন–

- ১. আলোচ্য হাদীসে ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় আহকাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, হজের বিধান অবতীর্ণ হয় নবম হিজরিতে, আর আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ

  এর নিকট আগমন করেছিল অষ্টম হিজরিতে, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. হজ যেহেতু বিলম্বে পালন করার অবকাশ থাকে, তাই উল্লেখ করা হয়নি।
- 8. হজের কথা তাদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল বলে এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. হজের পথে মুযার গোত্রের প্রতিবন্ধকতা ছিল, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৬. মুসনাদে আহমদে হজের কথা উল্লিখিত হয়েছে, অতএব এখানে উল্লেখ না করাতে কোনো অসুবিধা রইল না।
- ৭. হজের কথা উল্লেখ হয়েছে ঠিকই কিন্তু বর্ণনাকারী ভূলবশত তা উল্লেখ করেননি।
- ৮. সংক্ষিপ্তকরণের জন্য হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

মদ পানের পাত্রের ছকুম : মহানবী আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে চার রকম পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো–

- ১. مُنْتَنَهُ [মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ।]
- ২. ৄর্ট [লাউয়ের খোসা দ্বারা প্রস্তুতকৃত পাত্র ।]
- ৩. ৣৣর্ট্র [কাঠের তৈরি পাত্র বা খেজুর গাছের গোড়া দ্বারা তৈরি পাত্র।]
- الْمَزْفَّتْ (আলকাতরা দ্বারা মালিশকৃত পাত্র।) এসব পাত্রে তারা মদ রাখত।
   এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ নিম্নরপ-
  - (ক) এ পাত্রগুলোর মাঝে মদের প্রভাব ছিল তাই নিষেধ করেছেন।
  - (খ) যারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিল, এগুলো দেখে তাদের অন্তরে মদের কথা জেগে উঠতে পারে বিধায় নিষেধ করেছেন।
  - (গ) অথবা, যাতে করে তারা মদ পান করার আর কোনো সুযোগ না পায়, এ জন্যই নিষেধ করেছেন।
  - গুটু নিষেধাজ্ঞা এখনো অবশিষ্ট কিনা? : উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে কিনা এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–
- ১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন যে, পাত্রগুলো ব্যবহারের উপর যে নিমেধাজ্ঞা ছিল তা এখনও বহাল আছে।
- ২. জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে, এগুলোর خُرْمَة মানস্থ হয়ে গেছে, তথা এগুলোর নিষেধাজ্ঞা এখন আর বহাল নেই।

  যেমন রাস্লুল্লাহ কলেছেন– مُنْتُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ বলেছেন– وَلَا تَسْرَبُواْ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَنْ الظُّرُونِ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَايُحِلُ شَيْنًا وَلَا يَحْرَمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ صَنْكِرًا বলেছেন কায় হাদীসে এসেছে যে الْاَسْقِيَةِ فَانْتَيِنُواْ فِي كُلِّ وِعَاءٍ وَلَا تَشْرَبُواْ مُسْكِرًا তাদের দলপতির নাম : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতার নাম সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নর্কণ–
- ১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তাদের দলপতির নাম ছিল مُنْذِرُ بِنُ عَائِدٌ
- २. कानवीत मएठ, فَارِثُ مَارِثُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ
- ৩. কারো মতে, مُنْذِرُ بِنُ حِبَّانُ
- عَائِذُ بُنُ مُنْذِرٌ , 8. किছू সংখ্যক বলেন
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْف , क उत्तम, عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْف
- ७. जना वकमलत मरा , فَنْوَدُ بِنُ أَبِي ,
- ٩. অপর একদল বলেন, عُامِرُ بُنُ عَامِرُ

نَدَامِی -এর অর্থ : উল্লিখিত হাদীসে خَزْیَانٌ শব্দটি خَزْیَانٌ -এর বহুবচন অর্থ হলো – অপমান। আর خَزْایَا وَلَا نَدَامِی -এর বহুবচন। শাদিক অর্থ হলো – লজ্জা বা শরম। অতএব نَدْمَانُ -এর বহুবচন। শাদিক অর্থ হলো – লজ্জা বা শরম। অতএব نَدْمَانُ -এর বহুবচন। শাদিক অর্থ হলো – লজ্জা বা শরম। অতএব الْقَيْسِ -এর অর্থ হলো, আর্মনিত হয়ে আসেনি। গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন অপমান এবং লজ্জাকর নয়। অথবা তারা লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে আসেনি। কেননা, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমাদের পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও বন্দী করা হতে তারা মুক্ত। তারা বরং নিরাপত্তার মধ্যে থাকা অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেছে।

উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা, ৩. মুহাম্মদ ক্রি-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া, ৪. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৫. জাকাত প্রদান করা, ৬. রমজান মাসের রোজা রাখা, ৭. গনিমতের এক পঞ্চমাংশ দান করা, ৮. শরাব পান হতে বিরত থাকা, ৯. শরিয়তের সকল আদেশ যথাযথভাবে মেনে চলা ও ১০. অপরের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ পৌছে দেওয়া।

وَعَنْ السَّولُ السَّهِ السَّامِ وَحُولَهُ وَحُولَهُ وَصَابَةٌ مِنْ اصْحَابِهِ بَابِعُونِيْ عَلَى اَنْ عِصَابَةٌ مِنْ اصْحَابِهِ بَابِعُونِيْ عَلَى اَنْ لَا تُسْرِقُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَتَسْرِقُوا وَلاَتَعْتُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَدَكُمْ وَلاَ تَاتُوا وَلاَتَعْتُونَ فَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَارْجُلِكُمْ وَلاَتَعْتُونَ فَعَنْ وَفَى مِنْكُمْ وَلاَتَعْتُونَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ وَلاَتَعْتُونَ فَكُمْ وَلَاتَعْتُونَ فَكُمْ وَارْجُلِكُمْ وَلاَتَعْتُونَ فَعَنْ وَفَى مِنْكُمْ وَلَاتَعْتُونَ فَكَنْ اللَّهِ وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةً لَيْ وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةً لاَهُ وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةً لَكُمْ سَتَرَهُ لللهُ وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِلَى اللّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَلَى ذَٰلِكَ مَنْ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْفَقًا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَٰلِكَ مَا عَنْهُ وَالْكُ مَنْ اللّهُ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْ اللّهُ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْكَاهُ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْكُمْ وَالْكُ مُنَاءُ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْكُونَا عَنْهُ مُنَاهُ عَلَى ذَٰلِكَ مُنْكَاهُ عَلَى ذَلِكَ مُنْ اللّهُ وَالْكُولُ مُنْكَاهُ عَلَى ذَلِكَ مُنْكُونُ اللّهُ وَالْكُونَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُنْكَاهُ عَلَى ذَلِكَ مُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مَا عَلْكُ مُنْ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

১৬. অনুবাদ: হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাসলুল্লাহ -কে ঘিরে বসেছিলেন। এমন সময় রাস্লুল্লাহ বললেন, তোমরা এ বিষয়ে আমার নিকট এ মর্মে বাইয়াত হও যে, তোমরা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না. কারো প্রতি মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং সংকাজে অবাধ্য হবে না। অতঃপর জেনে রাখ! যে কেউ এ ওয়াদা পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পায়, তার জন্য তা কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি অপরাধ করে এবং তা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ না করে গোপন রাখেন, তাহলে সে ব্যাপরটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন আর ইচ্ছা করলে শান্তি দেবেন। [হযরত উবাদাহ (রা.) বলেন,] তখন আমরা ঐ শর্তে নবীজী === -এর নিকট বাইয়াত হলাম।-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর - ضَرَبَ শন্ট বাবে الْبَيْعَةُ । বাইয়াতের শান্দিক অর্থ : مَعْنَى الْبَيْعَةِ لُغَةً । শন্ট বাবে مَعْنَى الْبَيْعَةِ بَيْعَةً بَيْعَةً الْبَيْعَةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعَةِ الْبَيْعِةِ الْبُيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِيقِ الْبَيْعِيْمِ الْبِي الْبَيْعِيقِ الْبَيْعِيقِ الْبَيْعِيْمِ الْبَيْعِيقِ الْبَي

- مَعْنَى الْبَيْعَةِ إِصْطِلَامًا : مَعْنَى الْبَيْعَةِ إِصْطِلَامًا

- الشَيْخ أو الْقَائِدِ لِأَفْعَالِ مَخْصُوْمَة অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে فَوَالْوَعْدُ بِبَدِ الشَّيْخ أو الْقَائِدِ لِأَفْعَالِ مَخْصُوْمَة অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে শায়খ বা নেতার হাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে بَيْعَة বলে।
- २. किছू সংখ্যকের মতে إِنْجِينَالِ الْمُغُرُّوْفَاتِ وَتُرْكِ الْمُنْكَرَاتِ الْجِلْفُ عَلِي الْمِن
- ৩. অন্য একদলের মতে اَلْبَيْعَةُ هِى وَضْعُ اَلْيُدِ عَلَى السَّبِّدِ اَوَ الْمُرْشِدِ عَلَى اَفْعَالُ مَخْصُوْصَةً । 8. এক কথায়, কারো আনুগতোর অঙ্গীকার এবং হুকুম যথাযথভাবে পালনে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে بَنْعَةً مَا اللهُ عَلَى السَّبِّدِ اَوَ الْمُرْشِدِ عَلَى النَّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
- َ مَعْنَى الْبُهْتَانِ وَالْغَرْقُ بَيْنَ الْبُهْتَانِ وَالْغَيْبَةِ : وَالْغَيْبَةُ عَلَى الْبُهْتَانُ : युत्र अर्थ এবং غَيْبَةً । अप्रवान प्रश्नात शार्थकात शार्थका : بُهْتَانُ । শদের আভিধানিক অর্থ – অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা রটানো। পরিভাষায়, بُهْتَانُ अ মিথ্যাকে বলা হয়, যা শুনে শ্রোতা আশ্চর্য হয়ে যায়। হাদীসে এরূপ অপবাদ প্রদানের ব্যাপারে কাঠোর ভূশিয়ারি এসেছে।
  - وَغَيْبَكُ ও عَيْبَكُ -এর মধ্যকার পার্থক্য : ১. গিবত শব্দের আভিধানিক অর্থ পরনিন্দা করা; বৃহতান শব্দের আভিধানিক অর্থ মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। ২. কারো মধ্যে বিদ্যমান দোষ তার ক্ষতি করার লক্ষ্যে তার পিছনে অন্যের নিকট বলার নাম গিবত। আর যার কোনো দোষ নেই, তার নামে দোষ রটানোর নামই বৃহতান। ৩. গিবতের মাধ্যমে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন

করা উদ্দেশ্য থাকে। অন্যদিকে বুহতান দ্বারা মানুষের মাঝে কলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদ্যমান থাকে। ৪. গিবত বা পরনিন্দা একটি জঘন্যতম অপবাদ। আর বুহতান পরনিন্দার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ।

: দ্বারা উদ্দেশ্য بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُ

তথা নিজের পক্ষ হতে। তবে নিজের হাত পা مِنْ نَفْسِكُمْ –এর অর্থ : উক্ত বাক্যের অর্থ مِنْ نَفْسِكُمْ দারা বঝানোর রহস্য হচ্ছে–

- ১. নিজের মাধ্যমে যে সকল বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে, তা হাত ও পা দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে।
- ২. অথবা, হাদীসে بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ
- ৩. অথবা, তোমাদের হাত ও পায়ের মাঝখানে যে তোমাদের অন্তর রয়েছে তা হতে কোনো অপবাদ কারো উপরে বর্তাবে না। কেননা কথার মূলকেন্দ্র তার অন্তর।
- 8. অথবা, بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ । দ্বারা তেমান আর بَيْنَ اَرْجُلِكُمْ দ্বারা ভবিষ্যৎ বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কারো প্রতি অপবাদ দিও না।
- ৫. অথবা, মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার সময় রাসূলূল্লাহ 🚐 এরূপ বলেছেন, অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা হাত পায়ের মাঝখানে অবস্থিত লজ্জাস্থান দ্বারা ব্যভিচার করে যে সম্ভান প্রসব করেছ তাকে স্বামীর সাথে সম্পুক্ত করো না। क्षां कि अवाधा हाता ना' এর अर्थ : मरानवी في مُعْرُونِ 'क्षां कि अवाधा हाता ना' এत अर्थ : मरानवी مُعْرُونِ وَمَ - এत মর্মার্থ হাদীস বিশারদগণ নিম্নরপ ব্যক্ত করেছেন শরিয়ত কর্তৃক যে সমস্ত কাজকে ভালো এবং যে সমস্ত কাজকে মন্দ নির্দেশ করা হয়েছে তার বিরোধিতা না করা। কাজেই নেককার সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে এবং অসৎকর্ম ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। বলা বাহুল্য, ভালো কাজে অবাধ্য না হওয়ার অর্থ এটাই। অথবা এর অর্থ হলো, ভালো কাজে স্বামীর নাফরমানী না করা।
  - ং الْعُدُودُ مُكَفِّرَاتٌ لِللَّهُ وَ الْمُ لَا ؟ শরয়ী দণ্ড পাপ মোচনকারী কিনা? : কোনো ব্যক্তি কৃত অপরাধের জন্য দুনিয়ায় শান্তিভোগ করার পর তা পরকালে পাপ মোচনের জন্য যথেষ্ট হওয়া না হওয়া নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম থেকে নিম্নরূপ মতামত পরিলক্ষিত হয়-
- 🛮 (ح.) -এর মতে, শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাপমুক্ত ও পবিত্র করে দেয়। তাঁর দলিল وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفًّارَةً لَهُ - अंतिंर्फ कें
- 🛮 مَذْهُبُ الْأَحْنَانِ : আহনাফের মতে, শরিয়ত প্রদত্ত শাস্তি অপরাধীকে পাপমুক্ত করে না, তবে তওবার কারণে তার পাপ মাফ হতে পারে। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী-

١. ذَالِكَ لَهُمْ خِزْنٌ فِي الدُّنْسَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَبِانَّ اللَّهَ

অনুরপভাবে মিথ্যা অপবাদকারীদের ৮০টি বেত্রাঘাত প্রদানের পরও বলা হয়েছে
﴿ وَلَا تَغْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴿ ٢٠ وَلَا تَغْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴿

অনুরূপভাবে চোরের শাস্তির পর বলা হয়েছে-

٣٠ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ..... فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ٠

- किছू সংখ্যক আलिম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন إِنَّ الْحُدُودَ لَبْسَتْ بِكُفَّارَةِ الذُّنُوبِ प्रे أَذْرَى ٱلْعُلُودُ كُفَّاراتُ ٱمْ لا -करतरहन। किनना, निरी कर्तीय عند من الْعُلُودُ كُفَّاراتُ آمُ لا -करतरहन। किनना, निरी कर्तीय المُعَلَّودُ كُفَّاراتُ آمُ لا
- 🛮 এ বিষয়ে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, اِفَامَة حُدُوُّد -এর পর তিনটি অবস্থা হতে পারে- ১. যদি শান্তির পর খাঁটি তওবা করে, তাহলে তা عُفَرَة হবে। ২. যদি শস্তির পরোয়া না করে বারবার অপরাধ করতে থাকে, তবে তার প্রদত্ত শাস্তি কাফ্ফারা হবে না। ৩. যদি শাস্তির পর তওবা না করে; বরং পাপ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা কাফ্ফারা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণ যে الشَّافِعِيّ হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তার জবাব হলো-

- ১. কুরআনের মোকাবেলায় হাদীসের দলিল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বাহ্যিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।
- ১. মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব, নতুবা এটা আল্লাহর ন্যায়নীতি ও বিচার বিধানের পরিপস্থি হবে। তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।
  দলিল : আল্লাহ বলেছেন

  । الْمُعْنَّدُهُ وَا اللّٰهِ حَمْنَتُ اللّٰهِ حَمْنَتُ اللّٰهِ حَمْنَتُ اللّٰهِ حَمْنَتُ اللّٰهِ حَمْنَتُ اللّٰهِ حَمْنَتُ اللّٰهِ عَمْنَتُ اللّٰهِ حَمْنَتُ اللّٰهِ عَمْنَتُ اللّٰهِ عَمْنَا اللّٰهِ عَمْنَتُ اللّٰهِ عَمْنَا اللّٰهُ اللّٰهِ عَمْنَا اللّٰهِ عَمْنَا اللّٰهِ عَمْنَا اللّٰهُ عَمْنَا اللّٰهُ عَمْنَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَمْنَا اللّٰهُ عَمْنَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَمْنَا اللّٰهُ عَلْمَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَمْنَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُعُلِّمُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَ

١. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ٓ إلى جَهَنَّمَ زُمَرًا
 ٢. إنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرِكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, অপরধীকে শাস্তি দেওয়া এবং নেক্কারকে ছওয়াব প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়।

দিলিল : তাঁদের দিলিল হলো–

د قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَاقَبَهُ".
٢. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إِنْ شَاءً عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَاقَبَهُ".

ं जाँদের দলিলসমূহের জবাবে বলা যায় যে, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা পাপীদের শান্তির কথা বলা হয়েছে; এটা বুঝানো হয়নি যে, এটা করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তা আলার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়; বরং তিনি ইচ্ছা করলে পাপীদেরকে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে শান্তি প্রদান করতে পারেন। অথবা অনুগ্রহ করে শান্তি নাও দিতে পারেন।

وَعَنْ ١٧ اَبِيْ سَعِنِيدِ الْخُدْرِيِّ (رضا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَضَحْى أَوْ فِيطْرِ إِلَى الْمُصَلِّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ اكُثْرَ اَهْلِ النَّادِ فَعَكُنْ وَبِهَ يِنَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَارَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِيْنِ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِم مِنْ اِحْدٰىكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَـقْـلِنَـا يَا رَسُولَ اللَّهِ قـَـالَ ٱليْسَ شَهَادَةُ الْمُرأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا قَالَ ٱلبُّسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

১৭. অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসূল 🚐 ঈদুল ফিতরে অথবা ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি বেশি দান-খয়রাত করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্লামী। তারা [মহিলারা] বলল, জাহান্নামী কেন ? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি লানত দিয়ে থাক এবং স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। একজন সুচতুর বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান হরণের কাজে তোমাদের তথা কোনো নারীর চেয়ে অধিক পারঙ্গম দীন ও জ্ঞানে অপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দীন ও জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের অপূর্ণতা কি ? তিনি বললেন, নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়, তারা বলল, হাা। রাসূল 🚐 বললেন, এটাই জ্ঞানের অপূর্ণতা। রাসূল 🚃 আবার বললেন, এটা কি নয় যে, মহিলাগণ যখন ঋতুবতী হয়, তখন তারা নামাজ পড়ে না এবং রোজাও রাখে না। তারা বলল, হ্যা। রাসুলুল্লাহ 🚟 বললেন, এটাই তাদের দীনের অপূর্ণতা। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর যুগে নারীগণ किভাবে ঈদগাহে উপস্থিত হলেন : নবী করীম 🕮 এর যুগে নারীগণ کَیْفَ حَضَرَت النِّسَاءُ إِلَى الْمُصَلِّي অত্যন্ত সহজ-সরল এবং সাদামাটাভাবে চলতেন। তারা ঈদ ও জুমার জামাতে শরিক হতেন ঠিকই: কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢেকে অতি মার্জিতরূপে ঘর হতে বের হতেন এবং জামাতে একেবারে পিছনের কাতারে থাকতেন। বস্তুত তখন মহিলা ও পুরুষ সকলেই ছিলেন ইসলামের একাগ্র অনুসারী। ইসলামের বিধানকে অতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। ফলে মহিলাগণ ঈদ. জুমা এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামতেও হাজির হতেন। পরবর্তীতে নারীদের মধ্যে বিলাসিতা ও লজ্জাহীনতা বৃদ্ধি পেল এবং পুরুষদের মাঝেও শিথিলতা দেখা দিল, তখন মহিলাদেরকে মসজিদে এবং ঈদগাহে উপস্থিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই করা হয়েছে।

नातीत्मत कामात्क याख्यात एक्म : मिल्लात्मत कामात्क उपश्चि रेउं नातीत्मत कामात्क याख्यात एक्म : النِّسَاءِ إلى الْجَمَاعَةِ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ-

رحا) పें : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, নারীদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তিনি দলিল হিসেবে عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ إِمْرَاةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَابَمْنَعْهَا ۔ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) विलिन (यें, (حـ) مَذْهُبُ الصَّاحِبَيْن (رحـ) : ইমাম আব্ ইউসুফ ও মুহামদ (র.)-এর মতে, ৬५ বৃদ্ধা নারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য উপস্থিত হওয়া বৈধ। কেননা, বৃদ্ধাদের দ্বারা কোনো প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, গুধু বৃদ্ধাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও ইশার জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তবে পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম বৃদ্ধাদের জন্যও জামাতে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন।

: এর অর্থ ও তার एकूम - اللَّعْنَةُ : مَعْنَى اللَّعْنَةِ وَحُكُمُهَا

অভিসম্পাত দেওয়া] الْفَضَبُ . এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– ১. اللَّفْنَةُ : مَعْنَى اللَّعْنَةِ لُفَةً ع. ﴿ [गानमन कता] ﴿ مَا الطُّورُ الْمُعَالُمُ [फ़्त्र मिख्या] ﴿ الْإِنْمَادُ يَ [गानमन कता] ﴿ مَا الطُّرُدُ

- এর পারিভাষিক সংজ্ঞা - اللَّمْنَةُ: مَعْنَى اللَّعْنَةِ إِصْطَلَاحًا

- ك. اللهِ تَعَالَى رَفَعَةِ اللّهِ تَعَالَى رَفَضَلِهِ अशु आ़न्नाइ जा'आ़नात मत्रा ७ अनुधर रूट मृदत मतिरा प्रख्या । এই মর্মে পবিত্র وَمَنْ يُلْعَن اللَّهُ فَلَنْ تُجَدَلُهُ نَصِيبًا -अ्त्रजात अत्नरह
- ২. কারো মতে, অকল্যাণ বা মন্দ বয়ে আনার জন্য কারো প্রতি বদদোয়া করাকে লানত বলা হয়। كُمُ اللَّهُمَّ الْعَنْةِ : ১. যে কোনো কাফির-মুশরিক তথা বিধর্মীর উপর লানত করা জায়েজ। যেমন, বলা হয়-اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ
- ২. যার মৃত্যু কুফর বা শিরকের উপর হয়েছে তাকেও লানত করা জায়েজ।
- ৩. কোনো মুসলমান অথবা এমন কোনো ব্যক্তির উপর লানত করলে. যার উপর লানত প্রযোজ্য নয়, তখন লানতকারীর দিকেই উক্ত লানত প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সে مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَة হিসেবে সাব্যস্ত হয়।
- 8. আর সাধারণত কোনো মুসলমানের উপর লানত করা জায়েজ নেই।

-এর অর্থ : کُنْهُ अंकिंग् तात्व الْکُنْهُ -এর মাসদার। শান্দিক অর্থ হলো -

- كَفُرَ درْعَهُ بِشُوبِهِ शांभन कत्रां वा एरक रक्ला । रामन, वला राम السَّتْرُ وَ الْكِتْمَانُ . ١
- ২. الغطي [আবৃত করা ।]
- ٥. عُفَرَ بِالْخَالِقِ अश्वीकात कता। (यमन الْجَعْدُ अश्वीकात कता। यथा اللهُ تَعَالَى अश्वीकात कता। यथा كُفَرَ نِعَمَ اللهُ تَعَالَى الله عَمَا اللهُ تَعَالَى الله عَمَا اللهُ تَعَالَى الله عَمَا عَمَا الله عَمَا : مَعْنَى الْكُفْرِ إِصْطِلاحًا
- জমহুর ওলামা বলেন الْكُفْرُ هُوَ إِنْكَارُ مَا جَاء بِهِ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ ضِدُ الْإِنْمَانِ वर्षा९ नि कती कती बानिए वानिए वानिए वानिए वानिए के के विकास के के के विकास वानिए वा

- كَ وَ وَ وَ كَذِيبُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فِي شَيْ مِمَّا جَاءَ بِهِ अ वानरी भूल वागाण शब् थाणा वालन
- لُكُفُرُ هُوَ عَدَمُ تَصْدِيْقِ إِلنَّيْنِي ﷺ بِمَا جَاء بِم -लल तल तल कर कर कर . وَاللَّهُ عَلَى ال
- الْكُفْرُ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالطُّنُرُورَةِ مَجِئُ الرَّسُولِ بِهَ वरलन (त.) वरलन (त.) अ. आल्लाभा वाग्रयावी : ٱلْمَرَادُ بِقُولِهِ وَتَكُفُرنَ الْعَشِيرَ

वर-खीलात्कता स्रामीरमद्रतक जसीकात करत । تَكُفُرْنَ الْعَشِيْرِ वर्थ-खीलात्कता स्रामीरमद्रतक जसीकात करत وتَكُفُرْنَ الْعَشِيْر এ বাক্যটিতে 🚣 🔰 শব্দটির অর্থ হচ্ছে- স্বামী

এখানে রাসূল 🚎 وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيمُ বাক্যটি দ্বারা স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকদের অকৃতজ্ঞতার কথা বুঝিয়েছেন। ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক স্বামীর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সে সুষ্ঠুভাবে পালন এবং স্ত্রীর যথাযথ অধিকার আদায় করার পরও যেসব স্ত্রীলোক স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; বরং তার নাফরমানীতে লিগু হয়। রাসূল 🚎 ﴿ كَكُنُونَ الْعُشْبُرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ ও স্বভাবের কথা তলে ধরে এটাকে জাহানামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

व मित्कर रेकिं भाउरा यार वना रानीत्न ता, وَمَنْ لَمْ يَشْكُر النَّاسِ لَمْ يَشْكُر اللَّه वर्था राय वर्ग रामित করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তাই প্রত্যেক নারীর কর্তব্য এসব হীন ও নীচু কর্ম পরিহার করা।

: وَجُهُ تَخْصِيْصِ كُفْرَانِ الْعَشِيْرِ مِنْ بَيْنِ الْخَطَايَا عمران عَبْدُ مَرْثُ اَخَذًا اَنْ يَسْجُدُ - वतावार इता इतावार عَنْ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ খদ আমি কারো প্রতি কাউকেও সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে নারীদেরকে لِزُوجِهَا "यদি আমি কারো প্রতি কাউকেও সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে নারীদেরকে তার্দের স্বামীদের সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।" হাদীসটি দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। অন্য দিকে হাদীসটিতে স্বামীর অধিকারকে আল্লাহ তা'আলার অধিকারের সাথে মিলানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, যে স্ত্রী স্বামীর অধিকার আদায় করবে না. সে আল্লাহ তা'আলার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও অমনোযোগী হবে। এ কারণে অন্যান্য গুনাহের মধ্য হতে স্বামীর অকৃতজ্ঞতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জান ও দীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতার মর্মার্থ : নারী জাতি সৃষ্টিগতভাবে দু'দিক থেকে জুর্পুর্বাঙ্গ প্রথমত জ্ঞানগত ঘাটতি, দ্বিতীয়ত দীনের ব্যাপারে ঘাটতি।

- ১. জ্ঞানের ব্যাপারে ঘাটিতি: রমণীগণ পরুষের চেয়ে অধিকতর কম জ্ঞানের অধিকারী এটা শুধ করআন ও হাদীসেরই কথা নয়; বরং নারী পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যের কথা আধুনিক বিজ্ঞানও মেনে নিয়েছে। আর এটা সর্বজন বিদিত যে, মানুষের পারস্পরিক বুদ্ধির তার্তম্য সাধারণত মস্তিষ্কের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। আর নারীর মস্তিষ্কের ওজন ও শক্তি পুরুষের তুলনায় অনেক কম। বিখ্যাত মিশরীয় দার্শনিক ও লেখক ওয়াজেদ আফেন্দীর একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সাধারণত পুরুষের মণজের গড়পড়তা ওজন প্রায় ৪৯২ আউন্স, আর নারীর মণজের ওজন ৪৪ আউন্স মাত্র। ২৭৮ জন পুরুষের মগজ ওজন করা হলে বৃহত্তম মগজটির ওজন ৬৫ আউন্স, আর ক্ষুদ্রতম মগজটির ওজন ৩৪ আউন্স বলে প্রমাণিত হয়। অপর দিকে ২৯১ জন নারীর মগজ ওজন করা হলে সবচেয়ে ভারী মগজের ওজন ৫৪ আউন্স এবং সবচেয়ে হালকা মজগটির ওজন ৩১ আউন্স বলে দেখা যায়। এ কারণেই নারীর মানসিক শক্তি অতি দুর্বল। ফলে তারা অল্প শোকে কাতর এবং অধিক শোকে পাথর হয়ে পড়ে এবং কোনো কারণ ছাড়াই হাসতে এবং কাঁদতে পারে।
- ২. দীনের ব্যাপারে ঘাটিতি: দীনের হুকুম আহকাম পালনেও তারা পুরুষের তুলনায় অনেক অসম্পূর্ণ। কেননা-
- ১. নারীরা প্রতি মাসে ঋতুবতী হয়ে নামাজ রোজা থেকে বিমুখ হয়।
- ২. নেফাসের কারণেও তারা ইবাদত করতে সক্ষম হয় না।
- পুরুষের মতো তারা দীর্ঘ সময় দাঁডিয়ে ইবাদত-বন্দেগি করতে পারে না।
- ৪. হজের মতো কঠিন ইবাদত অনেক মহিলা অপরের সাহায্য ব্যতীত সম্পাদন করতে পারে না।

: हराता आवृ माजिन थूनती (ता.)-এत জीवनी خَبَاةُ أَبِيْ سَعْبِدِ الْخُدْرِيّ

১. নাম : তাঁর নাম সা'দ, উপনাম আবূ সাঈদ। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পিতার নাম মালিক ইবনে সিনান। তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী।

- ২. জন্ম : হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
- ৩. বাল্যকাল: পিতামাতা উভয়ে হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করায় বাল্যকাল হতে তিনি ইসলামি পরিবেশে লালিত- পালিত হন।
- ৫. বভাব-চরিত্র: তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। তিনি সম্মান বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য বুভূক্ষু ছিলেন না। সকল কাজে সর্বাবস্থায় হুযুর ক্রিপ্রের সুনুতের অনুসরণ করা তাঁর জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল।
- ৬. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত ছোট ছিলেন বলে তাঁকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি, তবে এরপর থেকে তিনি রাসূল ﷺ এর সাথে সর্বমোট ১২ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।
- ৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনিও একজন। রাসূল হাদীস বর্ণনা করেন।
   মাটখানা হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৮. তুণাবলি: তিনি একাধারে একজন হাফেজ, বিজ্ঞ আলিমে দীন ও শরয়িত বিশেষজ্ঞ ছিলেন।
- ৯. ইন্তেকাল: তিনি হিজরি ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে পবিত্র মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকী তে সমাহিত করা হয়।

وَعَرْضُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى اللهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى اللهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى اللهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى وَلَمْ اللهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى وَلَمْ اللهُ تَعَالَى كَذَيْبُهُ إِيّاً يَ فَقُولُهُ لَنْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ فَامَا تَكْذِيْبُهُ إِيّاً يَ فَقُولُهُ لَنْ يَكُنْ لَكَ فَامَا تَكْذِيْبُهُ إِيّاً يَ فَقُولُهُ لَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا الشَّمَهُ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا السَّمَهُ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا اللهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا السَّمَهُ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا السَّمَةُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا السَّمْهُ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا السَّمْهُ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَمْ وَلَهُ وَسُبْحَانِى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَسُبْحَانِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَسُبْحَانِى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَسُبْحَانِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَسُبْحَانِى اللهُ ال

১৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— আল্লাহু তা'আলা বলেছেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে অথচ এটা তার জন্য উচিত ছিল না। সে আমাকে গালমন্দ করেছে অথচ এটাও তার পক্ষে শোভা পায় না। আর আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা হলো তার এ কথা বলা যে, আল্লাহ আমাকে যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করেছেন সেভাবে পুনরায় কখনো সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ আমার পক্ষে প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের চেয়ে কিছুতেই সহজ ছিল না। আর আমাকে গালমন্দ করা হলো তার এই কথা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক ও অদ্বিতীয় এবং আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকেও জন্ম দেইনি এবং কারও জাতও নই এবং আমার সমকক্ষও কেউ নেই।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আমাকে আদম সন্তানের মন্দ বলা হলো এই যে, তার এই কথা বলা যে, আমার সন্তান রয়েছে, অথচ আমি স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ হতে মুক্ত। –[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: এ হাদীসে ইহুদি, খ্রিন্টান ও পৌত্তলিকদের ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদকে অসার প্রমাণিত করে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে। কেননা, ইহুদি সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, হযরত ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র। খ্রিন্টানগণ দাবি করত যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, মরিয়ম আল্লাহর স্ত্রী। আর পৌত্তলিকগণ ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং অসংখ্য দেব-দেবীকে আল্লাহর সহযোগী মনে করত, অথচ মহান আল্লাহ তা আলা এসব কিছু হতে পূত-পবিত্র। কারণ, পিতা-পুত্র ও কন্যার মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ও সৃষ্টিমূলে অভিনুতা বিদ্যমান থাকে, আর আল্লাহ এসব হতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর

যাত ও সিফাতে কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরিক নেই। সূতরাং এসব অসঙ্গত উক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন আল্লাহকে গালি দেওয়ার শামিল। আর বনী আদম আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আর তা এভাবে যে, তারা বলে আল্লাহ আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। অথচ প্রথম সৃষ্টি হতে দ্বিতীয় সৃষ্টি আল্লাহর জন্য অতি সহজ। কেননা, কোনো আদর্শ ও নমুনা ব্যতীত সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা হতে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব দান করা সর্বাধিক কঠিন কাজ। আর আল্লাহ যখন এরপ করতে সক্ষম হয়েছেন তখন ধ্বংসের পর পুনঃ সৃষ্টি করা কোনো ব্যাপারই নয়। অতএব আদম সন্তানের উচিত আল্লাহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকা। অল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্কিতকরণ গালি হওয়ার কারণ: মহান আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন গালি হওয়ার কারণ নিম্নরপ্ত

- ১. সন্তান এবং পিতার মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে থাকে। আর সন্তান পরে হওয়ার কারণে সে সৃষ্টি। তাই উভয়ের মধ্যে সাম স্য থাকার কারণে পিতারও সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক হওয়া অবশ্যই গালির শামিল।
- ২. আল্লাহ তা আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা আল্লাহ সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী বলারই নামান্তর। কেননা, সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রতি মুখোপেক্ষী তো হয় সে, যে তার অবশিষ্ট কার্য করার জন্য প্রতিনিধি রেখে যেতে চায়। সুতরাং আল্লাহ তা আলার সন্তান আছে বলার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাঁর বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধি তৈরির মুখাপেক্ষী। আর এটা আল্লাহর শানে গালি বৈ কি?
- ত. মাওলানা কাসিম নান্তবী (র.) বলেছেন- মানুষ এবং সাপ-বিচ্ছুর মধ্যে সৃষ্ট হওয়া, দেহ বিশিষ্ট হওয়া মরণশীল হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষ হতে সাপ বিচ্ছু জন্ম নেয়, তবে এটা মানুষের জন্য দুর্নামের ব্যাপার হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য না থাকা অবস্থায় বান্দাকে আল্লাহর সন্তান বলা অবশ্যই আল্লাহ্র জন্য গালি ও অপবাদ হবে।

الْفَرْقُ بَيْنَ الْقُرْانِ وَالْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ وَالْحَدِيْثِ النَّبَوِيُ क्रुं क्रान, रानीत्म क्रुं नी खर शानीत्म नवतीत्र मरश भार्षका :

- ১. যদি শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে আগমন করে, তাহলে তা কুরআন। আর যদি অর্থ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং শব্দ নবী করীম হতে অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে হাদীসটি عَلَىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ বলে শুরু করা হয়। এছাড়া শব্দ ও অর্থ উভয়ই যদি নবী করীম এবং অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে নববী বলে। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, নবী করীম এর দু' রকম নূর বা আলো ছিল।
- ১. একটি হলো সদা সর্বক্ষণ এবং অবিচ্ছিন্ন। এটা হতে যে বক্তব্য বের হতো, তাকে হাদীসে নববী বলা হয়।
- ২. আর দিতীয়টি হলো আকস্মিক। এটা আবার দু' ধরনের, যেমন− (ক) যদি রাসূল ্রান্ত্র-এর আকস্মিক আলোর সময় তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্য রের হয়, তবে তাকে কুরআন বলে। (খ) যদি স্বাধীনতা বর্তমান থাকে, তাহলে তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى يُنُوذِينِى رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ اللهُ تَعَالَى يُنُوذِينِى اللهُ اللهُ تَعَالَى يُنُوذِينِى النّهُ الدَّهُ رَوَانَا السَّدَهُ رُبِيدِى النّهُ الدَّهُ رُبِيدِى الْأَمْرُ التَّلْهَارَ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ التَّلْهَارَ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

১৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৄ বলেছেন- আল্লাহ তা আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কট্ট দেয়। সে সময় বা কালকে ভ্র্পেনা করে অথচ আমিই কাল [তথা আমি কালকে সৃষ্টি করে তাকে পরিবর্তন করে থাকি।] আমার মুঠায়ই সব কিছু, আমি রাত এবং দিনকে চক্রাকারে ঘুরাই। -[বুখারী-মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرْعُ الْحَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে নাস্তিক্যবাদের অমূলক আকীদা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। জাহিলী যুগ হতে আজও কিছু সংখ্যক জড়বাদী যখন কোনো বিপদ-আপদের সমুখীন হত তখন এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, কালের পরিবর্তনই তাদের ওপর এই বিপদ এসেছে। তাদের এরূপ ধ্যান-ধারণাকে খণ্ডন করে আল্লাহ বলেন যে, পৃথিবীর সব কিছুরই নিয়ন্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সব কিছুই তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

ٱلْبَيَالُ وَ التَّغْرِيْفُ فِيْ ٱسْبَابِ وُرُوْدِ " दानीअि वर्णनात अप्रेष्ट्रि : भाग्नथ हेवत्न शाम्यात निथिठ سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ الْحَدَيْثِ الشَّرِيْف " নামক কিতাবের বর্ণনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট হাদীসের পটভূমি এই (य, জাহিলিয়া यুঁগে আরবের লোকেরা যখন বিপদগ্রস্ত হত বা তাদের মধ্যে কেউ মরে যেত : অথবা অসুস্থ হত তখন তারা কালকে গালি দিত এবং তারা মনে করত কালের পরিবর্তনে বা চক্রেই তাদের এই বিপদ এসেছে। নবী করীম 🚟 তাদের এ আকীদার প্রতিবাদে এ হাদীসে উল্লিখিত কথাটি বলেন।

কষ্ট দেওয়ার অর্থ : কার্যত ও উক্তিগত কোনো বিষয়কে অন্যের দিকে ধাবিত করাকে إِيْدًاء বা কষ্ট দেওয়া বলে, চাই তা অন্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করুন বা না করুন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নির্মা, দেওয়ার অর্থ হলো এমন কাজ করা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. (كَمَا فِي التَّعْلِيْقِ) عَدْدُ । الدُّدُ 'আমি কাল' কথার অর্থ : এ বাক্যটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, "কালের ভালো-মন্, সুখ-দু:খ্, যা কিছু প্রকাশ পায় তার মূল আমিই" অতএব কালকে গালমন্দ করার অর্থ আমাকেই মন্দ বলা। কাজী ইয়ায (র.) বলেন, এখানে اللَّهُ -এর মধ্যে যে "الْ" টি مُضَافُ -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ مُضَافُ ও বিভিন্নরপ হতে পারে। যেমন– إِنَّا مُعَلِّبُ الدَّهْرِ . إَنَا مُعَلِّبُ الدَّهْرِ . إِنَا خَالِقُ الدَّهْرِ – وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل وَاسْنَلْ اَهْلُ الْقَرْيَةِ उर्वे प्रिकात पृष्ठीख तराहि । एयमन وَاسْنَلُ الْقَرْيَةَ - এর পরিবর্তে مُضَافٌ উহ্য शाकात पृष्ठीख तराहि । "الْ অথবা বাক্যটি মুতাশাবিহাত বা অস্পষ্ট হাদীসের অন্তর্গত। এটার অর্থ একমার্ত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন, অন্য কেউ জানে না।

وُعَنِ الْمُسْعَدِيِّ أَبِى مُسُوسَى الْاشْعَدِيِّ (رضه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلٰى اَذَّى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَسْدُعُ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُ متَّفَقُ عَلَيْهِ

২০. অনুবাদ: হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 ইরশাদ করেছেন- কষ্টদায়ক কথা শুনার পরও সে ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে: এরপরও তিনি [এসব কথা শ্রবণ করার পরও ধৈর্য্যধারণ করেন এবং তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং রিজিক প্রদান করেন। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজীব হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিতে থাকে। মানুষের এরূপ আচরণে যে অসন্তুষ্টি জাগ্রত হয় এতে আল্লাহ তা'আলা তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। কেননা, তিনি হলেন পরম ধৈর্যশীল। মানুষের এহেন অপকর্মের ফলেও তাদেরকে সুস্থতা দান করেন। দুনিয়াতে চলার পথকে সহজ করে দেন এবং রিজিক প্রদান করেন। কাজেই মহান আল্লাহ তা'আলার ধৈর্যশীলতার কোনো তুলনাই হয় না।

वा সংযম অवलग्रन कता ७ حِلْم भरमत वर्ष राला حِبْر : अक्षे ७ जात श्रकातराहन - صَبْر : مَعْنَى الصَّبْر وَأَقْسَامُهُ নফসের উর্পর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। সাধারণত نئس যে দিকে আগ্রহী হয় তা হতে বিরত রাখাকে 🍰 বলে। আর এই 🝰 যখন আল্লাহ তা'আলার صِفَة হয় তখন صَبْر -এর অর্থ হবে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হতে শাস্তিকে বিলম্বিত করা।

–তিন প্রকার । যথা صُبْر : সবরের প্রকারডেদ أَفْسَامُ الصَّبْر े وَسُبُرٌ عَلَى الطُّاعَةِ . أُ তথা নফসকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা।

২. عَنِ الْمُعْصِيَةِ उथा নফসকে হারাম ও নাজায়েজ কার্যক্রম হতে বিরত রাখা। فَبَرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ . ৩ তথা বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা।

ত্রি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো সন্তান নন এবং কারো পিতাও নন। যেমন, কুরআনে এসেছে— الله الشَّهَدُ لَمْ يُسْرِلُدُ কিন্তু খ্রিন্টানগণ হযরত ঈসা (আ:)-কে খোদার পুত্র বলে মনে করত। এটা তাদের পক্ষ হতে মহা অন্যায় ছিল। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যের স্রষ্টা ও মহাধৈর্যের অধিকারী, তাই আল্লাহ তাদের এই অন্যায়ের পরেও তাদেরকে ক্ষমা করতেন। তাদের প্রতি রিজিক ও নেয়ামত দিতেন এবং দিচ্ছেন। দুনিয়াতে প্রতিশোধ না নিয়ে জীবনোপভোগের সুযোগ দিচ্ছেন।

وَعَنْ النّبِي عَلَى عَلَى حِمَادٍ لَيْسَ بَيْنِى وَ رِدْفَ النّبِي عَلَى عِلَى حِمَادٍ لَيْسَ بَيْنِى وَ بَيْنَهُ إِلّا مُؤْخِرَةُ الرّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ بَيْنَهُ إِلّا مُؤْخِرةُ الرّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِى مَاحَقُ اللّهِ عَلَى عِبَادِه وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى عِبَادِه وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَحَقَ الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا قُلْتُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا قُلْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

২১. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল ====-এর [পিছনে] গাধার উপর আরোহণ করলাম। আমার এবং তাঁর মাঝে হাওদার কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবধান ছিল না। তিনি আর্মাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মু'আয়! তোমার কি জানা আছে বান্দাদের উপর আল্লাহর কি অধিকার আছে এবং আল্লাহর উপরই বা বান্দার কি অধিকার আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল 🚟 এ ব্যাপারে অধিক অবগত। অতঃপর রাসূল হাট্ট্রবললেন, বান্দার উপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, তারা শুধু আল্লাহর বন্দেগী করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহ তা আলার উপর বান্দার অধিকার রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, আল্লাহ যেন তাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দেন। [হযরত মু'আয (রা.) বলেন] আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ সংবাদ পৌছে দেব নাঃ [অর্থাৎ আমি কি সর্ব সাধারণকে এ সংবাদ জানিয়ে দেবঃ] রাসূল হ্রাম্রেবললেন, না। কারণ, তাহলে লোকেরা [শুধু] এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।-[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আলাহর কি অধিকার ব্যাখ্যা : মহানবী আলাচ্য হাদীসে এ কথারই সুম্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি অধিকার রয়েছে । মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে চলার যাবতীয় উপকরণ প্রদান করেছেন । এসব কিছুই মহান আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ । তাঁর এসব করুণার দাবি হলো যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না । আর বান্দা যখন শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মতো চলবে তখন আল্লাহ তাকে জাহানুমের আজাব হতে মুক্তি প্রদান করবেন । রাস্লের বাণী حَقُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ১. আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে 🕳 শব্দ দ্বারা ওয়াজিব বুঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে পুরস্কার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পুণ্যবান বান্দাদের পুরস্কৃত করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অন্য কেউ তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা নয়। হাদীসে উল্লিখিত শব্দ দ্বারা ওয়াজিব অর্থ গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।
- ২. আবার কারো মতে, হাঁদের অর্থ হলো হাঁদের অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে প্রাপ্য। কারণ, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করা কিংবা পাপীকে শাস্তি দেওয়া কোনোটাই তাঁর উপর ওয়াজিব নয়। বরং আল্লাহ তা আলা যেহেতু অত্যাচারী নন; তাই পাপীর জন্য শাস্তি এবং পুণ্যবানদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন। কেননা, তিনি কারো আমল বিনষ্টকারী নন।

করীম করীম করীম করা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে হাদীসকে বর্ণনা করেছেন? নবী করীম হ্রেরত মু'আয (রা.)-কে হাদীসটি বর্ণনা করতে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও হ্যরত মু'আয (রা.) নবী করীম করিম হ্রেরত মু'আয (রা.) নবী করীম বর্জন বিরুদ্ধে হাদীসটি বর্ণনা করলেন কিভাবে ? এর উত্তর নিম্নরূপ : ১. নতুন মুসলমানগণ তখন ইসলামি আহকামে পূর্ণ অভ্যন্ত নয় বিধায় তারা ঈমানের দ্বারা নাজাতের নিশ্বয়তার উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কায় নবী করীম হ্যরত মু'আয (রা.)-কে হাদীসটি বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু পরে যখন মুসলমানগণ আহকাম পালনে অভ্যন্ত হয়ে গেছে। তখন আর সেই আশংকা না থাকায় হয়রত মু'আয (রা.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

- ২. যখন হাদীসটি বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এই অপরাধের ভয়ে শেষ জীবনে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
- ৩. হাদীসটি সর্বসাধারণের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল, বিশেষ লোকের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল না। তাই হযরত মু'আয (রা.) হাদীসটি বিশেষ লোকদের নিকট বর্ণনা করেছেন। পরে হাদীসটি ব্যাপকতা লাভ করেছে।

তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শান্তি দেবেন না, তথা তাদের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায়, যারা আল্লাহর সাথে শরিক করেন না, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শান্তি দেবেন না, তথা তাদের শান্তি না দেওয়া যেন আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অথচ পাপী স্বিমানদারদের শান্তি দেওয়ার বিধান পবিত্র কুরআনে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসের ভাষ্য اَنْ لَا يُعَذِّبُ وَانِمًا اَبُدًا وَالْمُوْمِنِيْنَ وَانِمًا اَبُدًا كَانُو اللهُ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَانِمًا اَبُدًا اللهُ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَانِمًا اَبُدًا اللهُ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَانِمًا اَبُدًا اللهُ تَعَلَيْهُ وَانِمًا اَبُدًا كَانُو اللهُ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَانِمًا اَبُدًا اللهُ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَانِمًا اَبُدًا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

: रयत्राक पू 'आय हेवत्न जावान (ता.)-এत जीवनी خَيَاةُ مَعَاذِ بُنِ جَبَلِ

- ১. নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম মু'আয, উপনাম আবৃ আব্দুল্লাহ অথবা আবৃ আব্দুর রহমান। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জন্মলাভ করেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ** : তিনি নবুয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. গুণাবিদ : তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। দিতীয় বাইয়াতে আক্বাবায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাস্ল نِعْمَ বলেছিলেন نِعْمَ कुंने بُنُ جَبَلِ पू'আয কতইনা উত্তম পুরুষ।
- 8. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন: মক্কা বিজয়ের পর রাসূল তাঁকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহের পরে শাম দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।
- ৫. হাদীস বর্ণনা : হযরত মু'আয (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭৫। তাঁর থেকে হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: এ প্রখ্যাত সাহাবী ১৮ হিজরিতে হ্যরত ওমরের খিলাফত কালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُونَ عَـُمُوا নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

وَعُرْكِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّابِيُّ النَّابِيُّ وَمُعَاذَّ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامُعَاذُ! قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ يَامُعَاذُ ! قَالَ لَبَّيْكَ يَارُسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ ثَلْثًا . قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا اللهُ اللَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ إِذًا يَّتَّكِلُوْا فَاخْبَرَبِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

২২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূল 🚐 এবং হযরত মু'আয ইবনে জাবাল একই সওয়ারির উপর উপবিষ্ট ছিলেন। মু'আয ছিলেন রাসূলের পিছনে। রাসূলুল্লাহ্ 🚐 বললেন, হে মু'আয ! মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির ও প্রস্তুত। রাসূল 🚐 আবার ডাকলেন, হে মু'আয ! মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির ও প্রস্তুত। রাসূল 🚐 পুনরায় ডাকলেন, হে মু'আয়! মু'আয় (রা.) উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত রয়েছি। এভাবে তিনবার ডাকলেন। এরপর রাসল বললেন, যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে অন্তর দিয়ে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভূ নেই এবং মুহামাদ 🚐 আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন। অতঃপর হ্যরত মু'আ্য (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষদেরকে এই সুসংবাদ পৌছে দেব না, যাতে তারা আনন্দিত হয়। রাসূল ব্রুবললেন, না। তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন , [হাদীস গোপনের] পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে শুধু মৃত্যুকালে তিনি লোকদের নিকট এই সংবাদ পৌছে যান। -[বুখারী-মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসটি শরিয়ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব ও আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

- হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) এবং পূর্ববর্তী আলিমদের একটি দল এ মত পোষণ করেছেন যে, এ সময় শুধু কালিমার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ ছিল।
- ইমাম বুখারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অনুতপ্ত হয়ে ঈমান আনয়ন করল এবং তওবা করল, অতঃপর কোনো প্রকার পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল; আলোচ্য হাদীসে তার ব্যাপারে এ কথা বলা হয়েছে।
- হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে।

  যেমন বিষাক্ত বস্তুর প্রভাব ও ক্রিয়া হলো— অন্য কোনো বস্তুকে ধ্বংস করে দেওয়া, কিন্তু যদি কোনো বস্তু বাধা দৃষ্টি করে

  অর্থাৎ প্রতিরোধকের ব্যবহার করা হয় তখন বিষের ক্রিয়া অকেজাে হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কালিমার প্রভাব ও ক্রিয়া হলাে

  দোজখের আগুন হারাম হওয়া, কিন্তু যখন কোনাে পাপ কাজে লিপ্ত হয় তখন উক্ত কালিমা তার প্রভাব ও ক্রিয়া বিস্তার করতে

  পারে না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য দোজখের আগুণ ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে যতক্ষণ

  পর্যন্ত তার প্রতিরোধক সৃষ্টি না হয়।
- অথবা, কাফের সুশরিকের জন্য যে আগুন হালাল হবে কালিমা ওয়ালা মু'মিনের জন্য সে আগুন হারাম।

र्य कोलिমায়ে শাহাদাতের স্বীকৃতি দানকারী প্রত্যেকেই এ कोलिমায়ে শাহাদাতের স্বীকৃতি দানকারী প্রত্যেকেই এ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না ? উল্লিখিত হাদীসের ভাষ্যান্যায়ী বুঝা যায় যে, যারা শুধু আন্তরিকভাবে কালিমাকে সত্য জেনে কালিমা স্বীকার করে তাদেরকে শান্তি প্রদান করা হবে না, অথচ কুরআনে এসেছে–

فَمَنْ تَكَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا تَيْرَهُ ومَنْ تَكَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا تَيْرَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ পুণ্য করবে, সে তার প্রতিদান পাবে, আর যে ব্যক্তি সামান্যতম পাপ করবে, সেও তার প্রতিদান পাবে।

#### এর সমাধান নিম্নরূপ:

- ১. হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসটি ফরজ-ওয়াজিবের আদেশসমূহের পূর্বেকার হাদীস, তাই এটি পরবর্তীতে মানসৃখ হয়ে গেছে।
- ২. হ্যরত হাসান বসরী (র.) বলেন, বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ হতে শুধু কবুল বললেই যেমন স্ত্রীর সমস্ত প্রকার দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হয়, তেমনি কোনো ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের সাথে সাথে ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলি তার উপর অর্পিত হয়।
- ৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অনুতপ্ত হয়ে তাওহীদ ও রিসালাতের উপর ঈমান আনে এবং মৃত্যুর পূর্বে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয় না, তার বেলায় আলোচ্য হাদীস প্রযোজ্য।
- ৪. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে। তেমনি কালিমার প্রভাব ও ক্রিয়া হলো, দোজখের আগুন হারাম হওয়া। কিন্তু কোনো কোনো পাপ তার প্রভাব ও ক্রিয়া নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য দোজখের আগুন ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিরোধক কোনো গুনাহ না হয়।
  - عن النَّبِيّ ﷺ: মহানবী عن النَّبِيّ عَن النَّبِيّ عَن النَّبِيّ عَن النَّبِيّ عَن النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَل النَّبِيّ عَن النَّبِيّ عَلى করে গেছেন কেন ? এর জবাব নিম্নরপ–
- ك. মহানবীর হাদীস بَلَغُوْا عَنَى وَلُوْ اٰيَةٌ অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্য হলেও লোকদের মাঝে পৌছে দাও। এ দায়িত্ব পালনকল্পেই হযরত মু'আর্য (রা.) আলোচ্য হাদীসটি জীবনের শেষলগ্নে বর্ণনা করেন।
- ২. হযরত মু'আয (রা.) জানতেন সে সময়ের মানুষেরা ছিল নতুন মুসলমান, তাই অন্যান্য আহকামের সাথে পরিচিতির পর তিনি আলোচ্য হাদীসটি লোকদের মাঝে প্রকাশ করেন।
- ৩. অথবা, অন্য হাদীসে দীনের কথা গোপন করার জন্য ভয়ানক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হযরত মু'আয (রা.) সে অপরাধ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য জীবনের শেষ দিকে তা প্রকাশ করেছেন।
- 8. অথবা, মহানবী ক্রেরের জনসাধারণের সমুখে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, তাই হযরত মু'আয (রা.) বিশেষ মহলে আলোচ্য হাদীস্থানা বর্ণনা করেছেন।
- তিনবার হযরত মু'আয (রা.)-কে ডাকার কারণ : হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন-
- ১. যাতে হ্যরত মু'আ্য (রা.) নবীজির কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন।
- ২. হ্যরত মু'আ্য কথাটি গুরুত্ব না দিয়ে গুনলে তাঁর মনে সন্দেহ হতে পারে, তাই তিনবার ডেকেছেন।
- মহানবী ক্রিক্রিবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনবার ডেকেছেন।
- হযরত মু'আয (রা.) যাতে ভাবতে না পারে যে, মহানবী ক্রি কথাটা অকস্মাৎ বলে ফেলেছেন; বরং মহানবী ক্রি বুঝে–
   ভনেই বলেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য তিনবার ডেকেছেন।

২৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মহানবী 🚐 এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আর তখন তিনি সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে ঘুমিয়েছিলেন। অতঃপর পুনঃ আমি তাঁর নিকট আসলাম, তখন তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়েছেন। তখন তিনি বলেন, কোনো বান্দা যদি এ কথা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বৃদ নেই। এরপর সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জানাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম সে যদি ব্যভিচার ও চুরি করে ? রাসূল 🚐 বললেন, যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে। আমি পুনরায় বললাম যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন [হাঁ] যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে। আমি অবারও বললাম [হে আল্লাহর রাসল!] যদি সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে? রাসূল হ্রের্বললেন [হাঁ] যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আবু যরের নাক ধুলায় ধুসরিত হলেও [অর্থাৎ আবৃ যরের পছন্দ না হলেও]। (বর্ণনাকারী বলেন) আবৃ যর (রা.) যখনই এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন রাস্তলের भूथ निः पृठ वानी - وَانْ رَغَمَ انْتُفُ اَبْتِي ذَرّ - प्यावृ यरतत नाक ধূলায় ধুসরিত হলেওঁ" এই বাক্যটি বলতেন। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: কোনো ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর উপর একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনয়ন করার পর কোনো পাপ কর্ম করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে জানাতে প্রবেশ করবে। আর যদি কোনো পাপ করে থাকে, তবে খাঁটি নিয়তে তওবা করলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে পাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় আগুনে জ্বালিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

وَرُوْدُ الْحُدِيْثِ -এর মধ্যে হাদীসি বর্ণনার পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযা তাঁর কিতাব بَرُوْدُ الْحُدِيْثِ -এর মধ্যে হাদীসিটির পটভূমি এরপ তুলে ধরেছেন যে, হযরত আবৃ যর (রা.) বলেন, একদিন আমি নবী করীম এর সাথে মদীনায় চলতে চলতে উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌছলাম। তথায় যাওয়ার পর নবী করীম আমাকে বললেন, হে আবৃ যর ! আমাদের সামনে যে উহুদ পাহাড় আছে তা স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেলে এবং আমি তা তিন দিনের মধ্যে ব্যয় করতে পারলেও ঐ এক দিনার পাওয়ার চাইতে অধিক খুশি নই, যা আমি দীনের জন্য সংরক্ষণ করব। এ কথা বলার পর রাস্লুল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি স্ব-স্থানে অপেক্ষা করো। এ কথা বলে তিনি রাতের অন্ধকারে একটু দূরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমি তার জন্য একটু চিন্তিত হয়ে সামনে এগিয়ে তাকে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, এইমাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসেছিলেন এবং সুসংবাদ দিয়ে বললেন যে, যে ব্যক্তি মি বর্ণিত হয়।

- "وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ حِكَمَةُ ذِكْرِ قَوْلِهِ "وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ حِكَمَةُ ذِكْرِ قَوْلِهِ "وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ हिल्ल कतात तरमा : रामीटम وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ रामीटम وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ
- ২. অথবা, উত্তর এই যে, প্রিয়জনের অবস্থার বর্ণনা মনঃতৃপ্তির কারণ হয়। বর্ণনাকারী হয়রত আবৃ যর (রা.) মনঃতৃপ্তি অর্জনের উদ্দেশ্যেই প্রিয়জন তথা রাসূলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন وَعَلَيْهُ ثُورُكُ اَبِيْتَنُ

ক্রিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : যেনা এবং চুরি ছাড়াও করীরা গুনাহ আরো অনেক রয়েছে, তথাপি উক্ত হাদীসে এ দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, গুনাহ দু' রকম হয়ে থাকে। প্রথমত خُفَرْقُ اللهِ বা আল্লাহর হক সম্পর্কীয়, আর ব্যভিচার সেই প্রকারের গুনাহ। দ্বিতীয়ত خُفُرْقُ اللهِ বা বান্দার হক সম্পর্কীয়। আর চুরি সেই প্রকারের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে দু' প্রকারের দু'টি গুনাহ উল্লেখ করে উভয় প্রকারের গুনাহেকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

पूं ि रामीत्मत পाর व्यविक व्यविष्ठ विद्धां : হ্যরত আবৃ যর (রা.)-এর হাদীস হতে বুঝা যায় যে, ঈমানের পর কবীরা গুনাহ করলেও সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা, গুনাহের দরুন তার ঈমান নষ্ট বা বরবাদ হয়ে যায়নি। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস خَرْمُنُ الْخَرِيْنُ وَهُو مُؤْمِنُ الْخَرِيْنُ الْخَرِيْنُ الْزَانِيْ حِيْنَ يَنْزُنِي وَهُو مُؤْمِنَ الْخِ الْخَرَاقِي الْزَانِي عِيْنَ يَنْزُنِي وَهُو مُؤْمِنَ الْخِ الْخَرَاقِي الْخَرْبِي الْزَانِي عِيْنَ يَنْزُنِي وَهُو مُؤْمِنَ الْخِ الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْزَانِي عِيْنَ يَنْزُنِي وَهُو مُؤْمِنَ الْخِ الْخَرَاقِي وَهُو مُؤْمِنَ الْخَرِيْقِي الْخَرَاقِي وَمُعُمَّ الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي وَمُعَلِّمُ الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي وَمُوالِمُ الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي الْخَرَاقِي وَمُوالْمُ الْخَرَاقِي الْخ

وَعَنْ لَكُ عَبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ أَنْ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَا إِللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَبْدُ اللهِ وَ رَسُولُهُ وَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَابْنُ امَتِهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَ رُوحُ وَابْنُ امَتِهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَ رُوحُ وَابْنُ امَتِهِ وَكَلِمَتُهُ النَّاارُ حَقَّ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارُ حَقَّ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

২৪. অনুবাদ: হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাস্ল। অবশ্যই হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রাস্ল এবং আল্লাহর বাঁদির পুত্র ও তাঁর বাক্য (ঠ) দ্বারা সৃষ্টি; যা তিনি মারইয়ামের নিকট পৌছিয়েছেন। এবং তাঁর পক্ষ হতে [প্রেরিত] একটি রহ মাত্র। আর যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তা আলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোকনা কেন। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ব্রাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রিইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেছেন। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকারই করতো না এবং তাকে জারজ সন্তান বলতো। আর খ্রিস্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে অভিহিত করে আল্লাহ বলেই জানত। নবী করীম ক্রিত্রতাদের এসব অলীক ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) তোমাদের ধারণা মতো নয়; বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী। তিনি আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে বিনা পিতায় হযরত মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

वनात कात्रव عِيْسَى عَبْدُ الله : **एयत्रव ঈमा (आ.)-त्क आन्नारत वामा वनात तरमा** क्रात वर्मा عَبْدُ الله वरता क्रात वामा वनात तरमा عَبْدُ الله वरता, क्रात कात्रव عِيْسَى عَبْدُ الله वरता, रेहितता र्यत्र रेमा (আ.)-तक 'जात्रक मखान' এवং शिकानता जांतक 'आन्नार्त পूव' रिम्स्त वाकीमा পांवव करत, करन

উভয় দলই সীমা লজ্ঞানকারী ও জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু তারা তাঁর মাতাকে আল্লাহর স্ত্রী [না'উযুবিল্লাহ] বলে যে ধারণা করেছে, এখানে তাঁকে 'আল্লাহর বান্দা বা দাস' বলে প্রকৃত সত্য কথাটিই প্রকাশ করা হয়েছে। আর সাথে সাথে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো লোককে মু'মিন হতে হলে হয়রত ঈসা (আ.)-কে 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়া' হিসেবে আকীদা রাখতে হবে, অন্যথায় সে কাফির বলে গণ্য হবে।

र्था کَلِمَۃُ اللّٰہِ وَ رُوْجٍ مِنْهُ । उमात कात । کَلِمَۃُ اللّٰہِ وَ رُوْجٍ مِنْهُ اللّٰهِ وَ رُوْجٍ مِنْهُ প্রমাণ বা দলিল। এটাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, তিনি মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের জ্বলত্ত প্রমাণ যে, আল্লাহ তা আলা পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন। এই হিসেবে كَلَمَةُ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

- অথবা, মহান আল্লাহ তা আলা অসংখ্য বস্তুকে کُنُ भेंक দ্বারা অন্য কোনো সংযোগ ছাঁড়াই সৃষ্টি করেছেন। এরপ হযরত ঈসা
   (আ.)-কেও হযরত মারইয়ামের পেটে کُنْ भेंक দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
- অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর কালাম বা বাণী দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে, তাই তাকে خُلْبَةُ বলা হয়েছে।
- অথবা, হ্যরত ঈসা (আ.)-এর মুখ থেকে বাল্য বয়সেই এ কালিমা তথা إِنَّى عَبْدُ اللهِ (বর হয়েছিল, তাই তাঁকে كَلِفَ مِنْهُ مَعْبُدُ اللهِ वना হয়েছে। مَوْحُ مِنْهُ مَعْلَمُ مَا عَبْدُ اللهِ (আ.)-এর সম্মানার্থে তাঁকে رُوْحُ مِنْهُ
- ২. অথবা, রহ দ্বারা যেমন মৃত জীবিত হয়ে যায় এরূপই তাঁর ফুঁকের বরকতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যেত, তাই 📆 বলা হয়েছে?
- ৩. কিংবা রহুল আমীন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তিনি হযরত মারইয়ামের গলায় বা জামার অস্তিনে ফুঁক দিয়েছিলেন, তা হতে তিনি জন্মলাভ করেন। এ জন্যই তাকে রহু বলা হয়।
- 8. অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে হৃদয়সমূহে রূহ আসত, অর্থাৎ তিনি ঈমান ও হিদায়াত দ্বারা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতেন। এসব কারণে তাঁকে اُلرُوْحُ वेला হয়েছে।

وَعَرْفِكَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ ٱتَيْثُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقُلْتُ أَبُسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْابُايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِيْ فَـقَـال مَالـَـكَ يَا عَـمُـرُو قُـلُـثُ اَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرَط قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا قُلْتُ اَنْ يَكْفِرَلِى قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَانَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلُهُ رَوَاهُ مُسْلِكُم وَالْحَدِيْثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَـنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَسالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّركَسَاءِ عَنِ الشِّرْكِ وَالْأَخَرُ ٱلْكِبْرِيَا } رِدَائِيْ سَنَدْكُرُ هُمَا فِيْ بَابِ الرِّياءِ وَالْكِبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

২৫. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ 🚐 এর দরবারে আগমন করলাম। অতঃপর বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল 🚐 ] আমার দিকে আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন, যাতে আমি আপনার হাতে বাইয়াত করতে পারি। [তথা ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।] অতঃপর নবী করীম তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলেন : কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে ফেললাম, ফলে নবী করীম 🚟 বললেন, হে আমর! তোমার কি হলো? আমি বললাম- আমি একটি শর্ত করতে চাই। রাসূল 🚐 বললেন, তুমি কি শর্ত করতে চাও ? অমি বললাম, আমাকে তিনি যেন ক্ষমা করে দেন। নবী করীম 🚟 বললেন, হে আমর! তোমার এই কথা জানা নেই যে, ইসলাম তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। হিজরত তার পূর্বেকার সমস্ত পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং হজও তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। -[মুসলিম]

গ্রন্থকার বলেন, এ স্থানে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)
হতে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। একটির সূচনা হলো قَالُ اَنَا اَغَنْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ السَّرُكِ আর
দিতীয়টির সূচনা হলো الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ আমি রিয়া ও
অহংকার অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ এ দু'টোকে বর্ণনা করব।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَرْيْتُ হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণকালীন সময়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন যে, জাহিলিয়া যুগের কৃত অপরাধসমূহ বহাল থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে কি লাভ হবে? আল্লাহ তা'আলা কি এগুলো ক্ষমা করবেন? তাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এসব পাপের মার্জনার শর্তারোপ করে নেওয়া আবশ্যক তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরপ শর্ত পেশ করেছেন। অথচ মহানবী ক্রিউ তার মনের সংশয় নিরসন করে দিয়ে বললেন যে, হে আমর! তোমার কি জানা নেই? ইসলাম তার পূর্বের সমস্ত পাপ ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পিছনের সব রকমের পাপ আল্লাহ মার্জনা করে দেন। এমনিভাবে খাঁটি নিয়তের হজ ও হিজরতও মানুষের পূর্বের সকল পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

নিঃ কিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত তিনটি বিষয় সমান কিনা ? উক্ত হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বন্তু তিনটির হুকুম সমান, অথচ ব্যাপার তা নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি ইসলাম গ্রহণকারী اَمْنُ حَرْب কাফির দেশের লোক হয়। তবে আল্লাহর হক, বান্দার হক এবং যাবতীয় ছোট-বড় সমস্ত গুনাহ-ই মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে 'জিমি' হয়, তবে শুধুমাত্র আল্লাহর হক মাফ হবে, মানুষের হক ক্ষমা হবে না।

- আর হজ ও হিজরত যদি মাকবুল হয়, তবে কেবলমাত্র আল্লাহর হক মাফ হবে, চাই তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক। যেমন, অন্য হাদীসে এসেছে— خَمْنُ مُنَ حُبَّ وَلَمْ يَنْفُ وَلَمْ يَفْسُونْ خُرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ , আবার কারো মতে, পূর্ণ পাপ মোচনকারী বস্তু হলো ইসলাম, আর হজ ও, হিজরত হলো অপূর্ণ ও আংশিক পাপ মোচনকারী। অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহর হক সম্পর্কীয় যাবতীয় গুনাহ মাফ হবে, মানুষের হক সম্পর্কীয় বিছুই মাফ হবে না।
- আবার কারো মতে, আল্লাহর হকের শুধুমাত্র পূর্বেকার ছোট শুনাহ মাফ হবে, বড় গুনাহ মাফ হবে না। তবে ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে তওবা করলে তাও মাফ হয়ে যাবে। ক্রেটকথা, হজ ও হিজরতের ব্যাপারে কবীরা গুনাহের জন্য খালেছ তওবা সংযুক্ত থাকতে হবে; কিন্তু ইসলাম দ্বারা যাবতীয় গুনাহ ধ্বংস হয়ে যায়।

সমাধান: ইমাম নববী (র.)-এর সমাধানকল্পে বলেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অকপট অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা তার পূর্বের সমস্ত পাপ মার্জনা হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কপটতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে কুফরি গোপন রেখেছে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ তার পূর্ব গুনাহ মাফের অবলম্বন হবে না।

কাজেই শেষোক্ত হাদীসে উল্লিখিত اَخَذَ بِالْآرُّلِ وَالْأَخِر ছারা মুনাফিকদের পূর্বাপর গুনাহের শাস্তি দানের কথা বলা হয়েছে। আর وَمَنْ اَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ দ্বারা অকপটভাবে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা হবে।

ভনাহ মার্জনাকারী বিষয়ের প্রকারভেদ : গুনাহ মাফকারী বিষয় দু'টি। যথা–

- كَا عُلُومٌ كَامِلٌ এটা হলো খাঁটি নিয়তে ইসলাম গ্রহণ করা। এর দ্বারা ছোট বড় সব রকমের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।
- ك. هَادِمُ نَاقِصْ এটা এমন যা দ্বারা সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। তবে খাঁটি তওবা পাওয়া গেলে কবীরা গুনাহও ক্ষমা হয়ে যাবে। যেমন– হজ, হিজরত, নামাজ ইত্যাদি। তবে خُقَرُقُ الْعِبَادِ বান্দা মাফ করা ব্যতীত মাফ হবে না। যেমন– কারো ধন-সম্পদ আত্মসাত করা বা কাউকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

# षिठीय़ जनुत्र्षत : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

وَعَرْثُ مُعَاذٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ آخُبُرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُباعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرِ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِنْيَرُ عَلَىٰ مَنْ يَنَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَوةَ وَتُؤْتِي الزَّكُوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ الا ادُلُكُ عَلَى ابنوابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةً وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخُطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَوْهُ الرَّجُلِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلاَ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُكُ بِرَاشِ الْاَمْدِ وَعُمُودِهِ وَ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ رَاسُ الْاَمْرِ اَلْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَوةُ وَ ذُرُوةُ سَنَامِهِ ٱلْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ الاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّه قُلْتُ بَلَى يَانَبِيَّ اللَّهِ فَاخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُفٌّ عَلَيْكَ لَهٰذَا فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَـمُوَاخَذُونَ بِمَا نَـتَكَلُّمُ بِهِ قَـالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي السَّنَارِ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهُمُ إِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالِتَدْمِيذِي وَابْنُ مَاجَةً .

২৬. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্লুল্লাহ 🚐 -কে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জানাতে প্রবিষ্ট করে এবং জাহানাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। রাসলুল্লাহ 🚃 বললেন, তুমি একটি বিরাট ব্যাপারে প্রশ্ন করেছ, তবে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি যার জন্য সহজ করে দিয়েছেন তার জন্য এটা অতি সহজ। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং নামাজ কায়েম করবে. যাকাত প্রদান করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং আল্লাহর ঘরের হজ সমাধা করবে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ 🚟 বললেন, [হে মু 'আয! আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? [আর তা হলো,] রোজা হচ্ছে [মন্দ কাজের] ঢাল স্বরূপ, আর সদকা গুনাহকে এমনিভাবে শেষ করে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয় এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির মধ্যরাতের নামাজও পাপকে বিনষ্ট করে দেয়। অতঃপর মহানবী 🚃 কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন যে, তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে বিচ্ছিনু থাকে [তথা তারা রাতে শয্যা গ্রহণ করে না] তারা [গজবের] ভয়ে এবং [রহমতের] আশায় তাদের প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে থাকে। অথচ কেউই অবগত নয় যে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ পরকালে তাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন [হে মু'আয!] আমি কি এ কথা বলে দেব না যে দীনের কাজের প্রকৃত বিষয় ও মূলস্তম্ভ কি এবং তার উচ্চ শিখরই বা কোনটি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে তা বলে দিন। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, দীনের কাজের মূল হচ্ছে ইসলাম, [তথা কালিমা] আর স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ, আর এর উচ্চ শিখর হচ্ছে জিহাদ। এরপর রাস্লুল্লাহ 🚃 বললেন [হে মু'আয়!] আমি কি তোমাকে এ সব কাজের গোড়া বা আসল কি তা বলে দেব না ? আমি বললাম- হাঁ. আল্লাহর নবী 🚃 বলে দিন। অতঃপর রাসলুল্লাহ 🚃 নিজের জিহবা ধারণ পূর্বক বললেন, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখবে। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আমরা এ জিহ্বা দারা যেসব কথাবার্তা বলি কিয়ামতের দিন কি সে ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? রাসলুল্লাহ 🚐 বললেন, হে মু'আয ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক [অর্থাৎ কি সর্বনাশ]। হে মু'আয় একমাত্র মানুষের মুখের অসংযত কথাবার্তাই কিয়ামতের দিন তাকে মুখের উপর কিংবা নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে ৷ –[আহমদ তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হুহ্মরত মু'আয (রা.)-এর ভালো কর্ম সম্পর্কে প্রশ্লের জবাবে شَرْحُ الْحَدِيْث ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন, আর তা হলো– (১) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা. (২) আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা, (৩) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৪) সম্পদের যাকাত প্রদান করা, (৫) রমজান মাসের রোজা রাখা, (৬) দান সদকা করা, (৭) রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা, (৮) জিহাদ করা এবং (৯) জিহ্বাকে সংযত রাখা। কোনো ব্যক্তি এসব কাজ যথাযথভাবে পালন করতে পারলে তার জন্য দীনের অন্যান্য সকল ইবাদত সহজ হয়ে যায়।

"اَلَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ" বলার : হযরত মু'আয (রা.) নবী করীম الله عن اَمْرٍ عَظِيْمٍ " القَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ জাঁহান্নাম হঁতে বেঁচে থাকার উপায় সম্পর্কে জানতে চাইলে হ্যরত নবী করীম ্ল্ল্ল্রে হ্যরত মু'আ্য (রা.)-কে বললেন, 🚉 অর্থাৎ তুমি অবশ্যই একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছ। এটা দ্বারা নবী কারীম 🚎 বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি ইর্ঙ্গিত করলেন এবং এ জিজ্ঞাসার উত্তরে যে জবাব হুযুর 🚎 দেবেন তার প্রতি হযরত মু'আয (রা.)-কে মনোযোগ দেওয়ার জন্য এ উক্তিটি করেছেন।

রোজা, সদকা শেষ রাতের ইবাদতকে कलाां वा وَجْهُ تَسْمِيَةِ الصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَصَلُوةِ اللَّيْلِ بِابْوَابِ الْخَيْرِ বলার কারণ : উল্লিখিত বিষয়াবলিকে কল্যাণের দ্বার বলার কারণ নিম্নরূপ-

পানাহার ও যৌনক্ষুধা পূর্ণ করা হতে বিরত থেকে রোজা রাখা, নিজের কষ্টার্জিত অর্থ অন্যকে দান করা এবং আরামদায়ক নিদ্রা ছেড়ে গভীর রাতে জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করা অত্যধিক কষ্টকর কাজ। যে ব্যক্তি এ কষ্ট স্বীকার করে তিনটি কাজে অভ্যস্ত হতে পেরেছে, তার পক্ষে অন্যান্য ইবাদত আদায় করা সহজসাধ্য হয়ে যায়। ফলে তার জন্য জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি এবং জান্নাত লাভ করা নিশ্চিত হয়ে পড়ে, এ জন্যই মহানবী 🚐 এ তিনটি ইবাদতকে اَبْوَابُ الْخَيْرِ বা কল্যাণের দ্বার রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

'त्रांजा ঢानश्रत्नल' এর অর্থ : এ কথা সর্বজন श्वीकृত যে, यूरक्षत ময়দানে যেমন ঢাল ব্যবহার مُعْنَى قُولِهِ "الكَّنُومُ جُنَّةً" করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তেমনি রোজা রাখার দ্বারা কাম-রিপুকে দুর্বল করে ইসলামের শত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এ জন্য রাসূলে কারীম 🚃 রোজাকে ঢালরূপে আখ্যায়িত करतिहन। মহानवी ومَمْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ الاَ فَضَيِّفُوا مَجَارِيهُ بِالْجُوْعِ وَالْمُوْمِ

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের পথ দিয়ে গমনাগমন করে থাকে, সুতরাং তোমরা উপবাস ব্রত পালনের মাধ্যমে তার চলার পথ সংকীর্ণ করে দাও।

مِلَانٌ ؛ অর্থ- নির্ভরস্থল, মৌল مِللَانْ ؛ জবান সংযত রাখা সকল কিছুর মূল হওয়ার বর্ণনা بَيَانُ كُوْنِ كُفِّ اللِّلسَانِ مِلَاكُ الْكُلِّ বিষয়। মানুষ তার জবান দ্বারাই মিথ্যা, কুৎসা, গিবত, যাবতীয় অন্যায় কথা বলে গুনাহগার হয় এবং তার আমল ধ্বংস করে থাকে। যে ব্যক্তি তার জবানকে এ সকল মিথ্যা, অশ্লীল ও অন্যায় কথা হতে সংযত রাখতে পেরেছে তার জন্য বর্ণিত যাবতীয় গুনাহ হতে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে, তথা সে যেন ইসলামের মৌল বিষয় অর্জন করতে পেরেছে। এজন্য নবী করীম 🚐 বলেছেন, জবানকে সংযত রাখাই সব কিছুর মৌল বিষয়।

অপর এক হাদীসে নবী করীম 🚃 বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু' ঠোঁট ও লজ্জাস্থান হেফাজত করেছে, আমি তার জন্য বেহেশতের জিম্মাদার।

এর অর্থ : کَکَلَتْكُ اُمُّكُ -এর অর্থ : کَکَلَتْكُ اُمُّكُ वर्থ – তোমার মাতা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। নবী করীম 🚟 -এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে হযরত মু'আয (রা.) যখন বললেন, হুযূর ! আমরা কি আমাদের বাক্যালাপের কারণেও অপরাধী হব? তখন নবী করীম 🚟 বললেন, হে মু'আয ! فَكَلَتْكُ أَنْكُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ مَا اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ الْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِ (রা.)-কে বদদোয়ার উদ্দেশ্যে বলেননি; বরং হুজুর 🚟 তাকে আদর করে এ উক্তি করেছেন। অথবা নবী করীম 🕮 এ বাক্যটি বিশ্বয় প্রকাশ ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলেছেন।

وَعُنْكَ أَبِى أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ اَحَبَّ لِللهِ وَابْغَضَ لِللهِ وَاعْطَى لِللهِ وَمَنْعَ لِللهِ فَقَدِ اللهِ فَاعْطَى لِللهِ وَمَنْعَ لِللهِ فَقَدِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ وَاللهِ فَا اللهُ وَاللهِ فَا اللهُ وَاللهِ فَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

২৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই কারো সাথে শক্রতা পোষণ করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে কিছু দান করে এবং আল্লাহ তা'আলার সভুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে দান করা হতে বিরত থাকে, সে অবশ্যই তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেয়। –[আবৃ দাউদ] আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) এ হাদীসটিকে শন্দের পূর্বাপর করে মু'আয় ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ঠিটুটাট্রেট্রাইলাইলেখ করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चें राদীসের ব্যাখ্যা : মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। আর তা অর্জিত হবে একমাত্র আল্লাহকে রাজি ও খুশি করার মাধ্যমে। আলোচ্য হাদীসে এ কথাটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, আর তাহলো যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যেই কারো সাথে শক্রতা পোষণ করে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে কাউকে দান করবে, দান করা হতে বিরত থাকে, এক কথায় যার সকল কর্মকাণ্ডই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হয়, সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়।

করার কারণ: আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত ৪ টি বিষয় তথা কাউকে ভালোবাসা, কারো প্রতি শক্রতা পোষণ করা, কাউকে কিছু দান করা এবং তা হতে বিরত থাকা স্বভাবত জাগতিক স্বার্থ চিন্তা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির মনোবৃত্তি থেকে হয়ে থাকে। নিজ স্বার্থ-চিন্তা ও হীন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব কর্ম করা একমাত্র আল্লাহ প্রেমিক ও প্রকৃত মু'মিনের পক্ষেই সম্ভব। আর যে এসব কাজ নিঃস্বার্থতার সাথে করতে পারে তার জন্য অপরাপর মহৎ গুণাবলি অর্জন করা অতি সহজ। এ জন্যই মহানবী ক্ষেত্র এ চারটি কাজকে সমানের পূর্ণতা লাভের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

হন, সে কাজ দুরহ বা কষ্টসাধ্য হলেও করা বা করার জন্য বন্ধুতা ও শক্রুতা এর অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কাজে সন্তুষ্ট হন, সে কাজ দুরহ বা কষ্টসাধ্য হলেও করা বা করার জন্য চেষ্টা করা এটা خُبُ نِی اللّٰهِ করা যে, তিনি একজন সং এবং দীনদার খোদাভীরু লোক, যদিও তার আপনজনের কেউ নয়। আর কোনো ব্যক্তিকে এজন্য ঘূণা করা যে, সে অসং দুশ্চরিত্র, যদিও সে আপন কেউ হয় এটা بُعُنُ فِي اللّٰهِ আরুরপভাবে কোনো প্রার্থনাকারীকে এ কারণে সাহায্য দেওয়া যে, সে এটা দ্বারা নেক কাজ করবে, যেমন—খাদ্য খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, এটা হলো وَعُلَا اللّٰهِ আর কাউকে এজন্য সাহায্য না দেওয়া যে, সে তা দ্বারা মদ পান করবে বা জুয়া খেলবে, এটা হলো نَعُونُ اللّٰهُ আর কাউকে এজন্য সাহায্য না দেওয়া যে, সে তা দ্বারা মদ পান করবে বা জুয়া খেলবে, এটা হলো নিটেকথা যাবতীয় কাজে পার্থিব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভই হলো ঈমানের পরিপূর্ণতার সহায়ক। আরু কাইক্রিটা আৰু উমামার পরিচিতি : হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) হযরত রাস্লুল্লাহ ভিলেন, প্রথমদিকে তিনি মিশরে বসবাস করতেন। এরপর তিনি হিমসে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৮৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি ইত্তেকাল করেন। সিরিয়ায় মৃত্যুবরণকারী সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ সাহাবী।

وَعَرْكِ مَا لَا يَكُ ذَرِّ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَهُ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ যর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রিইরশাদ করেছেন- সর্বোৎকৃষ্ট
কর্ম হলো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই শক্রতা করা।
-[আবৃ দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रांनीत्मित त्रांच्या : মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া একান্ত আবশ্যক। সাধারণত পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেই মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে এবং অন্যের সাথে শক্রতা পোষণ করে। এ জন্য নবী করীম و بالله কর্মক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অথবা উপস্থিত কোনো সাহাবীর মধ্যে এ দু'টি গুণের অভাব দেখেছেন বিধায় মহানবী و কর্মদ্বরকে উত্তম কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর মহব্বতকারীদেরকে আহ্বান করবেন।

উত্তম হওয়ার কারণ: সমস্ত আমলসমূহের উপর আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা এবং শক্রতা পোষণ করা উত্তম হওয়ার কারণ: সমস্ত আমলসমূহের উপর আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শক্রতা পোষণ করা উত্তম হওয়ার কারণ হলো, সকল নেক আমল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। মন্দ ও অকল্যাণকর কার্য হতে বিরত থাকাও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা উপর নির্ভরশীল। যার অন্তর আল্লাহর প্রেমে পরিপূর্ণ; সে উত্তম ও ভালো কার্যের উপর সদাসর্বদা অবস্থান করে। আর যার অন্তরে আল্লাহবিরোধী কাজে শক্রতা বা ঘৃণা রয়েছে সে সদাসর্বদা খারাপ ও অকল্যাণকর কার্যের প্রতি ঘৃণা করে। এ জন্যই মহানবী

وَعَرْدِكُ السَّدِهِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ الْمُسْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ الْمُسْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ الْمَنْ اللّهِمْ - رَوَاهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَامْوَا لِهِمْ - رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ الْبَيْهَ قِتُى فِى النِّيْمَانِ بِرَوايَةٍ فُضَالَةً وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ لَالْمُهَا فِي طَاعَةِ اللّهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ جَاهَدَ الْخُطَايَا وَ الذُّنُوبَ .

২৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন-প্রকৃত মুসলমান সে, যার জবান ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, আর প্রকৃত ঈমানদার সে যাকে লোকেরা তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে। – [তিরমিয়ী ও নাসায়়ী]

কিন্তু ইমাম বায়হাকী (র.) "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে হযরত ফুযালার সূত্রে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন– সে ব্যক্তি প্রকৃত মুজাহিদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ বা পাপের কাজ পরিত্যাগ করে সেই প্রকৃত মুহাজির।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चे शानीरमत ব্যাখ্যা: মুসলিম এবং মু'মিন শব্দের অর্থই হলো নিরাপত্তা ও শান্তি দানকারী। কাজেই যার কাজকর্ম, কথাবার্তা হতে অপর মানুষ নিরাপদ, যাকে মানুষ সকল কাজের সহায়ক মনে করে এবং যাকে আশ্রয়স্থল ও আমানতদার মনে করে, সেই হলো প্রকৃত মুসলিম বা মু'মিন। এ জন্যই মহানবী আত্র অন্যত্র মু'মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন। খেজুর গাছের ফল-মূল থেকে শুরু করে সব কিছু যেমন উপকারি তেমনি মুসলমানেরও সকল কাজকর্ম অন্যের জন্য উপকারী হতে হবে। আর প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে সত্যের পথে চলে এবং

নিজের ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। এছাড়া প্রকৃত মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে সব রকমের পাপ ও অন্যায় কাজকে পরিহার করে চলে, কখনো পাপের কাজে অগ্রসর হয় না।

একমাত্র জিহাদ নয়; বরং প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ উত্তম হওয়ার কারণ: কাফিরদের সাথে জিহাদ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র জিহাদ নয়; বরং প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে তাকে ইবাদতের জন্য বাধ্য করা একটি উৎকৃষ্ট জিহাদ। কেননা, মানুষের প্রবৃত্তি কাফিরের চেয়ে বড় শক্র। কেননা, কাফিরের সাথে যুদ্ধ কখনো কখনো হয়ে থাকে এবং কাফির তার থেকে দূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রবৃত্তি, যা ইবাদত ও আনুগত্যের বিরোধী তা তার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে জড়িত, তাই এই বড় শক্রর সাথে মানুষের যে সার্বহ্ষণিক যুদ্ধ হবে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে। তা ছাড়া প্রবৃত্তি এবং শয়তান হলো রাজা, আর কাফির হলো তার সৈন্য দল, তাই সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে অবতরণ করার তুলনায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার গুরুত্ব অধিক। তাই মহানবী ক্রিক্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধ হতে ফিরে এসে বলেন رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ الْمَ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ আর্থাৎ, আমরা ছোট লড়াই হতে বড় যুদ্ধের দিকে ফিরে এসেছি।

আলোচ্য হাদীসে মহানবী السّنَانُ عَلَى الْبَدِ فِي الْحَدِيْثِ जिंड रामील إِلْسَانُ عَلَى الْبَدِ فِي الْحَدِيْثِ जालाठ्य हामील بَدُ वा हालाठ्य हामील মহানবী السّنَانُ عَلَى الْبَدِ فِي الْحَدِيْثِ वा हालाठ्य हामील सहानवी إلسّانُ वा जिंद्सात्क يَدُ वा हालाठ्य क्षेत्र ति क्षेत्र ति हिंद्स क्षेत्र हिंद्स हिंद्स क्षेत्र हिंद्स हिं

"একৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে" বক্তব্যটির তাৎপর্য: যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে দীন ও ঈমানকে শক্রর শক্রতা থেকে আত্মাকে মুক্ত ও নিরাপদ করা। কেননা, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজন সব সময় দেখা দেয় না এবং সকলের পক্ষে এ জিহাদে শরিক হওয়ার সুযোগও হয়ে উঠে না; কিন্তু মানুষের কুপ্রবৃত্তি তার দীন ও ঈমানের সবচেয়ে বড় শক্র, যার শক্রতা বাইরের শক্রর তুলনায় কোনো অংশে কম নয় এবং এ শক্রতার মোকাবেলা প্রত্যেককেই সব সময় করতে হয়। সত্যিকার মুমিন ব্যক্তিই এ অভ্যন্তরীণ শক্রর মোকাবেলা করে নিজের দীন ও ঈমানকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। আর দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি এ অভ্যন্তরীণ শক্রর হাতে পরাজিত হয়ে দীন ও ঈমানের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই আপন প্রবৃত্তির সাথে সংঘটিত জিহাদের সফল ব্যক্তিকে প্রকৃত মুজাহিদরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهُ الله

৩০. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রু খুব কমই আমাদেরকে
উপদেশ প্রদান করতেন। আর যখনই দিতেন তখনই এ
কথা বলতেন যে, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার
ঈমানও নেই। আর যার অঙ্গীকার ঠিক নেই তার দীনও
নেই। -বায়হাকী-শু'আবল ঈমানা

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আনিত্র হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রিমুসলিম জীবন ব্যবস্থার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অপর দু'টি কর্মের উপর নির্ভরশীল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। প্রথমত আমানতদারী। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মধ্যে আমানতদারী নেই, সে যে কোনো কাজ করতে ও কথাবার্তা বলতে দ্বিধা করে না। তার দ্বারা অপরের রক্ষিত সম্পদ ও গোপন কথার খেয়ানত হয়। এ জন্য তার ঈমানের মধ্যে ক্রটি এসে যায়। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না। আর দ্বিতীয়ত যার মধ্যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ না থাকে তার কার্যক্রমে মুনাফিকী ফুটে উঠে ফলে তার দীনের মধ্যে অসম্পূর্ণতা দেখা দেয়।

أَحَاثَتْ ছারা উদ্দেশ্য : উক্ত হাদীসে الْحَاثَة ছারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে অনেকগুলো মতামত পাওয়া যায়–

- كَانَا শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সংরক্ষণ করা বা হেফাজত করা বা গচ্ছিত রাখা হাদীসে বর্ণিত أَكَانَاً -এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মানুষের ধন-সম্পদের আমানত রক্ষা করে না তথা সংরক্ষণ করে না; বরং খেয়ানত করে এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণ স্কমানদার হতে পারে না।
- ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বণিত আছে যে. এখানে আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আনুগত্য করা।
- ৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য ফরজসমূহ ? এটি অধিকাংশ ওলামার মত।
- ৪. হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমানত দ্বারা স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান সংরক্ষণের কথা বুঝানো হয়েছে।
- ৫. হ্যরত কাতাদা (রা.) বলেন, আমানত দ্বারা দীন, ফারায়েয ও হুদূদ উদ্দেশ্য।
- ৬. হযরত মালিক (র.) হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আমানত দ্বারা নামাজ, রোজা ও অপবিত্রতার গোসল উদ্দেশ্য।
- ٩. কারো মতে أَمَانَةُ ष्राता অপবিত্রতা হতে গোসল করা উদ্দেশ্য, যেমন হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে–
   لَمَّا سُنُلُواْ عَن الْاَمَانَةِ بَقَوْلِهمْ مَا اَدَاءُ الْأَمَانَةِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ الْفُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
- ৮. কেউ কেউ বলেন, কাউকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করে তার উপর শর্য়ী বিধান পালিনের দায়িত্ব অর্পণ করাকে
- ৯. কিছু সংখ্যকের মতে, اَمَانَةٌ عَلَى দারা শরিয়তের বিধিবিধানসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّامُواتِ وَالْاَرْضِ الخ
- ১০ আর এক দলের মতে, হর্টার্চারা ঐ অঙ্গীকার উদ্দেশ্য, যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَإِذْاخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أَدْمَ الغ

উক্ত হাদীসে عَهُوْ षात्रा উদ্দেশ্য : عَهُوْ শব্দিটি একবচন, বহুবচন হলো عُهُوْدُ শাদ্দিক অর্থ হলো– প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার বা ওয়াদা। হাদীসে বর্ণিত عَهُوْ সংযুক্ত বাক্যের অর্থ হলো– যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না সে কখনো পূর্ণ দীনদার হতে পারে না। এ عَهُوْ এর উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে। যেমন–

- ১. অধিকাংশের মতে, এখানে عَهْد ছারা ইহজগতে আল্লাহর শানে মানুষের কৃত অঙ্গীকারের কথা বুঝানো হয়েছে । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اَلَسْتُ بَرْبَكُمُ قَالُواْ بَلَلْي
- ২. অথবা, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ.)-ঁকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় فَاِتَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى الخ বাণীর মাধ্যমে তার নিকট হতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত عَهْد দ্বারা সেই অঙ্গীকারই উদ্দেশ্য।

## ं وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : क्ठीय़ जनूत्क्ष

وَعَرْكَ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ إِلَّهُ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩১. অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ করে বলতে শুনেছি যে, [তিনি বলেন,] যে ব্যক্তি এরপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ তা'আলার রাসূল; তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আত্র হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী আত্র হাদীসে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হ্যরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকৃতি দেয় এবং শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধানকে অল্লান বদনে মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেবেন। আর যদি সে কোনো পাপও করে থাকে তবে পাপ অনুযায়ী শান্তি ভোগ করার পরই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

وَعَرْدِ ٢٣ عُشْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ (رضه) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اللهُ لَا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ مُسْلِمً

৩২. অনুবাদ: হ্যরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন–যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেনো মাবুদ নেই; সে অবশ্যই জানাতে প্রবেশ করবে।–[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : যে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ কালিমার বদৌলতে সে যত পার্পই করুক না কেন একদিন অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে কিছু দিন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

: इयद्राठ अभान देवत आक्कान (दा.)- अद जीवनी :

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম ওসমান; উপনাম আবৃ আবদুল্লাহ, আবৃ আমর ও আবৃ লায়লা; উপাধি যিনুরাইন ও গনী। পিতার নাম আফ্ফান ইবনে আবুল আস, আর মাতার নাম আরওয়া বিনতে কুরাইয়। তিনি ছিলেন রাস্লুল্লাহ এর জামাতা ও তৃতীয় খলীফা এবং কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান।
- ২. জন্ম : অধিকাংশের মতে, তিনি 'আমুল ফীল' তথা হস্তি বাহিনীর ৬ বছর পর ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে।
- ৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ ক্রি দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) নিজেই বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।
- 8. খিলাফতের দায়িত্ব লাভ :হ্যরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর ২৪ হিজরির ১লা মহররম সোমবার সকালে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বারো বছর বারো দিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।
- ৫. হাদীসশাস্ত্রে অবদান :তিনি সর্বমোট ১৪৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১৩খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এককভাবে ৮ খানা আর ইমাম মুসলিম এককভাবে ৫ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: হিজরি ৩৫ সালে ১৪ই যিলহজ 'আল-আসওয়াদুত তুজিবী' নামক ঘাতকের হাতে আসরের নামাজের পর ৮২-৯০ বছরের মাঝামাঝি বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।
- ৭. কবর : 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানের 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে রক্তাক্ত পোশাক সজ্জিত এ মজলুম শহীদকে গোসলবিহীন অবস্থায় দাফন করা হয়। হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ وَاللّهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ رَجُلُ يَارَسُولُ اللهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَبْنًا دَخَلَ النّارَ وَمَنْ مَاتَ لَايُسُوكُ بِاللّهِ شَبْنًا دَخَلَ النّارَ وَمَنْ مَاتَ لَايُسُولُ بِاللّهِ شَبْنًا دَخَلَ النّاءَ وَمَنْ مَاتَ لَايسُشُوكُ بِاللّهِ شَبْنًا دَخَلَ النّاءَ وَمَنْ النّبَاءَ مَاتَ لَايسُشُوكُ بِاللّهِ شَبْنَا دَخَلَ النّاءَ وَمَنْ النّبَاءَ وَمَنْ النّبَاءَ وَمَانَ اللّهِ مَا الْمُوالِمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

৩৩. অনুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন- দু'টি এমন বিষয় রয়েছে যা অপর দু'টি বিষয়কে
[তথা জান্নাত ও জাহান্নাম] আবশ্যক করে তোলে। এক
ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! সে
অপরিহার্যকারী বিষয় দু'টি কি কি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ
বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক
করে মৃত্যুবরণ করেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ
করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْثُ रामीत्मत्र व्याच्या : আলোচ্য হাদীন্দে মহানবী হুদু দু'টি বস্তুকে অপর দু'টি বস্তুর অপরিহার্যকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, আর তা হলো–

- 'আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা' এ বিশ্বাসের উপর কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে নিশ্চিতভাবে জাহানামে প্রবেশ
  করবে; তা হতে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। কেননা, মহান আল্লাহ শিরক ছাড়া যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন।
- ২. দ্বিতীয় হলো, আল্লাহর সাথে শিরক না করা, এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। অবশ্য পাপ করলেও তার শাস্তি ভোগের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَعُنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فِي انفر فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ اطْهُرِنا فَابُطا مَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ اطْهُرِنا فَابُطا عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ اطْهُرِنا فَابُطا عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

৩৪. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা রাস্লুল্লাহ 🚐 এর চতুষ্পার্শ্বে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে দলের মধ্যে হ্যরত আবূ বকর ও হ্যরত ওমর (রা.)-ও ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ হ্রা আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে এত বেশি বিলম্ব করলেন যে, আমরা ভীত-কম্পিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম, না জানি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে পড়লেন কিনা ? এতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। আর আমি সর্বপ্রথম অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 এর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম, অবশেষে তাঁকে খোঁজ করতে করতে বনী নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর এক প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের নিকট এসে পৌছলাম। অতঃপর এর চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম যে, ভিতরে প্রবেশ করার কোনো দরজা পাই কিনা? কিন্তু আমি কোনো দরজা পাইনি। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, বাহিরের একটি কৃপ হতে একটি ছোট নালা বাগানের ভিতরে প্রবেশ

فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : اَبُوْهُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَاشَانُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَابِنْطَاْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَرِعْنَا فَكُنْتَ اَوَّلَ مَنْ فَنِعَ فَاتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلاءِ النَّاسُ وَدائِيْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاعْظَانِيْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ إِذْهَبْ بِنَعْلَى هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيكَ مِنْ وَرَاءِ لهٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ ٱوَّلَا مَنْ لَقِيبُتُ عُمَرُ فَقَالاً مَاهَاتَانِ النَّعْلَان يَا ابَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رُسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِيْ بِهِ مَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لَآ َ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنَّا بِهَا قَلْبُهُ بَشُّرْتُهُ بِالْجُنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَتَى فَخَرَرْتُ لِإِسْتِى فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبِا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتَ اللِّي رَسُولِ السُّهِ ﷺ فَاجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكِبَنِيْ عُمَرُ وَإِذًا هُوَ عَلَىٰ إِثْرِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالَكَ يَا

করেছে। اَلرَّبُيْمُ -এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র নালা বা নর্দমা। তিনি বলেন, আমি নিজের দেহকে সংকৃচিত করে তার মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, আবূ হুরায়রা না কি ? আমি বললাম, জী হজুর! আমিই। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, ব্যাপার কি ? তুমি এখানে কিভাবে এলে। আমি বললাম, আপনি আমাদের মাঝেই বসা ছিলেন, এরপর হঠাৎ আপনি উঠে এসে এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। না জানি আপনি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে পড়লেন কি না ? ফলে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আর আমিই সর্বাগ্রে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ফলে আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এই দেয়ালের নিকট এসে পড়লাম এবং শিয়ালের মতো সংকুচিত হয়ে এখানে প্রবেশ করলাম। আর ঐ সমস্ত লোকেরা আমার পশ্চাতে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚎 আমাকে তাঁর পাদুকাদ্বয় দিয়ে বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! এ দু'টি নিয়ে যাও এবং দেয়ালের ওপারে যার সাথে সাক্ষাৎ পাবে : সে যদি অন্তরের স্থির বিশ্বাসে এটা সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভূ নেই' তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম আমার হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! তুমি এই জুতাদ্বয় কোথায় পেলে? আমি বললাম এ দু'টি রাস্লুল্লাহ 🚐 এর পাদুকা। এ দু'টিসহ তিনি আমাকে এই বলে পাঠিয়েছেন যে, রাস্তায় যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সে যদি মনে-প্রাণে এই সাক্ষ্য দেয় যে. 'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই' তাকে আমি যেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করি এটা শুনে হ্যরত ওমর (রা.) আমার বুকের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম এবং তিনি রাগত স্বরে বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! তুমি ফিরে যাও। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 এর নিকট ফিরে গেলাম এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর নিকট অভিযোগ করলাম এবং দেখলাম যে হ্যরত ওমর (রা.) আমারই ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে, অর্থাৎ তিনি আমার পশ্চাতেই সেখানে এসে পৌছলেন। অত:প্র রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! তোমার কি হলো? আমি বললাম, প্রথমেই আমি হ্যরত ওমর

اَبَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاخْبُرْتُهُ بِالَّذِيْ بَعَثْ تَنِيْ بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَى ضَرْبَةً خُرْرُتُ لِاِسْتِیْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ خُرْرُتُ لِاِسْتِیْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ بَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلْتَ قَالَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلْتَ اللّهُ فَاللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهِ عَلَى يَشْهُدُ اَنْ لَا إِللّهَ اللّهُ عَلَى يَشْهُدُ اَنْ لَا إِللّهَ اللّهُ عَلَى يَشْهُدُ اَنْ لَا إِللّهَ اللّهُ عَلَى يَشْهُدُ اَنْ لَا إِللّهُ اللّهُ عَلْكُ مَا لَكُ فَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাকে সে সংবাদই প্রদান করি যা নিয়ে আপনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। ফলে তিনি আমার বক্ষের উপর এমন জোরে আঘাত করলেন, তাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমাকে বলল, যাও ফিরে যাও। এটা ভনে রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, তুমি এরপ করলে কেন হে ওমর ? তখন হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আপনি কি আবৃ হুরায়রাকে আপনার পাদুকাদ্বয়সহ এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সে যদি মনে প্রাণে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই, তবে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হাঁ। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি [অনুগ্রহ পূর্বক] এরূপ করবেন না। কেননা, আমি ভয় করি যে, মানুষ এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে [আমল করবে না]। সুতরাং আপনি মানুষদেরকে আমল করার প্রতি ছেড়ে দিন। ফলে রাসূলুল্লাহ 🚟 ও বললেন, ঠিক আছে তাদেরকে আমল করার সুযোগ দাও। [মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(رض) হ্রায়রা (রা.)-কে পাদুকাদ্বয়সহ প্রেরণের কারণ : হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.)-কে পাদুকাদ্বয়সহ প্রেরণের কারণ : হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) সাহাবীদের নিকট আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও রাস্লুল্লাহ তাঁর জুতাসহ সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে পাঠানোর কারণ নিম্নুপ্ল

- ১. সাহাবায়ে কেরাম যেন গুরুত্বসহকারে উক্ত বিষয়টি গ্রহণ করেন, এজন্য হাতের নিকট যা পেয়েছেন তা সহকারেই পাঠিয়েছেন।
- ২. অথবা, পাদুকা দেওয়ার দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উন্মতের উপর দীনের ক্ষেত্রে যেসব কঠিন শর্ত আরোপিত হয়েছিল তাকে উঠিয়ে উন্মতে মুহামদীর উপর দীনের ক্ষেত্রে সহজতা দানের লক্ষ্যেই মুহাম্মদ এর আগমন।
- ৩. অথবা, এটা দ্বারা কালিমার স্বীকৃতিদানের পর স্বীকৃতির উপর অটল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমনিভাবে রাস্লুল্লাহ
  قَلُ اُمنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِعْهِ
- ৪. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তূর পর্বতে হ্যরত মূসা (আ.) যেমন আল্লাহ তা আলার জ্যোতির সমুখীন হওয়ার ফলে তিনি আল্লাহর আদেশে নিজের পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলেছিলেন, তেমনি রাস্লৃল্লাহ ক্রিসে সময় উক্ত দেয়ালের অভ্যন্তরে আল্লাহর ন্রের আবেষ্টনীতে ছিলেন। এ জন্যই তিনি নিজের পাদুকা মোবারক খুলে হয়রত আবৃ হরয়য়রার হাতে অর্পণ করেছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি তাঁকে উক্ত সুসংবাদ পৌছানোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।
  - হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.)-এর প্রতি হ্যরত ওমর (রা.)-এর আচরণ: এখানে প্রশ্ন হতে পারে হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হুজুর ক্রিড্রাএর নিদর্শনসহ হাদীসটি প্রকাশ করলেন, তবু হ্যরত ওমর (রা.) তাঁকে বাধা দিলেন, উপরস্তু তাঁকে আঘাতও করলেন, এটা জায়েজ হলো কিরপে ? এর উত্তরে বলা হয় যে, হ্যরত ওমর (রা.)

নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, উক্ত কথাটি হযরত নবী করীম এবই। তবে এই সময় এ কথাটির প্রচার করাটা ওয়াজিব নয়; বরং হেকমতের খেলাফ। কেননা, এ মুহূর্তে এটা প্রকাশ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশস্কা বেশি। তাই বলা হয়, স্থান-কাল ও পাত্রভেদে অনেক সময় অনেক সত্যকেও সাময়িকভাবে গোপন রাখতে হয়। হযরত ওমর (রা.)ছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, তাই ক্ষতির বাস্তব দিকটা হুজুর এব সম্মুখে তুলে ধরার পর তিনিও তা সমর্থন করতে কোনো আপত্তি করেননি। অপর দিকে আল্লাহর নবী ছিলেন দয়ার প্রতীক, উমতের জন্য সম্পূর্ণ উদার। তাই ক্ষতির দিকটার প্রতি লক্ষ্য না করে বাস্তব সত্য কথাটি প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হযরত মু'আয (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত পূর্বে উল্লিখিত এক হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি নিজেই মু'আযকে এ কথাটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। তা ছাড়া উপরিউক্ত হাদীসটি থেকেও এটা সম্প্র্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যদি হাদীসটি এ মুহূর্তে প্রকাশ ও প্রচার করাটা অপরিহার্য ও ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী করীম করিছেও হযরত ওমর (রা.)-এর সমর্থন করতেন না এবং হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে বাধা দিতেন না। আর হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে যে আঘাত করেছিলেন, তা শক্রতামূলক ছিল না; বরং তাঁর পরে আর অন্য কোনো লোককে যেন বলতে সাহস না করে এবং সরাসরি মহানবী এবর কাছে যেন প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়, তাই কিছুটা কঠোরভাবেই বাধা দিয়েছিলেন, ফলে তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

- হতে পারে مِنْ بِنْرِخَارِجَة : إِعْرَاب এর মধ্যস্থিত عُرَاب عَرَاب পদটির তিন প্রকার إعْرَاب হতে পারে

- ك. خَارِجَهُ পদটি بِنْر و এ ক্রিফাত হিসেবে মাজরর। অর্থাৎ خَارِجَهُ এ অবস্থায় অর্থ হবে এ নালাটি বাগানের বাইরে একটি কৃপ হতে ভিতরে প্রবেশ করেছে।
- خَارِجَةٌ भकि छेरा पूर्वामा مِنْ بِثْرِ هِيَ خَارِجَةٌ । वर्शा خَارِجَةٌ भकि छेरा पूर्वामा مِنْ بِثْرِ هِيَ خَارِجَةٌ । वर्शा خَارِجَةٌ ।
   नगाग्न रत्त ।
- ত. مَنْصُوْب গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে لَغْظً গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে مَضَافٌ اِلَيْه এ করে মাজরর তবে أَعْظَ গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে হবে। অর্থাৎ مَنْ بِغْرِ خَارِجَة এক ব্যক্তির নাম। তখন মর্মার্থ হবে, নালাটি খারিজা নামক এক ব্যক্তির কূপ হতে প্রবাহিত হয়ে বাগানে প্রবেশ করেছে।

وَعَرْثِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ (رض) قَالَ قَالَ فَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَهُ أَنْ لَآ الله الله عَلَيْهُ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّنةِ شَهَادَهُ أَنْ لَآ الله الله عَلَيْهُ مَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৫. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ক্রেবলেছেন যে, জান্নাতের চাবি হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভূ নেই। –[আহমদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে মহানবী وَ الْحَدِيْث কে জান্নাতের চাবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু মুসলমান হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো নিশ্চিত বিশ্বাসে কালিমার স্বীকৃতি প্রদান, তাই কালিমাকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে যদি সে অসংখ্য পাপও করে তবে পাপ অনুযায়ী শান্তি ভোগের পর একদিন অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিছু কালিমার স্বীকৃতি না দিয়ে যদি সে অসংখ্য কল্যাণের কাজও করে তবে তা কখনো তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না। ত্রি জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। এ জন্যই রাস্লুল্লাহ

وَعَنْ ٣٦ عُنْمَانَ (رض) تَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ حِيْنَ تُوفِّي حَزِنُوا عَلَبْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ قَالَ عُشْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيٌّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَشْعُر بِهِ فَاشْتَكْى عُمَرُ إِلَى آبِيْ بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّى جَمِيْعًا فَقَالَ ٱبُوْ بَكْرِ مَاحَمَلَكَ عَلَى ٱنْ لَا تُرُدُّ عَلَى اَخِيْكَ عُمَرَ سَلَامَهُ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلَىٰ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَاشَعُرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلا سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرُ فَقُلْتُ اَجَلُ قَالَ مَاهُوَ قُلْتُ تَوَقَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ بَبِيَّهُ عَلَّهُ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلُهُ عَنْ نَجَاةٍ هٰذَا الْآمْرِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَدْ سَالْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ بِابِي أَنْتَ وَالْمِي أَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَانَجَاةً هٰذَا الْآمْر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُ عَلَى عَبِّى فَرُدُهَا فَهِي لَهُ نَجَاةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

৩৬. **অনুবাদ**: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন বেশ কিছু সাহাবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এমনকি তাদের অনেকের মনে নানা ধরনের খটকা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হলো। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমিও ছিলাম তাদের মধ্যকার একজন। এমতাবস্থায় আমি একদা বসা ছিলাম আর হ্যরত ওমর (রা.) আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং আমাকে সালাম করলেন; কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করতে পারিনি। ফলে হ্যরত ওমর (রা.) হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট [এ বিষয়ে] অভিযোগ করলেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ই আমার নিকট আগমন করলেন এবং আমাকে সালাম করলেন, তারপর হযরত আবৃ বকর (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি হয়েছে যে, আপনি আপনার ভাই ওমরের সালামের জবাব দিলেন না ? আমি বললাম, না আমি তো এরূপ করিনি ! হ্যরত ওমর (রা.) বললেন. আল্লাহর কসম! আপনি এরপ করেছেন। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনি কখন অতিক্রম করলেন এবং কখন সালাম দিলেন আমি তা অনুভবই করতে পারিনি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হ্যরত ওসমান সত্য কথাই বলেছেন. [তিনি বললেন.] নিশ্চয়ই আপনাকে কোনো দুশ্চিন্তা এদিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে। আমি বললাম জী- হাা। তিনি বললেন, সেটা কি ? আমি বললাম, আমার এ বিষয় [মনের খটকা] হতে মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে [দুনিয়া হতে] উঠিয়ে নিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 কে জিজ্ঞেস করেছি। অতঃপর আমি তাঁর দিকে উঠে গেলাম এবং বললাম, আপনার প্রতি আমার মাতাপিতা কোরবান হোক, আপনিই এরপ কাজের যোগ্য ব্যক্তি। হ্যরত আবৃ বকর (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এ বিষয় হতে মুক্তি লাভের উপায় কিঃ তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, যে ব্যক্তি সেই কালিমা গ্রহণ করে যা আমি আমার চাচার নিকট পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই কালিমাটিই তার জন্য মুক্তি লাভের উপায়। –[আহমদ]

مَرْ এর মধ্যস্থিত اَمْر वाता উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত نَجَاةُ هٰذَا ٱلْاَمْرِ वाता উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত نَجَاةُ هٰذَا ٱلْاَمْرِ এর মধ্যস্থিত اَمْر একাধিক অর্থ হতে পারে–

- كَ. الْأَمْرِ دَيْن प्राता আল্লামা তীবী (র.)-এর মতে, اَمْرٌ دِيْن বুঝানো হয়েছে, অর্থ পরকালীন চিরস্থায়ী আজাব হতে মুক্তি জন্য কি দীনের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা আছে ?
- ২. اَلْأَكْرُ দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা, ধোঁকা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যেভাবে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা হতে মুক্তি লাভের উপায় কি?
- ৩. অথবা, শয়তানের কুমন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা کَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ দ্বারা তাই বুঝা যায়।

  অথবা, শয়তানের কুমন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ نَعْضُهُمْ يُعْضُهُمْ يُعْضُهُمْ يُوسُوسُ نَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ يُعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ يَعْضُونُ مِعْمُوا يَعْضُهُمْ يَعْمُونُ مُعْضُمُ يَعْضُهُمُ يَعْضُونُ يَعْضُمُ يَعْضُمُ يَعْضُهُمْ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُمُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُمُ يَعْضُهُمْ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُمُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُونُ يَعْضُهُمْ يَعْضُونُ يَعْمُونُ يَعْمُونُ

আর সে মু'মিন যার শিরা-উপশিরায় কালিমা প্রবেশ করেছে, সে মু'মিন যদি কালিমা বলে তাহলে কিভাবে তা নাজাতের অসিলা হবে না? আলোচ্য হাদীসে নবী করীম تعلق যদি উত্তরে এক শব্দে كُلِتُ বলে দিতেন, তাহলে كُلِتُ -এর এ গুরুত্ব বুঝা যেত না। আর এই নিগৃঢ় রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই রাসূল্লাহ ক্রিউ এভাবে প্রদান করেছেন।

৩৭. অনুবাদ: হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিকে কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন যে, ভূপৃষ্টে কোনো মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর অবশিষ্ট থাকবে না; যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বাণী পৌছে দিবেন না। সম্মানিত ব্যক্তিদের ঘরে সম্মানের সাথে আর অসম্মানিতদের ঘরে অপমানের সাথে। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে [স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দিবেন তথা] তার অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। আর যাদেরকে অপমানিত করবেন তাঁরা [জিযিয়া প্রদান পূর্বক] ইসলামের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, আমি বললাম— তাহলে তখন গোটা দীনই আল্লাহর জন্য হবে, তথা ইসলাম বিজয়ী হবে। —[আহমদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चाता উদ्দেশ্য : এই বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। عَلَى ظُهُر الْأَرْضِ

- ১. ﴿ বা ভূপৃষ্ঠ বলতে সমগ্র পৃথিবী উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই অর্থে উক্ত হাদীসের ঘোষণা রাস্লুল্লাহ ্রেড্র এর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলাম পূর্ণ বিজয় গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছে, প্রতিটি জনপদ ও গৃহে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।
- ২. অথবা نَوْسِ الْاَرْضِ দ্বারা সমগ্র-বিশ্বই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ অর্থে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী তখনই কার্যকরী হবে, যখন সারা বিশ্বে ইসলাম সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এটা দ্বারা সম্ভবতঃ ইমাম মাহদী (আ.)-এর আ্গমনের পর সারা দুনিয়ায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

: দ্বারা উদ্দেশ্য بَيْثُ مُدَّرِ وَلاَوْبَرِ

- كَ. عُدُرُ এখানে مَدُرُ শব্দের মীমের উপর ফাত্হ বা যবর দিয়ে অর্থ হবে ইট; অতএব مَدُرُ অর্থ ইটের ঘর। وَاللَّهُ مَدُرُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- ২. بَيْتُ وَبَرِ -এর মধ্য وَّبَرُ শব্দের অর্থ হলো উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির পশম। অতএব بَيْتُ وَبَر -এর অর্থ হলো পশমের ঘর। উক্ত হাদীসে بَيْتُ وَبَرْ দ্বারা গ্রামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আরব দেশে অধিকংশ গ্রামীণ বাসস্থান তাঁবুর তৈরি হতো। আর তাবু উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির পশম ও চামড়া দ্বারা তৈরি হতো।

وَذِلَّ ذُلِيْلٍ وَ وَلَّ ذُلِيْلٍ وَ وَلَا يَمْلِهُ مَا مَا اللهِ مَاللهُ مَا اللهُ ال

দ্বিতীয়তঃ অসম্মানিত ও অপমানিত ব্যক্তি অপমানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তারা নিহত ও বন্দী হবে। অতঃপর তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে ; নতুবা জিযিয়া -কর প্রদান পূর্বক ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিবে এবং এর বশ্যতা স্বীকার করবে।

"بِعَرِّ عَرْبُرُ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلِ" তারকীবে কি হয়েছে ? عَالُ আগাংশটি عَالُ مِعْرَبُرُ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلِ م مال عَمَادُ عَالُ عَالَى عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَمَ عَالُ عَالَى عَالَمَ عَالُ عَلَيْ ع مَالُ مُتَرَادِفَهُ इराख عَالُ مُتَرَادِفَهُ عَالَمُ عَالَ مَا اللهِ عَالَى عَالَمُ عَالَ مُعَرَادِفَهُ عَالَم مَا مُعَلُ مُتَرَادِفَهُ عَالَمُ عَالَ مَعَالِهُ عَالَى عَالَمُ عَالَ مُعَالِمُ عَلَيْ عَالَى عَالَمُ عَالَ عَ

وَعَنْ الله وَهَبِ بْنِ مُنَبِّدٍ قِبْلَ لَهُ النَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَهُ اَسْنَانُ الله فَإِنْ جِنْتَ بِمِفْتَاجٍ لَهُ اَسْنَانُ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحُ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحُ لَكَ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَالٍ.

৩৮. অনুবাদ: হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) হতে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, الْمَالِيَ لَا الْمَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمِلْيِقِيلِيِّةُ الْمِلْيِقِيلِيِّةُ الْمِلْيِقِيلِيِّةً الْمِلْيِقِيلِيْمِيلِيِّةً الْمِلْيِقِيلِيقِيلِيِّةً مِنْ مَالْيَعِيلِيِّةً الْمِلْيِقِيلِيِّةً الْمِلْيِيلِيِّةً الْمِلْيِقِيلِيِّةً الْمِلْيِقِيلِيِّةً الْمِلْيِقِيلِيقِيلِيِّةً الْمِلْيِقِيلِيِّةُ الْمِلْيِقِيلِيقِيلِيْكِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيق

ইমাম বুখারী (त.) এ হাদীসটি كِتَابُ الْجَنَائِرِ অধ্যায়ের সূচনাতে শিরোনাম স্বরূপ সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে تَعُلْبُقَاتُ الْبُخَارُى বলা হয়।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें - हामी मित्र व्याच्या : হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) লোকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, জান্নাতের চাবি হলো কালিমা; তবে যে কোনো চাবিরই দাঁত থাকে, এমনিভাবে বেহেশতের চাবিরও দাঁত থাকতে হবে। আর তা আমল। তথু مُنهَادَة হলেই চলবে না; বরং তার সাথে আমলেরও প্রয়োজন হবে। অতএব ঈমান আনার পর প্রত্যেকেরই উচিত যে, দৈনন্দিন ফরজ ঈবাদতসহ যাবতীয় সংকর্মসমূহ সম্পাদন করা।

"

বাক্যটির তাৎপর্য: আল্লামা তীবী (র.) اَسْنَانُ نُتُمَ اَسْنَانُ وُتُمَ اَسْنَانُ وُتُمَ اَسْنَانُ وُتُمَ اَسْنَانُ وُتُمَ الله বির যেমন কতগুলো দাঁত থাকে এবং তার সাহায্যেই তালাবদ্ধ দরজা খোলা সম্ভব হয়। তেমনি যদিও কালিমায়ে শাহাদাতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে,, যার দ্বারা এ ধারণা হতে পারে যে, নিছক শাহাদাত বাক্য উচ্চারণ দ্বারাই জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত ও অবারিত হয়ে যাবে। কোনো আমল করার প্রয়োজন হবে না। এ কারণে আলোচ্য হাদীসে দাঁত বিশিষ্ট চাবির উল্লেখ করা হয়েছে এবং নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ ইবাদতকে দাঁতরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দাঁত বা কাঁটবিহীন চাবি দ্বারা যেমন অনায়াসে দরজা খোলা যায় না, তদ্রূপ এ সকল আমল বর্জিত নিছক শাহাদাত বাক্যের স্বীকারোক্তি দ্বারা অনায়াসে জানাতে প্রবেশ করা যাবে না। হ্যা, প্রয়োজনীয় শান্তি ভোগের পর তা সম্ভব হবে।

وَعَرْفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَالَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنَالَةُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

৩৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উত্তম রূপে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার প্রতিটি সৎকাজ যা সে করবে, তার জন্য তাকে দশগুণ হতে সাতশতগুণ পর্যন্ত ছওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর তার মন্দ ও অসৎ কাজ যা সে করে, তার পাপ অনুরূপই লেখা হবে, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। -[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ اَبِيْ امْامَة (رض) اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَا الْإِيْمَانُ قَالَ اللهِ عَلَى مَا الْإِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّنَتُكَ فَا اللهِ عَلَى اَنْكَ سَيِّنَتُكَ فَا اللهِ فَمَا الْإِنْمُ قَالَ يَارَسُولَ اللّهِ فَمَا الْإِنْمُ قَالَ إِذَا حَالَ فِي نَنْفسِكَ شَنْ اللهِ فَمَا الْإِنْمُ قَالَ إِذَا حَالَ فِي نَنْفسِكَ شَنْ فَي فَدَعُهُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ .

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चे - হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে একজন সাহাবী মহানবী এর নিকট একজন খাঁটি ও বিশুদ্ধ সমানদারের নিদর্শন ও পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন, জবাবে রাস্লুল্লাহ বলেছিলেন যে, যখন নেক ও সংকাজ তোমার অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করে, উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে, আর বদ ও মন্দ কাজ অন্তরে বিষণ্ণতা ও অসভুষ্টি সৃষ্টি করে তখন তুমি খাঁটি সমানদার হিসেবে গণ্য হবে। এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে– তোমার সমানে এখনও পূর্ণতা আসেনি এবং খাঁটি সমানদার এখনও হতে পারনি।

عُمْرِوبْنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ اتَبِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَفُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَّعَكَ عَلَى هٰذَا الْآمْرِ قَالَ حُرَّ وَعَبْدُ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طِيْبُ الْكَلَام وَاطْعَامُ الطُّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الصَّبُرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيْمَانِ افَضُلُ قَالَ خُلُقُ حَسَنُ قَالَ قُلْتُ اَيُ الصَّلُوةِ افْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهُجُر مَاكَرِهُ رَبُّكَ قَالَ فَقُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دُمُهُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ اَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِرِ . رَوَاهُ احْمَدُ .

৪১. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি একদা রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 🚟 ! এই বিষয়ে [তথা ইসলাম ধর্ম প্রচারে] আপনার সাথে কে আছে? রাসল বললেন- একজন মুক্ত মানুষ ও একজন গোলাম। আমি বললাম, ইসলাম কিং তিনি বললেন, ইসলাম হলো উত্তম কথা বলা এবং [অভাবীকে] খাবার খাওয়ানো। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম, ঈমান কি? তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করা এবং দান করা। এরপর বললাম, কোন ব্যক্তির ইসলাম সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, যার যবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে তার ইসলামই উত্তম। আমর বলেন- অতঃপর আমি বললাম, কোন ঈমান উত্তম ? তিনি বললেন, সৎ চরিত্র। আমর বলেন- আমি আবারও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম নামাজের মধ্যে কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন- দীর্ঘ কিয়াম। সে পুনঃ বললেন-কোন ধরনের হিজরত উত্তম? রাস্লুল্লাহ 🚟 উত্তরে বললেন, তোমার প্রভূ যা অপছন্দ করেন; তা বর্জন করাই উত্তম হিজরত। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, [হে আল্লাহর নবী !] কোন ধরনের জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন যার ঘোডা [লড়াইয়ের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে] নিহত হয়েছে এবং তার রক্তও প্রবাহিত করা হয়েছে [তথা শাহাদাত বরণ করেছে]। আমি আবারও বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল 🚟 নফল ইবাদতের জন্য] সর্বোত্তম সময় কোনটিং রাসলুল্লাহ বললেন-শেষ রাতের মধ্য ভাগ। - আহমদী

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উপরিউক্ত হাদীসে بِهُذَا الْاَمْرِ षाता উদ্দেশ্য : হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) রাসূল بِهُذَا الْاَمْرِ वाता উদ্দেশ্য : হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) রাস্ল بِهُذَا الْاَمْرِ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন । তার মধ্যে প্রথম প্রশু الْاَمْرُ তথা এই ব্যাপারে আপনার সাথে কে আছে? এখানে তথানে তথা এই ব্যাপারে আপনার সাথে কে আছে? এখানে দ্বার দিন্দি দারা ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের বর্তমান প্রথমিক অবস্থায় আপনার সাথে কারা রয়েছে। أَلْمُرُا وَالْعَبْدِ وَالْعَلْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَلْمَانُ وَالْعَبْدِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْدُ وَالْعُلْدِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْدُ وَالْعَلْدُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْدُ وَالْعُلْدُ وَالْعُلْدُ وَالْعُلْدُ وَالْعُلْدِ وَالْعُلْدُ وَا

- ك. অধিকাংশের মতে, এখানে "وَحُبُد" দারা হযরত আবৃ বকর (রা.)-কে আর "عَبُد" দারা হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) তথা রাসূল এর পালক পুত্রকে বুঝানো হয়েছে।
- ২. অন্য এক দলের মতে, "وَمُعَهُ " দ্বারা হ্যরত আবৃ বকর (রা.)-কে আর "عَبُد" দ্বারা হ্যরত বেলাল (রা.)-কে বুঝানো হ্য়েছে। যেমন মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ঠُرْمَئُو أَبُوْنَكُو وَبِلُالً উল্লেখ্য যে, হ্যরত খাদীজা ও হ্যরত আলী (রা.) প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারী হওয়া সর্ত্ত্বেও তাদের উল্লেখ না করার কারণ হলো তখন হ্যরত আলী (রা.) ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়য় । আর হ্যরত খাদীজা (রা.) ছিলেন রাস্লের জীবন সঙ্গিনী এবং পর্দার অন্তর্রালের মহিলা।

जू' হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ ও তার নিরসন : হ্যরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, ইসলাম হলো উত্তম বাক্যালাপ ও অভুক্তকে খাদ্য দান, আর ঈমান হলো ধৈর্য এবং দানশীলতার নাম।

অথচ হযরত জিব্রাঈলের হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ঈমান হলো আল্লাহ ও আসমানী কিতাবসমূহ এবং ফেরেশতাগণ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আর ইসলাম হলো আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের প্রতি সাক্ষী দেওয়া ইত্যাদি। ফলে উভয় হাদীসের বর্ণনায় অর্থগত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উভয় হাদীসের অর্থগত বিরোধের সমাধান: হযরত আমর ইবনে আবাসার হাদীসে ঈমান ও ইসলামের শাখা ও লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর হাদীসে ঈমান ও ইসলামের হাকীকতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং উভয় হাদীসের বিষয়বস্তু পৃথক হওয়ায় কোনো অর্থাৎ বিরোধ থাকল না।

অথবা, হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যে মূল ঈমান ও ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমর ইবনে আবাসার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের কোনো অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

অথবা, হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যেই ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, আর আমর ইবনে আবাসার হাদীসে শ্রোতার অবস্থার ভিত্তিতে তার মধ্যে অভাব জনিত বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

8২. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ —কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে যে, সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এবং রমজানের রোজা রাখে; তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — ! আমি কি লোকদিগকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেব না ? তিনি বললেন; বরং তাদেরকে আমল করতে সুযোগ দাও। — [আহমদ]

وَعُرْتُ مُ اللّهُ سَأَلُ النّبِقَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْأَيْمِقَ عَلَىٰ الْأَيْمِ وَتُبْغِضَ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِللّٰهِ وَتُلْعِ اللّٰهِ قَالَ لِسَانَكَ فِى ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحُرَهُ لَهُمْ مَاتَكُرَهُ لَهُمْ مَاتَكُرَهُ لَهُمْ مَاتَكُرَهُ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَاتَكُرَهُ لِلنَّاسِ لِنَفْسِكَ وَرَوْهُ اَحْمَدُ

8৩. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি একদা রাস্লুল্লাহ ক ঈমানের
শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী করীম ক্রের্জাবে বলেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে
ভালবাসবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কারো সাথে
শক্রতা পোষণ করবে। আর নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ
তা'আলার জিকিরে মশগুল রাখবে। এরপর হযরত মু'আয
(রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাস্ল ক্রিয়ে ! তারপর কি?
মহানবী ক্রির্লি বললেন— তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ
কর; অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে। এমনিভাবে
নিজের জন্য যা অপছন্দ কর; অন্যের জন্যও তা
অপছন্দ করবে। —[আহমদ]

# بَابُ الْكَبَائِر وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ পরিচ্ছেদ: কবীরা গুনাহ ও মোনাফেকীর নিদর্শনসমূহ थथम जनुत्व्हिन : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

وَعَنْكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيُّ الذُّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ اَنْ تَدْعُو لِلُّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ـ فَأَنْزَلَ اللُّهُ تَصْدِيْقَهَا "وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أُخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَنْزُنُونَ " الْأيدة . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

88. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসল 🚟 -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড গুনাহ কোনটি ? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কোনটি? রাসুল ক্রিট্র বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে, সে তোমার সাথে ভক্ষণ করবে। এরপর লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কোন্টি ? রাসুল ত্রী বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর رَالُدُكَ. সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন-زَالُدُكَ. لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي वर्णाल, याता जाल्लाहत आरथ حَرَّمَ اللُّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ ـ অপর কোনো ইলাহকে ডাকে না, আর যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, আইনের বিধান ছাডা তাকে হত্যা করে না এবং তারা ব্যাভিচারেও লিপ্ত হয় না। [সুরা ফুরকান: ৬৮]-[বুখারী -মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: কাবীরাগুনাহের পরিচিতি تُعْرِيْفُ الْكَبِيْرَة

– শाद्मिक वर्थ रत्ना كَبِيْرَهُ : مُعْنَى الْكِبِيْرَةُ لُغُةً وَاللَّهِ عَلَيْهُ الْكِبِيْرَةِ لُغُةً विष् वा वृर्श। यमन कूत्रवातं वरमरह - اللُّهُ وَالْفُوَاحِشَ إِلَّا اللُّهُمَ . - वष् वा वृर्श। यमन कूत्रवातं वरमरह اللُّهُ مَا اللُّهُمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل

- ُ عَبْدَهُ : تَعْرِيْفُ الْكَبِيْرَةِ إِضْطِلاَحًا وَهُمَ शक्तिष्ठां के नःख्वां : تَعْرِيْفُ الْكَبِيْرَةِ إِضْطِلاَحًا كَ. عَنْهُ عَلَيْكَمُ كَبِيْرَةً وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ আল্লাহ নিষেধ করেছেন- তা-ই কবীরাহ।
- ২. আল্লামা বায়যাভী (त.)-এর মতে, الْكَبِيْرَةُ كُلُّ ذَنْبِ رَتَّبَ الشَّارِعُ حَدًّا أَوْ صَرَحَ الْوَعِيْدَ فِيْهِ إَوِ اللَّعْنَةَ عَلَيْهِ أَوِ الْجَهَنَّمَ عَلَيْهِ .
- ৩. ইমাম রাযী (র.)-এর মতে, مِعَ الَّتِيْ مِفْدَارُهَا عَظِيْمُ مُ عَالِمَ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ م
- 8. कारता कारता भरत, التَّوْيَة اللَّهُ لِفَاعِلِهِ إِلَّا بَعْدَ التَّوْيَة अरता कारता भरत, य भरभत जभतावीरक जाला ठ उवा বাতীত ক্ষমা করবেন না তাকে কাবীরা গুনাহ বলা হয়।

- ﴿. কারো মতে, اللَّهِ عَلَيْهَا الْحَدُّ مِى الَّتِى يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ مِى الَّتِى يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ مُا يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُهُ ، কারো মতে, الْكَبَائِرُ مَا يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُهُ ،
- व. रिमाम शायाली (तं.) वरलन, إِنَّا الْكَبِيْرَةَ كُلُّ ذَيْبٍ يَفْعُلُ الْإِنْسَانُ بِنَظْرِ التَّهَاوُنِ وَالْإِسْتِخْفَانِ
- ৮. الْوُسِبُطُ अञ्चलातत মতে

اَلْكَبِيْرَةُ هِى الْإِثْمُ الْكَبِيْرُ الْمَنْهُى عَنْهُ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَاْثُورَ الْإِثْمُ الْكَبِيْرُ الْمَنْهُى عَنْهُ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَاثُورَ الْإِثْمُ اللَّهُ بِنَارٍ اوْ غَضَبِ اَوْ لَعْنَةٍ اَوْ عَنَابٍ فَهِي كَبِيْرَةً. , रिंदे الله عَنَمُ الله يُعْنَةٍ مَوْدَيَدً شَدِيْدً بِنَصٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ . ٥٥. عَدارَ مَا الله عَنْهُ صَرَاحَةً ﴿ عَلَهُ مَا الله عَنْهُ صَرَاحَةً ﴿ عَلَهُ مَنْهُ عَنْهُ صَرَاحَةً ﴿ عَلَهُ مَا اللّٰهُ عَنْهُ صَرَاحَةً ﴿ عَلَهُ اللّٰهُ عَنْهُ صَرَاحَةً ﴿ عَلَهُ اللّٰهُ عَنْهُ صَرَاحَةً ﴾ كان مَا اللّٰهُ عَنْهُ صَرَاحَةً ﴿ عَلَهُ اللّٰهُ عَنْهُ صَرَاحَةً ﴾ والسَّنَةِ عَنْهُ عَنْهُ صَرَاحَةً ﴾ والسَّنَةِ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ ع

مِعْدَادُ الْكَبائرِ कवीताछनाट्त সংখ্যा : কবীরাহ গুনাহের সংখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

১, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে কবীরা গুনাহ ৭টি। যথা-

(١) اَلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ (٢) قَتْلُ النَّفْسِ الْمُوْمِنَةِ (٣) قَذَنُ الْمُحْصَنَةِ (٤) اَلْفِرَادُ مِنَ الزَّحْفِ (٥) اَكُلُ مَالِ الْبَيْيْمِ (٦) عُقُونُ الْوَالِدَيْنِ (٧) الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ.

- ২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। কবীরা গুনাহের সংখ্যা ৮টি। উপরোক্তগুলোর সাথে আরেকটি হল, 🗓 তথা সুদ।
- ৩. হ্যরত আলী (রা.)-এর মতে, কবীরা গুনাহের সংখ্যা ১০টি। উপরোক্ত ৮টির সাথে আরো ২টি হলো-

(٩) السَّرَقَةُ (١٠) شُرْبُ الْخُمْرِ .

8. কারো মতে এর সংখ্যা মোট ১৮টি। অবশিষ্ট ৮টি হলো-

(١١) اَليِّزَنَا (١٢) الَلِّوَاطَةُ (١٣) اَلسِّحْرُ (١٤) شَهَادَةُ النُّزُوْدِ (١٥) اَلْبَهِبْسُنُ الْغُدُمُوسُ (١٦) اَلْغِيْبَةُ (١٧) قَطْعُ الطَّرِيْقِ (١٨) ٱلْقِمَارُ.

- ৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, ইক্রিই গুনাহের সংখ্যা প্রায় সাতশত।
- ७. किছू সংখ্যক বলেন- প্রত্যেক পাপই তার निम्नस्टात्त विरागत كَبِيْرَة এবং উচ্চस्टात्त विरागत صَفِيْرَة وَهُمَا اَمْرَانِ اِضَافِيَّانِ ـ فَكُلُّ ذَنْبٍ بِاعْتِبَارِ مَا تَحْتَهُ كَبِيْرَةٌ وَبِاعْتِبَارِ مَا فُوتَهُ صَفِيْرَةٌ .

थिंवितनीत हीत नात्थ व्यक्तित कतात्क निर्मिष्ठ कतात कात्त : यिना سَبَبُ تَخْصِيْص الزَّنَا مَعَ حَلِبُكَةِ الْجَار একটি জঘন্যতম অপরাধ। সর্বাবস্থায় উহা হারাম বা বর্জনীয় হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনাকে বিশেষত উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ থেকে নিম্নোক্ত উত্তর পাওয়া যায়—

যেহেত প্রতিবেশী একজন অন্যজনের উপর নির্ভরশীল হয় তাই একজন আরেকজনের জন্য বিশ্বস্ত ও আমানতদার থাকা উচিত। সুতরাং এখানে ব্যভিচার করলে সে একদিকে বিশ্বাসঘাতক অন্যদিকে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত হবে। তাই এটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মূলত: যে কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করাই মহাপাপ, চাই সে নিজের পড়শির স্ত্রী-কন্যা হোক বা অপর কেউ হোক, বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সবই হারাম, সবই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। হত্যার প্রকারভেদ ও তার হুকুম :

-এর প্রকারভেদ : تَتُل মাট পাঁচ প্রকার। যেমন-

১. হৈ ইচ্ছাকৃত হত্যা] : কাউকে ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।

ছকুম: ক. হত্যার পরিবর্তে হত্যাই শাস্তি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করতে পারে।

- খ. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ত্র্রাজিব হবে; কাফ্ফারা নয়।
- গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে।
- ২. عَثْلُ شَبْهُ عَمَد [ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা]: কাউকে এমন বস্তু দারা হত্যা করা, যাতে সাধারণত মানুষের মৃত্যু হয় না। ছকুম: ক. কাফ্ফারা দিতে হবে, খ, হত্যার পরিবর্তে হত্যার প্রয়োজন নেই।

- ৩. عَثَل خَطَ [অনিচ্ছাকৃত হত্যা] : যেমন– শিকারী দূর হতে জন্তু লক্ষ্য করে গুলি করল; কিন্তু গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কোনো মানুষ মারা গেল।
  - হুকুম: ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. শুধুমাত্র কাফ্ফারা দিতে হবে।
- 8. کَتُل مَقَام مَقَام خَطَا [ছুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা]: যেমন কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি কোনো ছোট শিশুর উপর পতিত হওয়ায় শিশুটির মৃত্যু ঘটল।
  - হুকুম: ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না। খ. দিয়াত দিতে হবে।
- ৫. غَثْل سَبَبْ [काরिनक रुणा] : অপরের ভূমিতে কূপ খনন করায় তাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায়।
  हुकूম : ক. কূপখননকারী অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কূপ খননকারীকে হত্যার দিয়াত দিতে হবে।
  (رض) خَبَاةٌ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর জীবনী :
- ১. নাম ও বংশ পরিচয়: তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম- মাসউদ। কুনিয়াত- আবৃ আবদির রহমান। মাতার নাম- উন্মু আবদ্। তাঁর বংশ ধারা:, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফির ইবনে হাবীব।
- ২. ইসলাম গ্রহণ : তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি হলেন ষষ্ঠতম মুসলমান।
- ৩. **হিজরত**: কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অবশ্য পরে স্থায়ীভাবে মদীনায় হিজরত করেন।
- 8. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : তিনি বদর যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি রাস্লুল্লাহ ক্রিড্রা ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয়া ভূমিকা রাখেন।
- ৫. হাদীস বর্ণনা : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল হ্রিছ্রাইহতে ৮৪৮ টি হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৭. ইন্তেকাল: তিনি হঁযরত ওসঁমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মদীনা শরীফে ৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরেরও অধিক। হযরত ওসমান, যোবায়ের, আমার ইবনে ইয়াসির (রা.) তার জানাযার ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-এর কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَرْفِكَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْدِهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ الْاشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُنْ وُقُ الْسَوالِدَيْنِ وَقَنْ الْعُسُوسُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْعُسُوسُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَفِيْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَفِيْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَفِيْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . الْعُمُوسِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

8৫. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেন বলেছেন, কবীরা গুনাহ হলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা। –[বুখারী] কিন্তু হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় 'মিথ্যা শপথ এর পরিবর্তে, মিথ্যা সাক্ষ্য' শব্দটি রয়েছে। –[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

مُعْنَى الشَّرْكِ وَاقْسَامُهُ नित्तत्वत अर्थ ७ थकात्राडम :

- ﴿ وَاقَسَامُ السَّرِيْكِ فِى الْأَمْرِ - वित्त मामात । माम्कि वर्थ रत्ना الشَّرْكُ : مَعْنَى الشَّرْكِ لُغَةً अर्था९ وَمَا الشَّرْكِ لُغَةً अर्था९ काता कात्क वश्मीमात मावान्छ कता ।

वश्वा वत वर्थ रत्ना وَاللَّهُ مُسَاوِدًا لِلَّهِ مُسَاوِدًا لِللَّهِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ الْعَنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ الْعَنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهِ الْعَالِيَّةُ لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ الْعَنْدِ مُسَاوِدًا لِلَّهُ اللَّهُ لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ الْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللْعَالَةِ اللَّهُ لِللْعَالِمُ اللَّهُ لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ لِللْعَلْمِ لَهُ عَلَمْ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِلللَّهُ لِيَّةً لَا لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللْعَلْدِ اللَّهُ لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ الْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللْعَالِمُ الْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللْعَلَالِمُ لَا لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِلْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللْعَلْدِ اللَّهُ الْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللْعَلَادِ اللَّهُ الْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللَّهُ الْعُنْدِ مُسَاوِدًا لِللْعَالَةُ عَلَالِكُ لِلْعُنْدِ اللْعَلَادِ اللَّهُ لِلْعُنْدِ لِلْعُنْدِ الْعُنْدِ الْعُنْدُ عُنْدُ الْعُنْدُ عُنْدُ الْعُنْدُ وَاللَّهُ الْعُنْدُ عُلْمُ الْعُنْدُ عُنْدُ اللَّهُ الْعُنْدُ عُنْدُ اللَّهُ الْعُنْدُ الْعُنْدُ عُنْدُ اللَّهُ الْعُنْدُ عُنْدُ اللْعُنْدُ الْعُنْدُ اللَّهُ الْعُنْدُ اللْعُنْدُ اللْعُنْدُ الْعُنْدُ الْعُنْدُ اللْعُنْدُ الْعُنْدُ الْع

- अत्र अरख्डा निम्नज़ وشُرك मित्रग्राह श्री । مُعْنَى الشِّرْكِ إِصْطَلَاحًا : مُعْنَى الشِّرْكِ إِصْطَلَاحًا

- 3. المُعْجَمُ الْوَسِيطُ अर्थाৎ, অসংখ্য देनाट्त विश्वाम श्रापन कता।
- كُو إِشْرَاكُ شَيْ بِاللَّهِ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ أَوْ بِفِعْلِ مِنْ أَفْعَالِ اللَّهِ باللَّهِ أ
- السُّيِّرُكُ هُو الْإِشْرَاكُ بِشَنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِصِفَاتِهِ وَبِانْعَالِهِ अठ प्रत्नत भए . जना वक पत्नत भए .

الشُوْك : প্রথমত: তুলনা বা প্রয়োগের ভিত্তিতে শির্রক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

- كُ بِالنَّاتِ . ﴿ সরাসরি আল্লাহর সন্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।
- ২. اَلْبَصَّرُكُ بِالصَّفَاتِ আল্লাহর গুণের সাথে শিরক করা। যেমন– কাউকে আইনদাতা, রিজিকদাতা ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করা।
- ত. الْقَمْرُكُ فِي الْعَمَلَ صَلَ الْعَمْرُكُ فِي الْعَمَلَ . ৩

উল্লেখ্য, শিরকের মাঝে স্তরগত পার্থক্য থাকলেও মূলত সব শিরকই সমান, সবগুলোই হারাম। যেমন, আল্লাহ তা আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَسْلًا ، বলেন,

দ্বিতীয়ত: ক্ষমা এবং পরিমাণগত দিক দিয়ে শিরক দু'প্রকার। যথা-

- كَــُـر . ১ شُرُك ٱكْبَر ، বা বড় শিরক ; যা তওবা ছাড়া মাফ হয় না। যেমন– কোনো কিছুকে আল্লাহর জাত বা সিফাতের সাথে শরিক করা।
- ২. شُرُك اَصْغَر বা ছোট শিরক ; যা তওবা ছাড়াও মাফ পাওয়া যায়। যেমন– আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। تَمْنُ حَلَفَ بِغَيْر اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ वानी– مَنْ حَلَفَ بِغَيْر اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ वानी– مَنْ حَلَفَ بِغَيْر اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ वानी– مَنْ حَلَفَ بِغَيْر اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ वानी– الْبَعِيْن وَاحْكَامُهَا (उपभन, नवीजीत : اَقْسَامُ الْبَعِيْن وَاحْكَامُهُا ) عَنْ مَا الْبَعِيْن وَاحْكَامُهَا
- ك. يَمِينُن غُمُوس .७ . (ইয়য়য়৸ লগব), ২ يَمِينُن مُنْعَقِدَة (ইয়য়য়৸ আকিদাহ), ৩ يَمِينُن لَفُو الكِين
- ১. يَمِيْن لَغْو : এর স্বরূপ ও সংজ্ঞায় মত পার্থক্য রয়েছে।
  - ক. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, কোনো অতীত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাতসারে সঠিক ধারণা করে শপথ করা, অথচ বিষয়টি মিথ্যা।
  - খ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোরূপ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছাড়াই কথায় কথায় কসম করাই হচ্ছে يَمِيْن لَغْو বা বেহুদা কসম।

ছুকুম: সর্বসম্মতিক্রমে এতে গুনাহ ও কাফফারা কিছুই নেই।

र्ला وَمَيْن مُنْعَقِدَة जिंकाराज कारात का कता वो ना कतात कप्रम कतारक وَمَيْن مُنْعَقِدَة .

ত্ত্বম: এরপ শপথের বিপরীত করলে কসমকারীকে কাফফারা দিতে হবে।

وَ يَكُوْنُ غُنُوْنُ : কোনো অতীত বিষয়ে স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম করাকে يَكُوْنُ غُنُوْنُ বলে। এটা সব চাইতে গুরুতর অপরাধ।
ছকুম : ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের মতে – গুনাহও হবে এবং কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে।
অন্যান্য ইমামগণের মতে, কাফ্ফারা দিতে হবে না ; তবে গুনাহ হবে এবং তওবা করলে মাফ পাওয়া যাবে।
উল্লেখ্য, কোনো ভাল কাজ না করা বা ফরজ-ওয়াজিব না করার কসম করলে তা ভঙ্গ করা ওয়াজিব, কিন্তু পরে কাফফারা
দিতে হবে।

–এর কাফফারা : এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَكَفَّارَتُهُ الطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِبْنَ مِنْ اَوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِبْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِبْرُ رَقَبَةٍ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاتَةِ اَيَّارَهُ ايَمْانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ .

অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা হচ্ছে, ১০ জন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো, যা তোমাদের পরিজনকে খাইয়ে থাক; অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়া। আর যে ব্যক্তি এ তিনটির কোনো একটিও করার সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোজা রাখবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমার কসমের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ ভঙ্গ কর। –িমায়িদা-৮৯।

عَرْ ٢٤ اَبِي هُرَبَرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إَجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُزَّ، ؟ قَالَ السَيْسُركُ بِاللَّهِ وَالسِّسِحُرُ وَقَنْهُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللُّهُ إِلَّا بِالْحَتَّ وَأَكْلُ الرِّهُوا وَاكُنُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. مُتَّفَقُ عَلَيْدِ

৪৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল === ইরশাদ করেছেন- তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚃 ! সে বস্তুগুলো কি কি ? রাসুল 🚃 বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২. জাদু করা, ৩. যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের সম্পদ [অন্যায়ভাবে] ভক্ষণ করা, ৬, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, ৭. ঈমানদার নির্দোষ সতী সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। -[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

একবচন। এর বহুবচন হলো أِسْم مَصْدُرُ वा مَصْدُرُ यामूत অর্থ ও উহার হকুম। السِّبْخُرُ अमूत अर्थ ও উহার হকো শাব্দিক অর্থ হলো-

- ১. যাদু, যেমন হাদীসে এসেছে- إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِعْرًا ২. গোপন করা, যেমন কুরআনে এসেছে- سَعُرُوا اَعْبُنَ النَّاسِ
- ৩. ধাঁ ধাঁ সৃষ্টিকরা,
- ৪. বিমোহিত করা।

পরিভাষায় এর পরিচয় হলো-

السِّحْرُ هُوَ كُلُّ أَمْرٍ لاَيُدْرَكُ سَبَبْهُ وَلاَيْعْرَفُ عَلَى حَقِيْقَتِم بَلْ يُحْمَلُ عَلَى حَمْلِ الْخِدَاعِ . অর্থাৎ, যাদু সেসব বিষয়কে বলে, যার ভিত্তি বুঝা যায় না এবং এর বাস্তবতা নিরূপণ করা যায় না ; বরং সম্পূর্ণটাই ধোকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

- ২. কারো মতে, ভিত্তিহীন ও অবাস্তব বিষয় পরিবেশন করাকে عنب বলা হয়।
- ৩. ইমাম আবৃ বকর জাসসাস (র.) বলেন, 🔑 ্রিএন বিষয়, যার কারণ প্রছন্ন এবং যা অবান্তর, মিথ্যা, কল্পনা, বিভ্রান্ত ও ধোকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

السِّحْرِم यानुकरतत विधान : यानु विन्तात বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণ বিবিধ মত দিয়েছেন। যথা–

- ১. ইমাম আহমদের মতে, ইহা বৈধ নয়। তিনি যাদুকরকে কাফির বলেন। ২. ইমাম মালিকের মতে, ইহা শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা দু'টোই অবৈধ। ৩. ইমাম গাযালির মতে, প্রয়োজনে ইহা বৈধ : আবার প্রয়োজনে ওয়াজিব। ৪. ইমাম আযম ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইহা হারাম। তবে আত্মরক্ষার্থে জায়েয। ৫. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যাদু যদি পরীক্ষামূলক হয় এবং এর বৈধ হওয়ার বিশ্বাস না রাখে তবে যাদু কুফরি হবে না।
  - বা যাদুকরের বিধান : যাদুকরকে কাফের বলা যাবে কিনা ? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ حُكُمُ السَّاحِر
- ১. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাদুকর যদি পরীক্ষামূলকভাবে তা প্রদর্শন করে এবং বৈধতার ব্যাপারে বিশ্বাস না রাখে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না।

- ২. তাফসীরে মাদারেকে উল্লেখ রয়েছে, যদি যাদুকরের কথা ও কাজে এমন বিষয় পাওয়া যায়, যা ঈমানের শর্তসমূহের বিরোধী, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে।
- ৩. ইমাম গাযালী (র.) বলেন, যাদু শিক্ষা করা অসত্যের মোকাবিলা করার জন্য বৈধ, আবার যাদু ব্যতীত কুফরি ও অসত্যের মোকাবিলার কোনো উপায় না থাকলে ওয়াজিব। এমতাবস্থায় যাদুকরকে কাফের বলা যাবে না।
- 8. اَنِّهُ اَلْهُ اَ -এর মতে, যাদু শিক্ষা করা নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র.) বলেন, যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব। يُرْبُعُهُ أَلْهُ الْمُعْجِزَةِ وَالْكُرَامَةِ وَالسِّحْرِ يَالْهُ الْمُعْجِزَةِ وَالْكُرَامَةِ وَالسِّحْرِ بِهُ الْمُعْجِزَةِ وَالْكُرَامَةِ وَالسِّحْرِ بِهُ الْمُعْجِزَةِ وَالْكُرَامَةِ وَالسِّحْرِ بِهُ اللهِ اللهِ

| [भू'िषया]                                                                                                                                                    | [কারামত] ٱلْكُرَامَةُ                                                                                       | [যাদু] اَلْسِيْخُرُ                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>এর শান্দিক অর্থ হচ্ছে  অপারগ করা, অক্ষম করা।</li> </ol>                                                                                             | <ol> <li>এর শান্দিক অর্থ হচ্ছে- সম্মানিত হওয়া,</li> <li>মর্যাদার অধিকারী হওয়া।</li> </ol>                 | ১. এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে− ধোঁকা।                                                                  |
| ২. এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, নবী-রাসূলদের থেকে<br>এমন অলৌকিক কার্যাবলি যা সাধারণ মানুষের পক্ষে<br>উপস্থাপন অসম্ভব এবং যা নবুয়ত ও রিসালাতের<br>প্রমাণ স্বরূপ। | ২, এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– ওলীদের থেকে<br>কোনো কাজ কৃত্রিম অভ্যাস বহির্ভৃত প্রকাশ<br>পেলে তাকে কারামত বলে। | ২. এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- যা গোপনে<br>ক্ষতিসাধন করে এবং অমৌল জিনিস দ্বারা<br>প্রতারণা করে।      |
| ৩. এটা নবী-রাস্লদের সাথে সম্পৃক্ত।                                                                                                                           | ৩. এটা আল্লাহর ওলীদের সাথে সম্পৃক্ত।                                                                        | ৩, যাদু যে কোনো লোকের সাথে সম্পৃক্ত হতে<br>পারে।                                                  |
| ৪. এটা আল্লাহর কাজ। এতে ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই।                                                                                                            | ৪. এটাও আল্লাহর কাজ। ব্যক্তির কোনো<br>অধিকার থাকে না।                                                       | ৪, এতে ব্যক্তির পূর্ণ অধিকার থাকে।                                                                |
| ৫. এটা কোনো নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।<br>৬. এটা কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় না।                                                                 | ৫. এটাও কোনো নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।<br>৬. এটাও কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা<br>যায় না।           | ৫. এটা বিশেষ নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।<br>৬. এটা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ<br>করা যায়। |
| ৭. এটা যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায় না।<br>৮. এটা নবুয়তের দাবিদার থেকে প্রকাশিত হতে পারে।                                                                 | ৭. এটাও যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায় না।<br>৮. কারামত প্রদর্শনকারী নবুয়তের দাবিদার হতে<br>পারবে না।      | ৭. এটা যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায়।<br>৮. এটা যে কেউ থেকে প্রকাশ পায়।                         |
| ৯. এটা সত্য।                                                                                                                                                 | ৯. এটাও সত্য।                                                                                               | ৯. এটা মিখ্যা।                                                                                    |
| ১০. এটা প্রদর্শন বৈধ।                                                                                                                                        | ১০. এটাও বৈধ।                                                                                               | ১০. এটা অবৈধ।                                                                                     |

चेंदें युष्कित ময়দান হতে পলায়ন করার হুকুম : যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ।.কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁর রাস্লের সাথে গাদ্দারী করা হয়। তবে শরিয়তের পুরোধা ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নিম্লোক্ত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করা জায়েয। যেমন–

- শক্রকে প্রবঞ্চনায় ফেলার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে শক্রর মোকাবিলা ত্যাগ করে তাদের অসতর্কতা ও দুর্বলতার অপেক্ষায়
  আত্মগোপন করে থাকা এবং সুযোগ বুঝে আক্রমণ করা। এটা বাহ্যিকভাবে পলায়ন মনে হলেও আসলে পলায়ন নয়।
- ২. যুদ্ধের উপকরণের স্বল্পতার দরুন ময়দান ত্যাগ করে নিজেদের দলের সাথে মিশে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তৃতি নিয়ে দিতীয়বার আক্রমণ করা।
- ৩. শত্রু সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিন গুণ বা ততোধিক হলে জান বাঁচানোর জন্য পলায়ন করা জায়েয। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, এ অবস্থায়ও পলায়ন করা হারাম। কেননা, শত্রু সংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কারণ নয়।
- ৪. শক্রদল যদি মুজাহিদদের বেষ্টন করে ফেলে এবং সহায়তা আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন পলায়ন করা জায়েয।

: রিবার অর্থ مَعْنَى الرَّبُوا

- ना বৃদ্ধি হওয়া। এ অর্থে কুরআন শরীফে -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে । اَلزُيادَةُ ना বৃদ্ধি হওয়া। এ অর্থে কুরআন শরীফে يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّيوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ . - अलाइ
- : مُعْنَى الرَّبُوا شَرْعًا ١
- ك. আল্লামা উবায়দুল্লাহ (র.) বলেন, الْرِبُوا هُوَ زِيادَةٌ نِي الْمُعَامَلَةِ بِلاَ عِوْضَ فِيْ جِنْسٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ, একই জাতীয় জিনিসের মাঝে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো বিনিময় ব্যতীত বাড়তি কিছু আদান-প্রদান করাকে الربوا বলে।
- كَرِيلُوا شَرْعًا الزِّيَادُةُ عَلَى اصْبِلِ الْمَالِ مِنْ غَيْر عَقْدِ تَبَايُع , रेवनूल आष्ठीत वरलन
- ৩. আল্লামা আইনী (র.) বলেন,

الرَّبُوا فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عِرَضٍ فِي مُعَاوضَةِ مَالٍ بِمَالٍ . كَمَا إِذَا بَاعٍ عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ بِأَخَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا 8. আল-জাওহারাতুন নাইয়ারাহ গ্রন্থে এসেছে যে, الْ مُنَاكَ زِيَادَةُ أَوْلاً

- الَرِينُوا فِي الشَّرْعِ فَنَضَّلُّ خَالٍ عَنْ عِوضٍ شُرِطَ لِآخَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . ,প্রারের মতে الْمُسْيطُ . ب

وَعَنْ كُنْ مُ اللَّهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ ينتهب نهبة يرفع النّاسُ إِلَيْهِ فِيها ٱبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَغَلَّ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ ـ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَفْتُلُ حِينَ يَفْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيْمَانُ مِنْهُ قَالَ هُ كُذُا وَشَبُّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ ثُمُّ أَخْرَجَهَا قَالَ فَإِنْ تَابَ عَادَ اِلنَّهِ لِمُكَنَّذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ـ وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَكُونُ هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَلاَيكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيْمَانِ . هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ .

৪৭. অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 বলেছেন— ব্যভিচারকারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না. চোর ঈমান থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না, মদপানকারী ঈমান থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না, লুষ্ঠনকারী ঈমান থাকা অবস্থায় এমন লুষ্ঠন করতে পারে না যে, তার লুষ্ঠনের সময় লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনিভাবে তোমাদের কেউ ঈমান থাকা অবস্থায় আত্মসাৎ করতে পারে না। সাবধান ! তোমরা এ সমস্ত অপকর্ম হতে বেঁচে থাকবে। -[বুখারী, মুসলিম]

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর সত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, তোমাদের কেউ ঈমানদার অবস্থায় হত্যা করতে পারে না। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, আমি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, কিভাবে তার থেকে ঈমানকে হরণ করা হয়? উত্তরে তিনি তার নিজের এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট করে, তারপর তা আবার বের করে বললেন যে, এভাবে। যদি সে তওবা করে তবে ঈমান যথাস্থানে এভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। [এ বলে] তিনি তার আঙ্গুলসমূহকে পরস্পারের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করালেন। ইমাম আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র.) বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার থাকবে না এবং তার ঈমানের আলো থাকবে না। এটা ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতের ভাষা।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

करीता श्वनाद्द निश्व व्यक्ति शक्ति श्वनाद्द निश्व व्यक्ति श्वनाद्द निश्व व्यक्ति श्वनाद्द कि के के مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ करीता श्वनाद्द कि ना, এ विषया مُعْتَزِلَة وَ الْمُلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

َ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةُ . মু'তাযেলাদের মতে কবীরা গুনাহ করলে তার ঈমানও থাকে না এবং সে কাফিরও হয় না ; বরং সে وَمُنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمُنْزِلَتَيْنِ -এর মধ্যবতী স্থানে অবস্থান করে। একে তারা কুফর এবং مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمُنْزِلَتَيْنِ কলে থাকে। তারা কুফর এবং সমানের মধ্যে একটি অবস্থা মেনে নেয়। তাদের দলিল হল উল্লিখিত হাদীস—

لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنَ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنَ الخ

: খারেজীদের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাঁফির হয়ে যায়।

ضَدْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির এবং ঈমান হতে বের হয়ে যায় না ; বরং সে ফাসিক মু'মিন হিসেবে পরিগণিত হয়।

قَوْلُهُ وَإِنْ طَأَنِهِ عَنَا لِمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا . जांप्पत प्रलिल श्ला— . وَلَاتِلُهُمْ

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে মু'মিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

َ الْجُوَابُ عَنِ الْمُخَالِفِيْنَ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী আলিমগণ مُعْتَزِلَة সম্প্রদায়ের বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

- এ জাতীয় হাদীসগুলোতে 'মূল ঈমানের' অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য হয় না; বয়ং পরিপূর্ণতার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। য়েমন
  'য়য় মধ্যে আমানতদায়ী নেই সে ঈমানদায় নয়' ইত্যাদি।
- ২. হযরত হাসান বস্রী (র.) বলেন, 'ঈমানদার' হিসেবে যে সম্মানিত উপাধি ছিল, তা বহাল থাকে না; বরং তাকে বদ্কার, ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ী ইত্যাদি বলা হয়।
- ৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ঈমানের আলো বা জ্যোতি থাকে না। যেমন- 'তেলবিহীন প্রদীপ' অত্যন্ত ক্ষীণভাবে জ্বলে বটে, কিন্তু আলোও হয় না, অন্ধকারও দূর হয় না।
- 8. হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, ঈমান বের হয়ে ছায়ার মতো মাথার উপরে থাকে, সে অন্যায় কাজ সমাপ্তির পর পুনরায় ফিরে আসে। সুফিদেরও এই একই মত।
- ৫. ভবিষ্যতে ঈমান থাকবে না, অর্থাৎ এই পাপ করতে করতে অবশেষে একে হালাল বা বৈধ ধারণা করে বসবে, ফলে বেঈমান হয়ে যাবে।
- ৬. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ সকল হাদীসে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য লজ্জাশীলতা। যেমন─ রাসূল বলেছেন—

الْحَبَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ

- ৭. অথবা, এ শ্রেণীর হাদীস দ্বারা কঠোরতা প্রদর্শন ও তিরস্কার করাই মূল উদ্দেশ্য, ঈমান না থাকা উদ্দেশ্য নয়।
- ৮. অথবা, এখানে ঈমান শব্দটি তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ নিরাপত্তা লাভ। এমতাবস্থায় হাদীসটির অর্থ হবে– গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না ; বরং সে শাস্তির উপযুক্ত হবে।
- ৯. অথবা, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তখনই কাফির হবে, যখন গুনাহ-কে বৈধ মনে করবে।
- ১০. অথবা, ঈমানের ন্যায় কুফরের উচ্চ, মাধ্যম ও নিম্ন তিনটি স্তর রয়েছে। বর্ণিত হাদীসে যে, ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য কুফরের মধ্যম বা নিম্নস্তর, যার দ্বারা কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান হতে বের হয়ে যায় না।
- ১১. অথবা, যে ব্যক্তি গুনাহ করল, সে কাফিরের ন্যায় কাজ করল। এটা দ্বারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত কাফির হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।
- ১২. ইবনে হাযম বলেছেন, যদিও মূল ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম; কিন্তু মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজও ঈমানের অঙ্গ। যে ব্যক্তি শুনাহের কাজ করল তার বিশ্বাস ও স্বীকৃতির মধ্যে কোনো ক্রটি হবে না, শুধু কাজের ক্ষেত্রেই ক্রটি হবে। সুতরাং মু'মিন না হওয়ার অর্থ অনুগত না হওয়া।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَصَلّى وَ زَعَمَ اللّهُ مُسلِمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

8৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— মুনাফিকের আলামত তিনটি। কিন্তু ইমাম মুসলিম এই বাক্যটি অতিরিক্ত করেছেন যে, যদিও সে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং এই দাবি করে যে, সে একজন মুসলমান। এরপর উভয়ে [ইমাম বুখারী ও মুসলিম] এ বর্ণনায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ১. যখন সে কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, ২. আর যখন সে অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে ৩. এবং যখন তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত [আত্মসাৎ] করে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অথবা, گَلُزَى يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَوَ الْإِيْمَانِ فَهُوَ مُنَافِئَ مَعْافِئَ विष्ठु মনের ভাবধারা ও বাহ্যিক কাজকর্ম একরূপ না হওয়াই হলো মুনাফিকী। এরা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়, আলোচ্য হাদীসে তাদের চিহ্নিতকরণের নিদর্শন বলে দেওয়া হয়েছে। তাই মুনাফিক কারা তা নির্ণয় করা কষ্টকর নয়। সুতরাং যাদের মধ্যে এসব সভাবগুলো রয়েছে তাদের এসব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করাই একান্ত আবশ্যক।

হাদীসের পটভূমি: উক্ত হাদীসটির বর্ণনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লামা সারওয়ারী (র.) বলেন, হাদীসটি একজন নির্দিষ্ট মুনাফিককে লক্ষ্য করে রাসূল বর্ণনা করেছেন। মহানবী এর নীতি ছিল যে, তিনি কোনো অন্যায়কারীকে সরাসরি একথা বলতেন না যে, তোমার মধ্যে অমুক দোষ আছে; বরং তিনি বলতেন যার মধ্যে এ সকল ক্রটি রয়েছে তার অবস্থা এরপ হবে। এভাবে তাকে কৌশলে সতর্ক করা হতো। রাসূলে কারীম এখানে মুনাফিকদের নিদর্শন বর্ণনা করে সে নির্দিষ্ট মুনাফিককে সতর্ক করে দিয়েছেন।

سُمُدُكُورِ আলোচ্য হাদীসে মুনাফিক দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত হাদীসে মুনাফিক দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এই বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। যেমন–

- ইমাম সুফয়ান সাওরী বলেন, হাদীসটি একজন নির্দিষ্ট মুনাফিককে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। হয়রত ক্রিছ মুনাফিকদের
  নিদর্শন বর্ণনা করে সে নির্দিষ্ট মুনাফিককে সতর্ক করে দিলেন।
- ২. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট কোনো মুনাফিককে বুঝানো হয়নি ; বরং এটি মুসলমানদেরকে নেফাক থেকে বাঁচানোর জন্য সতর্ক করা হয়েছে।
- ৩. ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীসে রূপক অর্থে মুনাফিক বুঝানো হয়েছে, প্রকৃত অর্থে নয়।
- 8. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে مُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ দারা مُنَافِقٌ فِي الْعَقِيْدَةِ ক বুঝানো হয়েছে مُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ দারা مُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ
   -কে বুঝানো হয়ন।
- ৫. অথবা, এখানে ।।। টি সার্বক্ষণিক তার অর্থ দান করবে, তথা উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ যার মধ্যে সার্বক্ষণিক পাওয়া যাবে সেই মুনাফিক।

وَعَنْ فَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْدِهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْرَبَعُ مَنْ كُنَ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا لَيْفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبُ وَإِذَا حَاصَمَ حَدَّثَ كَذَبُ وَإِذَا حَاصَمَ فَكَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

8৯. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন— যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকো সে প্রকৃত
মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হয়। আর যার মধ্যে এর
একটি স্বভাব থাকে; তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব
বিদ্যমান, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। [সে
চারটি স্বভাব হলো] ১. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়
তখন সে তা খেয়ানত করে, ২. যখন সে কথা বলে তখন
মিথ্যা বলে, ৩. যখন ওয়াদা করে পরে তা ভঙ্গ করে ৪.
এবং যখন কারও সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন সে মন্দ
বলে। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

وَغُلُو مِا الْعُلُو مِا يُبُولِ مَا يُبُولِنُ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো - إِغُلُو مَا يُبُولِنُ अर्थाৎ অন্তরে الطَّهَارُ خِلَافِ مَا يُبُولِنُ مَا يُبُولِنُ مَا يُبُولِنُ مَا يَبُولِنُ مَا يَبُولِنُ مَا يَبُولِنُ مَا يَبُولُونُ مَا يَبُولُونُ مِاللّهِ عَلَيْهِ عَلِي

-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা- نفاق : مُعْنَى النِّفَاقِ إصْطِلَامًا

- النَّفَاقُ هُوَ أَنْ يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ الْكِفْلَ عُو أَنْ يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْر عَلَى الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْر عَلَى الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْر عَلَى الْمُعْدَر الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْر عَلَى الْمُعْدَر الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْر عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع
- كَنْ فَا أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ وَجْدٍ وَيَخْرِجَ عَنْهُ مِنْ وَجْدٍ أَخَرَ —अरे वें खुर्कारतत भएज الْوَسِيطُ . २.
- فر أَنْ يُظْهِرَ الْعَدَاوَةَ وَيُظْهِرَ الصَّدَاقَةَ ७. कात्ता मत्ज
- 8. ইমাম তীবী (র.) বলেন— أَمُو اَنْ تَظْهِرَ لِصَاحِبِكَ خِلَاثَ مَا تَضْعِرُهُ.

  ﴿ الْعَارِبُكُ مِا الْعَبِيْثَيْنِ لَمِ 'ि হাদীসের মধ্যে षमु: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মুনাফিকদের তিনটি লক্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ মাল আমানত রাখলে আত্মসাৎ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুনাফিকদের চারটি লক্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক। (উক্ত তিনটির সাথে চতুর্থ স্বভাব হলো— ঝগড়া বাধলে অন্থীল বাক্য ব্যবহার করে।) বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ের সমাধানের লক্ষ্যে ওলামায়ে কেরাম নিয়োক্ত মতামত পেশ করেছেন—
- প্রথম হাদীসে মুনাফিকের আলামত তিনটি এবং দ্বিতীয় হাদীসে চারটি বলা হয়েছে। সুতরাং বেশি সংখ্যা কম সংখ্যার পরিপরক। অতএব দুই হাদীসের মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।
- ২. অথবা, মুনাফিকের আলামত বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল হ্রা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বলেছেন। কাজেই যিনি যে রকম শুনেছেন; তিনি সে রকম বর্ণনা করে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা, সংখ্যা বর্ণনায় কম-বেশির বিভিন্নতা কোনো অসুবিধা জনক নয়। কারণ, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার মাঝেই শামিল রয়েছে।
- ৪. অথবা, হাদীসে উল্লিখিত সংখ্যা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো য়ে, য়ুনাফিকের আলামত অনেক। তনাধ্যে উল্লিখিত ৩/৪টি প্রসিদ্ধ।
- ৫. হয়তো বা বর্ণনাকারীদের শোনার মধ্যে তুল হয়েছে, তাই দু'রকম বর্ণনা এসেছে।
- ৬. অথবা, প্রথম হাদীসটি পূর্বের যাতে তিনটির কথা এসেছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটি পরের যাতে চারটি কথা এসেছে। সুতরাং কোনো বৈপরীত্য নেই।
- ৭. অথবা, রাসূল 8েটির কথাই বলেছিলেন, তবে হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) দূরত্বের কারণে ৩টির কথা শুনতে পেয়েছেন, তাই তিনি তিনটি বর্ণনা করেছেন।

وَعُرِفُ اللَّهِ عَلَّ مَنْ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّ مَنْ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنَمَيْنِ تَعِيْدُ اللَّي هٰذِهِ مَرَّةً وَلِلْي هٰذِهِ مَرَّةً وَلَا مُسْلِمٌ

৫০. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন— মুনাফিকের উদাহরণ হলো বানডাকা ছাগীর ন্যায়, যে দু'টি ছাগলের মধ্যে থাকে, একবার একটির দিকে দৌড়ায় এবং আরেকবার অন্যটির দিকে ছুটে যায়। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الشّاءُ الْعَانِرَةُ الْعَانِرَةُ وَهَ عَالَا بَعْ هَا الْعَانِرَةُ وَهَ عَالَا بَعْ الْعَانِرَةُ الْعَانِرَةُ الْعَانِرَةُ الْعَانِرَةُ वना दय यमन हानी वा (ज्ज़ारुत, य योन कामामक इर्य जानाजिक उ हूँ जा हुँ कि कर्य थारू । यक्त भ भ भा भा त्व जिल्ला विक्र हुँ विक्रा विक्र शिक्ष हुँ विक्र शिक्ष । विक्र भ भ भा भा तिक्ष विक्र हुँ विक्र शिक्ष । विक्र मिंदि कि विक्र विक

এসব মুনাফিকগণ সুযোগ সন্ধানী হিসেবে পরিচিত। দুনিয়াতে কিছুটা লাভবান হলেও পরকালে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি। এই বিষয়ে আল্লাহ বলেন— إِنَّ الْمُنَافِقِيْنُ فِي الدُّرِكِ الْاَسْفَيلِ مِنَ النَّارِ

# षिठीय़ जनूत्र्षत : ٱلْفَصْلُ التَّانِي

وَعَرْكَ صَفْرَانَ بْنِ عَسَالٍ (رض) قَالَ قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهِ إِذْهُبْ بِنَا اِلَى هٰذَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ اَرْبَعُ اَعْيُنِ فَاتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَالاً هُ عَنْ ايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلاَ تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوْا بِبَرِيِّ اللَّي ذِي سُلْطَانِ لِيسَقَتَلَهُ وَلاَ تَسْحُرُوا وَلاَ تَاْكُلُوا الرّبُوا وَلاَ لِذِفُوا مُحْصَنَةً وَلاَ تَـوَلُّوا لِلْفِـرَارِ يَـوْمَ الـزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّـةً ٱلْيَـهُودَ ٱنْ لَّا تَعْتَدُوْا فِي السَّبْتِ . قَالَ فَقَبَّلَا يَدَيْدِ وَ لَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِنِي قَالَا إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَّا يَزَالُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ يَّقْتُلُنَا الْيَهُودُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابُودَاوْدَ وَالنَّسَائِيِّ .

৫১. অনুবাদ: হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন ইহুদি তার সাথীকে বলল, আমাকে এই নবীর নিকট নিয়ে চলো, তার সাথী তাকে বলল, নবী বলো না। কেননা, সে এরূপ শুনতে পেলে তার চারটি চক্ষ্ণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন।] অতঃপর তারা উভয়েই রাসুল 🚐 এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁকে [হযরত মুসা (আ.)-এর সম্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল. জবাবে রাসূল 🚐 বললেন, ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না, ৪. ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না: যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, ৫. কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো ক্ষমতাশালী लात्कत निकर नित्य त्याया ना, ७. यानू करता ना, १. जूनी লেন-দেন করো না, ৮. কোনো পুণ্যবতী নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দিও না, ৯. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নের উদ্দেশ্যে পশ্চাদপদ হয় না এবং ১০. বিশেষ করে তোমরা ইহুদিরা শনিবারের বিধান লঙ্ঘন করো না।

হযরত সাফওয়ান (রা.) বলেন, অতঃপর তারা, উভয়েই মহানবী এব হন্ত ও পদদ্বর চুম্বন করল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর নবী। রাসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে আমাকে অনুসরণের ব্যাপারে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে ? তারা বলল, হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, নবী যেন তাঁর বংশধরগণের মধ্য হতেই মনোনীত হয়। আর আমরা ভয় করি যে, আমরা যদি আপনাকে অনুসরণ করি তবে ইহুদিরা আমাদেরকে হত্যা করবে।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খ্রাত بَيَان اَيَات بَيِّنَات प्रानाह निদর্শনসমূহের বর্ণনা : আলোচ্য হাদীসে ইহুদিদ্বয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত بَيَان اَيَات بَيِّنَات হলো সেসব মুজিযাসমূহ যা হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল, পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফে উল্লেখ রয়েছে। আর সেই নয়টি মু'জিযা হলো– ১. অলৌকিক লাঠি, ২. হস্তদ্বয় উজ্জ্বল বা শুদ্র হওয়া, ৩. বন্যা-প্লাবন, ৪. পঙ্গপালের উপদ্রব, ৫. ব্যাঙের উপদ্রব, ৬. পানি রক্ত হয়ে যাওয়া, ৭. উকুনের উপদ্রব এবং ৯. শস্যহানি।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

উত্তর দেওয়া হয়েছে আহকাম সম্পর্কে, এর হিকমত কি : ইহুদিদ্বয় নবী করীম করা হয়েছে প্রকাশ্য নিদর্শন সম্পর্কে, আর উত্তর দেওয়া হয়েছে আহকাম সম্পর্কে, এর হিকমত কি : ইহুদিদ্বয় নবী করীম করার উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে হয়রত মৃসা (আ.)-কে দেওয়া নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করল। কেননা, য়িদ তিনি সত্য নবী হন তাহলে বলতে পারবেন, অন্যথা বলতে পারবেন না। কিন্তু নবী করীম তা বর্ণনা না করে নতুন বিধান বর্ণনা করলেন, ফলে প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকল না। এর সমাধান নিয়ে প্রদত্ত হলো—

- ১. হযরত মৃসা (আ.)-এর উক্ত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে। এই জন্য মহানবী তার উল্লেখ করেননি; বরং নতুন বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।
- ২. অথবা নবী করীম ভ্রাম উক্ত নিদর্শন বর্ণনা করার পর নতুন বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে ঐ নিদর্শনসমূহ বাদ দিয়েছেন।
- ৩. অথবা, ايات بيناם। দ্বারা এই নতুন বিধানসমূহ উদ্দেশ্য, যা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। আর নবী করীম হ্রাট্র-কে ইহুদিরা এই বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল।

وَعَوْلُ اللّهِ النّهِ النّهِ اللهُ اللهُ

৫২. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রেইরশাদ করেছেন যে, ঈমানের
তিনটি বুনিয়াদী বা মূল বিষয় রয়েছে, ১. যে ব্যক্তি লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার উপর আক্রমণ করা হতে বিরত
থাকা। কোনো পাপের কারণে তাকে কাফির বলে গণ্য
করো না এবং কোনো কর্মের দরুন ইসলাম হতে খারিজ
করে দিও না। ২. মহান আল্লাহ যখন আমাকে নবীরূপে
প্রেরণ করেছেন তখন হতে জিহাদ আরম্ভ হয়েছে, আর এ
উম্মতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত
তা অব্যাহত থাকবে। কোনো অত্যাচারী শাসকের
অত্যাচার এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায় একে
বাতিল করতে পারবে না। ৩. আর তাকদীরের [ভালো
মন্দের উপর] বিশ্বাস স্থাপন করা। – (আবু দাউদ)

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

#### সমাধান:

- ১. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, ইচ্ছাকৃত ফরজ বর্জনকারী প্রকৃতই কাফির হয়ে যাবে।
- ২. কারো মতে, উক্ত হাদীসে ধমক, ভর্ৎসনা এবং কঠোরতার জন্য কুফরির বিধান দেওয়া হয়েছে।

- ৩. অথবা, সে ব্যক্তি কৃফরির সীমায় উপনীত হয়েছে।
- 8. অথবা, এর অর্থ হলো সে কাফিরের মতো কর্ম করেছে।
- ৫. কিংবা এরূপ কাজে কৃফরির ভয় আছে।
- ৬. অথবা, কুফরির আভিধানিক অর্থ- অকৃতজ্ঞা। এখানে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে।
- ৭. অথবা, এরূপ করার পরিণাম কুফরি : যদিও কোনো বাধার কারণে কাফির বলা হয় না
- ৮. অথবা, সে যদি ফরজকে অস্বীকার করে পরিত্যাগ করে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। অতএব উভয়ের মাঝে আর অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

وَعَنْ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأَدْ وَنَى الْعَبْدُ خَرجَ مِنْ الْإِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ وَآبُو دَاوْدَ)

৫৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রুইরশাদ করেছেন— যখন কোনো বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মধ্য হতে ঈমান বের হয়ে যায় এবং তা ছায়ার মতো তার মাথার উপর অবস্থান করে। অতঃপর যখন সে এই অপকর্ম হতে বিরত হয়, তখন তার দিকে ঈমান ফিরে আসে। —িতিরমিয়া, আব দাউদা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

َعْرَجُ مِنْهُ الْإِيْمَانُ -এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী ক্রেবলেছেন যে, বান্দা যখন কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মধ্য হতে ঈমান বের হয়ে যায়। এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

- ১. ঈমান বের হওয়া অর্থ ঈমানের আলো বা জ্যোতি বের হয়, মূল ঈমান নয়।
- ২. অথবা, ঈমানের অন্যতম শাখা তথা লজ্জাশীলতা বের হয়ে যায়।
- ৩, অথবা, এর দ্বারা ধমক বা ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য।
- ৪. কিংবা এটা দ্বারা যেনাকারীর কঠিন শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- ৫. অথবা, এর অর্থ হলো, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে; যার ঈমান নেই। কেননা, তার ঈমান তাকে এই বেহায়াপনা কাজ হতে ফিরাতে পারেনি; যেভাবে ঈমানহীন ব্যক্তিকে তা হতে ফিরানো যায় না।

### وَ النَّالِثُ : शृंधीय अनुत्र्हित

وَعُرْثُ مُ مُ مَاذٍ (رض) قَالَ اَوْصَانِیْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرِ کَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّفْتَ وَلَا تَعُقَّنَ وَالِهَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْدُكَنَّ صَلْوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلْوةً مَكْتُوبَةٌ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللُّهِ وَإِيَّاكَ وَالْبِفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وإذَا اصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلْى عِيَالِكَ مِنْ طُولِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَكُلِاكَ أَدَبًا وَاجِفْهُمْ فِي اللَّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

৫৪. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসল 🚟 আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- ১. আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২. তোমার পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না, যদিও তাঁরা তোমাকে পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ করেন। ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কেননা, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহ তা'আলার জিম্মা উঠে যায়। ৪. কখনো মদ পান করো না। কেননা, মদ হলো সকল অশ্লীলতার মূল উৎস। ৫. সাবধান ! সর্বদা পাপ কর্ম হতে দূরে থাক। কেননা, পাপের দরুন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ৬. সাবধান! যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করো না ; যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। ৭. তোমার উপস্থিতিতে যখন লোকদের মাঝে মহামারী দেখা দেয়, তখন সেখানে অবস্থান করো। ৮. তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার- পরিজনের জন্য ব্যয় করো : ৯. শিষ্টাচার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তাদের শাসন থেকে বিরত থেকো না। ১০. আর আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদেরকে ভয় দেখাও।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর বাণী وَأَخِفْهُمْ فِي اللّٰهِ অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখাও। এখানে রাস্ল হযরত মু'আয (রা.)-কে তাঁর পরিবার-পরিজন এর প্রতি আল্লাহ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। মূলত এ আদেশটি সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা, আল-কুরআনের ঘোষণা وَمُواْ اَنْفُسُكُمْ وَامُلِيْكُمْ مَارًا اللّٰهِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আশুন থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকেও বাঁচাও। এ দায়িত্ব পালন করা সকল মু'মিনের উপর ফরজ। হাদীসে এসেছে مَسْتُولُ عَنْ رُعِيَّتِهِ এই হিসেবে একজন স্বামীকে তার স্ত্রীসহ পরিবার-পরিজনদের যাবতীয় ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

এ পৃথিবী নশ্বর, আর পরকালীন জীবন অনন্ত। তাই অনন্ত জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে অবশ্যই খোদাভীতি অর্জন করতে হবে। সেই সাথে পরিবার-পরিজনকেও সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে এবং খোদাভীক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

### रयत्रा प्र्याय हेवत्न जावान (ता.)-এत जीवनी :

- ১. নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম মু'আয, উপনাম আবৃ আবদুল্লাহ অথবা আবৃ আব্দুর রহমান। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জনুলাভ করেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ :** নবুয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. গুণাবলি : তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। বায়আতে আক্বাবায়ে ছানিয়ায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাস্ল عَنْهُمُ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ جَبُلِ عَالَمُ عَادُ بُنُ جَبُلِ عَالَا بَعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ جَبُلِ
- ৪. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : ময়া বিজয়ের পর রাস্ল ভারতাকে ইয়মানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হয়রত ওমর (রা.) তাঁকে আবৃ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ-এর পরে শাম দেশের শানসকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।
- ৫. রেওয়ায়েতে হাদীস: হযরত মু'আয (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭৫। তাঁর থেকে হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা.) সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: এ প্রখ্যাত সাহাবী ১৮ হিজরিতে হযরত ওমরের খিলাফত কালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُون عُمْوَاس নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ 6 حَذَيْفَة (رض) قَالَ إِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَامَّا الْبَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْبُخَارِيُّ .

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, শুধু রাস্লের যুগেই মুনাফিক ছিল। ইসলামি হুকুমতের সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেই মহানবী المعتبية এর মাদানীযুগে কিছু সংখ্যক লোক এরূপ আচরণ করত। তাদের মুখোশ উন্মোচন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قَالُوا الْمَنَّا وَإِذَا خَلُوا اللّٰي شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوا النَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِوُونَ وَصِق وَمِ وَالْفَا اللّٰذِيْنَ اٰمَنُوا قَالُوا الّٰذِيْنَ اٰمَنُوا قَالُوا اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّ

# بَابُ الْوَسُوسَةِ

পরিচ্ছেদ : মনের খট্কা

थश्य जनुल्हन : ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ

وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

৫৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—
আমার উন্মতের অন্তরের মধ্যে যে খটকা সৃষ্টি হয়,
আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন; যে পর্যন্ত না তারা
তা কার্যে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে।
–[বুখারী মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ألْايَة وَالْايَة होमीन ও ক্রআনের আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ : হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর হাদীসদ্বয় দ্বারা ব্ঝা যায়, মনের সৃষ্ট ক্ধারণা ও ক্মন্ত্রণার জন্য কোনো গুনাহ হয় না। অথচ পবিত্র ক্রআনে এসেছে— وَإِنْ تُبَدُّوا مَافِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো আর নাই করো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিকট হতে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন।" এতে দেখা যায়, মনের কুধারণার জন্যও পাকড়াও করা হবে। সুতরাং হাদীস ও আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অর্থগত বিরোধ রয়েছে বলে মনে হয়। এর সমাধানে মুহাদ্দিসগণ বলেন—

- ১. হাদীসে বর্ণিত কুধারণা দারা ঐ কুধারণা বুঝানো হয়েছে— যা সময় সময় মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে মু'মিন তা বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেনি। আর আয়াতে বর্ণিত কুমন্ত্রণা দ্বারা মনের দৃঢ় ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে, যা বাস্তবায়নের জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুতরাং দু'টি কুমন্ত্রণা ভিন্ন।
- ২. আর যদি বলা হয়, আয়াতে বর্ণিত কুমন্ত্রণা দ্বারা মু'মিন-মুনাফিক সবার কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। তখন এর উত্তরে বলা যায়, পরবর্তী সময়ে বর্ণিত আয়াত— যায়, পরবর্তী সময়ে বর্ণিত আয়াত— اللهُ رَسْعَهَا إِلَّا رُسْعَهَا لَا يُكُلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا اللّٰهُ عَلَى ال
  - -এর অর্থ ও প্রকারভেদ : اَلْوُسْوَسَةُ শব্দটি বাবে نَعْلَلَة -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মনের কুচিন্তা, খটকা বা ধারণা।
  - وَسْوَسَة وَسُوسَة وَسُوسَ
- ১. এমন কুধারণা যা অন্তরে উদয় হয় এবং বর্তমান থাকে এবং বারবার হতে থাকে। কিন্তু যখন পর্যন্ত কাজে পরিণত না হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত এর জন্য শান্তি হবে না। আর এরূপ ইচ্ছা পোষণ করার পর যদি আল্লাহর ভয়ে কাজে পরিণত করা হতে বিরত থাকে এর জন্য ছওয়াব হবে।
- ২. যখন কু-ধারণা এমন প্রবল হয়ে যায় যে, সুযোগ পেলে বাস্তবে পরিণত করা হবে, তাহলে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। তবে এরূপ অবস্থায়ও বাস্তবে না পৌছলে কাজে পরিণত করার শাস্তির তুলনায় শাস্তি কম হবে।

### : अजात मू'थकात فَبْر إِخْتباري ( عَبْر اِخْتباري

- ১. যা অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে উদয় হওয়া মাত্রই চলে গেছে। এটা সকল উন্মতের জন্য ক্ষমা করা হয়।
- ২. মনে উদয় হয়ে স্থির আছে ; পরে অবশ্য চলে যায়। এরূপ ধারণাও ক্ষমা করা হয়। মোল্লা আলী কারী (র.) মনের অবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—
- ১. কোনো ধারণা অন্তরে এসে গেলে এটাকে مَاجِسٌ বলে।
- ২. যে ইচ্ছা অন্তরে ঘুরাফেরা করে তবে বাস্তবে করা না করার কোনো সিদ্ধান্ত হয় না, এটাকে غاطرٌ বলে।
- ৩. মনোভাবকে কাজে পরিণত করার ইচ্ছা হয়েছে ; তবে সিদ্ধান্ত হয়নি, এটাকে حَدِيْثُ النَّنْسِ বলে।
- 8. আর যদি মনের ভাব কাজে পরিণত হওয়ার কঠোরতা বা প্রবণতা লাভ করে, তর্বে তাকে 🄌 বলে। তাফসীরে জামালে مُشْوَسَدُ -কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত চারটি ও অপরটি হলো, 🍒
- ৫. মনোভাবের পর যদি কাজের বাস্তবতার প্রবণতা পায়, তবে তাকে কুর্তবলে।
   জনৈক ব্যক্তি পদ্যাকারে বলেছেন—

مَرَاتِبُ الْقَصْدِ خَمْشُ هَاجِشُ ذَكُرُوا \* وَخَاطِرٌ فَحَدِيْثُ النَّنْسِ فَاسْتِمِعَا يَلِيْهِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَ يَلِيْهِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَ عَلِيْهِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَ

ব্যতীত উল্লিখিত সকল প্রকার কল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কার্যে পরিণত না করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু عزم এর বেলায় পাকড়াও হবে।

وَعُولِ اللهِ عَلَى النَّبِيِ عَلَى فَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى إلى النَّبِي عَلَى فَسَالُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِى اَنْفُسِسَنَا مَا يَتَعَاظُمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَعَاظُمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ اَوْقَدْ وَجَدْتُصُوهُ قَالُواْ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمَ

৫৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদিন সাহাবীদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক
লোক রাসূলুল্লাহ ——-এর নিকট আগমন করলেন,
অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাদের অন্তরে
এমন কিছু কথা আমরা অনুভব করি; যা প্রকাশ করাকে
আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করে।
রাসূলুল্লাহ —— বললেন; তোমরা আসলে কি মনে এমন
কিছু অনুভব কর? তাঁরা বলল, হাঁ। নবী করীম —— বললেন,
এটা হলো তোমাদের প্রাকাশ্য সমানের লক্ষণ। —[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর নিকট জানতে চেয়েছেন যে, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কুধারণা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, যা মুখে প্রকাশ করা আমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয়। এতে আমাদের কি অবস্থা হবে ? রাসূল বললেন, এটাই হলো প্রকাশ্য ঈমানের লক্ষণ। কেননা, ঈমান আছে বিধায় তো মনের মধ্যে সৃষ্ট খটকা আল্লাহর ভয়ে তোমাদের প্রকম্পিত করে তোলে, আর যদি ঈমান নাই থাকত তবে তোমরা নির্দিধায় সে কাজে লিপ্ত হতে কাউকে পরোয়া করতে না।

وَعَنْ هُمُ مُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ وَلَي مَنْ خَلَى اللّهِ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمُ اللّهِ وَلَا يَعْمُ اللّهِ وَلَا يَعْمُ اللّهِ وَلَا يَعْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

৫৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন—শয়তান তোমাদের কারো নিকট আগমন করে, অতঃপর প্রশ্ন করতে থাকে যে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমন কি এটাও প্রশ্ন করে যে, তোমার প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে? শয়তান যখন এ পর্যন্ত পৌছে যায় তখন সে ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে— আল্লাহর নিকট [শয়তানের এরপ প্রশ্ন হতে] আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং [তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে। বিরত থাকা—বিখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ هُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَىٰ لَا يَكُولُ اللّهِ عَلَىٰ لَا يَزَالُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ النّاسُ يَتَسَاءَ لُونَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله فَمَنْ وَجَلَقَ الله فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلُ الْمَنْتُ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৫৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—মানুষ একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকে। অবশেষে এটা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সকল সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে ? অতএব তোমাদের অন্তরে যখন এই ধরনের খটকা সঞ্চারিত হয়, তখন সে যেন বলে উঠে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলদের উপর ঈমান আনয়ন করেছি। —[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: শয়তান মানুষের চির শক্র। সর্বাবস্থায় মানুষকে সে ধোঁকায় ফেলতে চেষ্টা করে। কিছু মানুষকে সে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। ফলে তারা পরস্পর এই বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয়। মুসলমান মাত্রই এরপ আলোচনা থেকে দূরে থাকবে এবং মনে কখনো এরপ ধারণার সৃষ্টি হলে সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনয়নের ঘোষণা প্রদান করবে।

৬০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে জিন এবং ফেরেশতাদের মধ্য হতে কাউকে সঙ্গী নিযুক্ত করে দেওয়া হয়নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর রাসূল ! তাহলে আপনার সাথেও কি ? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, হাা আমার সাথেও। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে [অথবা আমি তার থেকে নিরাপদ থাকি।] ফলে সে কোনো কল্যাণকর কাজ ব্যতীত আমাকে অন্য কিছুর পরামর্শ দেয় না। -[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रानीत्मत राज्या : वनी आंमरात मार्थ जन्म थित भृज्य পर्यख जिन ও ফেরেশতাদের মধ্য হতে দু'জন সাথী সর্বদা অবস্থান করতে থাকে। যে সঙ্গী ফেরেশতাদের মধ্য হতে হয় তাকে 'আলমুলহিম" বলা হয়। সে সর্বদা ভাল ও কল্যাণকর কাজের পরামর্শ প্রদান করে। আর জিনদের মধ্য হতে যে সাথী থাকে তাকে বলে "আহরামান" বা "ওয়াসওয়াসা"। সে সর্বদা মন্দ ও খারাপ কাজের পরামর্শ দেয়। এই দু' শক্তি সর্বদা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব করতে থাকে। ফলে যে প্রবল হয় সেই বিজয়ী হয়ে মানুষকে সুপথ অথবা কুপথে চালায়।

وَعَرْكَ انَسِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ مَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالْكَالِهِ عَلَيْهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِئ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الذَّمِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬১. অনুবাদ: হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেই ইরশাদ করেছেন নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। -[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَرْكَ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا مِنْ بَنِى اُدَمَ مُولُودٌ إِلّاً مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولَدُ فَيَسْتَهِ النَّصَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرُ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ـ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুরশাদ করেছেন; এমন কোনো আদম সন্তান ভূমিষ্ট হয়নি, যাকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তান স্পর্শ করেনি। ফলে সে শয়তানের স্পর্শের কারণে চিৎকার করে উঠে। একমাত্র মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত। -[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चिंद्ये केंद्र्ये केंद्र्ये हिंद्ये हिंदे हिंदे

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

وَعَنْ ٢٣ مُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَيَاحُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَيَاحُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَيَاحُ النَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শিশু যে চিৎকার করে তা মূলত শয়তানের খোঁচার কারণেই করে। –বুখারী মুসলিম

وَعُرْفُ اللّهِ عَلَيْ إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرايَاهُ يُفَتِّنُوْنَ النَّاسَ فَادْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اعْظَمُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَيَقُولُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ وَكَذَا فَيَقُولُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ وَكَذَا فَيَقُولُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ وَكَذَا فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتِّى يَجِئُ احَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتِّى يَجِئُ احَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتِّى يَجِئُ احَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتِّى فَرَقْتُ بَيْنَا أَمْرَأَتِهِ قَالَ الْاعْمَشُ ارَاهُ فَيُدُنِيهِ فَالَ فَيُدُنِيهِ مَنْ أَمْرَأَتِهِ قَالَ الْاَعْمَشُ ارَاهُ مَنْ لَمَ قَالَ الْاَعْمَشُ ارَاهُ مُسْلِمُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْاَعْمَشُ ارَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৪. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন- রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ইবলীস
শয়তান পানির উপরে তার সিংহাসন স্থাপন করে।
অতঃপর মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার
সৈন্যদেরকে প্রেরণ করে। আর তার নিকট সেই বেশি
মর্যাদার অধিকারী যে বিপর্যয় সৃষ্টির ব্যাপারে বড়। তাদের
মধ্য হতে কেউ এসে বলে- আমি এরপ করেছি, তখন
ইবলীস বলে, না তুমি কিছুই করনি। রাস্ল করেন,
এরপর অপর একজন এসে বলে, আমি মানুষদেরকে
এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে আসিনি, বরং আমি তাদের
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। রাস্লে করীম
বলেন, অতঃপর ইবলীস তাকে নৈকট্য দান করে
এবং বলে- হাা, তুমিই উত্তম ব্যক্তি।

বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমি মনে করি জাবির এই কথাও বলেছেন যে, রাসূল ত্রা বলেছেন, অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে। —[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্তকত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ : মানব জাতির প্রকাশ্য শক্র হলো শয়তান। সকল অন্যায় অশ্লীলতার পেছনে শয়তানের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। এজন্য ক্রআনে এসেছে مَرْبُونَ مُبُونَ وَالْمَرْاَتِم শয়তান সমাজে পরস্পরের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মানব সমাজকে অস্থির করে তোলে। এসব অপকর্মের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজিটি সাধারণ মনে হলেও এটি অত্যন্ত শুক্রতর। কেননা, এই বিভেদের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিজেদে ঘটে। ফলে উভয়ের মধ্যে যিনার প্রবণতা বেড়ে উঠে এবং এতে সমাজে জারজ সন্তানের আধিক্য সৃষ্টি হয়ে সমাজ ব্যবস্থাকে কল্বিত করে তোলে। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিজেদের কারণে অনেক সময় উভয় পরিবারের মাঝে মারামারি- হানাহানির সৃষ্টি হয়। এসব কারণেই রাস্ল ক্রেটি কেতনাকে কতলের থেকেও শুক্রতর হিসেবে ঘোষণা করে বলেন বলেন

وَعَنْ اللهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْبِ وَلٰكِنْ فِى الْمُصَلِّدُونَ فِى جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى اللهَ عَرْبِ وَلٰكِنْ فِى اللهَ عَرْبِ وَلٰكِنْ فِى اللهَ عَرْبِ وَلٰكِنْ فِى اللهَ عَرِيْشِ بَيْنَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

৬৫. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুইরশাদ করেছেন নিঃসন্দেহে শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে কোনো নামাজি তার ইবাদত করবে না। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ বাঁধানোর ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالشَّرْطَانَ قَدُ اَنِسَ الْعَالَ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : মহানবী ক্রিবলেছেন যে, শয়তান আরব উপদ্বীপের ঈমানদারদের উপর এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, এখানকার কেউ আর তার ইবাদত করবে না। উক্ত হাদীসে শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিনসমূহ। আর مُصَلِّرُنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানদারগণ। অর্থাৎ, শয়তান নিশ্চিতভাবে নিরাশ হয়েছে যে, সে আরব উপদ্বীপের নামাজিদেরকে আর কখনো জিনদের উপাসনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। কেননা, মুসাইলামাতুল কায়যাব যদিও নবুয়তের দাবি করে বিপথগামী হয়েছে; কিন্তু সে জিনদের ইবাদত করেনি। কিছু সংখ্যক মুহাদিসগণের মতে শয়তান ঈমানদারদের উপর নিরাশ হয়ে গেছে যে, তারা দীনের বিনিময়ে শিরককে প্রাধান্য দিবে না।

ভূমিন্ট আরব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ : আরব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, এ স্থানটি ইসলামের মূল এবং ওহার কেন্দ্রভূমি। এ স্থান হতেই পৃথিবীর চারিদিকে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে। অথবা এটা এ জন্য যে, সে সময়ে ইসলাম আরব উপদ্বীপের বাইরে প্রসারিত ছিল না।

: जायीताजून जातव" পतििििछ : تَعْرِيْفُ جَزِيْرَةِ الْعُرَب

- ১. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে আরব উপদ্বীপ বলতে মক্কা, মদীনা এবং ইয়েমেনকে বুঝায়।
- ২. اَلْسُنْجِدُ নামক অভিধানে আছে যে, আরব উপদ্বীপ ঐ অংশ, যাকে পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর, উত্তরে ইরাক ও জর্দান এবং দক্ষিণে ইয়েমেন বেষ্টন করে আছে।

### विठीय जनुत्कित : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

وَعَرْكِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) أَنَّ النَّبِيَ عَنِّاسِ (رض) أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالً إِنِّى أُحَدِّثُ نَفْسِى بِالشَّمْ لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبَ إلى مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى رُدَّ امْرَهُ إلى الْوَسْوَسَةِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ

৬৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল । আমার মনে এমন কিছু বিষয় সৃষ্টি হয়, যা মুখে প্রকাশ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে জ্বলে অঙ্গার হয়ে যাওয়াই আমি শ্রেয় মনে করি। রাসূলুল্লাহ কলেনে, আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি এ বিষয়টি কল্পনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছেন। – আবু দাউদ]

৬৭. অনুবাদ: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 বলেছেন, আদম সন্তানের উপর শয়তানের একটি স্পর্শ (বা প্রভাব) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি স্পর্শ রয়েছে। শয়তানের স্পর্শ হলো, মানুষকে অমঙ্গলের ভয় দেখানো এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর ফেরেশতার স্পর্শ হলো, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি বা সুসংবাদ প্রদান করা এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা। অতএব, যে ব্যক্তি এ অবস্থা উপলব্ধি করে, সে যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়েছে। সুতরাং তার উচিত এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। আর যে ব্যক্তি অপর অবস্থাটি অনুভব করে, সে যেন অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর রাসূলুল্লাহ 🚟 الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ , এই आय़ां पि शांठ करतन तय वर्शाल, नाराजान त्जामाततक وَيَا مُرُكُمْ بِالْفَحْسَاءِ. অভাব-অনটনের ভয় দেখায়। আর অশ্লীলতার প্রতি আদেশ দেয়। -[তিরমিযী] তিনি একে হাদীসে গরীব বলেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الشَّبُطُانَ وَلَسَّةُ الْمَلَكِ শয়তানের প্রভাব ও ফেরেশেতার প্রভাব কথাটির ব্যাখ্যা : وَلَمَّةُ الْمَلَكِ শরতানের প্রভাব ও ফেরেশেতার প্রভাব কথাটির ব্যাখ্যা : শব্দের অর্থ শয়তানের স্পর্শ বা প্রভাব, তথা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শয়তান সঙ্গে থাকে, তার প্রভাবে সে সর্বদা আদম সন্তানকে কুফরি, ফিসক, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য প্রভাব বিস্তার করে। আর سَامَةُ الْمَلَكِ অর্থ ফেরেশতার প্রভাব, এই ফেরেশতা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত থাকে। তাকে বলে মুলহিম। সে সর্বদা মানুষকে ভাল ও কল্যাণের দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং সত্যকে সত্য বলতে উৎসাহিত করে।

৬৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— মানুষ অনবরত একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে এই প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। কিতু আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে? যখন লোকেরা এরূপ বলাবলি করেবে, তখন তোমরা বলবে যে, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। এরপর শিয়তানের প্রতি অবজ্ঞা স্বরূপ] নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। — [আবু দাউদ]

আর আমর ইবনে আহওয়াসের হাদীস আমি "খুতবাতু ইয়াওমিননাহার" অধ্যায়ে উল্লেখ করব। ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: وَجُدُهُ الْأَمْثِرِ لِيَسْتَفُلُ عَنْ يَسَا رِهِ

বাম দিকে থু থু ফেলার আদেশ দানের কারণ: পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মানুষের অন্তরে ফেরেশতা ও শয়তান এই দু' শক্তির প্রভাব বিস্তার হয়। ফেরেশতা ডান দিক হতে প্রভাব বিস্তার করে সৎ কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। আর শয়তান বাম দিক হতে প্রভাব বিস্তার করে কু-মন্ত্রণা দেয় এবং অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তিনবার বাম দিকে থু থু ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : اَلْفُصْلُ الثَّالِثُ

وَعَنْ كُنُ مَاكُنُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

৬৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— মানুষ একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? –[বুখারী]

আর মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন. [হে মুহাম্মদ ্রা আপনার উন্মত সর্বদা এটা কিং ওটা কিং এরপ প্রশ্ন করে থাকবে। এরপর এক পর্যায়ে এ প্রশ্নও করে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল ং

وَعَرْفِ عُشَمَانَ بَنِ اَبِي الْعَاصِ (رض) قَسَالُ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ إِنَّ الشَّيطَانَ قَدُ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ الشَّيطَانَ قَدُ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ قِرَاءَتِيْ يُلَبِّسُهَا عَلَى فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَنْزَبٌ فَإِذَا اللّهِ عَنْزَبٌ فَإِذَا اللّهِ عِنْنَهُ وَاتّنْفُلُ احْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنْهُ وَاتّنْفُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلْتُ اللّهِ عَنْهُ وَاتّنْفُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلْتُ اللّهُ عَنِيْ . رَوَاهُ مُسْلِمُ فَعَلْتُ ذُلِكَ فَاذَهْبَهُ اللّهُ عَنِيْ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৭০. অনুবাদ: হযরত উসমান ইবনে আবিল আস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্লুল্লাহ
কে বললাম— হে আল্লাহর রাস্ল! শয়তান আমার
নামাজ ও কেরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে
জটিলতা সৃষ্টি করে। অতঃপর রাস্ল কলেনে, সে
একটি শয়তান। তাকে "খিনযাব" বলা হয়। অতএব যখন
তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন তার ব্যাপারে
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তোমার বাম
দিকে [শয়তানকে হেনস্তা করার লক্ষ্যে] তিনবার থু থু
নিক্ষেপ করবে। হযরত উসমান বলেন, অতঃপর আমি
এরপ করলাম। ফলে আল্লাহ তা আলা আমার নিকট হতে
শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিলেন। –[মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرُّ الْعَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসের কথা দারা বুঝা যায় নামাজের মধ্যে শয়তানের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি হলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাম দিকে থু থু ফেলবে। অথচ এই উভয় কাজ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই এখানে এর দারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজ ভঙ্গর পূর্বে এই রকম ওয়াসওয়াসার সম্ভাবনা থাকলে বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করে أعُوذُ باللّٰهِ পিড়ে নিবে। নামাজের ভিতরে নয়।

وَعَرْكِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلُاساً لَهُ فَقَالَ اِنِّى اَهِمُ فِى صَلَاتِى فَكَ مَسلَاتِى فَكَ مَسلَاتِى فَكَ مُكَثُمُ ذَٰلِكَ عَلَى فَقَالَ لَهُ اِمْضِ فِى صَلَاتِكَ فَيَكُمُ ذَٰلِكَ عَلَى فَقَالَ لَهُ اِمْضِ فِى صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يُذْهَبَ ذٰلِكَ عَنْكَ حَتَّى صَلَاتِكَ فَانَتُ تَقُولُ مَا اَتْمَمْتُ صَلاتِیْ وَانْتَ تَقُولُ مَا اَتَمْمَتُ صَلاتِیْ وَانْتَ تَقُولُ مَا اَتُمْمَتُ صَلاتِیْ وَانْتَ مَالِكُ وَانْتَ اللّهُ وَانْتَ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ اللّهُ وَانْتُ الْكُونُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُ اللّهُ وَلَالَهُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُوانُونُ وَانْتُ وَانْتُ اللّهُ وَانْتُونُ وانْتُونُ وَانْتُونُ وَان

৭১. অনুবাদ: হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নামাজের মধ্যে আমার ভুলের সন্দেহ হয়। আর তা আমার খুব বেশি হয়। হযরত কাসেম উত্তরে তাকে বললেন, তুমি তোমার নামাজ পড়তে থাকবে। কেননা, এটা (সন্দেহ) তোমার মধ্যে হতে বিদ্রীত হবে না; যে পর্যন্ত না তুমি নামাজ শেষ করবে এবং বলবে যে আমি নামাজ পূর্ণ করিন। –[মালেক]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْبُ হাদীসের ব্যাখ্যা: নামাজ হতে ফিরিয়ে রাখা হলো শয়তানের অন্যতম কাজ, এতে যদি সে বিফল হয়, তখন নামাজের মধ্যে নানা কথার উদ্রেক করে নামাজিকে বে-খেয়াল করে ফেলে এবং অনেক সময় জটিল ধাঁ ধাঁ-এ ফেলে দেয়। এতে করে নামাজি বলতে পারে না, সে কয় রাকাত পড়েছে। এমতাবস্থায় নিশ্চিত করে কিছু বলতে না পারলে পুনঃ নামাজ পড়বে।

ফিকহবিদদের মতে, কারো অন্তরে যদি এরূপ সন্দেহ প্রথম সৃষ্টি হয়। তাহলে প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করে নামাজ শেষ করবে কিংবা পুনরায় পড়বে। আর যদি এরূপ সন্দেহ সর্বদা হয়ে থাকে, তবে এদিকে কোনো ভ্রুক্ষপ না করে নামাজ পড়তে থাকবে। তাহলে শয়তান নিরাশ হয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা ছেড়ে দিবে।

# بَابُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ পরিচ্ছেদ : তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন

একথা সুস্পষ্ট যে, تَعْدِيْر শব্দটি نَدْر মূলধাতু হতে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো– শক্তি, কুদরত, এক বস্তু অন্যটির সমান হওয়া, কোনো জিনিসের পরিমাণ বা কোনো বিষয় কর্তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

#### কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো :

- ১. মহান আল্লাহ কর্তৃক তার সমগ্র সৃষ্টিকে তার সীমা-রেখার সাথে সীমাবদ্ধ করা।
- ২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন। আর তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করার অর্থ হলো – জগতে ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহ তা'আলা আযল বা অনাদিতেই জানেন এবং এ জানা অনুপাতে লিখে রেখেছেন। সবকিছুই সে অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং একে বিশ্বাস করার নামই হলো তাকদীরের প্রতি ঈমান।

اَلْإِخْتِلَاكُ فِى خَالِقِ الْعَالِ الْعِبَادِ بَبْنَ اَهْلِ الْحَقِّ وَ الْفِرَقِ الْبَاطِلَةِ বানার কর্মের স্রষ্টার ব্যাপারে হকুপন্থি ও বাতেল পন্থিদের মাঝে মতভেদ রয়েছে :

خَفَّتُولَة । তাদের অস্বীকার করে مُعْتَوْلَة দের মধ্য হতে তাদেরকে বলা হয় কদরিয়া। তাদের অভিমত হলো—মানুষের কাজের স্রষ্টা মানুষ। তার কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই তাদের মতে ভাল-মন্দের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। مُذْهَبُ الْجُبُرِيَّةُ : জাবরিয়াদের মতে মানুষের কাজের উপর কোনোই হাত নেই। বরং সে আল্লাহর হাতে সম্পূর্ণ যন্ত্রের ন্যায় বাঁধা, নির্জীব কাঠের ন্যায়।

#### भू' जारयनारमत मिनन श्ला :

- ك. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَتَبَارُكَ اللَّهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِبْنَ إِنِّى اَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّبْنِ كَهَبْغَةِ الطَّبْرِ الخ وَاللهُ الْخُالِقِبْنَ إِنِّى اَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّبْنِ كَهَبْغَةِ الطَّبْرِ الخ وَاللهُ اللهُ الْخُالِقِبْنَ आয়াতদ্বয়ে একটিতে خَالِقِبْنَ কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে এবং অপর আয়াতে اخْلُق ক্রিয়াকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ইসনাদ করা হয়েছে।
- ২. مَرْيَعِشْ ও مَرْيَعِشْ -এর হরকতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটি নিজ ইচ্ছায়, আর দ্বিতীয়টি অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। অতএব خَرْكَةُ الْمَشْيِ -এর স্রস্টা পথচারী নিজেই।
- ৩. বান্দা যদি স্বীয় কর্মের خَالِقٌ না হয়, তাহলে বান্দাকে تَكُلِبُكُ بِالشَّرْع বৈধ হবে না এবং তার প্রশংসা ও দুর্নাম কোনটাই করা যাবে না।
- اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ षाता वालात वाला وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ والله عَلَيْ وَمَا تَعْمَلُونَ والله وَالله عَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ والما الله عَلَيْ إِلله عَلَيْ إِلَيْهُ عَلَيْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلم وَالله وَلم وَالله وَلم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلم وَالله وَالله
- २. जन्मव वना रस्या वानात कर्म ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيَّ اللَّهُ عَالِقُ عَلَّ شَيَّ اللَّهُ عَالِقَ عَلَ سَ
- افَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَايُخْلُقُ अवाहार निर्कत कना خَالِقبَّتْ तक आवाख करत वर्ताष्ट्रने
- 8. वान्ता यिन श्रीয় কর্মের স্রষ্টা হতো, তাহলে অবশ্যই সে তার কাজের অবস্থাদি সম্পর্কে পূর্বে অবগত থাক্ত। কেননা, নিজ ক্ষমতায়
  কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে হলে عِلْمُ تَغْضِيْل পাকা লাযেম। আর এটা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং مَلْزُوْم সৃষ্টিও বান্দার পক্ষে
  দুরহ ব্যাপার। যেমন مَاشِيْ কেন্টি থারে হয় আর কোনটি দুত হয়, সে সম্পর্কে
  د كَاتُ এর ইলম নেই।
- ৫. অন্যত্র বলা হয়েছে যে, وَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللهِ এতে বুঝা যায় যে, বান্দা স্বীয় কর্মের জন্য পুণ্য এবং শাস্তির অধিকারী হবে। যদি আল্লাহ কর্মের স্রষ্টা হন তাহলে বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন ?

### : पत्र प्रलिलित জবाव مُعْتَزَلَةٌ

- ك. আর্মাতদ্বয়ে خَلْق শব্দটি রূপক অর্থে তথা اَلتَّقْدِيْر বা অনুমান করা ও আকৃতি তৈরি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে বান্দার দিকে خَلْق এর নিসবত জায়েয।
- ع. তाদের দ্বিতীয় দলিলটি জাব্রিয়াগণের জাবাবে উল্লেখ করা উচিত। যারা বলে যে, "الأَفُدْرَةَ لِلْعَبْدِ اَصْلًا" এটা আমাদের জন্য প্রয়োজ্য নয়। কেননা, আমরা বান্দার জন্য كَسْب তার حُرْكَةُ الْمَشْي সাব্যস্ত করে থাকি। তাই حُرْكَةُ الْمَشْي তার بَالْمَالِيةِ الْمَالِيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

७. وَخُتِيَارُ ٥ كَسُبُ وَ مِهُ اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَ عَلَيْكُ بِالشَّرْعِ . وَ وَخِتَيَارُ ٥ كَسُبُ السَّرُعِ . وَ عَلَيْكُ بِالشَّرْعِ . وَ عَلَيْكُ بِالشَّرْعِ . وَ عَلَيْكُ بِالشَّرْعِ . وَ عَلَيْكُ بِالشَّرْعِ . وَعَلَيْكُ بِالسَّالِيَّةُ لَا عَلَيْكُ بِالشَّرْعِ . وَعَلَيْكُ لِللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّ

- ৪. আল্লাহর্কে বান্দার কর্মের غَالِثٌ বলা হলে وَعَبَامٌ ইত্যাদি গুণে বিশেষিত হওয়া আবশ্যক হয় না। (عَمُونُ بِاللّٰهِ) কেননা, وَعَنَا عَمُونُ بِاللّٰهِ) কেননা, وَعَنَا عَالِمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ
- े वला रतन شرَّك वरा याग्र أَخَالِقُ वला रतन خَالِقُ عربي ( राग्र वाक्रायन عُالِقُ
- ৬. এমনিভাবে জাবরিয়াদের মতটিও ভ্রান্ত, কেননা, এতে মানুষের কাজের জন্য মানুষ মোটেই দায়ী থাকে না। সব দোষের জন্য দায়ী হন আল্লাহ তা'আলা।

(মু'আল্লাক) مُعَلَّقُ . ২ (মুবরাম) مُبْرَمُ . ওাকদীরের প্রকারভেদ : তাকদীর দু'ভাগে বিভক্ত ১ مُبْرَمُ

- ১. হার অকাট্য তাকদীর অর্থাৎ (যে তাকদীরে কোনো শর্ত আরোপিত হয়নি। অর্থাৎ যে তাকদীর আজলে লিখা হয়েছে অকাট্যভাবে। তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। যেমন, সে ওমুক রোগে আরোগ্য লাভ করবে না। তার দু'টি সন্তান হবে ইত্যাদি।
- ২. تَقْدِيْرُ مُعَلَّقُ : (বা ঝুলন্ত তাকদীর) এটা পরিবর্তন হতে পারে। এটা শর্তযুক্ত তাকদীর। যেমন– সে ওমুক ওষুধ খেলে আরোগ্য লাভ করবে ইত্যাদি।

### थथम जनूत्व्हम : اَلْفُصْلُ الْلَوَّلُ

وَعَرْ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ اللهُ مُقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَتَخْلُقُ السَّمَٰوْتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى النَّمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى النَّمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ

৭২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করীম ক্রেইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির তাকদীর আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেলিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শুপঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে" হওয়ার বর্ণনা : পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তো কোনো দিন, মাস, বছর বা যুগ ছিল না। তাহলে এখানে ৫০ হাজার বছর কিভাবে গণনা করা হলো ? এর জবাব নিম্নরূপ :

- এখানে عَمْسِيْن الْفَ سَنَةِ مِمَّا عَهْدَ وَاللهِ -এর প্রকৃত অর্থ বুঝানো হয়ন। তথা দিন, রাত, মাস, বছর নয়; বরং এর দ্বারা দীর্ঘ সময়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন اِنَّ يَرْمًا عِنْنَد رَبِّك كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ وَعَلَيْ اللهُ عَالَيْ سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ
   এ আয়াতে এক হাজার বছরের অর্থ নয়। বরং দীর্ঘ সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে।
- ২. অথবা خَفْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ -এর প্রকৃত অর্থ- দুনিয়ার বছরের মতো। কেননা, আল্লাহর জন্য দিন, মাস, বছরের গণনার প্রয়োজন হয় না। যেমন- কিয়ামতের এক দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো হবে। কিন্তু সেখানে কোনো দিন, মাস, বছর হবে না।
  - এর অর্থ : আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন– "আরশ পানির উপর ছিল" এর অর্থ হলো, পানি ও আরশের মাঝে অন্য কোনো বস্তু ছিল না। এই অর্থ নয় যে, আরশ পানির সাথে মিলিত ছিল।

وَعَرِكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَلَا وَالْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَا

৭৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুর ইরশাদ করেছেন- প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর কদর (পরিমাপ) অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমন কি বৃদ্ধির দূর্বলতা এবং সবলতাও। -[মুসলিম]

وُعَنْكُ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إَحْتَجَ ادْمُ وَمُوسلى عِنْدَ رَبُّهمَا فَحَجَّ أَدُمُ مُوْسَى قَالَ مُوسَى اَنْتَ اٰدُهُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِم وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْجِهِ وَاسْجَدَ لَكَ مَلْئِكَتَهُ وَاسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ اهْبَطْتُ النَّاسَ بِحَطِيْتَ يَعِكَ إِلَى الْأَرَضْ قَالَ اٰدُمُ انَتْتَ مُوسٰى الَّذِيْ إصْطَفَاكَ اللُّهُ برسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَاعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلّ شَيْ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللَّهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ أَدُمُ فَهَلَ وَجَدْتٌ فِيْهَا وعَصَى أَدُمُ رَبُّهُ فَغُوى قَالَ نَعَمُ قَالَ افَتَكُومُ نِيْ عَلَى أَنْ عَمِيلُتُ عَمَالًا كَتَبَكُ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قُبْلُ أَنْ يَّخْلُقَنِى بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله فَحَجُ ادم موسى . رواه مسلم

98. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে পরস্পর তর্ক লিপ্ত হলেন। এতে হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিজয়ী হলেন। হযরত মূসা (আ.) বলেন, আপনি হযরত আদম (আ.) যাকে আল্লাহ তা আলা স্বীয় কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রহ সঞ্চার করেছেন। তাঁর ফেরেশতাগণ দ্বারা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে [সেজদা] করিয়েছেন এবং আপনাকে বেহেশতে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। এরপর আপনি আপনার ক্রটির কারণে মানব জাতিকে [জান্লাত হতে] জমিনে নামিয়ে এনেছেন।

জবাবে হযরত আদম (আ.) বলেন, তুমি তো সে হ্যরত মূসা (আ.) যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত ও কথোপকথনের জন্য মনোনীত করেছেন। আর তোমাকে তাওরাতের সেই তখতসমূহ দান করেছেন। যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি তোমাকে গোপন আলোচনার জন্য তাঁর নৈকট্য দান করেছেন। অতএব তুমি কি বলতে পার আমার সৃষ্টির কত সময় পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন? হযরত মূসা (আ.) বললেন- চল্লিশ বছর পূর্বে। হযরত আদম (আ.) বললেন, তুমি কি তাতে আল্লাহর এ বাণী পাওনি যে, হযরত আদম (আ.) তাঁর প্রভুর মর্জির বিপরীত করল এবং পথভ্রষ্ট হলো। হ্যরত মূসা (আ.) বললেন- হাাঁ, পেয়েছি। অতঃপর হ্যরত আদম (আ.) বললেন- তাহলে তুমি আমাকে এমন একটি কাজ করছি বলে কিভাবে তিরস্কার করতে পার? যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমি করব বলে আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ ক্রে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ 🚟 বলেন, এ বিতর্কে হ্যরত আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর জয়ী रलन्। -[पूप्रलिप]

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ২

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তাদের মধ্যে বিতর্কের সময়কাল: হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ.) তখন কোথায় কিভাবে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন ? এই বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ থেকে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

- ১. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীসে উল্লেখিত عِنْدَ رَبِّهِمَا দারা বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যকার বিতর্ক রহের জগতে আল্লাহর সমুখে হয়েছে।
- ২. অথবা এই বিতর্ক শারীরিক জগতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবে যে আল্লাহ তা'আলা উভয়কে জীবিত করে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা হ্যরত আদম (আ.) কে হ্যরত মূসা (আ.)-এর জীবনকালে জীবিত করেছিলেন। আর উভয়ই আল্লাহর সামনে একত্রিত হলেন, যেমন মিরাজ রজনীতে রাসূল نم مرابع المرابع المرابع
- ১. এ জগত আল্লাহর বিধান পালনের জন্য। এখানে বিধান লঙ্খন করাটা অপরাধ। আর হ্যরত আদম (আ.)-এর লক্ষ্যচ্যুতি ছিল ভিন্ন জগতে। তিনি তাকদীর দ্বারা পরজগতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন। সুতরাং এ জগতের মানুষের জন্য এটা জায়েয নয়।
- ২. এছাড়া হ্যরত আদম (আ.)-কে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন. ثُمُّ اَجْتَبَهُ رُبُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ অতএব তাঁর জন্য তাকদীরের দলিল দেওয়া বৈধ ছিল। আমাদের অপরাধ ক্ষমা হয়েছে কিনা ? তা জানার উপায় নেই।
- এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, "আযলে" যা লেখা আছে তা অবশ্যই ঘটবে। তবে নিজের ইচ্ছায় প্রবৃত্তির তাগিদে বা নফসের
  চাহিদায় অপরাধ করার পর তাকদীরকে টেনে আনার কোনো যুক্তি নেই। কারণ, তাহলে তো পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদানের
  ঘোষণা নিরর্থক হয়ে যাবে। আর শরিয়তের বিধানাবলিও অচল হয়ে পড়বে। অতএব, তাকদীর দ্বারা নিজেকে নির্দোষ
  প্রমাণের কোনো অবকাশ নেই।
- এই হাদীস নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয় : নবী-রাসূলগণ হতে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কি না ? এই বিষয়ে ইসলামি দর্শনবিদ ও ফিকহ শাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।
- ১. অধিকাংশ মু'তাযিলদের মতে নবীগণ হতে ইচ্ছাপূর্বক সগীরা গুনাহ প্রকাশ হওয়া সম্ভব।
- ২. আবার কারো মতে ভুলবশত অনিচ্ছায় গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। তবে এজন্য পরকালে দায়ী বা জবাবদিহি করতে হবে না।
- ৩. আবার কেউ কেউ বলেন- সগীরা-কবীরা, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোনো অবস্থাতে কোনো গুনাহই প্রকাশ পাওয়া জায়েয নয়।
- - একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : হ্যরত আদম (আ.) হতে যে অপরাধ হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে অপরাধ বা গুনাহ কি না গ্র যদি অপরাধই না হয়, তবে তওবা করলেন কেন গ পক্ষান্তরে عِصْبَتُ الْاَنْبِيَاءِ (নবীগণ নিষ্পাপ) এই সত্যতা বহাল থাকল কোথায় গ এর উত্তরে বলা হয় যে,
- ১. অপরাধ হোক আর নাই হোক, তা ঘটেছিল নবুয়ত লাভের পূর্বে। সুতরাং তখনকার অপরাধ ধর্তব্য নয়।
- ২. এটা ভুল বা ইজতেহাদী ক্রটি ছিল, ইচ্ছাকৃত হয়নি। যেমন- কালামে পাকের উক্তি نَصِدُ لَهُ عَزْمًا একে শুনাহ বলা যায় না।
- ৩. নবুয়তের পূর্বে পরজগতে যা ঘটেছে তাকে গুনাহ বলা ঠিক নয়, কেননা, পাপ পুণ্যের সম্পর্ক ইহজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট।
- 8. অথবা, হযরত আদম মনে করেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সে জাতীয় অন্য গাছের ফল খাওয়া নিষেধ নয়। এই হিসেবে তিনি ইজতেহাদী ভুল করেছেন। অথবা এটা পাপই নয়; বরং পাপের আকৃতি মাত্র। কেননা, এর আর্থ পাপ নয়; বরং চিরকাল জান্নাতে থাকা হতে বঞ্চিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর আভিধানিক অর্থ হলো, অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হওয়া।

وَعَنْ ٧٥ ابْنِ مَسْعُنُّودٍ (رض) قَالَ حَكَدُننا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْن أُمِّهِ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُـطْفَةً ثُمٌّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ اِلْيَبِ مَلَكًا بِأَرْسَعِ كَلِمَاتِ فَسَيكُنُّهُ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ اَوْ مَعِيْدُ ثُمَّ يَنْفُحُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَوَ الَّذِي لَآ اِلْهَ غَيْرُهُ إِنَّ احَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتُّى مَسَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِ رَاعَ كُ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى صَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ِذَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَمَل اَهْل الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৭৫. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকট ইরশাদ করেছেন [আর তিনি তো ছিলেন পরম সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত।] তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির সৃষ্টির অবস্থা এই যে, প্রথম চল্লিশ দিন তার মাতৃগর্ভে শুক্ররপে একত্রিত হয়। অতঃপর চল্লিশ দিন জমাট রক্তপিগুরূপে। এর পর চল্লিশ দিন মাংসপিগুরূপে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয়সহ তার নিকট প্রেরণ করেন। ফলে সে ফেরেশতা তার কর্ম, মৃত্যুর সময়, তার রিজিক এবং তার ভালো অথবা মন্দ হওয়া প্রভৃতি লেখে দেয়। এরপর তার মধ্যে রহ ফুঁকে দেন।

রাস্লুল্লাহ বলেন, সেই সন্তার কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই; তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জানাতের মাঝে এক হাত বাকি থাকে; এমতাবস্থায় তার প্রতি সেই তাকদীরের লিখন অগ্রগামী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে এবং পরিণামে সে জাহান্নাম প্রবেশ করে। এমনিভাবে তোমাদের কেউ জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার তাকদীরের লিখন অগ্রবর্তী হয়, তখন সে জান্নাতবাসীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। যার ফলে সে জানাতে প্রবেশ করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُبِغَوْلِهِ "بُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ اُمِّدٍ اَرْبَعَيْنَ يَوْمًا نَطْفَةَ : চিল্লুশ দিন পর্যন্ত মায়ের গর্ভে বীর্য হিসেবে থাকার তাৎপর্য : হ্যরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসাংশটির তাৎপর্য হলো, পুরুষের বীর্য স্ত্রীর গর্ভে যওয়ার পর মহান আল্লাহ যদি এটা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তবে সে বীর্যকে স্ত্রীর সারা শরীরে ছড়িয়ে দেন। এমনকি তার চুল ও নখ পর্যন্ত ও ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় চল্লিশ দিন অতিক্রম করার পর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়ে তার জরায়ু-গর্ভে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই হলো এর ব্যাখ্যা।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, যেহেতু রাসূল ক্রিএর সাহাবীগণ তার সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন, তাই তাদের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

প্রক্রেই নুঁ । পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভের বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন থাকার রহস্য : পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভের বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন করে থাকার রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু হযরত আদম (আ.)-কে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাঁর দেহ গঠনের জন্য মাটি দ্বারা যে খামীর তৈরি করা হয়েছিল তা চল্লিশ দিনে সম্পন্ন হয়েছিল, তাই তার সন্তানদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন সময় অতিবাহিত করা হয়।

নারীর গর্ভে পৌছার ৪ মাস পর আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের বীর্য হতে সৃষ্ট গোশতের টুকরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা কর্তৃক মানব আকৃতি প্রদান করেন। অথচ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের বীর্য মাতৃগর্ভের বীর্য মাতৃগর্ভের বীর্য মাতৃগর্ভের বীর্য মাতৃগর্ভের প্রান্ত প্রেরিত ফেরেশতা কর্তৃক মানব আকৃতি প্রদান করেন। অথচ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের বীর্য মাতৃগর্ভে পৌছার ৪২ দিন পর ফেরেশতা পাঠিয়ে মানব আকৃতি প্রদান করান। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত বিরোধের অবসান: মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ৪২ দিন পর ফেরেশতা পাঠিয়ে মাতৃগর্ভে সন্তানের আকৃতি প্রদান করেন; এর অর্থ হলো, বীর্য মায়ের পেটে পৌছার ৪২ দিন পর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকে মাতৃগর্ভে সন্তানের মানব আকৃতি প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেন, আর ফেরেশতা ৪ মাস পর সেই দায়িত্ব পালন করেন। সূতরাং মেশকাত শরীফের হাদীস ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই।

এর মমার্থ : উল্লিখিত উক্তির মধ্যে একথার দিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমল কেবল নিদর্শন বা চিহ্ন মাত্র। এটা কোনো কিছুকে আবশ্যক করে না, বরং তার তাকদীরে যা লিপিবদ্ধ আছে, আমলের মাধ্যম সে ক্রমান্বয়ে সে দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং তার তাকদীরে যদি লেখা থাকে যে, সে জান্নাতী, তবে তার কার্যকলাপই হবে অনুরূপ। কাজেই কারো স্বীয় আমলের উপর অহংকার করা উচিত নয়। বরং আশা ও ভীতি এ দু'য়ের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করা কর্তব্য। কেননা, এটাই হলো প্রকৃত ঈমান।

وَعَرْدُ لَكُ سَهُلِ بَنِ سَعْدِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ الْعَبْدَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْخَلِ النَّارِ وَإِنَّكَ مَا الْاَعْمَالُ النَّارِ وَإِنْتَمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৭৬. অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই কোনো বান্দা জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জান্নাতের অধিবাসী। এমনিভাবে কোনো বান্দা জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জাহান্নামের অধিবাসী। বস্তুত মানুষের আমল তার শেষ কর্মের উপরই নির্ভরশীল। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ক্রি উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, পরকালীন মুক্তি ও শাস্তি উভয়িটি ব্যক্তি জীবনের শেষ আমলের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেকেরই উচিত তার আমল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক আমলকেই জীবনের সর্বশেষ আমল হিসেবে গণ্য করা। এই জন্য অত্যধিক যত্নসহকারে সর্বদা সংকর্ম করার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। কেননা, মৃত্যু কখন এসে যায় তা কেউ বলতে পারে না।

এমনিভাবে উক্ত হাদীসে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিরই নিজের পুণ্য আমলের জন্য গর্বিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, তার এ কথা জানা নেই যে, তার জীবনের শেষ আমলটি কিরূপ হবে ? কেননা, জীবনের শেষ আমলের দ্বারাই সে জান্নাতী বা জাহান্নামী হিসেবে বিবেচিত হবে। وَعَن رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلىٰ جَنازَةٍ صَبِيّ مِنَ الْاَنصَارِ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ طُنُوبِي مِنَ الْاَنصَارِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ طُنُوبِي لِلهٰذَا عُصُفُورٌ مِنْ عَصَافِيثِ الْجَنّةِ لَمْ يَعْمَلِ عُصُفُورٌ مِنْ عَصَافِيثِ الْجَنّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُعْرَكُهُ فَقَالَ اَوَ غَيْرَ ذَٰلِكَ السُّوءَ وَلَمْ يُعْرَكُهُ فَقَالَ اَوَ غَيْرَ ذَٰلِكَ يَا عَائِسَهُ إِنَّ اللهُ خَلَقَ لَلْ اَللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ لَهُا وَهُمْ فِي اَصْلابِ الْبَائِيهِمْ وَخَلَقَ لَهُمْ لَهُا وَهُمْ فِي اَصْلابِ الْبَائِيهِمْ وَخَلَقَ لَهُمْ لَهُا وَهُمْ فِي اَصْلابِ الْبَائِيهِمْ وَخَلَقَ لَهُمْ لَهُا وَهُمْ فِي اَصْلابِ الْبَائِيهِمْ وَوَاهُ مُسْلِمُ الْمَا وَهُمْ فِي اَصْلابِ الْبَائِيهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৭৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ — কে আনসারদের
একটি বালকের জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য দাওয়াত
দেওয়া হয়েছিল। এমনি সময়ে আমি বললাম, হে আল্লাহর
রাসূল — ! জান্লাতের চড়ুই পাখিগুলোর মধ্যে এই চড়ুই
পাখিটি কতই না সৌভাগ্যশীল। কেননা, সে কোনো
পাপকার্য করেনি এবং তার পাপকাজ করার মত বয়সও
হয়নি। রাসূল — এ কথা ভনে বললেন, হে আয়েশা এর
বিপরীতও তো হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা
জান্নাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করেছেন। আর
যখন তিনি তাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।
আন তিনি তাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন। তখন
তারা তাদের পিতার প্রকদল লোক সৃষ্টি করে রেখেছেন।
যখন তিনি তাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন। তখন
তারা তাদের পিতার প্রচিদশে অবস্থান করছিল। – নিমুসলিমা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: रयत्रा आत्मा (ता.)-এत कथात्क नवी 😅 त्कन প्राजाना कत्रत्वन لِمَ ٱنْكُرَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَ عَانشَةَ

এক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মু'মিনদের সন্তানগণ বেহেশতী হবে; অথচ নবী করীম হুত্রহত আয়েশা (রা.)-এর কথা– (طُنُونُى لِهُذَا عُصُفُورٌ مِنْ عَصَا فِيْر الْجَنَّةِ) কে প্রত্যাখ্যান কেন করলেন, এর কারণ নিম্নরপ্–

- كَ. ইমাম তূরপুশ্ত (র.) বলেন, রাসূল على এ কথাটি উক্ত হাদীস তথা الْمُنْوَمِنِيْنَ فِي الْجَنَّةِ وَالْجَابَةِ وَ ছিলেন; তাই এটা مُنْسُوْخ হয়ে গেছে।
- ২. অথবা, মু'মিনদের সম্ভানগণ তাদের পিতামাতার অনুসারী হবে বটে, কিন্তু পিতামাতার ঈমান সম্পর্কে নিচ্চিতভাবে না জেনে বলার কারণে রাসূল হ্রু হযরত আয়েশার কথাকে اِنْكَارُ করেছেন।
- ৩. ইমাম নববী (র.) বলেন- সন্দেহমূলক বিষয়ে নিশ্চিত করে মন্তব্য করার কারণে রাসূল তাঁর কথাকে অগ্রাহ্য করেছেন, বেহেশতী হওয়ার ব্যাপারে নয়।

  এই ক্রিট্রেষণ : এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়—
- أ وقتع هذا وَالْعَالُ غَيْرُ ذٰلِكَ وَاتِكُم विशाल विश्व कार्य (अरह) عَاطِفَةٌ الله وَاوْ (अरह) وَالْعَالُ عَيْرُ الله وَاتِكُم عَمْرَةً
- كَ وَاوْ عَالَمُ مُذَا أَوْ غَيْرُذَٰكِ -এর উপর জযম দিয়ে পড়া হবে। তখন এটির অর্থ হবে- اَوْ وَاوْ
- وَ ٱرْسَلْنَاهُ اللَّهِ مِائَةِ ٱلَّذِي الَّهِ مَا يَزَيْدُونَ —अववा, أَوْ يَزَيْدُونَ अथवा, أَوْ مَائَةِ ٱللّ

وَعُوْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اَحَدِ اللَّا وَقَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اللَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ اَللَّهِ اَفَلَا نَتَكُلُ الْعَمَلُ اللَّهِ اَفَلَا نَتَكُلُ الْعَمَلُ اللَّهِ اَفَلَا نَتَكُلُ اللَّهَ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدُعُ الْعَمَلُ اللَّهِ اَفَلَا اَعْمَلُ اللَّعَادُوْ فَكُلُ مُعَيَّدُ لِعَمَلِ السَّعَادُةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادُةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادُةِ وَامَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادُةِ وَامَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادُةِ لِعَمَلِ السَّعَادُةِ لِعَمَلِ السَّعَادُةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّعَادُةِ فَسَيُعَسَّرُ الْعَمْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ الْعَمْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ الْعَمْلِ الشَّقَاوَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ قَامَا مَنْ اَعْطَى وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْاٰيَةُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْاٰيَةُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْاٰيَةُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَاتَقَى عَلَيْهِ الْعَامِي السَّعَادُةِ عَلَى السَّعَادُةِ الْعَامِ السَّعَادُةِ وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْاٰيَةُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৭৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 ইরশাদ করছেন— তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার অবস্থানস্থল জাহান্নাম অথবা জান্নাতে লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের লিখিত তাকদীরের উপর নির্ভর করে সকল প্রকার আমল ছেডে দেব না ? নবী করীম = বললেন- না : বরং আমল করতে থাক। কেননা, প্রত্যেক লোকের জন্য তাই সহজ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে পুণ্যবান তার জন্য নেক কাজ করা সহজ হয়। আর যে হতভাগা তার জন্য পাপের কাজ করা সহজ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚟 এ আয়াতটি পাঠ করলেন— অর্থাৎ, যে فَسَامَتَا مَنْ اَعْبِطِي وَاتَّقِيٰ وَصَدَّقَ بِالْمُحُسْنِي ব্যক্তি দান কর, পাপের কাজ হতে বিরত থাকে এবং ভালো কর্মের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে, তার জন্য আমি জান্নাতের কাজ সহজতর করে দেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়াটা ভাগ্যের লিখন। এমনিভাবে পাপ-পুণ্য করাও তার অদৃষ্টের লিখন, কাজেই সে জান্নাতী হলে তার দ্বারা জান্নাতের কর্মই সংঘটিত হবে। আর সে জাহান্নামী হলে তার দ্বারা পাপ কার্যই সংঘটিত হবে।

وَعُرْدُ اللّهِ عَلَى اللّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ ادْمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا الْهَبِيْنِ اللّهُ كَتَبَ عَلَى ابْنِ ادْمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا الْعَبْنِ النَّظُرُ مِنَ الزِّنَا الْعَبْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللّهَانِ الْمَنْظِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَزِنَا اللّهَانِ الْمَنْظِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَزِنَا اللّهَانِ الْمَنْظِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرَجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ مَ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَالْفَرَجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ لاَ مُحَالَة وَلَا مَدْرِكُ ذَٰلِكَ لاَ مُحَالَة الْمَنْ رَوَايَةٍ لِمُسلِمِ قَالَ كُتِبَ عَلَى إبْنِ الْمَنْ مَدْرِكُ ذَٰلِكَ لاَ مُحَالَة الْمَنْ مَدْرِكُ ذَٰلِكَ لاَ مُحَالَة الْمَنْ مَدْرِكُ ذَٰلِكَ لاَ مُحَالَة الْعَبْنَانِ زِنَا هُمَا النَّظُرُ وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا النَّعْطُى وَالْقَلْبُ يَهُوى الْبَيْطُشُ وَالْإِيهِ لُ زِنَاهُ الْخُطَى وَالْقَلْبُ يَهُوى وَيَصَدِّقُ ذَٰلِكَ الْفَرَجُ وَيُكَذِّبُهُ .

৭৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের তাকদীরে সে পরিমাণ ব্যভিচার লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যে পরিমাণ সে নিশ্চিতভাবে করবে। অতএব চক্ষুর ব্যভিচার হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা। জিহবার ব্যভিচার হচ্ছে কথা বলা, আর মন কামনা ও আকাজ্ফা করে। আর যৌনাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। —[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে তাতে অবশ্যই লিপ্ত হবে। চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হলো দেখা। কর্ণদ্বয়ের যিনা হলো শ্রবণ করা। জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথা বলা। হাতের যিনা হলো ধরা। পায়ের ব্যভিচার হলো কথা চলা এবং মন কামনা ও আকাজ্ফা করে। আর যৌনাঙ্গ তাকে সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: वाजा छत्मना إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى إِنْنِ أَدَمَ حَطَّفَهُ مِنَ الرِّزَنَا

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে এই বাক্যটির মর্মার্থ হলো আল্লাহ তা আলা আদম সন্তানের মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করেছেন, যার দ্বারা তারা ব্যভিচারের স্বাদ উপভোগ করতে পারে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাদের মধ্যে কামভাব সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ নয় যে তাদেরকে ব্যভিচারের প্রতি বাধ্য করা হয়।
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত বাক্যে کَتَبُ পদটি آئِیْتُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা আল্লাহ তা আলা সৃষ্টির আদিতে আদম সন্তানের ভাগ্যলিপিতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে তাদের মধ্যে ব্যভিচার চলতে থাকবে। তবে এর মর্ম এই নয় যে, তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হবে। বরং এতে লিপ্ত হওয়া না হওয়া তাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

وَعُرْفُ فَ مَنْ مُنَدْنَة قَالاً يَا رَسُولاً لَلهِ اللهِ اللهِ

وَعُرْكِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَنَتَ وَلَا اَجِدُ مَا اَتَزَوَّجُ اَخَافُ عَلَى نَفْسِى الْعَنَتَ وَلَا اَجِدُ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ النّسَاءَ كَانَّهُ بَسْتَاْذِنَهُ فِى الْإِخْتِصَاءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِي عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

৮১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি একদিন রাস্লুল্লাহ — -কে বললাম— হে আল্লাহর রাস্ল — ! আমি একজন যুবক। আর আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছি। অথচ কোনো মহিলাকে বিবাহ করার মতো আমার কোনো সঙ্গতি নেই। [রাবী বলেন,] এই কথা দ্বারা তিনি যেন খাসি হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। অতঃপর আমি পুনঃ অনুরূপ বললাম, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। এরপর পুনরায় অনুরূপ বললাম, কিন্তু তখনও তিনি চুপ থাকলেন। অবশেষে চতুর্থবার অনুরূপ প্রশ্ন করলাম, তখন রাস্লুল্লাহ — বললেন— হে আবৃ হুরায়রা! তোমার তাকদীরে যা আছে তা পূর্বেই লেখা হয়েছে। অতএব তুমি এখন খোজা হতে পার; অথবা তার ইচ্ছা ত্যাগও করতে পার। [বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وُعَرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ قُلُوْبَ بَنِى أَدُمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَاءُ ثُمَّ قَالَ كَفَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ كَيْفَ بَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفُ قُلُوبِ اللهُ طَاعَتِكَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ صَرِّفُ قُلُوبًا إلى طَاعَتِكَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ صَرِّفُ قُلُوبًا إلى طَاعَتِكَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ

৮২. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন— আদম সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'আলার
দু'টি [কুদরতের] অঙ্গুলির মধ্যে একটি মাত্র অন্তরের ন্যায়
অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন তাকে ঘুরিয়ে
থাকেন। [তথা সব কিছু তারই ইচ্ছায় হয়ে থাকে]
অতঃপর রাসূল ক্রিমে বলেন, হে অন্তরসমূহের
পরিবর্তনকারী! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার
আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत्र वाचा : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রি সকল মানবের অন্তর আল্লাহর দুই অঙ্গুলির মাঝে কথাটি দ্বারা মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। এ হাদীসটি خَدِيْثُ مُتَشَابِه -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মহান আল্লাহ তা আলা দেহ-অবয়ব হতে মুক্ত।

وَعَنْ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلاَّ يُسْوَلُهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يهُوّدُانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتِجُ يُسَانِهِ كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعاءَ هَلْ تُجِسُّوْنَ البهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعاءَ هَلْ تُجِسُّوْنَ البهويْنَةُ اللهِ البَّتِي فَيْهُا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللهِ البَّتِي فَطَرَةَ اللهِ البَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهُا لاَ تَبْدِيْل لِخَلْقِ اللهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهُا لاَ تَبْدِيْل لِخَلْقِ اللهِ فَلْكِاللهِ البَّيْنُ الْقَيِيمُ. مُتَّفَقَ عَلَيْهُ

৮৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্ল হরশাদ করেছেন—প্রতিটি সন্তানই ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণ চতুম্পদ জন্তুই প্রসব করে থাকে। তোমরা তাতে কানকাটা বা বিকলাঙ্গ দেখতে পাও ? অতঃপর তিনি পাঠ করলেন—
ত্রেমিন নিইন তিনি নাঠ করিছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই হলো মজবুত সুদৃঢ় দীন। -[বুখারী ও মুসলিম]

: ফিতরাতের অর্থ ও ই'রাবের মহল مَعْنَى الْفُطْرَة وَمَوْقَعُهَا فِي الْإعْرَابِ

–अत भामनत । এत শान्तिक जर्थ ट्रष्ट् - ضَرَبَ ाठ نَصَرَ वा نَصَرَ अला वात فِعْلَةٌ वानि اَلْفُطْرَةُ ، مَعْنَى الْفُطُرَةِ لُغَةً

- ك. अভाব, চরিত্র। ২. স্বাভাবিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা। ৩. আল্লামা خَطَّابِيْ वर्लन- وَطُّلُرَةُ वर्लन فَطَّابِيْ अर्थ الدّيْنُ 18.
- ﴿. وَالْمُعْدُ الْحَقّ بِمَ إِن كُمْ कि अठिक्षि या الْرَعْدُ الْحَقّ ( এর উত্তরে বান্দা বর্লেছে الْسُلُمُ . ﴿

- عَمْنَى الْفُطْرَةِ اصطلاحًا : रांमीत्र विभातमंगन أَلْفِطْرَةِ اصطلاحًا : مَعْنَى الْفُطْرَةِ اصطلاحًا

- आज्ञामां आव् शंवीव वरलन- إَنْ خَلِيْهَ أَلْ عَلَيْهَا كُلُ مُوجِدٍ أَوْلَ خِلْقَةٍ अ. आज्ञामां आव् शंवीव वरलन- إلَّهُ مُوجِدٍ أَوْلَ خِلْقَةٍ প্রারম্ভিকাতে যে স্বভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সে স্বভাবকে 🛍 বলে।"
- ح. तिष्ठ तिष्ठ वरलन الطَّبِيْعِيَّةُ السَّلِيْمَةُ لَمْ تَشُدٍّ بِعَيْبٍ
   الطَّبِيْعِيَّةُ السَّلِيْمَةُ لَمْ تَشُدٍّ بِعَيْبٍ

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِللِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا . الابَّة .

- ৩. কতিপয় আলিম বলেন, সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধিকেই نَطَرُ বলে, যা নিয়ে প্রত্যেক মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করে।
- 8. আল্লামা فِطْرُهُ বলা হয়; যা আল্লাহ মানুষকে প্রথম تُورُبُشْتِي এবং فُرْطِبْي و طِيْبِي اللهِ বলা হয়; যা আল্লাহ মানুষকে প্রথম থেকে প্রদান করেছেন।
- े وَعْطَرُهُ दल जि के निवार क শक्िए فِطْرَة এর মধ্যन्ति وَطْرَةَ اللَّهِ ٱلَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَكَيْهَا الغ ضامَة जाहार जा जाना : إعْرَابُ الْفِطْرة إِلْزُمُوْا فِطْرَةَ اللَّهِ ,बता उतात وَعَلَى عَكَلَّا مَنْصُوْب शिरात مَفْعُوْل व्या فِعْل उरा فِع

এর ব্যাখ্যা : রাস্ল 🚟 উল্লিখিত বাণী দ্বারা এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, একটি চতুম্পদ জন্তু যেমনিভাবে তার বাচ্চাকে অত্যন্ত ক্রটিমুক্তভাবে প্রসব করে থাকে, কিন্তু পরিবেশ বা মানুষের লালন পালনের ক্রটির কারণে পরবর্তীতে সেটি ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়, তেমনি মানব সন্তানও নিষ্পাপ হিসেবে জন্ম নেয় এবং জন্মগ্রহণের সময় তারা 🕫 ইসলামি ফিতরতের উপরই জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পিতা-মাতার ধর্মীয় প্রভাবে তারা প্রভাবান্তিত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা অমুসলিম হলে তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। আর খাঁটি মুসলমান হলে তাকে আল্লাহ তা'আলার বান্দারূপে গড়ে তোলে।

كُمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ विःসृठ - ﴿ عَلَيْهِ विः वि अरल्ल वि अर्ल्ल वि الْبَهِيْمَةُ বাক্যাংশটি الله হিসেবে مَحَالًا مُنْهُدُ عُرَالًا عَالًا عَلَيْ عُرَالًا اللهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْق आंग्रां ७ दानीत्मत मर्शा वर्षगं वित्तार्थत नमांधान : मरान वाल्लारत वांगी لا تَبْدِيْلَ لَخَلْق اللّه ছারা বোঝা যায়, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ যাকে যে ধর্মে সৃষ্টি করেন সে সেই ধর্মেই প্রতিপালিত হয়। অথচ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়— বান্দার মৌলিক স্বভাব ইসলামের উপর সৃষ্ট। পিতামাতা তাকে সত্য ধর্মচ্যুত করেন। বাহ্যিকভাবে আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অর্থগত বিরোধ মনে হয়। আর উক্ত বিরোধের সমাধানে مُحَدِّثِيْن كِرَامُ নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করেছেন।

- ১. আয়াতের অর্থ হলো- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানুষকে ইসলামের উপরই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা সেই স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন এনো না।
- ২. আল্লাহর কালামের অর্থ হলো, কোনো শিশুরই মূলগত স্বভাবের পরিবর্ত্ন হয় না। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতা সন্তানের গুণগত পরিবর্তন করে ফেলে।
- ৩. আল্লাহর সৃষ্টিকুলের শক্তি-স্বভাবের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নেই। সকলের স্বভাব একই এবং সকলের মাঝে সমানভাবে যোগ্যতা প্রদান করা হয়, কিন্তু পিতা-মাতা বা পরিবেশ পরিমণ্ডল সেই যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে পরিচালিত করে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ২৫

- 8. অথবা, وَعُطَرَةُ অথ ঐ প্রতিশ্রুতি যা اَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ -এর উত্তরে বান্দাগণ বলেছিল। আর ঐ প্রতিশ্রুতির উপর বাচ্চারা সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতা তাদেরকে পরবর্তীতে অন্য মতাবলম্বী করে দেয়।
- ৫. অথবা, وَعُطَرَةُ অর্থ সুস্থ্যজ্ঞান। অর্থাৎ প্রত্যেক বাচ্চা সুস্থ জ্ঞানের উপর সৃষ্টি হয়। কিন্তু পিতা-মাতা কাফির হওয়ায় সুস্থ জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।
- ৬. অথবা, শক্তি-সামর্থ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ কাফিরদের বাচ্চাদের ইসলাম গ্রহণের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু পিতা-মাতা স্বীয় প্রভাবে তাদের শক্তি নষ্ট করে দেয়।

وَعُرْفُكُ اللّهِ عَلَى مُوسَى (رض) قَالَ قَامَ فِينْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ لَاينَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ اللّهُ لاَينَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ اللّهِ عَمَلُ اللّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللّيْلِ عَمَلِ اللّيْلِ عَمَلِ اللّيْلِ عِجَابُهُ النّهُ وَعَمَلُ النّهَادِ قَبْلَ عَمَلِ اللّيْلِ عِجَابُهُ النّهُ وَكُشَفَهُ لَا حُرْقَتُ سُبُحَاتُ وَجُهِم مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ . وَوَاهُ مُسْلِمُ

৮৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ আমাদের নিকট পাঁচটি কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেগুলো হচ্ছে—(১) আল্লাহ তা'আলা কখনো ঘুমান না। (২) নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে সাজেও না। (৩) তিনি দাঁড়িপাল্লা উঁচু-নিচু করেন। (৪) রাতের অমল দিনের আমলের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাতের আমলের পূর্বে তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। (৫) আর তার পর্দা হলো— নূর বা জ্যোতি। যদি তিনি এটা অপসারণ করে দিতেন; তাহলে তাঁর চেহারার নূর তার সৃষ্টির যে পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছত তার সমস্তকেই জ্বালিয়ে দিত। —[মুসলিম]

وَعُرُفُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَالَأَى لاَ تَعْيِيْضَهَا نَفْقَةُ سَحَّاءِ اللّيْلِ وَالنّهارِ اللّهَ عَلَى اللّهُ مَا انْفَقَةُ سَحَّاءِ اللّيْلِ وَالنّهارِ اللّهَارِ اللّهَاءَ اللّيْلُ وَالنّهاءَ الرّايَتُم مَا انْفَقَ مُذْ خَلَقَ السّماءَ وَالْاَرْضَ فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِمْ وَكَانَ وَالْاَرْضُ فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِمْ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السّماءِ وَيسَيدِهِ الْمِسْسَزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ . مُثّنَفَقُ عَلَيْهِ .

وَفِیْ دِوَایَةٍ لِمُسلِمٍ یَمِیْنُ اللهِ مَلْأَی قَالَ ابْنُ نُمَیْرِ مَلْانُ سَحَّاءُ لَایَغِیْرِ مَلْانُ سَحَّاءُ لَایَغِیْرِضَهَا شَیْ اللَّیْل وَالنَّهَارِ ۔ ৮৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা 'আলার হাত [সম্পদে] পরিপূর্ণ; রাত-দিনের অবিরাম দানের স্রোতধারা কখনও তা হাস করতে পারে না। তোমরা অবশ্যই দেখেছ; আসমান ও জামিনের সৃষ্টি হতে তিনি কতই না দান করে আসছেন, অথচ তাঁর হাতে যে সম্পদ ছিল তা হতে হ্রাস পায়নি। [সৃষ্টির পূর্বে] তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে [রিজিকের] দাঁড়িপাল্লা। তিনি তা উঁচু ও নিচু করেন। তিথা কম-বেশি করেন।] –[বুখারী ও মুসলিম]

আর ইমাম মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহর ডান হাত সর্বদা পূর্ণ রয়েছে। ইবনে নুমায়ের [ইমাম মুসলিমের ওস্তাদ] বলেন, আল্লাহর হাত [সম্পদে] পরিপূর্ণ, দিন রাতের দান তা হতে কিছুই কমাতে পারে না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

آلِا خُتِكَانُ فِیْ حُکْمِ ذَرَارِیِّ الْمُشْرِکِیْنَ प्रশরিক নাবালেগ সম্ভানদের বিধানের ব্যাপারে মতভেদ : ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর সর্বসমত যে, মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়ক্ষ বাচ্চাগণ জান্লাতী হবে। কিন্তু কাফিরদের বাচ্চা যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। এদের সম্পর্কে ওলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে—

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে, তারা পিতামাতার অনুসরণে জাহান্নামে যাবে। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে— قُلْتُ فَنَرارِيٌ الْمُشْرِكِبْنَ قَالَ مِنْ أَبَائِهِمْ হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে— عَنْ وَلَدَيْن مَاتَا فِي الْجَامِلِيَّةِ فَقَالَ هُمَا فِي النَّارِ
- ২. অন্য একদলের মতে, তারা জান্নাতীদের খাদেম হয়ে জান্নাতে যাবে।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে। তথা তারা শান্তি বা শান্তি কোনোটাই ভোগ করবে না।
- ৪. আরেক দলের মতে, আল্লাহই ভাল জানেন যে, তারা জীবিত থাকলে কিরপ আমল করত, সে অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাত
   বা জাহান্নামে পাঠাবেন। যেমন রাস্ল ক্রের বলেছেন— اَللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلْنْن
- ৫. কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর পর তাদেরকে মাটিতে পরিণত করা হবে।
- ৬. ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কাফিরদের বাচ্চার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।
- ৭. কারো মতে তারা জান্নাতে যাবে।
- ৮. ইমাম আবৃ হানিফা (র.) ও অধিকাংশ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলা যায় না। আল্লাহই তাদের ব্যাপারে ভালো জানেন।

وَعَنْ هُولُ اللهِ عَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَرَادِيّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللهُ اَعْلَمُ عِنْ ذَرَادِيّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ ـ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৮৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ — কে মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ জবাবে রাসূল — বললেন, [বেঁচে থাকলে] তারা কি আমল করত আল্লাহ তা আলাই অধিকতর ভালো জানেন। – বিখারী ও মুসলিম]

## षिठीय जनुत्रक्त : ٱلْفَصَلُ الثَّانِيُ

وَعَنْ كُ عُبَادَةَ بَنْ السَّامِتِ ارض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقُلَمَ فَقَالَ لَهُ أُكْتُبُ قَالَ مَا كَانَ اكْتُبُ قَالَ اكْتُبُ قَالَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنُ إِلَى الْآبَدِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ إِسْنَادًا .

৮৭. অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন- আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি
করেছেন। [সৃষ্টির পর] তিনি কলমকে বললেন, লিখ।
কলম বলল, আমি কি লিখবং আল্লাহ তা'আলা বললেন,
তাকদীর সম্পর্কে লিখ। অতঃপর কলম যা [বিদ্যমান] ছিল
এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু হবে তার সব কিছুই
লিখল। -[তিরমিযী] আর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ
হাদীসটি সনদের দিক থেকে গরীব।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَدُمُ عَنْ الْمِيْثَاقِ مِنْ بَنِيْ الْدَمَ বনী আদম হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করার সময়কাল : আদম সন্তান হতে আল্লাহ তা আলা কখন ও কোথায় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে, এই অঙ্গীকার আলমে আরওয়াহ বা রূহ জগতে নেওয়া হয়েছে। আর তা এরূপে যে, হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে তাদেরকে বের করে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা রব্বিয়্যাতের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।
- ২. আরেক দলের মতে, হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠানোর পর তাঁর সন্তানগণ হতে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরাফাতের ময়দানে একত্রিত করে হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানগণ হতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

শরীরের কোন অংশ হতে তাদেরকে বের করা হয়েছে : হযরত আদম (আ.)-এর শরীরের কোন অংশ হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে—

- ১. কারো মতে, আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে তাঁর সন্তানদেরকে বের করা হয়েছে।
- অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তাঁর পৃষ্ঠদেশের লোমকৃপের ছিদ্র হতে তাদেরকে বের করা হয়েছে।

رَ بَنِي اَدُمَ वनी আদমের সাক্ষ্য দানের প্রক্রিয়া : বনী আদম হতে আল্লাহ তা আলার সাক্ষ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া কেমন ছিল এ ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে।

- ১. কেউ কেউ বলেন, মূলত আদম সন্তানের সামনে তাওহীদ ও রাবুবিয়্যাতের প্রমাণাদি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, তাদের প্রত্যেকেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই সকলের প্রতিপালক। আর একেই অপ্রকৃতভাবে সাক্ষ্যদান বলা হয়েছে।
- ২. কারো কারো মতে, আদম সন্তানগণ সরাসরি মৌখিভাবে আল্লাহ তা আলার রাবুবিয়্যাতের সাক্ষ্যদান করেছেন।
- ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, আল্লাহ তা আলা সরাসরি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ٱلْسُتُ بِرَبِّكُمُ তদুন্তরে তারা সমস্বরে বলেছে بَلِيْ তথা হাঁ, আপনিই আমাদের প্রভূ।

وَعَنْ مُكْ مُسْلِم بْنِ يرسَارِ (رح) قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بُنَ الْخَطَّابِ (رض) عَنْ هٰذِهِ الْأَيْدِ وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِنْ اُدَمَ مِنْ ظُهُورهم ذُرّيَّتَهُم (اَلْأينة) قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ أَدُمَ ثُمَّ مَسَحَ ظُهُرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هُؤُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَل اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هُؤَلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَل اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلُ فَفِيْمَ الْعُمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّ اللَّهُ إِذاَ خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ إِسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ إِسْتَعْمَلَهُ بِعَمَل أَهْل النَّارِ حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ ـ رَوَاهُ مَالِكُ وَالتِّرْمِنِدِي وَابُودَاوُدَ

৮৮. অনুবাদ: হ্যরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্থাৎ "وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِتَى أَدَمَ مِنْ ظُهُوْدِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" [হে মুহাম্মদ 🚟 !] যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদেরকে তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন, [সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭২] ওমর (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 🚟 কে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে রাসূল 🚐 বলেন, আল্লাহ তা আলা আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁর কুদরতের ডান হাত তার পিঠে বুলালেন, তখন তার পিঠ হতে একদল সন্তান বের করলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর তারা বেহেশতবাসীদের কাজই করবে। এরপর পুনরায় আল্লাহ তা আলা আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং অপর একদল সন্তান বের করলেন; আর বললেন, এদেরকে জাহান্লামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর তারা জাহান্নামবাসীদের কাজই করবে। অতঃপর একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! [যদি এরূপই হয়] তাহলে আমলের দরকার কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে জান্নাতবাসীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন আল্লাহ তা আলা কোনো বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দারা জাহান্নামবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। আর এর দারা আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। -[মালেক, তিরমিযী ও আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা: আয়াতে বলা হয়েছে, আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন, আর হাদীসে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আদমের পিঠ থেকে তার সন্তান বের করলেন। এর অর্থ এই যে, প্রথমে আদমের নিজ সন্তানদেরকে আদমের পিঠ থেকে, তারপর সন্তানদের সন্তানদেরকে তাদের পিঠ থেকে বের করে ছিলেন। সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদসির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

وَعَنْ مُمْ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ (رضا) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدَيْدِ كِتَابَانِ فَقَالَ اتَدْرُونَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللُّوإِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى هٰذَا كِتَابُ مِّنْ رَّبّ الْعُلَمِيْنَ فِيْدِ اسْمَاءُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاسْمَاءُ ابْالِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى أُخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ آبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ فِيْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابُ مِّنْ رَّبِ الْعٰلَمِيْنَ فِيْدِ اَسْمَاءُ اَهْلِ النَّارِ وَاَسْمَاءُ أَبَائِيهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اجْمِلَ عَلَى أَخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالُ أَصْحَابُهُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اَمْرُ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُكْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلِ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتُمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّادِ وَإِنْ عَصِلَ اَيَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقُ فِي السَّعِيْرِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي

৮৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁর দু'হাতে দু'টি কিতাব নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি বলতে পার এই দু'টি কি কিতাব ? আমরা বললাম- জি-না: তবে যদি আপনি আমাদেরকে অবহিত করে দেন। অতঃপর রাসলুল্লাহ 🚃 তার ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন- এটি মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীর নাম, তাদের পিতৃপুরুষের নাম এবং বংশ (গোত্র) পরিচয় রয়েছে। এরপর এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নামের শেষে সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কখনো কম বেশি করা হবে না। এরপর রাস্লুল্লাহ 🚃 তার বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সকল জাহান্নামবাসীদের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের বংশ পরিচয় রয়েছে। এই কিতাবের শেষ ব্যক্তির নামের পর সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কম-বেশি কখনো করা হবে না।

অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল : ব্যাপারটি যদি চূড়ান্তই হয়ে থাকে, তবে আমলের দরকার কি? জবাবে রাসূল বললেন, তোমরা সঠিক পথে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা, জান্নাতবাসীর অন্তিম কর্ম জান্নাতবাসীর কাজই হবে। পূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন। এমনিভাবে জাহান্নামবাসীর অন্তিম কর্ম জাহান্নামবাসীর কাজের মতোই হবে। পূর্বে সে যে রকম কাজই করুক না কেন? অতঃপর রাসূলুল্লাহ দু' হাতে ইশারা করলেন এবং কিতাব দু'টিকে রেখে দিয়ে বললেন, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দাদের কাজ সম্পূর্ণ করে শেষ করেছেন। ফলে একদল জান্নাতে যাবে; আর এক দল জাহান্নামে যাবে। —[তিরমিয়া]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَيْ يَكُوْنِ الْكِتَابَيْنِ فِي يَكُوْبِ الْكِتَابَيْنِ فِي يَكُوْبِ الْكِتَابَيْنِ فِي يَكُوْبِ الْكِتَابَيْنِ فِي يَكُوْبِهِ ﴿ ﴿ وَهُ مِا لَكُوْ الْكِتَابَيْنِ فِي يَكُوْبِهِ ﴿ وَهُ مِا كُوْ الْكِتَابَيْنِ فِي يَكُوْبِهِ ﴿ وَهُ مِا لَا اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

- মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতে, নবী করীম এত এর হাতে মূলতঃ কোনো কিতাব ছিল না। তবে মহানবী আছু অদৃশ্য ব্যাপারকে এমন ভঙ্গিতে পেশ করেছেন যে, শ্রোতাদের নিকট মনে হয়েছিল যেন বাস্তবেই মহানবী এত এর হাতে দু'খানা কিতাব ছিল।
- ২. সুফিয়ায়ে কেরামের মতে বাস্তবিকই তখন নবী করীম ্ক্র-এর হাতে দু'খানা কিতাব ছিল, যা তিনি অদৃশ্য জগত হতে লাভ করেছিলেন এবং অদৃশ্য জগতেই তা প্রেরণ করেছিলেন। নবী করীম ক্র্র-এর হাতে বাস্তবেই এমন দু'খানা কিতাব বিচিত্রের কিছুই না। কেননা, তাঁর হাত ছিল মো'জেযার হাত। সহীহ হাদীসে রয়েছে তাঁর হাতে দু'খানা ভাঁজ করা কিতাব ছিল।

وَعَرِفُ الْبِيهِ الْمِدَى الْمِدَامَةَ عَنْ الْبِيهِ الْرَفَى الْمِدَامَةَ عَنْ الْبِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَأَيْتَ رُقَّى السَّتَرْقِبِهَا وَدُواءً نَسَتَدَاوٰى بِهُ وَتُقَاةً نَسْتَرْقِبِهَا هَلْ تُردُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَبْئًا قَالَ هِسَى مِنْ قَسَدِ السَّلِيهِ وَرَاهُ احْسَمَدُ وَالتَّرْمِيذَى وَابْنُ مَاجَةً وَالتَّرْمِيذَى وَابْنُ مَاجَةً

৯০. অনুবাদ: হযরত আবৃ খোযামা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদিন বললাম— হে আল্লাহর রাসূল = ! আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি, অথবা যে দাওয়া বা ঔষধ গ্রহণ করে থাকি অথবা অন্য কোনো পস্থায়় আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি. এর মাধ্যমে কি আল্লাহর তাকদীরের কোনো প্রতিরোধ করা সম্ভব ? জবাবে রাসূলুল্লাহ = বললেন, তোমাদের এসব চেষ্টাও আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্গত।

−[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আনা হাদীসের ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমন তার নিরাময়ের ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। অন্য হাদীসের বর্গিত হয়েছেন حَرَاءٌ إِلّا السَّامَ بِالْاَالْسَامَ হাদীসের বর্গিত হয়েছেন। তবে হাদীসের সারমর্ম হলো— রোগ নিরাময় বা আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক হাতিয়ার ব্যবহার করাটা অন্যায় বা অপরাধ নয়। কেননা, রোগ যেমন তাক্দীরে লেখা রয়েছে তেমনি সেখানে ঐটাও লেখা আছে যে, সে অমুক ঔষধ সেবন করবে বা আত্মরক্ষার জন্য এই হাতিয়ার ব্যবহার করবে। সুতরাং ঔষধ ব্যবহার করাটা তাক্দীর বিরোধী নয় এবং তার দ্বারা তাক্দীর পরিবর্তন বা প্রতিরোধ করারও প্রশ্ন উঠে না। আর যদি তার দ্বারা নিরাময় না হয়, তখন বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্য লাভ তার জন্য নির্ধারিত হয়নি।

षाज़-कूँ त्कत हुकूम : মন্ত্র বা ঝাড়-कूँ त्कत हुकूम সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা এর বৈধতা সাব্যস্ত হয়, যেমন নবী করীম হরশাদ করেন— أَلَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلِعَلَا مِعْمَالِكُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلِا يَعْمَلُونُ وَالْمُعَلِّ فَعَلَا مِعْمَالِكُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ عُلَامِا وَالْمُعُلِقُ و

সমাধান : ঝাড়-ফুঁক যদি কুরআন বা দোয়ায়ে মাছুরা ইত্যাদি বৈধ বিষয় দারা হয় তাহলে তা বৈধ। তুবে এগুলোকে مُوَثِّر حُقِيْقِيْ মনে করবে না। مُوَثِّر حَقِيْقِيْ طحماناه আল্লাহ তা আলা।

আর যে সকল হাদীস দ্বারা ঝাড়-ফুঁক অবৈধ বলে সাব্যস্ত হয়; সেগুলোর উত্তর এই যে, যদি ঝাড়-ফুঁককে কুঁহুকুঁ বলে মনে করা হয় বা ঐ সকল দোয়া ইত্যাদিতে ইসলামি শরিয়তের বিরোধী বর্ণনা থাকে।

৯১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ হ্রায়র হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আর আমরা তখন তাকদীর নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এতে তিনি এত বেশি রাগ করলেন যে, রাগে তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল, মনে হয় যেন তাঁর উভয় চোয়ালের উপর আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, (বল) তোমাদেরকে কি এরপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? নাকি আমি এ নিয়ে প্রেরিত হয়েছি ? [জেনে রাখ] তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ভধু এই বিষয়ে বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, পুনরায় কসম দিয়ে বলছি, সাবধান! তোমরা কখনো এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। –[তিরমিয়ী]

ইমাম ইবনে মাজাহও এরপ একটি হাদীস আমর ইবনে শু'আইব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ । الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সাহাবীগণকে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করতে দেখে রাস্লুল্লাহ ত্রু অত্যন্ত রাগনিত হন, কেননা, তাকদীরের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, মানবীয় জ্ঞানে এবং নিছক যুক্তি-তর্কে তা অনুধাবণ করা যায় না; বরং এ ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়। যেহেতু অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হলে গোমরাহ হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাকদীরের প্রশ্লে বাড়াবাড়ি করে বিপদগামী হয়েছে, তাই প্রত্যেকেরই উচিত তাকদীরের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে অম্লান বদনে তা মেনে নেওয়া।

وَعَرِثِ لِكَ اللّهِ عَلَى مُوسَى قَالَ (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مُوسَى قَالَ (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْهُمُ فَحَاءَ بَنُو أَدَمَ عَلَى قَدْدِ الْاَرْضِ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْعِيْضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَعِيْنَ ذَلِكَ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْعِيْضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَعِيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُ لُ وَالْحَرْنُ وَالْحَبْيِثُ وَالطّبِيثُ وَالطّبِيثُ وَالطّبِيثُ وَالطّبِيبُ وَالطّبِيبُ وَالطّبِيبُ وَالطّبِيبُ وَالطّبِيبُ وَالطّبِيبُ وَالْحَرْنُ وَالْحَرْدُودُ وَالطّبِيبُ وَالطّبِيبُ وَالْحَرْدُ وَالطّبِيبُ وَالْحَرْدُ وَالْعَرْمِذِي وَالْحَرْدُ وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْدُودُ وَالْعَرْمِذِي وَالطّبَيْدُ وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْمِدُ وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْمِذِي وَالطّبِيبُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْمِدُودُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمِذِي وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَالْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرُمُ وَا

৯২. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ আরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ আটি -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা আলা হযরত আদম (আ.)-কে এক মৃষ্টি মাটি দ্বারা সৃজন করেছেন, যা তিনি সমগ্র পৃথিবী হতে গ্রহণ করেছিলেন, ফলে আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে রয়েছে কেউ লাল, কেউ সাদা, আবার কেউ কালো এবং কেউ এসবের মাঝামাঝি বর্ণের। কেউ কোমল হৃদয়ের অধিকারী আর কেউ কঠোর হৃদয়ের অধিকারী। কেউ অসৎ ও কেউ সং প্রকৃতির। —[আহমদ, তিরমিযী ও আবৃ দাউদ]

وَعَرْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْدِ وَ اللّٰهِ بْنِ عَمْدِ وَ اللّٰهِ بَنِ عَمْدِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَالْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ اصَابَهُ مِنْ ذَٰلِكَ النُّورِ إِهْتَدَٰى وَمَنْ اَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَٰلِكَ اَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ وَمَنْ اَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَٰلِكَ اَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّٰهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৯৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক্রেকে বলতে ওনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগতকে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি নিজ জ্যোতি নিক্ষেপ করেছেন, অতএব যার নিকট তাঁর এই জ্যোতি পৌছেছে, সে সৎপথ লাভ করেছে। আর যার প্রতি তা পৌছেনি, সে পথভ্রম্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ বলেন, এ জন্যই আমি বলেছি যে, যা কিছু হওয়ার তা আল্লাহর ইলম অনুসারে হয়ে গেছে। – [আহমদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طُلُمُورُ وَالظُّلُمَاتِ 'नृत' ও 'यून्पाठ' দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে 'নূর' ও 'যুলুমাত' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুহাদিসগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।

- ১. নূর বা আলো দারা সৎ কাজের যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে, আর যুলুমাত বা অন্ধকার দারা লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি খারাপ স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে।
- ২. নূর দ্বারা জ্ঞান এবং যুলুমাত দ্বারা মূর্খতাকে বুঝানো হয়েছে।
- و । তু بَانُور اللهِ वाता कू-প্রবৃত্তিকে বুঝানো হয়েছে । فَلُمَات ।
- 8. অথবা عُلُسَات দারা দিশাহীনতা এবং নূর দারা হিদায়েত ও করুণার জ্যোতি বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা আদম সন্তানদেরকে দিশেহারা অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের প্রতি হিদায়েতের আলো নিক্ষেপ করেছেন, ফলে তারা হিদায়েত লাভ করেছে।

وَعَرْفُ اللّهِ عَلَى انسس (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَكْثِرُ اَنْ يَّقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَيِّتُ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ فَقُلْتُ الْقُلُوبِ ثَيِّتُ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ فَقُلْتُ بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ الْقُلُوبَ بَيْنَ الْقُلُوبَ بَيْنَ الْقُلُوبَ بَيْنَ اللّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. رَوَاهُ التّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةً.

৯৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আধিকাংশ সময় এই দোয়া পাঠ করতেন যে, হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ]! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখ। অতঃপর একদা আমি বললাম – হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার উপর এবং আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করেছ। আপনি কি আমাদের উপর শংকিত? রাসূলুল্লাহ বললেন, হাঁ; কেননা, সমস্ত অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু'টি অঙ্গুলির মধ্যে অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করে থাকেন। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرِفُ فَكُوْ اللّهِ عَلَى مُوسَى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَوْسَى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِارْضِ فَكَرَةٍ بُقَلِّبُهَا الرّبَاحُ ظَهْرً البِطْنِ.

৯৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ আরী (র.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ
করেছেন— আল্লাহর হাতে মানুষের অন্তরের দৃষ্টান্ত শূন্য
মাঠে পতিত একটি পালকের ন্যায়, যাকে প্রচণ্ড বায়্
উলটপালট করতে থাকে তথা যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাতে
থাকে। — আহমদী

আন্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) - ২৬

وَعَرْتُ عَلِيّ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالْتَهُ وَالْتُهُ وَالْتُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْتُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُوالِدُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَال

৯৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— এই চারটি
বিষয়ে ঈমান না আনা পযর্ত্ত কোনো বান্দা-ই ঈমানদার
হতে পারে না। (১) এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ
ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল;
সত্য সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। (২)
মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন করা। (৩) মৃত্যুর পর পুনরুখানে
বিশ্বাস করা এবং (৪) তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা।
–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرِفِكَ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَلَّهُ صِنْ فَانِ مِنْ أُمَّتِى لَبْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيْبُ الْمُرْحِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

৯৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— আমার উন্মতের মধ্যে দু' দল লোক রয়েছে; যাদের জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই। এরা হলো মুরজিয়া ও কাদরিয়া। —[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

गुलधाजू रत्न निर्मय تَعْرِيْفُ الْمُرْجِيَّةِ प्रतिष्ठि : إِرْجَاءُ गुलधि أَرْجَاءُ गुलधि تَعْرِيْفُ الْمُرْجِيَّةِ प्रतिष्ठि क्षित्र क्षित्र क्षित् क्षित्र क्षित्व विश्वात्व क्षित्व विश्वात्व क्षित्व विश्वात्व क्षित्व क्षित्व क्षित्व विश्वात्व क्षित्व क्षित

অর্থাৎ, বান্দার সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছায়-ই হয়ে থাকে, ভালো হোক বা মন্দ হোক, এতে বান্দার কোনো হাত নেই। সূতরাং সে যত গুনাহই করুক না কেন তাতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। যেমন- কুফরি অবস্থায় ভালো কাজের কোনো মূল্য নেই। النُعْبَادُ কদরিয়া পরিচিতি: এই শব্দটি عَدْرُبَّةُ হতে নির্গত, যার অর্থ ভাগ্যলিপি, তাদের মূল কথা হলো الْعُبَادُ مَا مَنْ الْعَدْرِبَّةُ مَعْرُبُ وَيُ الْعَدْرِبَّةُ مَعْرَاتُ وَيْ الْعَدْرِبَةِ مَا الْمَعْرَبُ وَيْ الْعَدْرِبَةَ مَعْرَبُ وَيْ الْعَدْرِبَةَ مَعْرَبُ وَيْ الْعَدْرِبَةَ مَعْرَبُ وَلَا مَا اللهُ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَمُ الْمُعْرِبَةُ مَعْرُبُ وَالْمَا لَهُ مَا اللهُ وَالْمَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

وَعَرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

৯৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ = -কে বলতে ওনেছি যে, আমার উন্মতের মধ্যে "খাসফ" তথা ভূমি ধ্বস ও "মাসখ" তথা আকৃতি পরিবর্তনের শান্তি হবে, আর এটা তাকদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যেই ঘটবে। -[আবৃ দাউদ] আর ইমাম তিরমিযীও এরপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অর্থ কাশ্যা : আর্থ জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া, মাটির ভিতরে পূঁতে ফেলা। আর আর্কৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া। যেমন হযরত লৃত (আ.)-এর আনীত বিধান লঙ্খন ও নৈতিক চরিত্র দোষে তাঁর নাফরমান উম্মতদেরকে ভূ-ধ্বংসের মাধ্যমে এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর উম্মতেরা শনিবার দিন শিকার করা নিষিদ্ধ বিধান থাকা সত্ত্বেও তাতে লিগু হওয়ায় তাদের আকৃতি বানরের রূপে বিকৃত করে ধ্বংস করা হয়েছে। ঘটনা দু'টি সবিস্তারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। দু'টি হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ : একটি হাদীসে এসেছে যে, ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া এবং আকৃতি পরিবর্তনের গজব হতে উম্মতে মুহাম্মদী ক্রেক্ রাখা হয়েছে। অথচ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যয় যে, তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ এহেন গজবে নিপতিত হবে। তা কিভাবে হবে ?

সমাধান: এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন-

- হাদীসের অর্থ হলো
   ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তনের গজব এ উন্মত হতে যদি রহিত না হতাে, তবে এরপ
   শাস্তির যােগ্য হতাে এ উন্মতের তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ।
- ২. অথবা ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তন করণের দ্বারা মূল ও গুণগত পরিবতর্নের কথা বুঝানো হয়েছে, রূপগত পরিবর্তন বুঝানো হয়নি।
- ৩. অথবা, খাসফ ও মাসখের শাস্তি সাধারণভাবে রহিত করা হয়েছে। সমগ্র উদ্মতের উপর সাধারণভাবে আপতিত হবে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা আসবে। তার মধ্যে তাকদীরে অস্বীকারকারীদের প্রতিও এরূপ শাস্তি হবে।
- 8. এ কথাও বলা হয় যে, হাদীসটি স্বল্প সংখ্যক লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রহিতকরণের হাদীস বহু সংখ্যকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৫. কতেক হাদীসশান্ত্রবিদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খাসফ ও মাসখের ন্যায়় ভয়াবহ শান্তির বর্ণনা করে তাকদীরে অবিশ্বাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকারান্তরে বলা হয়েছে তামাদের তাকদীর অস্বীকৃতির পরিণতি খাসফ ও মাসখ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।
- ৬. অথবা হাদীসের অর্থ হলো– তাকদীরে অবিশ্বাসীগণ খাসফ ও মাসখের ন্যায় ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হবে।
- ৭. কেউ কেউ বলেন– শেষ জমানায় এরূপ শাস্তি তাকদীর অস্বীকারকারীদের হবে।
- ৮. অথবা, উক্ত হাদীস খাসফ ও মাসখের শাস্তি রহিতকরণের ঘোষণার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৯৯. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ
করেছেন কদরিয়াগণ হচ্ছে এ উন্মতের অগ্নি উপাসক।
অতএব তারা যদি রোগাক্রান্ত হয়, তবে তাদের সেবা বা
দেখতে যাবে না। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের
জানাযায় শরিক হবে না। — আহমদ ও আব দাউদ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহানবী ক্রিয়াগণ এই উমতের অগ্নি উপাসক" এ কথার তাৎপর্য : কদরিয়াগণকে মহানবী ক্রিয়াজ্মী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, কেননা, মাজুসীদের বিশ্বাস হলো– ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা হলো "ইয়াযদান" আর মন্দের সৃষ্টিকর্তা "আহরুমান" তথা তারা ভালো ও মন্দের দু'জন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এমনিভাবে কদরিয়াগণও আল্লাহ তা আলাকে শুধু ভাল কাজের সৃষ্টিকর্তা আর বান্দাকে মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করে, এই বিশ্বাসগত মিল থাকার কারণে তাদেরকে অগ্নিউপাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যদিও বাস্তবে তারা অগ্নি উপাসনা করে না। আর অধিকাংশ ওলামার মতে তারা কাফেরও নয়; বরং ফাসেক সমানদার। আর এই স্থানে مُنِرُ الْاُسَّةِ করা হয়েছে।

وَعَرْفُ لَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل

১০০. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ ==== ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা
কদরিয়াদের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে
কোনো ব্যাপারে সালিশদারও নিযুক্ত করো না ⊢িআবু দাউদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चंद्रांनीत्पत्र व्याच्या : আলোচ্য হাদীসে মহানবী क्ता কাদরিয়া সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে বয়কট করার আদেশ দিয়েছেন, যাতে করে তারা সামাজিক জীবনে এক ঘরে হয়ে পড়ার কারণে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ হতে তওবা করে খাটি মু'মিন হয়ে যায়।

নুকু এর অর্থ : উক্ত হাদীসে الْ يَعَاكِمُوْا اِلْيَهِمُ -এর অর্থ হল لَا تَعَاكُمُوْا اِلْيَهِمُ অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট কোনো বিচার ফয়সালা নিয়ে যাবে না এবং সালিশদারও নিযুক্ত করবে না ।

وَعَرْفُ اللّٰهِ عَائِسَةُ (رض) قَالَتُهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ اللّٰهِ وَلَكَنَهُمْ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِيّ يَبُجَابُ النَّزائِدُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ اللّٰهِ وَالْمُتَسِلِّ مَنْ اَذَلَهُ اللّٰهُ وَيُذِلّ مَنْ اَذَلّٰهُ اللّٰهُ وَيُذِلّ مَنْ اَذَلّٰهُ اللّٰهُ وَيُذِلّ مَنْ اللّٰهِ وَالْمُسْتَحِلّ مِن عِتْرَتِي مَاحَرَمُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُ مِن عِتْرَتِي مَاحَرَمُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُ مِن عِتْرَتِي مَاحَرَمُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُ وَرَدِيْنٌ فِي كِتَابِهِ وَالْمَدْخُلِ وَرَدِيْنٌ فِي كِتَابِهِ الْمُدْخُلِ وَرَدِيْنٌ فِي كِتَابِهِ

১০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন— ছয় ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ তা আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। বস্তুত প্রত্যেক নবীর দোয়া কবল হয়ে থাকে। সে ছয় ব্যক্তি হচ্ছে] (১) যে আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত কিছু সংযোগ করে। (২) আল্লাহর তাকদীরকে অস্বীকারকারী। (৩) জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, সে এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখল করে যে, আল্লাহ যাকে অপমানিত করেছেন তাকে যেন সে সন্মান দিতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে যেন সে অপমান করতে পারে। (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকে হালাল বা বৈধ মনে করে তথা হারাম শরীফের ভিতর নিষিদ্ধ কাজ করে। (৫) যে আমার বংশধরকে কষ্ট দেওয়া বৈধ মনে করে যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং (৬) আমার সুরুত পরিত্যাগকারী । –বিায়হাকী ও রাযীনী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرْبُ وَ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হাদ ছয় প্রকারের লোকের উপর অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহও যে তাদের উপর অভিসম্পাত করেন ; তা উল্লেখ করেছেন, তারা হলো–

- ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর কালামে এমন শব্দ নিজের পক্ষ হতে সংযোজন করে, অথবা এমন অর্থ বর্ণনা করে, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।
- ২. যে ব্যক্তি তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে বুদ্ধি বা যুক্তি উপস্থাপন করে।
- ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানদেরকে মর্যাদা দেয় ; পক্ষান্তরে আল্লাহওয়ালা নিরীহ নেক্কারদেরকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।
- মঞ্চার হেরেমের অভ্যন্তরে যে কার্জ করা হারাম সেখানে যে ব্যক্তি এমন কার্জ করাকে হালাল মনে করে। যেমন শিকার করা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

- ৫. আমার বংশধর তথা বনু হাশেমকে সাধারণ লোকের মতো ধারণা করে মর্যাদা দেয় না বা আমার বংশের কোনো লোক 'সায়েদ্র' হয়েও কোনো হারাম কাজকে হালাল মনে করে। এই কথার দ্বারা মহানবী হয়ে নিজের খান্দানের লোকদেরকে সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন, যেন তারা যে কোনো ধরনের পাপে লিপ্ত না হয়।
- ৬. আমার যে কোনো সুনুতকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা কোনো একটি সুনুতের অংশকে হাসি-ঠাট্টা করে বা কম গুরুত্ব দান করে উড়িয়ে দেয় বা তার প্রতি বিদ্রুপ করে, সে কঠোরভাবে লা'নত প্রাপ্ত হবে।

وَعَنْ لَكُ مَطَرِ بَنِ عُكَامِسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا قَضَى اللّهُ لِهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَسُونَ بِاَرْضِ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ -

১০২. অনুবাদ: হযরত মাতার ইবনে উকামেস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ = ইরশাদ
করেছেন— আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার মৃত্যু
কোনো নিদিষ্ট স্থানে অবধারিত করে রাখেন তখন সে
জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে তাকে কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি
করে দেন। —[আহমদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शमीत्मत त्राचा : वानात जना पृज्य त्यत्रक्य व्यवधातिक, তেমনিভাবে মৃত্যুর স্থানও নির্ধারিক সে নিদিষ্ট স্থানেই মৃত্যুবরণ করে। এর ব্যতিক্রম হয় না। সে জায়গা বহুদ্রে হলেও আল্লাহ তার মৃত্যুর পূর্বে সে স্থানে তার জন্য কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। এ জন্যই কুরআনে এসেছে, وَمَا تَدْرِيْ نَفْسُ بِاَيِّ ٱرْضٍ تَمُوْتُ آرُهُ وَمَا مَعْدَر وَاللهِ مَا مَعْدَر وَاللهِ مَا مَعْدَر وَاللهُ وَاللهِ مَا مَعْدَر وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

وَعَرْتُ فَالِيَّهُ مَا لِيَّهُ وَرَادِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَا قَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ذَرَادِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَا مِنْ الْبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ اللَّهِ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ اللَّهِ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَلْتُ فَلَتُ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَلْتُ فَلَتُ الْمُنْ وَلَا مِنْ اٰبَائِهِمْ قُلْتُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِمْ قُلْتُ بِعَمَالٍ قَالَ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمَالِقِيمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقِيمَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत्र व्याच्या : আলোচ্য হাদীসটিতে কাফের মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে যে বিধান আলোচিত হয়েছে তা আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের হাদীস।

وَعَرِيْكَ ابْنِ مَسْعُودِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْوُدَةُ فِى النَّارِ ـ رَوَاهُ اَبُودَاوْدَ وَالتَّيْرِمِذِيُّ

১০৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ হ্রু ইরশাদ করেছেন, জীবন্ত দাফনকারিণী এবং জীবন্ত কবরস্থ উভয়ই জাহান্নামী হবে। —[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَبُّ اِرْشَادِ الْحَدِيْثِ হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট: বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে দারিদ্র ও লজ্জার কারণ বলে মনে করত, তারা দারিদ্র ও লজ্জা হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত, পবিত্র কুরআনেও এই বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে,

وَإِذَا بِشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاَنْتَى ظُلَّ وَجُهُهُ مَسْوَدًّا وَ هُو كَظِيمَ - يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءَ مَابُشِّرَ بِهِ - اَيْمَسِكُهُ عَلَى هُونٍ آمْ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ الْاَ سَاءَ مَايَحُكُمُونَ - (النحل - )

এই কু-প্রথা দীর্ঘদিন থেকে চলছিল, উল্লেখিত কু-প্রথা নিমূর্ল করার লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ ত্রু উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জীবন্ত দাফনকৃতাকে শান্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবন্ত দাফনকারিণী ও জীবন্ত কবরস্থ উভয়ই জাহান্নামে যাবে, এখন প্রশ্ন হলো যে, জীবন্ত দাফনকারিণী তো তার কুকর্মের কারণে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু জীবন্ত কবরস্থ কেন জাহান্নামে যাবে ? এর জবাব সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- দাফনকারিণী কৃফরি কর্মের কারণে জাহান্নামে যাবে। আর দাফনকৃতা তার পিতা-মাতার অনুগামী হয়ে জাহান্নামে যাবে। এ
  ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় য়ে, মুশরিকদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।
- ২. অথবা দাফনকারিণী দ্বারা উদ্দেশ্য ধাত্রী আর দাফনকৃতা দ্বারা উদ্দেশ্য الْمُوْدُدُهُ لُهُا –অর্থাৎ, দাফনকৃতার মা। যেহেতু দাফনকার্যে তারা উভয়েই অংশীদার; তাই উভয়েই জাহানুমে যাবে। কেননা ধাত্রী মায়ের নির্দেশেই সম্ভানকে দাফন করেছে।
- ৩. অথবা রাস্লুল্লাহ ক্র-এর উপরোক্ত উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, দাফনকৃতা মেয়েটি বালেগা হওয়ার পরে কৃফরি
   অবলম্বন করার কারণে জাহান্লামে যাবে। এ ব্যাখ্যা হিসেবে মেয়েদেরকে বালেগা হওয়ার পর জীবন্ত গোরস্থ করা হতো
   বলে মেনে নিতে হবে।

# र्णीय वनुत्वम : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرُوكِ أَبِى التَّذَرَدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَدَّرٌ وَجَلَّ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ عَدَّرٌ وَجَلَّ فَصَرَعُ اللَّهِ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَاتَرِهُ وَرِزْقِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

১০৫. অনুবাদ: হযরত আবুদারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে প্রত্যেক বাদার
পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে চুড়ান্তভাবে ফয়সালা করে
রেখেছেন। (১) তার মৃত্যু তথা বয়স। (২) তার
কর্মকাণ্ড। (৩) তার থাকার স্থান বা মৃত্যুস্থান। (৪) তার
চলাফেরা এবং (৫) তার রিজিক।—আহমদ]

وَعَرُولِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ سَعِعْتُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي فَي اللّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَوْمَ الْفَي شَرْبَ لَكُمْ فِيهِ لَمْ اللّهِ يَسْتَكُلُمْ فِيهِ لَمْ اللّهَ يَسْتَكُلُمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكُلُمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكُلُمُ فِيهِ لَمْ يُسْتَكُلُمُ فِيهِ لَمْ يُسْتُولُ عَنْهُ . رَوَاهُ أَبِنُ مَاجَةً

১০৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ — -কে বলতে শুনেছি: যে
ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন
তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আর যে ব্যক্তি সে
সম্পর্কে নীরব থাকে, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে
না। – ইবনে মাজাহ্

وَعَرِكِ ابْنِ الدُّيْلَمِيِّ (رح) قَال اَتَبِتُ أَبِي ابْنَ كَعْبٍ (رض) فَكُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِى شَيْ مِّنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُّذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِى فَقَالُ لَوْ أَنَّ اللُّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَنَّابَ اَهِلَ سَمَواتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ عَذَّابُهُمْ وَهُوَ غَبِيرٌ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَلُوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُ خَبِرًا لَّهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلُوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَاقَبِلُهُ اللَّهُ مِنْكِ حَتَّى تُؤْمِنَ بِ الْقَدَرِ وَتُعْلَمَ أَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيسُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ لَمْذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ اتَبْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْبَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمُّ اتَبْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدُ وَابُنُ مَاجَةً

১০৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] আবৃ আব্দুল্লাহ ফাইরুয ইবনুদ দাইলামী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি একদা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) -এর নিকট গিয়ে বললাম, [হে কা'ব] তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই এই সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন, আশা করি, এতে আল্লাহ তা'আলা আমার মনের সে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দ্র করে দিবেন, জবাবে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিনের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দিতে চান তবে দিতে পারেন, এতে তিনি জালেম বলে গণ্য হবেন না।

অপরদিকে তিনি যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহলে তাঁর এ করুণা হবে তাদের আমল অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। কাজেই তুমি যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে তা আল্লাহ তা আলা কবুল করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করবে। আর যতক্ষণ না তুমি এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, তোমার ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে ; তা কখনও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিল না। আর যা কিছু ঘটেনি; তা কখনো তোমাকে স্পর্শ করার মতো ছিল না। আর অন্তরে এই বিশ্বাস ব্যতীত যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। হযরত ইবনে দাইলামী (র.) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর নিকট আসলাম (এবং তাঁকেও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম] তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন। এরপর আমি হ্যরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) -এর নিকট আসলাম এবং তিনিও এরূপ জবাব দিলেন। অবশেষে আমি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর নিকট আসলাম, আর তিনিও রাসূলুল্লাহ 🚃 এর নিকট হতে শ্রবণ করা এরূপ হাদীসই আমার নিকট বর্ণনা করলেন।-[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

১০৮. অনুবাদ: হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন, [এ কথা শুনে] হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমার নিকট এই খবর পৌছেছে যে, সে নাকি দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে। যদি সে দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে থাকে, তবে আমার পক্ষ হতে তার নিকট সালামের জবাব পৌছাবে না। কেননা, আমি রাস্লুল্লাহ — কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—আমার উত্মতের অথবা এ উত্মতের মধ্যে তাকদীর অবিশ্বাসকারীদের উপর ভূ-ধ্বস, আকৃতি পরিবর্তন ও পাথর নিক্ষেপের শান্তি হবে।

-[তিরমিযী, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ] আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَذَا حَدِيثُ صَوْبَ عَنَى الله وَالله وَا

হাদীস বিশারদগণ উক্ত প্রশ্নের নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন-

- ১. হাদীসটি দু'সনদে বর্ণিত হয়েছে। এক সনদ হিসেবে 'হাসান' আর অন্য সনদ হিসেবে 'সহীহ' তাই বলা হয়েছে–وَمُنْ صُعْبِعُ
- ২. অথবা, 'হাসান' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর সহীহ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'হাসান' বলা হয় ঐ বস্তুকে যার দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং বিবেক তা গ্রহণে অস্বীকার করে না। আর পারিভাষিক অর্থে সহীহ বলা হয় ঐ হাদীসকে যার সনদে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, যা বর্ণনা করেছে ন্যায়পরায়ণ প্রথর শৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো স্তরেই একজন না হয়।
- ৩. হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে উচ্চ স্তরের; তা হলো সহীহ। আর কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে নিম্নন্তরের তা হলো হাসান। আর কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে, যা এক সনদে হাসান ও অন্য সনদে সহীহ।
- 8. অথবা, হাদীস বিশারদদের মধ্যে দ্বিধা রয়েছে যে, হাদীসটি 'হাসান' নাকি সহীহ; তাই তিনি হুইটের বলেছেন। এখানে সন্দেহ সূচক অব্যয় ুঁটি ছিল, পরবর্তীতে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

- ৬. অথবা, এর মর্ম এই যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে হাসান। আর সহীহ বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এ অধ্যায়ের মধ্যে এটিই বিশুদ্ধতম হাদীস।
- ৭. বর্ণনাকারীর মধ্যে বিভিন্ন গুণ থাকে যার একটি অন্যটি অপেক্ষা উচ্চ স্তরের। সুতরাং নিম্নস্তরের গুণ তথা সত্যবাদিতার দিক
  দিয়ে 'হাসান' বলা হয়েছে। আর উচ্চস্তরের গুণ তথা স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে 'সহীহ' বলা হয়েছে।
- ৮. অথবা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর গবেষণা অনুযায়ী তা 'হাসান' এবং অন্যদের মতে 'সহীহ'।
- ৯. অথবা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর গবেষণা অনুযায়ী হাদীসটি 'সহীহ' এবং অন্যদের মতে 'হাসান'।
- ১০. অথবা, সনদের দিক দিয়ে 'হাসান' এবং হুকুমের দিক দিয়ে 'সহীহ'।
- ১১. কারো মতে ﴿ مَحِيْثُ উভয়টি হওয়ার কারণে তিনি তৃতীয় একটি প্রকার বের করেছেন যাকে ﴿ مَحَيْثُ كَا مَا عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ
- كَاكِيْد مَنْ جِهَة قَالِمَ اللهُ عَرِيْبُ مِنْ جِهَة السَّنَدِ اللهُ اللهُ

وَعَنْ النّبِي عَلَى الرّضِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ وَلَدَيْنِ مَا تَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَلَدَيْنِ مَا تَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ هُمَا وَي الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ هُمَا وَي النّبَارِ قَالَ فَلَمّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي فِي النّبَارِ قَالَ لَوْ رَايْتِ مَكَانَهُما لَا اللّهِ فَولَدِي وَجُهِهما قَالَ لَوْ رَايْتِ مَكَانَهُما لَا اللّهِ فَولَدِي الْبَعْضَ تِهما قَالَ لَوْ رَايْتِ مَكَانَهُما فِي اللّهِ فَولَدِي الْبَعْضَةِ وَاللّه فَا اللّهِ فَولَدِي مِنْ وَ اولادَهُمْ فِي النّاوِ ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللّه فَولَدِي الْمُنْوَا وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه

১০৯. **অনুবাদ** : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত খাদীজা (রা.) রাসূলুলাহ 🚐 -কে জাহিলিয়া যুগে তার যে দু'টি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ 🚎 বললেন, তারা উভয়েই জাহানামী। হযরত আলী (রা.) বলেন, [এ কথার পর] রাসূলুল্লাহ 🚐 যখন বিবি খাদীজার মুখমণ্ডলে অসন্তোমের ভাব প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, [হে খাদীজা!] তুমি যদি জাহান্নামে তাদের অবস্থা দেখতে পেতে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রতি ঘূণা পোষণ করতে। অতঃপর হ্যরত খাদীজা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚃 ! আপনার ঘরে আমার যে সন্তান জন্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তার অবস্থা কি হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ 🚎 বললেন, সে জান্নাতে রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, মু'মিন এবং তাদের সন্তানগণ জানাতের অধিবাসী, আর মুশরিক ও তাদের সন্তানগণ জাহান্নামের অধিবাসী । এরপর রাস্লুলাহ নিম্নাক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন وَالَّذِينَ امْنُوا وَالْبَعْتُهُمْ ذُرِيتُهُمْ فُرِيتُهُمْ فُرِيتُهُمْ وَالْخِينَ الْمُعْنَابِهِمْ فُرِيتُهُمْ صَالِحَ الْمُعْنَابِهِمْ فُرِيتُهُمْ صَالِحَ الْمُعْنَابِهِمْ فُرِيتُهُمْ সন্তানগণ তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সে সকল সন্তানদেরকে মিলিত করে দেব। –[আহমদ]

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ২৭

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(رضا) ﴿ وَالْمُؤْمِنِيْنَ خَدِيْجَةَ الْكُبْرَى (رضا) अयुन पू 'भिनीन रयत्रण थानीका (ता.)-এत कीवनी :

- ১. নাম ও পরিচিতি: নাম খাদীজা, উপনাম উম্মুল হিন্দ, উপাধি তাহিরা। পিতার নাম খুওয়াইলিদ, মাতার নাম ফাতেমা।
- ২. জন্ম ও নসবনামা : তিনি عَامُ الْفِيْلِ -এর ১৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরিচয় হলো, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাই। কুসাই পর্যন্ত পৌছে তাঁর বংশ রাসূলুল্লাহ علية -এর বংশের সাথে মিলে যায়।
- ৩. মহানবী এর সাথে বিবাহ: হযরত খাদীজা (রা.) নবী করীম এর ব্যবসা পরিচালনায় সততা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে রাসূলুল্লাহ কে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তাঁর চাচা আবৃ তালিবের পরামর্শে পাঁচশ' স্বর্ণমূদা মোহর ধার্য করে তাকে বিবাহ করেন। তখন নবী করীম এর বয়স ছিল ২৫ বছর আর হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। এর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.)-এর আরও দু'টি বিবাহ হয়েছিল।
- 8. ইসলাম গ্রহণ : রাসূলুল্লাহ ্রাম্ব্রান এর নবুয়তপ্রাপ্তির সাথে সাথে হযরত খাদীজা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৫. রাস্পুল্লাহ এর ঔরষজাত সন্তান : রাস্পুল্লাহ এর সাথে বিবাহ হওয়ার পর তাঁর মোট ৬ জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁরা হলেন, (১) কাসেম (২) আব্দুল্লাহ হিনিই তাহের ও তৈয়্যব নামে খ্যাতা, (৩) যয়নব, (৪) রুকাইয়া, (৫) কুলসুম ও (৬) ফাতেমা।
- ৬. **ইন্তেকাল :** নবুয়তের দশম সনের ১১ ই রমযান ৬৪ বছর ৬ মাস বয়সে হযরত খাদীজা (রা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ হ্রান্ট্র-এর সাথে বিবাহের পর ২৫ বছর জীবিত ছিলেন।
- ৭. দাফন : মহানবী 🚃 স্বহস্তে তাঁকে 'জুহুন' নামক স্থানে সমাহিত করেন।

১১০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তার পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তখন তার পৃষ্ঠদেশ হতে তার সকল সন্তান, যাদেরকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন, বের হয়ে পড়ল। আর তাদের প্রত্যেকের দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূরের শুভ্র জ্যোতি সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাদেরকে আদম (আ.)-এর সমুখে পেশ করলেন। আদম (আ.) বললেন, হে প্রভু এরা কারা ? আল্লাহ তা আলা বললেন, এরা তোমার সন্তান। এমন সময় আদম (আ.) তাঁর সন্তানদের মধ্য হতে একজনকে দেখলেন তথা তার দৃষ্টি একজনের উপর পড়ল। উক্ত ব্যক্তির দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জ্যোতি দেখে তিনি অভিভূত হন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভূ! এ লোকটি কে ? আল্লাহ তা'আলা বললেন- সে [তোমারই সন্তান] দাউদ। অতঃপর আদম (আ.) আল্লাহ তা আলাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তার বয়স কত নির্ধারণ করেছেন ? মহান আল্লাহ বললেন- ষাট বৎসর। হর্যরত আদম (আ.) বললেন, হে রব! আমার

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَكُمَّا انْقَضَى عُمُرُ الْمَوْتِ فَقَالَ الْمَوْتِ فَعَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ الْمَعُونَ سَنَةً قَالَ الْمَعُونَ سَنَةً قَالَ الْمَعُونَ سَنَةً قَالَ الْمَعُونَ سَنَعَ الْمَعُونَ سَنَةً وَلَا الْمَعُونَ سَنَعَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعْمُونَ الْمَعْمُونَ الْمَعْمُونَ الْمَعْمُونَ الْمَعُونَ الْمَعْمُونَ الْمُعُمْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعُلِيلُ الْمُعُمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونُ الْمُعُمُونُ الْمُعُمُونُ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونُ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونُ الْمُعُم

বয়স হতে চল্লিশ বৎসর তাকে দিয়ে তার বয়স বৃদ্ধি করে দিন। রাসূলুল্লাহ বললেন, এই চল্লিশ বৎসর ব্যতীত হযরত আদম (আ.)-এর বয়স যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তাঁর নিকট মউতের ফেরেশতা এসে উপস্থিত হলো। হযরত আদম (আ.) তাকে দেখে বললেন, আমার বয়সের কি আরও চল্লিশ বৎসর অবশিষ্ট নেই ? ফেরেশতা বলল, আপনি কি আপনার সন্তান দাউদকে তা দান করেননি। [নবী করীম বললেন,] আদম (আ.) [ভূলে যাওয়ার কারণে] এটা অস্বীকার করলেন। এ জন্য তার সন্তানগণও অস্বীকার করে। আর আদম (আ.) ভূলে গিয়েছিলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। ফলে তার সন্তানগণও ভূলে যায়। আর আদমের ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। এ কারণে তার সন্তানদেরও ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অপরকে বয়স দেওয়া কিভাবে সম্ভব হলো: আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, হযরত আদম (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-কে আয়ু দান করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো তা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

- হযরত আদম (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন।
- ২. হযরত আদম (আ.) কর্তৃক হযরত দাউদ (আ.)-কে আয়ু দান মূলত তাকদীরে মু'আল্লাকের ভিত্তিতে; যা কবুল হওয়া সম্ভব।
- ৩. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি বৈচিত্রময়। তিনি মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা অন্যকে আয়ু দানও সম্ভব্।

হতে আদম সন্তান বের করার স্থান : আদম সন্তানদেরকে বের করা হলো হযরত আদম (আ.)

- ১. অধিকাংশ হাদীস বিশারদদের মতে, রূহের জগতে বের করা হয়েছিল।
- ২. কারো কারো মতে, হ্যরত আদম (আ.)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তাঁর সন্তান বের করা হয়েছিল।
- ৩. কারো কারো মতে, আরাফার না মান নামক স্থানে বের করা হয়েছিল।

#### কিভাবে বের করা হয়েছিল:

কিভাবে বের করা হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ১. কারো মতে, পিঠ ফাটিয়ে।
- ২. কেউ কেউ বলেন, মাথার চুলের গোড়া ছিদ্র করে সেখান থেকে।
- ৩. আবু তাহের কাজবীনী বলেন, পিঠের পশমের গোড়া থেকে বের করা হয়েছিল।

### : দু'টি হাদীসের অর্থগত বিরোধ أَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ

হ্যরত আবৃ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হ্যরত আদম (আ.) আল্লাহ তা আলার নিকট তাঁর বয়স হতে চল্লিশ বৎসর প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বাবুস সালামের এক বর্ণনায় এসেছে, ম্বাট বৎসর প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

সমাধান: উভয় বর্ণনার বিরোধ সমাধানের লক্ষ্যে বলা যায় যে, হ্যরত আদম (আ.) প্রথমত চল্লিশ বৎসর প্রদান করার জন্য দোয়া করেছিলেন। অতঃপর পুনঃ বিশ বৎসর প্রদান করেছেন, ফলে মোট ষাট বৎসর হলো। পরের বিশ বৎসর স্মরণ ছিল না বিধায় এখানে চল্লিশ বৎসরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَرُولِكَ الْمِدَاءِ (رضا) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ خَلْقَ اللَّهُ أَدَمَ حِيْنَ خَلْقَهُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ خَلْقَ اللَّهُ أَدَمَ حِيْنَ خَلْقَهُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ خَلْقَ اللَّهُ أَدُمَ حِيْنَ خَلْقَهُ الْمُسْرَى فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْمُسْرَى فَضَاءَ كَانَّهُمُ النَّرُ وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْمُسْرَى فَقَالَ فَسَاخَرَجَ ذُرِيَّةً سَوْدَاء كَانَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِيْ فِي يَعِينِهِ إلى الْجَنَّةِ وَلاَ أَبَالِيْ وَقَالَ لِللَّذِيْ فِي يَعِينِهِ إلى الْبُسْرَى إلى النَّارِ وَقَالَ لِللَّذِي فِي كَتِفِهِ الْمُسْرَى إلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِيْ وَلَا أَبِالْمُ اللَّهُ وَلَا أَبَالِيْ وَلَا أَبَالِيْ وَلَا أَبِعَالِيْ وَلَا أَبَالِيْ وَلَا أَبَالِيْ وَلَا أَبْوَادِ وَلَا أَلْمُ لَا النَّالِ وَلَا أَبْعُوادِ وَلَا أَبْعُوادِ وَلَا أَلَا لَا الْعُلِيْ وَلَا أَلَا الْعَلَى الْعَلَادِ وَلَا أَلَالَا لَا الْعَلَادِ وَلَا أَلَا الْعَلَادِ وَلَا أَلْهُ الْعَلَادِ وَالْعَلَادِ وَلَا أَلْعَلَا لَا اللَّذِي فَالْعَلَادِ وَلَا أَلَا الْعَلَادِ وَلَا أَلِي الْعَلَادِ وَلَا أَلَا الْعَلَادِ وَالْعَالِي الْعَلَادِ وَالْعَلَادِ وَالْعَلَادِ وَالْعَلَادِ وَالْعَلَالِيْ فَالْعَلَادِ وَالْعَلَادِ وَالْعَلَالِيْ فَالْعَلَالِيْ فَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَادِ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَادِ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَادِ وَالْعَلَالِي وَالْعَلَا لَا الْعَلَالِ وَالْعَلَالِي الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالُولُولُولُوا وَالْعَلَالِلْعُلِيْ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَا لَا الْعَلَالُولُولُولُوا

১১১. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) মহানবী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— আল্লাহ তা আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন [যখন তিনি সৃষ্টি করলেন তখন তার ডান কাঁধের উপর তাঁর (কুদরতের) হাত দ্বারা] আঘাত করলেন এবং ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় একদল শুক্রকায় আদম সন্তান বের করলেন। এমনিভাবে তার বাম কাঁধের উপরও আঘাত করলেন এবং কয়লার ন্যায় কালো একদল সন্তান বের করলেন। অতঃপর ডান দিক হতে নির্গত দলের প্রতি নির্দেশ করে বললেন— এরা জান্নাতী। এতে আমি কারও পরোয়া করি না। এরপর বামদিক হতে বেরকৃত দলের প্রতি নির্দেশ করে বললেন—এরা জাহান্নামবাসী। এতে আমি কারও পরোয়া করি না। —[আহমদ]

১১২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] আবু নাযরা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী-করীম ক্রেএর সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিল আবৃ আবদুল্লাহ। তাঁর মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় তাঁর কতিপয় সাথী তাকে অন্তিম মুহূর্তে দেখা করতে আগমন করল। আর তখন তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনাকে কি রাসূল 🚟 এ কথা বলেননি যে, তোমার গোঁফ খাটো করবে। অতঃপর এভাবে খাটো করে রাখবে এবং আমার সাথে জানাতে মিলিত হবে। তিনি বললেন হাা, তবে আমি রাসূল 🚐 -কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডান হাতে এক মুষ্টি এবং অপর হাতে আরেক মুষ্টি লোক নিয়ে বলেছেন। এ মুষ্টি এর [জানাতের] জন্য এবং এ মুষ্টি এর [জাহানামের] জন্য। আর এই বিষয়ে আমি কারও পরোয়া করি না। আব আবদুল্লাহ বলেন] আমি জানি না যে, এ মুষ্টিদ্বয়ের কোন মুষ্টিতে আমি রয়েছি। -[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: সাহাবী আবৃ আবদুল্লাহ রাস্ল এর মুখ নিঃসৃত বাণী হতে বেহেশতী হওয়া জানতে পেরেছেন। এরপরও তিনি আশংকা করছিলেন। কেননা, মু'মিন আল্লাহর আজাব ও গজব হতে নিশ্চিত্ত হতে পারে না। সকল সাহাবী ও সালফে সালেহীনদের জীবন হতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, الْخُوْفِ وَالرَّجَاءِ আশার মাঝে" মু'মিন ব্যক্তি কখনো নিশ্চিত্তে বসে থাকতে পারে না।

وَعَنِ اللّهِ عَنِ النّهِ عَبّاسِ (رض) عَنِ النّبِي عَلَى قَالَ اخَذَ اللّهُ الْمِبْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ أَدَمَ بِنَعْمَانَ بَعْنِى عَرَفَةَ فَاخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدُيْهِ كَالنُّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا قَالَ السّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ الْقِيلِيْنَ. أَوْ الْقِيلِيْنَ . أَوْ الْقَيلِيْنَ . أَوْ الْمَا السَّرَكَ البَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِمَا وَكُنّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ افَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

১১৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম = হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- আল্লাহ তা আলা না'মান নামক স্থানে অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে আদমের পিঠ হতে তার সন্তানদের বের করে তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তিনি আদমের মেরুদণ্ড হতে তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে যাকে তিনি সৃষ্টি করবেন, বের করে ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় আদমের সম্মুখে ছড়িয়ে দেন। আর মুখোমুখি হয়ে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? তারা জবাবে বলল, হাঁ, আমরা এতে সাক্ষী থাকলাম। আপনিই আমাদের প্রভু। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নিকট হতে এ জন্য এই সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম যে,] যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথা বলতে না পার যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তো এর পূর্বেই মুশরিক হয়ে গেছে। আর আমরা তো তাদেরই পরবর্তী সন্তান মাত্র। অতএব আমাদের গোমরাহ পূর্বপুরুষণণ যা কিছু করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন ? -[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, আদম সন্তান হতে মহান আল্লাহ তাঁর রবুবিয়্যাতের অঙ্গীকার দু'বার গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত: আযলে আদমের সৃষ্টির পর একবার সেখানে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হযরত আদম (আ.) দুনিয়ায় প্রেরিত হয়ে যখন আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন তখন এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সকলকে আদমের পিঠ থেকে বের করে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে তারপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

وَعَرْفُكُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ
فِي قُولِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ
بَنِيْ اٰذَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْظَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ،
فَاسْتَنْظَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ،
الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ وَاشْهَدَهُمْ عَلَي الْعُهْدَ عَلَيْهِمُ،
انْفُسِهِمْ السَّتْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِيْ السَّمُوتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ السَّمُوتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ السَّمُوتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ وَالْمَاتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ السَّمُوتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ عَلَيْ عَلَى فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ السَّمُوتِ السَّنْعَ السَّمُوتِ السَّنْعَ الْعَنْ الْسَلْمُوتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّنْعَ السَّمُوتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّنْعَ عَلَيْكُمُ السَّمُوتِ السَّنْعَ السَّمُوتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّمُوتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّنْعَ الْمَاتِ السَّمْونِ السَّمْونِ السَّمْونِ السَّمْونِ السَّمْونِ السَّمْونِ السَّهُ الْمَاتِ السَّمْونِ السَّمْونَ السَّمْونَ السَّمْونِ السَّمُونَ السَّمْونِ السَّمْونِ السَّمْونَ السَّمْونِ السَّمْونَ السَّمْونِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ السَّمْونَ الْمَاتِ الْمُعْتِ الْمَاتِ ا

১১৪. অনুবাদ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী "যখন আপনার প্রভু বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন।"—[সূরা-আরাফা: ১৭২]—এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের [উপাদানসমূহ] একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে গড়ে তুলতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে আকৃতি দান করলেন এবং কথা বলার শক্তি দান করলেন। ফলে তারা কথা বলতে শুরু করল। এরপর তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার আদায় করলেন এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদেরকে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্রেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? জবাবে তারা বলল, জী হ্যা। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের এই স্বীকারোক্তির উপর সপ্ত আসমান ও সপ্ত

وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعَ وَالشِهِدُ عَلَيْكُمْ اَبَا ۚ كُمْ أَذُمَ اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ لَمْ نَعْلُمْ بِهِذَا إِعْلُمُوا أَنَّهُ لَّا إِلَّهُ غَيْرِي وَلا رَبَّ غَنبرِى وَلاَ تُشْرِكُوا بِي شَيئًا إِنِّي سَارْسِلُ اِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِيْ وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتْبِي قَالُوا شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَالِهُنَا لَا رَبُّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَّهَ لَنَا غَيْرُكَ فَاتَكُرُواْ بِذَٰلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمُ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ فَرَاى الْغَنِيُّ وَالْفَقِيْرَ وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِنِّي أَخْبَبْتُ أَنْ أُشْكُرَ وَرَاى الْانْسِيكَاءِ فِي هِمْ مِثْلُ السُّرُج عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُوا بِمِيثَاقِ أَخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُبُوِّةِ وَهُو تَسُولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّبُنَ مِبْثَاقَهُمْ إِلَى قُولِهِ عِيْسَى ابْنِ مُرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاجِ فَأَرْسَلُهُ إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّثَ عَنْ أَبَيِّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيها - رَوَاهُ أَحْمَدُ

জমিনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদম (আ.)-কেও সাক্ষী করছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো আদতেই এটা জানতাম না।

হে আদম সন্তান ! তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই এবং আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো প্রতিপালকও নেই। সুতরাং তোমরা আমার সাথে আর কাউকে অংশীদার করো না। আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদেরকে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার শ্বরণ করিয়ে দেবে এবং আমি তোমাদের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করব। অতঃপর তারা বলল, আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক এবং প্রভু। আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো প্রতিপালক নেই, আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো উপাস্য নেই। [বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর তারা এটা স্বীকার করল। আর হ্যরত আদম (আ.)-কে তাদের সামনে তুলে ধরা হলো, ফলে তিনি তাদেরকে দেখতে লাগলেন। তিনি তাদের মধ্যে ধনী, গরিব, সুন্দর ও কুৎসিত সবই দেখতে পেলেন। এরপর হ্যরত আদম (আ.) বললেন, হে আল্লাহ আপনি যদি এদের সকলকে সমানরূপে সৃষ্টি করতেন, আল্লাহ বললেন [এ ভেদাভেদের কারণেই] তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক এটাই আমি চাই। এমনিভাবে তিনি নবীদেরকে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল দেখতে পেলেন। তাদের উপর আলোকধারা ঝলমল করছে। তারা [উপরিউক্ত অঙ্গীকার ব্যতীত] রিসালাত ও নবুয়তের দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে বিশেষিত হয়েছেন। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী— مِنَ النَّبِينِينَ مِيْشَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ जात स्वतं कत अ नमरावत " وَمُوسِلي وَعِيْسَكَى بَنَ مَرْيَمَ কথা, যখন আমি নবীদের নিকট হতে তাদের বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তোমার নিকট হতে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের নিকট থেকেও"। [সূরা-আহ্যাব : ৭] [হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন] সে সব রূহের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়ামের রহও ছিল। মহান আল্লাহ তা মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। হযরত উবাই (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, সেই রূহ হযরত মারইয়ামের মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিল।–[আহমদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ভিত্তি নির্দান বিশেষ নিয়ামত দেওয়া হয়েছে সে যেন ওয়ার আলার আদম সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর সাক্ষীস্বরূপ আদি পিতা আদম (আ.)-কে তাদের উর্ধে তুলে ধরলেন। তিনি তার সন্তানদের মধ্য হতে ধনী, গরিব, সুদর্শন ও কুৎসিত সকলকেই দেখতে পেলেন। তিনি তাদের মধ্যকার এই তারতম্য লক্ষ্য করে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার বান্দাদেরকে একইরূপ সৃষ্টি করলেন না কেন? তদুত্তরে আল্লাহ তা আলা বললেন, তাদের মধ্যে এই তারতম্য করার কারণ হলো, যাকে বিশেষ নেয়ামত দেওয়া হয়েছে সে যেন এর কারণে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যাকে তা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে সে যেন ধৈর্যধারণ করতঃ অন্যান্য নেয়ামত অনুযায়ী আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করে, আর এসব কারণে আমার কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুক এটাই আমি চাই।

وَعَرُولَ أَنِى الدَّدُدَاءِ (رض) قَالَ الْمِنْ الْمُولُ اللَّهِ الْمَدَّدَاءِ (رض) قَالَ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللِل

১১৫. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন—একদা আমরা রাসূলুল্লাহ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সেসম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এটা ভনে রাসূলুল্লাহ ললেনে, যখন তোমরা ভনবে যে, কোনো পাহাড় তার নির্দিষ্ট স্থান হতে অন্যত্র সরে গেছে তবে তাতে বিশ্বাস করতে পার। কিছু যখন ভনতে পাবে যে, কোনো ব্যক্তি তার স্বভাব থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তবে তাতে বিশ্বাস করবে না। কেননা, সে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [যেহেতু তাকদীরের কোনো পরিবর্তন হয় না]। —আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत न्याच्या : আলোচ্য হাদীন্দের মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্টরপে বুঝা যায় যে, মানুষের সৃষ্টিগত চরিত্রের কথনো পরিবর্তন হয় না। যার সৃষ্টিমূলে সন্ধরিত্রের উপাদান রয়েছে, বাস্তব জীবনে তার থেকে তাই প্রকাশ পাবে। আর যার সৃষ্টি মূলে দুক্টরিত্রের উপাদান রয়েছে, বাস্তব জীবনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। সে কখনো তার জন্মগত স্বভাব ত্যাগ করতে পারবে না। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না ; স্বভাব যায় না মরলে।

প্রশ্ন: এখন প্রশ্ন জাগে যে, যদি ব্যক্তির স্বভাবই পরিবর্তন না হয় তাহলে সাধকগণ আধ্যাত্মিক চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা কিভাবে কোনো দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রে আনয়ন করে।

জবাব: উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে,

- ১. তাকদীর দু' প্রকার। ক. মুবরাম (অপরিবর্তনীয়) যার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে না। খ. মু'আল্লাক (পরিবর্তনীয়) যার মধ্যে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ তার তাকদীরে আছে যে, যদি সে আধ্যাত্মিক চেষ্টা-সাধনা করে তবে তার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটবে। সাধকগণ এ প্রকার তাকদীর অনুযায়ী কাজ করেন।
- ২. অথবা, উত্তর এই যে, প্রকৃতভাবে যে চরিত্র মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তবে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা যে চরিত্রের সৃষ্টি হয় তা এ পর্যায়ের নয়।
- ৩. অথবা, উত্তর এই যে, সাধকণণ কারও চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। তবে তারা খারাপের দিক হতে ভালোর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করাতে পারেন। আশরাফ আলী থানবী (র.) বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, "বিদূরণ নয় বরং আকর্ষণ।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, এক ব্যক্তির মধ্যে বীরত্বের গুণ রয়েছে। এখন তাকে মুসলিম হত্যা কর্রা হতে ফিরিয়ে কাফির হত্যা করার প্রতি আকৃষ্ট করা।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ الْمَسْلَمَة (رض) قَالَتْ يَارَسُولَ اللّهِ الْمَسْلَمُ اللّهُ فِي يَارَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَاةِ الْمَسْمُومَةِ كُلِ عَامٍ وَجْعَ مِنَ الشّاةِ الْمَسْمُومَةِ الْمَسْمُومَةِ التّبِيْ اكْلُتَ قَالَ مَا اصَابَنِيْ شَنْ مُنْفَهَا اللّهَ وَهُو مَكْتُوبٌ عَلَى وَادَمُ فِي طِبْنَتِهِ. وَادَمُ فِي طِبْنَتِهِ.

১১৬. অনুবাদ: হ্যরত উন্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি যে বিষ মিশ্রিত বকরির গোশত খেয়েছিলেন— প্রতি বৎসরই তো আপনার উপর তার ক্রিয়া [যন্ত্রণা] পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ বললেন, সেই বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশতের কারণে আমার কেবল অতটুকু অসুবিধাই হয়, য়া আমার তকদীরে তখন নির্ধারণ করা হয়েছে, য়খন আদম (আ.) মাটির মধ্যেই শামিল ছিলেন। অর্থাৎ তাকে সৃষ্টির অনেক পূর্বেই এটা আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়েছিল] —[ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হারিছ নামী জনৈকা ইহুদি মহিলা নবী করীম করে কে দাওয়াত করে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেতে দিয়েছিল। তিনি তা মুখে দেওয়ার সাথে সাথে গোশত বিষযুক্ত হওয়ার কথা বলে দিয়েছিল। নবী করীম তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেন, তথাপিও কিছু তাঁর পেটে প্রবেশ করে। যার ফলে প্রতি বৎসরই রাসূলের মধ্যে এই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। এমনকি হুজ্র হিন্তেকালের পূর্বেও বলেছিলেন যে, খায়বারের বিষাক্ত গোশতের ক্রিয়া আমার মধ্যে এখনও বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে উম্মূল মু মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) নবী করীম করি উক্ত গোশতের ক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে, রাস্ল উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

# بَـابُ إِثْـبَـاتِ عَـذَابِ الْـقَـبْـر পরিচ্ছেদ : কবরের আজাবের প্রমাণ

মানুষ পৃথিবীতে আগমন করার পর থেকে শুরু করে তিনটি জগতে অবস্থান করবে। আর সে জগতগুলো হলো—

- ك عَالَم أُخِرَتْ ما পার্থিব জগত। ২. عَالَم بُرْزَخْ ما অবকাশ জগত। ৩. عَالَم دُنْيَا
- ك عَلَم دُنْكَ । বা পার্থিব জগৎ : এখানে শান্তি ও শান্তি সরাসরি শরীরের উপরই হয়। আর আত্মা শরীরের অনুগামী মাত্র। এ কারণেই শর্মী বিধান শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই আরোপ করা হয়।
- عَالَم بَرْزُخُ वा अवकान खगर: नाग्न आवजून २० प्रशिक्त प्रश्नी (त.)-এत प्राठ, कवत द्वाता عَالَم بَرْزُخُ আর এই বরযখ হলো মৃত্যু ও পুনরুখান দিবসের মধ্যবর্তী জগৎ। যেমন কুরআনে এসেছে— وَمِنْ وَرَانِهِمْ بَرْزَحُ اِلَى يَوْمِ উল্লেখ যে, بُرْزُخْ দারা মাটির গর্ত উদ্দেশ্য নয় ; বরং মৃত্যু পরবর্তীকালীন জীবন উদ্দেশ্য। চাই আগুনে পুড়ুক বা পানিতে নিমজ্জিত হোক কিংবা কোনো জীব জন্তুর পেটে যাক। আর এই জগতে শান্তি ও শান্তি আত্মার সাথে সম্পর্কিত, আর শরীর হলো তার অনুগামী।
- ৩. عَالَم الْخَرَتْ عا পরকাল : এই জগৎ পুনরুত্থান দিবস হতে শুরু হবে। এর কোনো শেষ নেই। এই জগতে শান্তি ও শাস্তির সম্পর্ক শরীর ও আত্মা উভয়ের সাথে হবে।

বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, কবরের শান্তি সত্য। এতে কোনো সন্দেহ إِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْر নেই। সকল ওলামাও এ কথার উপর একমত। যেমন, মহাগ্রস্থ আল-কুরআনে এসেছে—

وَلُوتَرِي إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوتِ وَالْمَلَاتِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اخْرِجُوا اَنْغُسُكُم ـ الْبَومَ تُجْزَونَ عَذَابُ الْهُونِ بِمَا إِكْنَاتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيْتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ (الانعام ٩٨)

অর্থাৎ, হে নবী ! যদি আপনি দেখতেন, যখন জালিমগণ মৃত্যুকষ্টে পতিত হয়, তখন ফেরেশতাগণ হাত প্রসারিত করে বলেন- তোমরা তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে এবং গর্ব অহংকারে তাঁর আয়াতসমূহকে এড়িয়ে চলতে, তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে।

উল্লিখিত আয়াতে الْبُوْمَ قَامَةُ قَالَم بَرْزُخُ الْمَالُو قَالَم بَرْزُخُ ছারা وَعَالَم بَرْزُخُ وَالْمَ بَر অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন– الْعَدَابِ اَلْنَارُ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا

অর্থাৎ, আর ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি তথা আগুনের কঠিন শাস্তি তাদেরকে ঘিরে ফেলল। তাতে সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে পেশ করা হয়।-[সূরা-মু'মিন: ৪৫]

[সূরা-মুমিন : 8৬] - يَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ ٱدْخِلُوا الْ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ -[সূরা-মুমিন : 8৬] এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামতের পরে আরো কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

# थेशय जनुल्हन : أَلْفَصْلُ أَلْأُولُ

عَنِ النّبِي عَلَى قَالَ الْمُسلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي عَنِ النّبِي عَلَى قَالَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَبْوةِ الدُّنْ المَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِةِ عَنِ النَّبِي اللهُ الدِينَ المَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِةِ عَنِ النَّبِي اللهُ الدِينَ المَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِةِ عَنِ النَّبِي الثَّنْ اللهُ الدِينَ المَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِةِ عَنِ النَّهُ وَلَا الثَّابِةِ عَنِ النَّابِي الثَّابِةِ عَنِ النَّابِي اللهُ الدِينَ المَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِ الْقَبْرِ يَقَالُ لَهُ مَنْ اللّهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ اللّهُ مَنْ رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللّهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ اللّهُ مَنْ مُتَعَمَّدُ اللّهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ اللّهُ مُنْ مُتَقَلَّ عَلَيْهِ اللّهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ اللّهُ مَنْ مُتَقَلَّ عَلَيْهِ اللّهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ اللّهُ اللهُ مُنْ مُتَعَمَّدُ اللّهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ اللّهُ مُنْ مُتَقَلَ عَلَيْهِ اللّهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

১১৭. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম 🚃 হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 🚐 বলেছেন– যখন কোনো মুসলমানকে কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই এবং হযরত মুহাম্মদ 🚐 আল্লাহর রাসূল। কাজেই তার এই সাক্ষ্য আল্লাহর সে আয়াতের প্রমাণ يُنَيِّتُ اللُّهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا —खिशात जिनि वरलरहन , अवीए بِالْعَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনে সত্যের সাক্ষীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর পরকালেও তার দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত করেন। অন্য বর্ণনায় নবী করীম 🚐 يُعَبِّتُ اللّٰهِ - राज वर्षिण इत्सारह त्य, जिनि वरलएहन षर्था९, जान्नार जांजाना الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقُولِ الشَّابِتِ ঈমানদারদেরকে সত্য কথার উপর দৃঢ় রাখেন। এই আয়াতটি কবরের আজাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং মুহাম্মদ 🚃 আমার नवी। -[वूथाती, यूजिय]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আয়াত ও হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ: হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত আয়াতটি কবরের আজাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ আয়াতে কবরের আজাব সম্পর্কে কোনো কথার উল্লেখ নেই। এর ফলে উভয়ের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

বিরোধের সমাধান: উল্লিখিত আয়াতে যদিও প্রকাশ্যভাবে কবরের আজাব সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়েনি, তবুও কবরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কবরে যে অবস্থা হবে, রাসূল ক্রা করে কবস্তাকেই কবরের আজাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর এ স্থানে মু'মিনের পরীক্ষার চেয়ে কাফিরের পরীক্ষাকে কঠিন হিসেবে দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মু'মিনের এ পরীক্ষাই এত কষ্ট সাধ্য, অথচ আল্লাহই ভালো জানেন যে, কাফিরের অবস্থা কত কঠিন হবে।

: अझ कतात अमग्र ७ धतन وَقُتُ السُّوَالِ وَ كَيْنِفَيةُ السُّوَالِ

প্র**শ্রের সময় :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং দাফনকারীগণ চলে যায় এবং তাদের পায়ের জুতার শব্দ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। তখন মুনকার ও নকীর কবরে উপস্থিত হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্নু করতে শুরু করে।

প্রশ্নের ধরন : প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ং مَنْ رَبُكُ وَمَا تَغُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ রাস্লুলাহ ক্রিমৃত ব্যক্তি হতে দূরে থাকলেও اهٰذَا শন্দের দ্বারা ইঙ্গিত করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তি হতে হজ্রের ক্রের ওজা পাকের মধ্যবর্তী সমস্ত পর্দা বা আড়াল তুলে ফেলা হয় এবং সে হজ্র ক্রেকে সরাসরি দেখতে পায়। অর্থাৎ, হজ্র ক্রেক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যা কাফিরদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা।

وَعَرْكُ أَنْسِ (رض) قُالُ قَالُ قَالُ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وتُولِّى عَنْهُ اصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسَمَعُ قَرْعُ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ ﷺ فَامَّا الْمُوْمِنُ فَيَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرُسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَنظُر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللُّهُ بِهِ مَفْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُعَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لا الدِّي كُنتُ اَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَسَيْسَقُالُ لَهُ لَادَرَبْتَ وَلَاتَكَبْتَ وَيُضَرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيحَةً يُسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيّ.

১১৮. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। আর তখনও সে তাদের জুতার আওয়াজও ওনতে থাকে। এমতাবস্থায় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা [রাসূল 🚐 এর দিকে ইঙ্গিত করে] তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি পৃথিবীতে এই ব্যক্তি তথা মুহাম্মদ 🚐 সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতে ? মু'মিন ব্যক্তি তখন বলে- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসল। তখন তাকে বলা হয় ওহে! দেখ, জাহান্লামে তোমার কিরূপ স্থান ছিল। আল্লাহ তা'আলা তোমার সে স্থানকে জান্নাতের স্থান দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতঃপর সে ঐ উভয় স্থানই দেখতে পায়। কিন্তু মুনাফিক ও কাফির তাদের প্রত্যেককে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, দুনিয়াতে এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে? তখন সে বলে, না আমি কিছুই বলতে পারি না। তবে লোকেরা যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে এ কথা বলা হয় যে. তুমি বিবেক-বৃদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করনি এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করেও তা জানতে চেষ্টা করনি। অতঃপর তাকে লোহার হাতৃডি দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত হানা হবে. যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে। সেই চিৎকার জিন ও মানুষ জাতি ব্যতীত নিকটস্থ সকলেই শুনতে পাবে।-[বুখারী ও মুসলিম] তবে উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা বুখারী শরীফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ক্রাইন নিট্নি নিট্নি নিট্নি নিট্নি নিট্নি ক্রাইনের মধ্যে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হবে কি না : হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিন, কাফির ও মুনাফিকদেরকে রাসূল ক্রাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু ইবনে আবদিল বার (রা.) বলেন, কবরে মু'মিন ও মুনাফিককে প্রশ্ন করা হয়, কাফিরকে প্রশ্ন করা হয় না। কেননা প্রশ্ন করার মূল উদ্দেশ্য হলো বাস্তব ক্ষেত্রে এ কথা প্রমাণ করা যে, কে স্ত্যিকার মু'মিন, আর কে মুনাফিক। আর কাফির ব্যক্তির কৃফর যেহেতু সুম্পষ্ট সুতরাং তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

- আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.)-এর মতে, তথুমাত্র মুনাফিকদেরকে প্রশ্ন করা হয়।
- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (র.) বলেন, যে সমস্ত হাদীসে কাফিরকে প্রশ্ন করা হয় বলা হয়েছে, সেখানে কাফির দারা মুনাফিকই উদ্দেশ্য।
- আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) সহ কতিপয় ওলামার মতে, কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হয়। তাঁরা নিজেদের মতের
  সমর্থনে নিয়াক্ত দললিসমূহ পেশ করেন-

- মহান আল্লাহর বাণী وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِيْنَ –এ. মহান আল্লাহর বাণী وَيُضِّلُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِالْقُولِ الشَّالِمِيْنَ এখানে জালিম দ্বারা কার্ফির ও মুনাফিক উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।
- ২. ইমাম তাবারানী (র.) হযরত হাসানের সূত্রে এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে "مُرْفُرُع" হিসেবে বর্ণনা করেছেন– وَامًّا الْكَانِدُ فَيُعْتَالُ لَهُ ...... النِحَ . وَامَّا الْكَانِدُ فَيُعْتَالُ لَهُ ..... النِحَ . وَامَّا الْكَانِدُ عَرَامِهُمْ عَرَامُونُ وَعَلَيْهُ وَالْكَانِدُ الْكَانِدُ ..... وَيَأْتِينُهُ وَالْمُعَامِدُهُمْ عَرَامُونُ وَعَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ৪. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসেই كَانُرُ -কে প্রশ্ন করার কথা এসেছে 🛚

وَعَن مِن مِن اللهِ بْنِ عُمَر (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ إِنَّ احَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عَرِضَ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ إِنْ كَانَ مِن أَهْلِ الْجَنَّةِ فَهِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكُمُ قَالَ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১১৯. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার আবাসস্থান তার নিকট উপস্থিত করা হয়। যদি সে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে জান্লাতবাসীদের স্থান আর যদি জাহান্লামবাসীদের অন্তর্গত হয় তবে জাহান্লামবাসীদের স্থান। অতঃপর তাকে বলা হয় এই হলো তোমাদের প্রকৃত স্থান। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে ঐ স্থানে পাঠিয়ে দেবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَدُوْ كُلِّي عَسَائِسَتُ (رض) أَنَّ بَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَالَتْ عَائِشَةُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن عَــذَابِ الْـقَـبِرِ فَقَـالُ نَـعَـمْ عَــذَابَ الْقَبْرِ حَتُّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللُّهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلْوةً إِلَّا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা ইহুদি মহিলা তাঁর নিকট আগমন করল এবং কবরের আজাবের বিষয়ে আলোচনা করে বলল, হে আয়েশা ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কবরের আজাব হতে মুক্তি দান করুন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ 🚐 -কে কবরের আজাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হাঁ কবরের আজাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ 🚃 -কে কখনও এরূপ দেখিনি যে, তিনি নামাজ পড়েছেন অথচ কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

দু' হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদি মহিলা কবরের التَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْ আজাব সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ 🚐 তা সমর্থন করেছেন। অপর দিকে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ 🚎 তদুত্তরে বলেছেন যে, উক্ত ইহুদি মহিলা মিথ্যা বলেছে, সুতরাং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। : विद्याद्यंत अभाधान حَلَّ التَّعَارُضَ

১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, উক্ত মহিলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট দু'বার এসেছিল। প্রথমবার সে হযরত আয়েশা (রা.)-কে কবরের আজাব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলে রাসূলুল্লাহ 🚃 তা শোনার পর অস্বীকার করে বলেছেন, ইহুদিনী মিথ্যা বলেছে। যেহেতু তখন পর্যন্ত তার নিকট এ ব্যাপারে ওহী আর্মেনি। কিন্তু সে মহিলাটি যখন দ্বিতীয়বার হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এসে কবরের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করে, মহানবী তা জানতে পেরে বলেছেন, হাঁা, কবরের আজাব সত্য। কেননা, তখন তাঁর নিকট এ ব্যাপারে ওহী এসেছে।

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, রাসূলুল্লাহ এথমবার যে কবরের আজাব সম্পর্কে অস্বীকার করেছেন, তা ছিল মু'মিনদের উপর কবর আজাব না হওয়া সম্পর্কে অস্বীকৃতি, কাফিরদের কবরের আজাব সম্পর্কে নয়; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যখন ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তা আলা মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে যে কাউকেই কবরের আজাব দিতে পারেন, তখন হতে রাসূল্লাহ

وَعَوْلِكَ زَيْدِ بْسِن ثَابِتٍ (رضا قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِبْهِ وَإِذَا اَقْبِرُ سِتَّةً اوْ خَمْسَةُ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَـذِهِ الْأَقْبُرِ قَالَ رَجُلُ أَنَا قَالَ فَمَتْلَى مَاتُوا قَالَ فِي الشِّرْكِ فَقَالَ إِنَّ هِذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُوْدِهَا فَلُوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُواْ لَدَعَوْتُ اللَّهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي اسْمَعُ مِنْكُهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَكَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالاً تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُواْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ النَّارِ قَالَ تَعَرَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَرَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُواْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَرَّدُوْا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَيةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ النَّجَالِ - رَوَاهُ مُسْلِمُ

১২১. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁর একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে বনী নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। কিন্তু এমনি সময় তাঁর খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল, এমনকি খচারটি রাসুলুল্লাহ 🚃 -কে মাটিতে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল। অতঃপর দেখা গেল যে, সেখানে পাঁচ অথবা ছয়টি কবর রয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ 🚃 সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- এ সব কবরের বাসিন্দাদেরকে চেনে এমন কেউ আছে কি ? এক ব্যক্তি বলল [হে আল্লাহর রাসূল 🚃 !] আমি চিনি। রাসুলুল্লাই 🚃 জিজেস করলেন যে, তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে ? উক্ত ব্যক্তি জবাবে বললেন শিরকের জামানায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, [মনে রেখো] এ উম্মতকে তাদের কবরের মধ্যে মহা পরীক্ষায় ফেলা হয়। যেহেতু তোমরা ওদের কারণে মানুষকে দাফন করা পরিত্যাগ করবে : নতুবা আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতাম যে, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আজাব শুনান, যা আমি শুনতে পাচ্ছ। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং প্রার্থনা কর। তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট জাহানাুুুুুুুুুরু শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, তোমরা কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, তারা বলল, আমরা কবরের আজাব হতেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর রাসূলে কারীম 🚐 বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা বলল, আমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অবশেষে রাসলুল্লাহ 🚃 বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ৷-[মুসলিম]

# विठीय जनूत्वर : اَلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْ ٢٢٢ إِنْ هُرَيْسُرةَ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقْبِسَ الْمَيِّبَتُ اتَاهُ مَلَكَانِ ٱسْوَدَانِ ٱزْرَقَانِ يُقَالُ لِآحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْأُخَيِرِ النَّكِيْبُرِ فَيَقُولَانِ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰ خَا الرَّجُ لِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللُّهِ وَ رَسُولُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا ٓ إِلَّهُ اللَّهُ وَانَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَيَقُولُانِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هِذَا ثُمَّ يُفْسُحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنُوَّرُ لَهُ فِينْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ ٱرْجِعُ إِلَى اَهْلِيْ فَالْخِبْرُهُمْ فَيَتَقُولَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوس الَّـذِيْ لاَ يُوْقِطُهُ إلاَّ احَبُّ اَهْلِهِ إِلْيهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا اَدْرِىْ فَبَقُولَانِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَسَقُولُ ذٰلِكَ فَيُسْقَالُ لِسْلاَرْضِ إِلْتَنِمِيْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ - رَوَاهُ البَّرْمِنِذِيُّ

১২২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় দু'জন ফেরেশতা আগমন করে। তাদের একজনকে বলা হয় 'মুনকার' এবং অপরজনকে বলা হয় 'নকীর'। অতঃপর তারা মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি পৃথিবীতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয় তবে সে বলে- তিনি তো আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ 🚐 আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এ কথা শোনার পর তারা বলে আমরা পূর্ব হতেই জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অত:পর কবরের মধ্যে তার জন্য দৈর্ঘ্য প্রস্থে সত্তর হাত [৭০ × ৭০] করে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এরপর তার জন্য তথায় আলোর ব্যবস্থা করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, ঘুমিয়ে থাক। কিন্তু মৃত ব্যক্তি বলে, [না] আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাব এবং তাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করব। অতঃপর ফেরেশতারা বলবে, [না] বরং তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার মতো ঘুমিয়ে থাক। যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ জাগাতে পারবে না। [আর সে এভাবেই ঘুমাতে থাকবে] যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এই শয্যা স্থান হতে উঠান। আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হয়, তবে সে বলবে, আমি শুনতাম, লোকেরা তার সম্পর্কে একটি কথা বলত। সুতরাং আমিও তদনুরূপ কথাই বলতাম। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, আমরা [পূর্ব হতেই] জানতাম যে, তুমি এ ধরনের কথা বলবে। অতঃপর জমিনকে বলা হয়, হে জমিন ! তাকে চেপে ধর। ফলে জমিন তাকে এমন জোরে চেপে ধরে, যাতে তার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বে চলে যায়। আর এই কবরে সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে : যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এ স্থান হতে উঠান।-[তিরমিযী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْكَوْيُثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয়' এ বাক্যের দারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কবরে দাফন করলেই শুধু মুনকার নকীরের প্রশ্নের সমুখীন হবে; বরং সর্ব প্রকার মৃত্যুই এর দ্বারা উদ্দেশ্য তথা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হোক কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হোক; অথবা তাকে যে কোনো হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেল্ক বা পানিতে ডুবে মরুক, সর্বাবস্থায় সে উল্লিখিত প্রশ্নাবলির সমুখীন হবে। আলমে বরুযখে তার রুহকে দেহের সাথে সংযুক্ত করত এ সব প্রশ্ন করা হবে।

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (رضا) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَاتِبُهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبَّىَ اللُّهُ فَيَــُهُوْلَانِ لَـهُ مَا دِيْنُكَ فَيَــَهُولُ دِيْنِيْ اَلْإِسْلَامُ فَبَيْقُولاَنِ مَا هٰذَا الرَّجُـلُ الَّذِي بُعِثَ فِينُكُمْ فَيَعُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَنَقُولَانِ لَـهُ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَنَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ النَّلِهِ فَالْمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَلْلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ ٱلْأَيْسَةَ قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَنةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَاتِيبِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مُدَ بَصَرِهِ وَامَا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُكَةً فِسَى جَسَدِهِ وَيَـاْتِسْدِهِ مَـلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا اَدْرِىْ فَيَـقُوْلَانِ لَـهُ مَادِيْـنُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لاَ اَدْرِىْ فَيَقُولَانِ مَا هٰذَا الرُّجل الَّذَىٰ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا اَدْرِیْ

১২৩. অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) রাসূলুল্লাহ 🚐 হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেন, কবরে মু'মিন ব্যক্তির নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার রব কে? জবাবে সে বলে, আমার রব আল্লাহ। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন कि ? সে বলে আমার দীন হলো ইসলাম, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করে এই ব্যক্তি কে. যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে ? সে জবাব দেয় যে. তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তাকে বুঝতে পেরেছ ? সে বলে আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছি। রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেন, আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর يُعَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ - अर्यकशी অর্থাৎ, যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদেরকে আল্লাহ সুদৃঢ় কালাম [কালিমায়ে শাহাদাত]-এর উপর মজবুত রাখেন। রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেন, অতঃপর আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, আমার বান্দা সঠিক কথা বলেছেন। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরওয়াজা উনাক্ত করে দাও। ফলে তা উনুক্ত করা হয়। মহানবী 🚐 বলেন, অতঃপর তার নিকট জান্নাতের বাতাস ও সুঘ্রাণ বইতে থাকে এবং চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে বলেন, তার রহে তার মরদেহে প্রত্যাবর্তন করানো হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান, আর জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার রব কে ? তখন সে জবাবে বলে, হায় ! হায় ! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি ? সে উত্তরে বলে, হায় ! হায় ! আমি কিছুই জানি না। এরপর ফেরেশতাদ্বয় জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিলং সে বলবে, হায় ! হায়! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, সে মিথ্যা কথা

فَيُنادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبِ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبَيْهِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلى النَّارِ قَالَ فَيَاْتِبُهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيَضُّبُنُ عَلَيْهِ مَنْ كَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيَضُّبُنُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْسَلَاعُهُ ثُنَّ مَنْ مَعَهُ مِنْ ذَبَّةً مِنْ يَقَبَيْضُ لَهُ اعْمَى اصَمَّ مَعَهُ مِنْ ذَبَّةً مِنْ فَيَهُمْ مَنْ لَكُ المَّارَ تُرَابًا عَمْ مَعَهُ مِنْ ذَبَتَةً مِنْ فَيَعْمِرِبُ لِهَا جَبَلُ لَصَارَ تُرَابًا فَنَا بَيْنَ فَيَعْمِرِبُ إِلاَّ الشَّقَعُهَا مَا بَيْنَ فَيَعْمِرِبُ إِلاَّ الشَّقَلَيْنِ فَيَعْمِرِبُ إِلاَّ الشَّقَلَيْنِ فَيَعْمِرِبُ إِلاَّ الشَّقَلَيْنِ فَيَعْمِرِبُ اللَّا الشَّقَلَيْنِ فَيَعْمِرِبُ إِلاَّ الشَّقَلَيْنِ فَيَعْمِرِبُ اللَّالْوَقُ لَيْنِ السَّمِعْ السَّرُوحُ . وَالْمَعْمُولُ وَابُودُاوَدُ وَلَهُ مَنْ وَابُودُاوَدُ وَالْمُودُاوَدُ

বলছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নাম হতে একটি বিছানা এনে তা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। এছাড়া জাহান্নামের দিক থেকে একটি দরওয়াজা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ = বলেন, অতঃপর তার নিকট জাহানাম হতে উত্তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া আসতে থাকে। রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেন, এছাড়া তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তার একদিকের পাঁজর অপর দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। যে একটি লোহার হাতুড়িসহ তার নিকট এসে উপস্থিত হয়। এই হাতুড়ি দ্বারা যদি কোনো পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তবে তা অবশ্যই ধূলিময় হয়ে যাবে। আর উক্ত ফেরেশতা এ হাতুড়ি দারা তাকে ভীষণভাবে প্রহার করতে থাকে। এর ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে যে, তাতে মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তা শুনতে পায়। এ প্রহারে সে মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। অতঃপর তার দেহে আবারও রূহ সঞ্চার করা হয়। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

وَعُونَا اللّهِ عَلَى عَبْدِ بَكَى حَتَّى يَبُبِلّاً لِحْيَتُهُ فَعَلَى قَبْدِ بَكَى حَتَّى يَبُبِلّاً لِحْيَتُهُ فَقِيْلَ لَهُ تَّذَكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ لِحْيَتُهُ فَقِيْلَ لَهُ تَّذَكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ لِحْيَتُهُ فَقِيلًا لَهُ تَّذَكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ فَي لَا تَبْكِى وَتَبْكِى مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ وَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ اُوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

১২৪. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.)হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন ভীষণভাবে কাঁদতেন, ফলে তার দাঁড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত। পরে একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি তো জানাত ও জাহানামের কথাও শরণ করেন, তাতে তো কাঁদেন না; কিন্তু কবর দেখে কাঁদেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, পরকালের মিলসমূহের মধ্যে কবর হলো প্রথম মঞ্জিল। এটা হতে কেউ যদি মুক্তি লাভ করতে পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি তা হতে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য আরো কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আমি কবরের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখিনি। —[তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ] আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, অত্র হাদীসটি গরীব।

হ্যরত ওসমান (রা.)-এর কাঁদার কারণ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হ্যরত ওসমান وَجُعُهُ بُـكُاء عُشْمَانً (রা.) কবরের আজাবের বিষয়ে কান্নাকাটি করতেন, অথচ তিনি হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্যতম, তিনি কবর দেখে কেন কাঁদতেন। ওলামালাগণ নিম্নোক্তভাবে এর জবাব প্রদান করেছেন—

- ১. হযরত ওসমান (রা.) কবরের নিকট আসলে তার ভয়াবহতার কথা শ্বরণ হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর দেওয়া সুসংবাদ ভূলে যেতেন। তাই তিনি কাঁদতেন।
- ২. অথবা, রাসলুল্লাহ 🚃 যখন দশজন সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন হযরত উসমান (রা.) অনুপস্থিত ছিলেন।
- ৩. অথবা, হযরত ওসমান (রা:)-এর নিকট সংবাদটি একক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে পৌছে ছিল, ফলে এর দ্বারা তাঁর দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয়নি।
- ৪. কিংবা তিনি এ কথা বুঝানোর জন্য কাঁদতেন যে, তিনি যখন জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কবরের আজাবকে ভয় করেন, তখন অন্যদের ক্ষেত্রে এই ভয়ের মাত্রা আরো বেশি হওয়া উচিত।
- ৫. অথবা, তাঁর এই ক্রন্দন ছিল মু'মিনদের প্রতি করুণা প্রদর্শন।
- ৬. অথবা, তিনি নবী করীম 🚟 ও তাঁর সঙ্গীদের হারানোর শােকে কাঁদতেন।

وَعَنْ ٢٥ مُمَا مَالُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعْفِفُرُوْا لِآخِيْكُمْ ثُتَّمَ سَلُوْا لَكَ بِالتَّقْبِيْتِ فَإِنَّهُ الْأَنَ يُسْأَلُ . رَوَّاهُ ابَوْدَاوَدُ

১২৫. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর যখন নবী করীম 🚃 অবসর গ্রহণ করতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর অটল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। -[আবু দাউদ]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

سَلُوْا لَهُ بِالتَّغُيِيْتِ वाता উम्मगः : भशनवी على -এর वानी سَلُوْا لَهُ بِالتَّغُيِيْتِ अभानत केन वाणा : भशनवी من التَّغُيِيْتِ -এর অর্থ হলো তোমরা তাকে केमानत केन अर्थन वाणा ताणा वालाहत निक्षे वार्थना केन प्रकार वाणा वालाहत विकार केमान केन वाणा वालाहत वाणा वालाहत वालाहत

অধিকাংশ শাফেয়ী এবং হানাফীদের কিছু সংখ্যক আলিমের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার শির পার্ম্বে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব।

يَا فُسِلَانُ بْنُ فُسَلَانٍ أُذْكُرِ الْبَعِيهُدَ الَّذِي خَرَجِتَ عَلَيْهِ مِنَ السُّدُنْيَا شَهَادَةُ أَنْ لَّآ اِلْسَهَ الْكُهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْسَكَ لِسَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَّسُولُكُ وَإِنَّ السَّاعَـةَ اتِبَةً لَا رَبْبَ فِينَهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ يَنِي اللَّهِ رَبُّ وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُ حَمَّدٍ نَبِيبًا وَ رَسُولًا وَبِالْكَعْبَةِ قَبْلَةً وَ بِالْقُرَانِ إِمَامًا وَبِالْمُسُلِمِينَ إِخْوَانًا رَبَّى اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ \*

এ সম্পর্কে আবূ উমামা (রা.)হতে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার কবরের নিকটে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা মোস্তাহাব। আর পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করতে পারলে তা করা উত্তম।

वना এक वर्गनाय़ जुता वाकुातात প्रथम रत् الْمُنَوَ الرَّسُولُ अर्थख এवং সূतात শেষ ভাগেत الْمُنَوَ الرَّسُولُ रू পর্যন্ত পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- সুনানে বায়হাকীতে এসেছে-

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ (رضا) اِسْتَحَبُّ أَنْ يَقَرَأَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدُّنْنِ أُوَّلُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَهُ .

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, সূরা বাকারার প্রথমাংশ মাথার নিকটে পাঠ করবে আর শেষাংশ পায়ের নিকট পাঠ করবে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وُعَنْ اللهِ عَلَى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِ فِي وَسُولُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُونَ تِنِيْنَا تَنْهَسُهُ وَتَلْدُغُهُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تِنِيْنَا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا . وَوَاهُ السَّاعِدُيُ نَحْوَهُ وَقَالَ رَوَاهُ السَّاعِدُيُ نَحْوَهُ وَقَالَ سَبْعُونَ بَدْلُ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ .

১২৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, অবশ্যই কাফিরের জন্য তাদের কবরে ৯৯টি বিষাক্ত সর্প নিযুক্ত করা হয়। সেগুলো তাকে কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকে। যদি তাদের মধ্য হতে কোনো একটি সর্পও পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলত তবে জমিনে কোনো সবুজ তৃণলতা বা উদ্ভিদ জন্ম নিত না। –[দারেমী] আর ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি নিরানক্বইর স্থলে সত্তরের কথা বলেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

নিরানস্বইটি সর্প নিযুক্ত করার রহস্য: উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি সর্পের নিঃশ্বাসেই যদি পৃথিবীতে কিছু না জন্মে তবে কাফিরকে শান্তি দেওয়ার জন্য ৯৯টির প্রয়োজন নেই, একটিই যথেষ্ট। তবে আল্লাহ তা'আলা নিরানকাইটি সর্পকে নিযুক্ত করার যৌক্তিকতার বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার একশতগুণ রহমত বা অনুগ্রহ রয়েছে। তার মধ্য হতে শুধু এক ভাগ রহমত বা অনুগ্রহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে। আর ৯৯ [নিরানব্বই] ভাগ অনুগ্রহ পরকালের জন্য জমা রেখেছেন। কাফির ব্যক্তি যখন পার্থিব জগতে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী কাজ করে না, তখন পরকালের জন্য যে নিরানব্বই ভাগ অনুগ্রহ রয়েছে, তার প্রতি ভাগ অনুগ্রহের পরিবর্তে এক একটি সর্প তাকে দংশন করতে থাকে।
- ২. অথবা কাফিরদের শাস্তির জন্য এতগুলো সাপের প্রয়োজন না থাকলেও ৯৯টি সর্প প্রেরণের রহস্য হলো– কাফির আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নামেরই অস্বীকার করেছে। তাই তার প্রতিটি নামের সাথে কুফরি করার কারণে একটি করে সর্প নিযুক্ত করা হয়।
- ৩. অথবা, আলোচ্য হাদীসে ৯৯ টি সর্প প্রেরণের কথা বলে অনেক সর্প প্রেরণের কথা বুঝানো হয়েছে। ঠিক ৯৯ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়।
  - اَلَّتَعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ पू'ि হাদীসের বিরোধ: আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফিরদের জন্য কবরে ৯৯িটি সর্প নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্প হবে ৭০িট। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বর্ণনাগত বিরোধ পরিলুক্ষিত হয়।

: विद्धात्पत्र समाधान حَـلُ التَّـعَارُضُ

- ১. ইমাম গাযালী (রা.) বলেন, মানুষের মধ্যে অনেক কু-অভ্যাস রয়েছে, যার সংখ্যা ৯৯টি। তবে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকার কারণে কোনো কোনোটিকে অন্যটির অন্তর্ভুক্ত করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০টি। আর এ কারণেই দু' বর্ণনায় দু'টি সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. অথবা, ৯৯ বা ৭০ দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং আধিক্য বর্ণনাই উদ্দেশ্য।
- ৩. অথবা, কাফিরদের অবস্থার বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রেখে কখনও ৭০ আবার কখনো ৯৯-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- 8. অথবা, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত তাই উভয় বর্ণনার মধ্যে বিরোধ থাকে না।
- ৫. অথবা, রাসুলুল্লাহ 🚃 প্রথমে পূর্ব অবগতি মত ৭০টি এবং পরে ওহীর মাধ্যমে ৯৯টির কথা বলেছেন।

# ं وَالْفُصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অनुत्व्हिन

عَرْجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ اللّٰي سَعْدِ بْنِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ اللّٰي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِبْنَ تُوفِي فَلَتَا صَلَّى عَلَيْهِ مُعَاذٍ حِبْنَ تُوفِي فَلَتَا صَلَّى عَلَيْهِ وَسُوّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَ وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَسُوّى عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا عَلَيْهِ فَسَبَّحْنَا فَعِيْلَ يَارَسُولُ طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَرَّ وَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَارَسُولُ اللّهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ اللّهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هُنَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَدَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَدَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَدَا اللّهُ عَنْهُ . رَوَاهُ احْمَدُ لَ

১২৭. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.)হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর
ইন্তেকালের পর আমরা রাস্লুল্লাহ — এর সাথে তার
জানাযায় উপস্থিত হলাম। অতঃপর রাস্লুল্লাহ যখন
তাঁর জানাযা শেষ করলেন, তখন তাঁকে কবরে রাখা হলো
এবং মাটি সমান করে দেওয়া হলো। এরপর রাস্লুল্লাহ
তাঁর উপর দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি
তাকবীর বললেন, আর আমরাও তাকবীর বললাম। এ
সময় রাস্লুল্লাহ — ক জিজ্জেস করা হলো যে, হে
আল্লাহর রাস্ল — ! আপনি কেন এরপ তাসবীহ পাঠ
করলেন ? এরপর তাকবীর বললেন? জবাবে রাস্লুল্লাহ
তাঁলান, এই পুণ্যাত্মা বান্দার কবর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।
আমাদের এই তাসবীহ ও তাকবীর পাঠের কারণে আল্লাহ
তাঁপালা তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন। — [আহমদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْبُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.) বড় নেককার ম নুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবর সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। অথবা সমস্ত মানুষের প্রতি এরূপ করাটা আল্লাহর বিধান রয়েছে। আর এটা হতে এ কথাও বুঝা যাচ্ছে যে, কবরের সঙ্কোচন কোনো বড় নেক ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরও হতে পারে। আর হযরত সাদ (রা.) যে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, পরবর্তী হাদীসে তা প্রকাশিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে নবী করীম করেলছেন, কবরের সঙ্কোচ হতে যদি কেউ রেহাই পেত তবে হযরত সা'দই রক্ষা পেতেন। অবশেষে হজুর ক্রিএন এর তাস্বীহ ও দোয়ার বরকতেই তাঁর কবর প্রশস্ত হয়েছে।

وَعَرْكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَا وَالَا وَالَا وَالَا وَالَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَرْقُ وَفُرِّحَ حَدْثَ لَدُهُ ابْوَابُ السَّسَمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ الْفًا مِنَ الْمَلْئِكَةِ لَقَدْ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ الْفًا مِنَ الْمَلْئِكَةِ لَقَدْ وَشَهِدَهُ شَبْعُونَ الْفًا مِنَ الْمَلْئِكَةِ لَقَدْ وَشَهِدَهُ شَبْعُونَ الْفًا مِنَ الْمَلْئِكَةِ لَقَدْ وَشَهِدَهُ شَبْعُونَ الْفُلُومِ عَنْهُ . رَوَاهُ النَّسَائِقُ

১২৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
রুক্র বলেছেন, এই ব্যক্তির [সা'দ ইবনে মু'আযের] মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল। আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল এরপর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। —িনাসায়ী

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছারা উদ্দেশ্য : হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে ؛ এ বিষয়ে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ك. এখানে الْارْتِيَاحُ শব্দটি الْارْتِيَاحُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর الْارْتِيَاحُ শব্দের অর্থ হলো আনন্দিত বা খুশি হওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তাতে আরশ নেচে উঠেছে।
- ২. অথবা, এই ঘটনার গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যই রাস্লুল্লাহ হ্রু এরপ কথা বলেছেন, যেমন আমরা বলে থাকি অমুকের মৃত্যুতে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে।

১২৯. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসলুল্লাহ 🚃 কিছু বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্যে এসে দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি কবরের পরীক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, যে পরীক্ষায় মানুষ নিপতিত হয়। যখন তিনি তা বর্ণনা করলেন, তখন উপস্থিত মুসলমানগণ খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন। ইমাম বুখারী এই পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী নিম্নের কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন। হযরত আসমা (রা.) বলেন, তাদের চিৎকারে রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর কথা বুঝতে আমি বাধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। অতঃপর যখন তাদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্জেস করলাম, ওহে ! আল্লাহ তা'আলা তোমার মঙ্গল করুন! তুমি কি বলতে পার? রাসুলুল্লাহ 🚐 তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে কি কথা বলেছেন? সে বলল. রাস্লুলাহ 🚃 বলেছেন, আমার উপর এই মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তোমরা দাজ্জালের ফেতনার ন্যায়ই কবরে ফেতনায় পতিত হবে।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

فَدُرُادُ بِغِتْنَةِ الْفَيْرِ करदात किछना दाता উদ্দেশ্য : কবরের ফিতনা বলতে মুনকার ও নকীরের প্রশোত্তরের প্রতি ইপিত করা হয়েছে। কেননা, মৃত ব্যক্তিকে কবরে সমাহিত করে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী চলে আসার পরপরই মুনকার-নকীর নামক দু'ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির কবরে আসে এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে নিম্নের প্রশাগুলো করে - ১. وَمَادِيْنُكُ অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে ? ২. وَمَادِيْنُكُ وَصَادُ الرَّجُلُ . ইনি কে, যাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল ?

অতঃপর মৃত্যু ব্যক্তি সংকর্মশীল ও ঈমানদার হলে সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবে, বলবে - ১. مُذَا نَرِيتُنَ عَالَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَكْمَدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

এরপর উক্ত ঈমনদার ব্যক্তিকে ফেরেশতাগণ জান্নাতের অনুগ্রহরাজি এবং জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করাবে। তারপর আল্লাহ পাকের নির্দেশে তাঁর সাথে জান্নাতের সংযোগ স্থাপন করে দেবে। আর সে শান্তির সাথে কিয়ামত পর্যন্ত তথায় অবস্থান করবে।

এমন কতগুলো বিশ্বয়কর যাদু প্রদর্শন করবে যে, প্রকৃত ঈমানদার ব্যতীত কেউ তার ফেতনা থেকে রেহাই পাবে না। লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যাদু বলে সে মানুষকে জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখাবে। কিন্তু সে যেটাকে জাহান্নাম হিসেবে দেখাবে আসলে সেটাই জান্নাত এবং যেটাকে জান্নাত হিসেবে দেখাবে সেটা জাহান্নাম। তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। সে যেটা আগুন হিসেবে দেখাবে সেটা প্রকৃতপক্ষে পানি আর যেটা পানি হিসেবে দেখাবে সেটা হবে আগুন। এ ছাড়া তার আদেশে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, জমিন হতে ফসল উৎপন্ন হবে। তার বিশ্বয়কর এ সব ক্ষমতা দেখে মানুষ ফেতনায় পতিত হবে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারগণ তাকে দেখে চিনতে পারবে। দাজ্জালের কপালে كَانِرُ (কাফির) লেখা থাকবে এবং তার ডান চক্ষু কানা থাকবে। রাস্লুল্লাহ কবর ও দাজ্জালের ফেতনা হতে স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্র্য্থনা করেছেন এবং মুসলমানদেরকেও তা হতে আশ্রয় প্র্য্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আমাদেরকেও পাপিষ্ঠ দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে হবে।

مَنْ يُسْأَلُ فِي الْفُبُورِ -কবরে কাদেরকে প্রশ্ন করা হবে : কবরে কাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এ সম্পর্কে হাদীসবিশারদদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়–

- ইমাম ইবনু আবদিল বার-এর মতে, কবরে শুধু মু'মিন ও মুনাফেকদের জিজ্ঞেস করা হবে। কারণ এ প্রশ্নগুলো হলো পাপী ও পুণ্যবানদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য; আর কাফিরদের তো কোনো পূণ্যই নেই।
- ২. ইবনুল কায়্যেমের মতে, শুধু মুনাফিকদের প্রশ্ন করা হবে। যে সকল হাদীসে কাফির এসেছে তা দ্বারা মুনাফিক উদ্দেশ্য। এটা আল্লামা সুয়ৃতিরও অভিমত।
- ৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) ও অন্যান্যদের মতে, কাফিরদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। কারণ তাদের কথাও কুরআন পাকে এসেছে।

وَعُنْكَ جَابِرِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ وَالْمُلِثَ الْقَبْرَ مُثِلَتْ لَهُ الْمَلِثُ مَثِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَبْنَبْهِ وَيَقُوْلُ دَعُونِي الصَّلِّيْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১৩০. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) নবী করীম
হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম হয় তথন তার
করেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তথন তার
সম্মুখে সূর্যান্তের সময়ের মতো একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা
হয়। অতঃপর সে তার চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে উঠে বসে,
আর [যদি সে মু'মিন হয় তখন] বলে, আমাকে সুযোগ
দাও! আমি নামাজ আদায় করব। – হিবনে মাজাহ]

وَعُنْكُ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضا) عَنِ النَّبِي عَلِي عَلَا النَّبِي عَلِي قَالَ إِنَّ الْمُيِّتَ يَصِيْر إلى النَّجُلُ فِى قَبْرِه غَيْر الْكَ الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ النَّرجُ لُ فِى قَبْرِه غَيْر فَيْ قَبْرِه غَيْر فَيْ قَالُ فِي عَبْر النَّهُ عَيْر فَي قَالُ فِي عَبْر النَّه فَيْرَ عَلْمَ الْمُنا فَي عَلْمَ الْمُنا فَي عَلْمُ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَي عَلْمَ الْمُنا اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَي الْمُنا اللهِ عَلَى الْمُنا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

১৩১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ হত্ত ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তি কবরে গিয়ে পৌছে, [য়দি সে মু'মিন হয়়] তখন সে ভয়-ভীতিহীন ও চিন্তামুক্ত হয়ে উঠে বসে, অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয় য়ে, তুমি কোন দীনের অনুসারী ছিলে ? উত্তরে সে বলে আমি ইসলামের মধ্যেই ছিলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় এই ব্যক্তি কে ? উত্তরে সে বলে, ইনি হয়রত মুহাম্মাদ হত্ত যিনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহর নিকট হতে আমাদের নিকট সুম্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন, আর আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে, স্বীকার করে নিয়েছি।

فَيُعَالُ لَهُ هَلْ رَايَتْ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِيىْ لِاَحَدِ اَنْ يَسَرَى اللَّهَ فَيُفَتَّرُجُ لَـهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهَ أُنْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ السُّلُهُ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيسها فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللُّهُ تَعَالَىٰ وَيَهِلِسُ الرَّجُلُ السُّوءَ فِيْ قَبْسِرِهِ فَنِزِعًا مَشْغُوْبًا فَيُقَالُ لَهُ فِيْسَمَ كُنْتَ فَيَعُولُ لَا اَدْرِى فَيُقَالُ لَهُ مَاهٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ أنْظُرُ إِلَىٰ مَاصَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بعَضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى السُّلِّ كُنْتَ وَعَلَيْبِهِ مُتَّ وَعَلَيْبِهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? উত্তরে সে বলে পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর জাহান্নামের দিকে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পায় যে, আগুনের ফুলিঙ্গগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে দাউ দাউ করছে; তখন তাকে বলা হয়, দেখে নাও আল্লাহ তোমাকে যা হতে রক্ষা করেছেন। অতঃপর জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার মনোরম সৌন্দর্য এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা দেখতে পায়। অতঃপর তাকে বলা হয় এটাই তোমার অবস্থানের জায়গা। কেননা, তুমি পৃথিবীতে ঈমানের সাথে জীবন যাপন করেছ এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছ। আর আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামতের দিন তুমি এই ঈমানের সাথেই পুনরুখিত হবে।

আর পাপী ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে ভয়-বিহবল এবং ভাবনাযুক্ত অবস্থায় ওঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কোন দীনের অনুসারী ছিলে ? উত্তরে সে বলে, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই ব্যক্তি কে ? তখন সে বলে, আমি শুনেছি যে লোকেরা তাঁর সম্পর্কে একটি কথা বলে, আর আমিও তাই বলেছি। এরপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার মনোরম দৃশ্য এবং তার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা দেখতে পায়। এরপর তাকে বলা হয়, দেখ! আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট থেকে তাঁর নিয়ামতসমূহ কিভাবে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়। ফলে সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দখেতে পায় যে, আগুনের ক্ষুলিঙ্গগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে দাউ দাউ করছে। তখন তাকে বলা হয় যে, এটাই হলো তোমার প্রকৃত অবস্থানের জায়গা। তুমি সন্দেহ-সংশয়ের উপর থেকেই মৃত্যুবরণ করেছ। আর আল্লাহর ইচ্ছায় এ সংশয়ের উপরই কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠানো হবে। –[ইবনে মাজাহ্]

# بَابُ الْإعْتِ صَامِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ الْمُعْتِ صَامِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ পরিচ্ছেদ: কিতাব ও সুন্নাহকে [দৃঢ়ভাবে] আঁকড়ে ধরা

শক্তি বাবে اِفْتِعَالُ শক্তি বাবে اِفْتِعَالُ এর মাসদার, শাব্দিক অর্থ – দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে—
আর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এখানে দুর্ভানে ধারণ করা। আর بَرْعَنِيْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعًا
আর্থান করা। আর করা। আর ক্রা উদ্দেশ্য কুরআন ও সুনাহ। এখানে কুরআন উদ্দেশ্য তো সুস্পষ্ট। কেননা, হাদীসে এরপই
বর্ণিত আছে। আর সুনাহ উদ্দেশ্য এই অর্থে যে, কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা সুনাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাকেই আবশ্যক
করে দেয়। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন— المُرْسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا الْمَالِيَةُ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ وَمَا نَهَا الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ وَمَا نَهَا الْمَالِيَةُ الْمُالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمُلْمِلِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ اللْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمُلْكِالْمِيْكُونُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمُلْكِالْمُ الْمَالِيَةُ الْمَالْمُ الْمَالْمُالِيَةُ الْمُلْكِالْمُ الْمُؤْلِيُعُلِيْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمَالِيَةُ الْمُلْكِالْمُ الْمَالِيَةُ الْمُلْكِلِيْكُونُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمَالِيَةُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِيْكُونُ الْمُلْكِي

উল্লেখ্য যে, এখানে اَلْكِحَابُ দারা উদ্দেশ্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আর اَلْكِحَابُ দারা উদ্দেশ্য রাস্লের যাবতীয় কথা, কাজ ও অনুমোদন।

थथम जनूत्ष्हम : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ أَ

عَرْبِ لِللهِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اَحْدَثَ فِي اَمْرِنَا لَمُنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১৩২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনে কোনো নতুন কিছু সৃষ্টি করে যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রি দীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর উক্ত হাদীসের مَنْ مُنْهُ -এর অর্থ হলো, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন বা হাদীসে নেই, এমনকি ইজমা-কিয়াসেও নেই। উল্লেখ্য যে, ইজমা-কিয়াস দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা পরোক্ষভাবে কিতাব ও সুনাহ দ্বারা প্রমানিত। সুতরাং তাও দীনের অংশ।

وَعُرِيِّكَ جَابِدٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ قَالَ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَعُيْرَ الْهَدِي هَدِي هُدي مُحْدَثَ اللهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدي مُحْدَي مُحْدَثَ اللهَ وَكُلُّ مُحْدَثَ اللهَ اللهُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً . رَوَاهُ مُسْلِمً اللهَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ

১৩৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [কোনো এক ভাষণে] বলেন,
সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী। আর সর্বোত্তম
জীবনাদর্শ হচ্ছে রাসূলে কারীম এর জীবনাদর্শ। আর
নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা। আর
প্রত্যেক বিদআত নিতুন সৃষ্টিই ভাষ্টতা। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَغُرِينُكُ الْبِبِدُعَةِ বিদ্বাতের পরিচয় :

मंजि वात्व : مَعْنَى الْبِدْعَةُ لُغُةٌ : विन'আতের আভিধানিক সংজ্ঞा : الْبِدْعَةُ الْغُةُ الْبُدْعَةُ لُغُةٌ . এর মাসদার, শাজিক অর্থ - كُوْنُ الشَّيْءَ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ٤ كَانْ صَالِ عَبْلَهُ . ٤ كَانْ الشَّيْءَ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ٤ كان عَلَمْ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ٤ كان الشَّيْءَ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ٤ كان السَّيْءَ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ٤ كان السَّيْءَ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ٤ مَا مَا اللَّهُ عَبْلِهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ الللْهُ ال

কুরআনে এসেছে– اَللَّهُ بَدِيْكُعُ السَّمَاوُتِ وَالْاَرْضِ । ك. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা । ৩. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা ।

৪, ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।

: विम्पाठ - अत्र शातिष्ठिक मरखा مَعْنَى الْبِدْعَة اصطلاحًا

- ك. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (त.) বলেন-(مَرْقَاتُ) ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُوْلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَالَمٌ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُواتِد عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ
- ২. ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন . وَالْإِجْمَاءَ وَالْأَثْرَ وَالْإِجْمَاءَ . বলেন وَالْجُمْاءَ وَالْأَثْرَ وَالْإِجْمَاءَ . ইমাম নববী (র.) বলেন (اَلْبُدْعَةُ كُلُّ شُئْ لَمْ يَكُنُ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ (حَاشِيَةُ الْمِشْكُوةَ )
- اَلْبُدْعَةُ هِيَ الْاحْدَاكُ بَعْدَ الْقُرُون الثَّكَاثَةِ شُبْتًا . 8. जानवीतःन भिनकारं वना रख़रह
- هُ وَ إِخْدَاتُ مَالَمُ يَكُنُ فِي عَهْدِ النَّبِسِي ﷺ व. काता काता मर्एं-

তথা যা হযরত নবী করীম ক্রিড এর যুগে ছিল না তাই বিদআত।

- بدُعَةُ विम्ञाज-এর প্রকারভেদ : হাফিয ইবনুল আছীর নিহায়া প্রস্তে أَنْسَامُ الْبِدْعَةِ - কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। মথা- (১) بدعة هُدى (২) بدعة هُدى

- ك. بِدْعَةٌ حُسَنَةُ । या आज़ार ७ जांत ताम्लत निर्द्रात विभती नय, जात بِدْعَةٌ الْهُدَى
- ع. بِدُعَةُ سَبِّنَةُ या जाल्लाह ७ जांत तापृत्नत निर्मर्गत विभत्नीज, जारक بَدْعَةُ سَبِّنَةُ الصَّلاكة
- 🛮 শায়খ ইযযুদ্দীন স্বীয় نَوْاعِدُ গ্রন্থে بِنْعَةُ -কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-
- كَ : اَلْبِدْعَةُ الْوَاحِيةُ : याप्यन कूत्रवान मिक्नांत जन्य नाल्भांत मिक्नां कता ।
- २. أَلْدُعُدُ الْمُحُرِّمَةُ وَ रायभा— जारातिया ७ कामितयात्मत धर्म मर्गन।
- ৩. اَلْمَدْعَةُ الْمُنْدُرُونَةُ: या রাসূল 🚐 -এর যুগে করা না হলেও কাজগুলো ভালো, যেমন— মাদ্রাসা নিমার্ণ করা ।
- 8. اَلْدِنْعَـةُ اَلْمَكُرُوْمَة: यমন— মসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। এটা ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর অভিমত। আমাদের [হানাফী] মতে এটা মুবাহ।
- ৫. اَلْبُدْعَةُ الْمُبَاحَةُ ( रयमन थाका-খाওয়ার মধ্যে প্রাচুর্য করা ।
- কিছ্ সংখ্যকের মতে, বিদআত দু' প্রকার। যথা—
   ১. بِدْعَةً فِي النّدِيْنِ তথা দীনের মধ্যে বিদ'আত। جِدْعَةً فِي النّدِيْنِ তথা দীনের স্বার্থে বিদ'আত।
   کُلٌ بِدْعَةٍ ضَالَالَةً তথা প্রক্রেক
   مُحَلُ بِدْعَةٍ ضَالَالَةً विদআত প্রসঙ্গে বলেছেনু— وُحُلُ بُدْعَةٍ ضَالَالَةً বিদআত পথভ্রষ্টতা। মুহাদ্দিসীনে কেরাম উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, عُلْرُ بُدْعَةً سَبَتُنَةِ ضَلَاكَ । مَنْ أَخْذُتُ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رُدٌّ अम्भदर्क प्रश्निती عَلَيْ عَامِرَ ع সুত্রাং বলা যায়, যেসব বিদআত দীনের ব্যাপারে মতানৈক্য এবং সন্দেহ সৃষ্টি করে, সেসব বিদআত-ই পথভ্রষ্টতা। : हरात्राठ कार्तित हैतर्स जात्मूल्लार (ता.)-अत कीवनी خَيَاةُ جَابِرِ بْن عَبْد اللَّهِ
- ১. নাম ও বংশ পরিচয়: তাঁর নাম জাবের, উপনাম আবৃ আবদিল্লাহ। পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস। তিনি সুলামী বংশোদ্ভত একজন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী ছিলেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ :** হযরত জাবের (রা.) আকাবায়ে উলাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা, প্রকাশ্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি প্রথম আকাবায় সাতজনের একজন ছিলেন।
- ৩. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : উহুদ যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। মেশকাত সংকলকের বর্ণনা মতে, তিনি ১৮ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
- 8. বসবাস: তিনি মদীনা মুনাওয়ারা হতে সিরিয়ায় গমন করেন এবং তথা হতে মিশর চলে যান। মিশর এবং সিরিয়াতেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তবে শেষ বয়ুসে তিনি সিরিয়াতে অবস্থান করেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
- ৫. ইন্তেকাল: হযরত জাবের (রা.) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৯৪ বছর বয়সে আবদুল মালেকের খিলাফত আমলে ৭৪ হিজরিতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى ابْغَضُ النَّاسِ إلى اللهِ ثَلْثَ تَهُ مُلْجَدُ فِي الْحَرِمِ وَمُبْتَئِع فِي الْحَرِمِ وَمُبْتَئِع فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَئِع فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَلَّلِبُ دَمَ امْرَئ مُسُلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهْرِيْقَ دَمُهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

১৩৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেম্বাদ করেছেন— আল্লাহর নিকট তিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত— (১) যে ব্যক্তি হেরেমের অভ্যন্তরে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থাকা অবস্থায় অন্ধকার যুগের কোনো রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে শুধু রক্তপাতের মানসে কোনো মুসলমানের রক্তপাত কামনা করে। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَدِيْثُ रामीत्मत व्याथा: উক্ত रामीम द्वाता जाना यात्र यि, তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। কেননা, ইলহাদ বা খোদাদ্রোহীতা তো এমনিতেই নিন্দনীয়, তদুপরি হেরেম শরীফের ন্যায় পবিত্রতম স্থানে এরূপ কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যধিক নিন্দিত কর্ম। এমনিভাবে জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার ও কুপ্রথা এমনিতেই ঘৃণিত। এ ছাড়া ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিন্দিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা অনুসরণ করা খুবই ঘৃণিত কর্ম। তদ্ধপ অন্যায়ভাবে মুসলমানকে হত্যা করাও অধিক নিন্দিত কাজ। এ জন্য এই তিন শ্রেণীর লোকের উপর মহান আল্লাহ অত্যধিক ক্রোধানিত। এরা আল্লাহর অভিসম্পাতপ্রাপ্ত।

وَعَنْ 10 أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّدَةَ إِلَّا مَنْ اَبِلَى قِيْلَ وَمَنْ اَبِلَى قَالَ مَنْ الْجَنَّدَةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ اللهَ عَنْ عَصَانِى فَقَدْ اللهَ عَرْواهُ الْبُحَارِيُ

১৩৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে সে ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জানাতে গমন করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, [হে আল্লাহর রাসূল !] কে আপনাকে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য স্বীকার করে সে জানাতে যাবে; আর যে আমার অবাধ্যতা করে সেই আমাকে অস্বীকার করে। –[বুখারী]

وَعُرْتِكَ مَا النَّبِسِ النَّ وَهُ وَ نَا الْحَاءَ تُ مَا النَّبِسِ النَّهِ وَهُ وَ نَا الْحَاءَ تُ مَا النَّبِسِ النَّهِ وَهُ وَ نَا الْحَاءُ وَ فَالُو النَّ الصَاحِبِ كُمْ هُ خَذَا مَ فَسَلًا فَاضُر النَّهُ الْمَ مَن اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمَ عُضُهُمْ إِنَّ الْعَبْسَ نَا الْحَمْ النَّهُ وَالْقَلُهُمُ وَقَالَ المَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَبْسَ نَا الْحَمْ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْم

১৩৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একদল ফেরেশতা নবী করীম ত্রুত্র এর নিকট আগমন করলেন, তখন নবী করীম ক্রিত্র ছিলেন। তখন ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, তোমাদের এই (নিদ্রিত) বন্ধুর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব তাঁর দৃষ্টান্ত বা উদাহরণটি পেশ কর। কিন্তু তাঁদের মধ্য হতে কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর হদয় জাগ্রত। অপর একদল বলল, তাঁর উদাহরণ হলো, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ঘর তৈরি করল এবং তাতে খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও করে

আনুওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابُ التَّدَاعِی دَخَلَ التَّدَارَ وَاکَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبُ التَّدَارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يَجِبُ التَّدَارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا التَّدَارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا التَّدَارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا الْوَلُوهَا لَهَ يَفْقُهُمْ إِنَّ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ فَائِمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنُ نَائِمَةً وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوا اللَّارُ الْعَيْنُ فَاللَّهُ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدُ فَرُقُ مُن النَّاسِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بَبْنَ النَّاسِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

রেখেছেন। অতঃপর লোকদের ডাকার জন্য একজন আহবানকারীও প্রেরণ করল। ফলে যে ব্যক্তি তার ভাকে সাড়া দিল সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খেতেও পারল। আর যে তার ডাকে সাডা দিল না সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং দস্তরখান হতে খাবারও খেতে পারল না। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এই উদাহরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দাও যাতে সে তা হাদয়ঙ্গম করতে পারে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বললেন. তিনি তো নিদ্রামগু। অপর একদল বলল, তাঁর চক্ষু নিদামগু কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। এরপর তাঁরা বললেন, ঘরটি হলো বেহেশত, আর আহবানকারী হচ্ছেন মুহাম্মদ 🚟। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ 🚟 এর আনুগত্য স্বীকার করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে মুহাম্মদ ্রান্থর অবাধ্য হলো সে আল্লাহর নাফরমানী করল, আর মুহাম্মদ 🚟 ই হলেন মানুষের সাথে পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড স্বরূপ। -[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রি মর্মার্থ : মহানবী আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য হতে আলাদা। বাহ্যিক আচার-আচরণ দ্বারা তাঁকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ফেরেশতারা অনেকেই তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত, যদিও তাঁরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে গভীর জ্ঞানের অধিকারীরা জানতেন ওহী লাভের জন্য তাঁর হৃদয় সর্বদা জাগ্রত থাকত। পার্থিব চাহিদা মেটানোর জন্য যখন তিনি ঘুমান তখনও তাঁর হৃদয় সচেতন থাকে। এটা তাঁর একটি মু 'জিযা। এটাই হলো ফেরেশতাদের

الْفَائِدَةُ بِعَكْرَارِهَا এক**ই কথা বারবার বলার উপকারিতা** : ফেরেশতারা দু'বার বললেন, "তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত থাকলেও তাঁর হৃদয় জাগ্রত" -এর কারণ :

- বাকি ফেরেশতারা এবং অন্যান্য মানুষ যেন রাসূলুল্লাহ = এর মহান মু'জিযা সম্পর্কে জানতে পারে। যদিও সাময়িক ক্লান্তি নিরসনের জন্য তিনি স্বাভাবিক নিদ্রা যান, তথাপি তাঁর হৃদয় জাগ্রত থাকে। এ লক্ষ্যেই উক্তিটি পুনর্বার বলা হয়েছে।
- ২. অথবা, এটা যে, রাসূলুল্লাহ এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা বুঝানোর জন্য দ্বিরুক্ত করা হয়েছে।

   এর সমাধান : হুনায়নের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত বেলাল (রা.)-কে পাহারায় রেখে ঘুমের তীব্রতার কারণে মহানবী সাহাবীদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে মহানবী এবং সাহাবীদের সকলের নামাজ কাযা হয়ে যায়। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী এত এজর ও অন্য যে কোনো মানুষের মত ঘুমের মধ্যে অচেতন হয়, যা আলোচ্য হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয়। এ বিরোধের সমাধানকল্পে বলা যায় যে.
- এটা মূলত মানব প্রকৃতির কারণে হয়েছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে মানুষ রূপে পৃথিবীবাসীর কাছে পরিচিত করিয়েছেন এভাবে।
- ২. হয়তো বা এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে কোনো হেকমত নিহিত ছিল, যার কারণে তাঁর চক্ষু ও হৃদয় তখন নিদ্রিত ছিল।
- ৩. রাসূল্লাহ ক্রি ছিলেন শরিয়তের বিধানদাতা। তাই আল্লাহ তা'আলা কাযার বিধান চালু করার জন্য রাসূল্লাহ ক্রিএর অন্তর এবং দেহ উভয়টিকে তখন নিদ্রামগ্র করে দিয়েছিলেন।

وَعَنْ ٢٣٧ أَنَسٍ (رض) قَالَ جَاءَ ثَلْثَةُ رَهْطٍ إلى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيَّ فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَانَتُهُمْ تَعَالُنُوْهَا فَقَالُوْا آين نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غَهَ فَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَهَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ وَمَا تَاخَّرَ فَقَالَ احَدُهُمْ امَّا أنَا فَأُصَلِّمُ اللَّبْلَ ابَدًا وَقَالَ الْاخُرُ أَنَا اَصُوْمُ النَّنَهَارَ اَبِنَدًا وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ الْأَخَرُ أَنَا اعْتَزَلُ النِّسَاءَ فَلَا اتَّزَوَّجُ ابَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ انْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنَّى لَآخُشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْفَاكُمْ لَهُ لَكِنِتَى أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ ٱصَلِّي وَ ٱرْقُدُ وَ ٱتَنَزَقَهُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

১৩৭. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ 🚟 এর স্ত্রীগণের নিকট এসেছিল নবী করীম : এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। অতঃপর যখন তাদেরকে রাসলুল্লাহ ্র এর ইবাদত সম্পর্কে বলা হলো, তখন তারা তাকে কম বলে মনে করল। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ 🚎 কোথায় আর আমরা কোথায় [তাঁর সাথে আমাদের তুলনাই হয় না]। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, আমি সর্বদা রাতভর নামাজ আদায় করব, অপর একজন বলল, আমি সব সময় দিনের বেলায় রোজা পালন করব। কখনো রোজা ত্যাগ করব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি সর্বদা মহিলাদের থেকে দূরে থাকব এবং কখনো বিবাহ করব না। ঠিক এমনি সময়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 তাদের সমুখে এসে হাজির হলেন এবং বললেন, তোমরা কি এরূপ এরপ কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক খোদাভীরুতা অবলম্ব করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনো রোজা রাখি, আবার কখনো বিরতি দেই, রাত জাগরণ করি আবার ঘুমিয়েও থাকি, আর আমি বিবাহও করি [তথা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি]। সুতরাং যারা আমার সুনুত তথা জীবন-পদ্ধতি হতে বিরাগ ভাবাপনু হয়, সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। −[বুখারী, মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْبُ शमीरित्रत रागिशा: ইসলাম হলো একটি সহজ-সরল জীবন ব্যবস্থা। ফলে ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিক বাড়াবাড়ি এবং অত্যধিক শৈথিল্য কোনোটাকেই স্বীকৃতি দেয় না। কেননা অধিক ইবাদত করতে গেলে পরিবার-পরিজন, সমাজ ব্যবস্থা, নিজের শরীর সবখানেই ক্রটি দেখা দিতে পারে। যেমন— বেশি ইবাদত করলে শরীরের দুর্বলতার ফলে ইবাদতে অমনোযোগিতা সৃষ্টি হয়, তখন মূল ইবাদত করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ জন্য নবী করীম ক্রিয়ে মধ্যপস্থা অবলম্বন করার নীতি পছন্দ করেছেন এবং অপরকেও তা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

وَعُرْكُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا يُشَةَ (رض) قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ شَيْنًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْدُهُ قَوْمٌ فَبَلَخَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ فَرَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اقْوامِ يَتَنَزَّهُ وْنَ عَنِ الشَّئُ اصْنَعُهُ فَوَاللّهِ إِنِّي يَتَنَزَّهُ وْنَ عَنِ الشَّمْ الْهَ خَشْيَةً . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ لَا عَلَمُهُمْ بِاللّهِ وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

১৩৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাস্লুল্লাহ একটি কাজ করলেন আর্থাৎ সফর অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিলেন। এবং সে জন্য অন্যদেরকেও অনুমতি প্রদান করলেন, এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক তা হতে বিরত থাকলেন; কিন্তু রাস্লুল্লাহ এব নিকট এই সংবাদ পৌছল, ফলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, সে সকল লোকদের কি হলো, যে আমি যা করি তা হতে তারা বিরত থাকে। আল্লাহর কসম! আমি তাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক জানি এবং তাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি।—[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে ইবাদতের মধ্যে ঐচ্ছিকতা প্রদান করা হয়েছে, আর কখনো কঠোরতাও করা হয়েছে। এই হিসেবে শরিয়তের বিধান দু' শ্রেণীতে বিভক্ত– (১) আযীমত ও (২) রুখসাত।

- ك. غَـزْـُــُـّ : যে বিধান যেভাবে কার্যকরী করার নির্দেশ রয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে বহাল রাখার নাম হলো 'আ্যীমত'। যেমন— রমজান মাসের রোজা ফরজ। সুতরাং তা পালন করা عَـزْبُــَــ ।
- خَفَتُ: আর কোনো কারণে তা শিথিল হওয়াকে বলা হয় 'রুখসত'। যেমন যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা সফরে বের হয়, তখন রোজা না রেখে সুস্থ হওয়ার পর কিংবা সফর শেষে বাড়ি-ঘরে ফিরে আসার পর সেগুলো কায়া করার অনুমতি আছে। আর এর নাম হলো رُفْصَتُ সূতরাং মুসাফির রোজা রাখলে 'আযীমত' পালন করল, আর সফর অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিলে সে রুখসতের উপর আমল করল। তবে কোনো কোনো সময় আযীমতের উপর অবিচল থাকাই উত্তম। যেমন কোনো ব্যক্তিকে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করার জন্য বাধ্য করা হলে এবং না করলে তার প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হলে তখন তার জন্য কুফরি বাক্য কেবল মৌখিকভাবে উচ্চারণ করে প্রাণ রক্ষা করার রুখসত বা অনুমতি আছে, তবে এরপ অবস্থায়ও কুফরি কালাম উচ্চারণ না করা আযীমত। মোটকথা, যেখানে যা করলে আল্লাহ ও রাসূল সভুষ্ট হন সেখানে তা করার নামই ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ক্রিক্রি আদেশ অমান্য করে

১৩৯. অনুবাদ: হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ক্রেয়খন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, তখন দেখলেন মদীনার লোকেরা খেজুর বৃক্ষে পরাগায়ন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ করছ কেন? তারা বলল, পূর্ব থেকে আমরা এরূপ করে আসছি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি মনে করি, তোমরা এরূপ না করলেই উত্তম হতো, ফলে তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু এতে সেবছর ফলন কম হলো।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ ঘটনা তাঁকে অর্থাৎ, রাস্লুল্লাহ — -কে] জানাল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই। অবশ্য আমি যখন দীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো কিছুর নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা অনুসরণ করবে। আর আমি যখন পার্থিব বিষয়ে আমার নিজের মতানুসারে তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই, তখন তোমরা মনে রাখবে যে, আমিও একজন মানুষ। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাস্লুল্লাহ এর মদীনায় আগমনের সময়কাল : মহানবী ক্রিট মঞ্চায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে স্বগোত্রীয়দের দ্বারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে ৬২২ খ্রিটাব্দে মদীনায় হিজরত করেন। -এর অর্থ :

وَ अ्वधाकू ट्राठ निर्गठ, এর শाব्দिक वर्ष إِبْر वात بَغْعِبْل भवि वात التَّابِبْرُ : مَعْنَى التَّابِبُرِ لُغَةً [विद्युष्ठ कता,] التَّغْسِبْرِ .8 [विनीर्व कता,] الشَّقُّ .७ [क्षश्त कता,] أَيْوْمُلاَكُ . (अश्राधन कता,) كِا ضطلاحًا : পরিভাষায় নর গাছের ফুলের কেশর নিয়ে মাদী গাছের মুকুলে সংযুক্ত করাকে عَفْنَى التَّابِيْرِ اِصْطلاحًا

ইমাম নববী এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বলেন—

- كَ. النَّخْلَةِ لِبَذَرٍ فِيبُهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلَةِ لِبَذَرٍ فِيبُهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلِة لِبَذَرٍ فِيبُهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلِة لِبَذَرٍ فِيبُهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْع ذَكُرِ النَّخْلِ النَّخْلِة المَاسِيةِ عَلَى النَّخْلِة اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- عَنِ السَّالِيِّ عَنِ السَّالِبِيِ क्वाज्लुल्लार क्वां के निस्थ कतात कात । اوَجْهُ مَنْعِ النَّبِيِّ عَنِ السَّالِبِيرِ عَنْ عَنِ السَّالِبِيرِ عَنْ عَنِ السَّالِبِيرِ عَنْ عَنِ السَّالِ عَنِ السَّالِ عَنِي السَّالِ عَنْ السَّلِ عَنْ السَّالِ عَنْ السَّلِي عَلْمَ عَلَيْ السَ
- ২. ত্রাস্নুল্লাহ প্রক্রিয়া আরবে বহুযুগ আগের একটা প্রাচীন প্রক্রিয়া। হয়ত রাস্নুল্লাহ ভেবেছিলেন যে, এটা একটি জাহিলিয়া প্রক্রিয়া। তাই তিনি ধারণা করেছিলেন, সম্ভত এটা ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্য তিনি তা থেকে লোকদেরকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
- و প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খেজুর উৎপাদনের ফলে আরবের লোকেরা খেজুর উৎপাদনের ব্যাপারে আল্লাহর পরিবর্তে عَابِيئر -এর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, এজন্য রাস্লুল্লাহ তা পছন্দ করেননি। তাই তিনি عَابِيئر পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সর্বোপরি কথা হলো, কোনো দুনিয়াবী ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ পরামর্শ দিলে তা যদি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে তা পালন করা অপরিহার্য নয়। কেননা তিনি এ ব্যাপারে নিজেই বলেছেন كَابِيْكُ النَّهُ وَالْكُوْلُ وَالْكُولُ وَالْكُوْلُ وَالْكُوْلُ وَالْكُوْلُ وَالْكُوْلُ وَالْكُوْلُ وَالْكُوْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُوا وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَلِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَل

রাস্লুল্লাহ — এর বাণী بَشَلَ اَنَ بَشَرَ اللهِ اللهِ

নাহুবিদদের মতে, উক্তহাদীসে إِنَّمَا اِنَّمَا -এর মধ্যে اِنَّمَا اِنْمَا اِنَّمَا اَمَا بَعْرَهُم রপে। ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, রাসূল বলেন, আমি কোনো কোনো বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে কোনো নির্দেশ প্রদান করলে তা সঠিক বা ভুল হতে পারে। সূতরাং ভুল হলে তোমরা তা বর্জন করবে। মূলত মহানবী والمحتاه এর অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তু ছিল, একমাত্র পরকাল এবং হিদায়েতের মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ উন্মোচন করা, আর সে ব্যাপারে তিনি কখনো ভুল সমাধান দেননি। এ মর্মে কুরআনের বাণী – وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْهَوْى إِنَّا وَمَا يَنْوُحْلَى

وَلَّمُ اَنَ اَسُرُ اَلَّ اَلَ اِلْكُا اَلَ اِلْكَا اَلَ اِلْكَا اَلَ اِلْكَا اَلَ الْكَا اِلْكَا اَلَ الْكَا اللهِ اللهِي

عَنْ صَدَرَ الْخَطَأُ مِنَ النَّبِيِّ कती कतीम হতে কোনো ডুল প্রকাশিত হয়েছে কি-না : মহানবী ورقدة কোনো ডুল-ভ্রান্তি প্রকাশিত হতে পারে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতামত নিম্নরপ।

দীনি ব্যাপারে কোনো ভূল প্রকাশিত হয়নি : হযরত মুহামদুর রাস্লুল্লাহ الله এর থেকে রিসালাত তথা দীনের কোনো বিষয়ে তাঁর ভূল হতে পারে না এবং এরূপ চিন্তা করাটাও অনুচিত। কারণ দীনের ব্যাপারে তিনি ওহীর মাধ্যমেই সমাধান দিতেন। দিলিল : وَمَا يَنْظِنَى عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُمَو إِلاَّ وَحْتَى يُبُوْلِي

দুনিয়াবী বিষয়ে খুটিনাটি ভুল-ক্রটি হতে পারে : রাসূলুল্লাহ ক্রি থেহেতু একজন মানুষ। তাই দুনিয়াবী বিষয়ে কোনো ভুল-ক্রটি প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এর গ্রন্থকার বলেন - اَهُلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর গ্রন্থকার বলেন اَهُلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর গ্রন্থকার ওকমত্য পোষণ করেন যে, ভুলবশত সগীরা গুনাহসমূহ রাস্লুল্লাহ وربية হতে প্রকাশিত হতে পারে।

وَعَنْ عَلْ اَبِسْ مُوسِٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنسَّمَا مَـ ثَلِمْ وَ مَـ ثَسلُ مَا بَعَثَنِىَ اللُّهُ بِهِ كَمَثَل دَجُهِ اَتُّهِ قَـُومًا فَقَالَ يَاقَـُومِ إِنِّيى رَايَتُ الْجَـْيـسَ بعَيْنَتَى وَإِنِسَى اَنَسَا السَّنَبِذِيسُرُ السُّعُرْيَانُ فَالنَّنجَاءُ النَّجَاءُ فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَـُومِهِ فَادْكَجُوا فَانْطَلُقُوا عَلَے، مَهْلِهِمْ فَنَجُوا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَعَهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكُهُم وَاجْتَاحُهُمْ فَلْكِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَنْ ثُلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكُنَّابَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

১৪০. অনুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— আমার এবং যে বিষয় সহকারে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ হলো এমন এক ব্যক্তির মতো, যে তার জাতির নিকট এসে বলল, হে আমার জাতি ! আমি আমার দু'চোখে শক্রসৈন্য দেখে এসেছি, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। অতএব শীঘ্র [তোমরা মুক্তির পথ সন্ধান] কর, শীঘ্র [মুক্তির পথ সন্ধান] কর। এ কথা শোনার পর তার কওমের একদল লোক তার কথা মানল এবং রাতারাতিই চলে গেল। ফলে তারা ধীরে-সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর একদল লোক তার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল এবং ভোর পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানেই রয়ে গেল। অবশেষে ভোরবেলা শক্রসৈন্য তাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। সুতরাং এ হলো সে ব্যক্তির উদাহরণ যে ব্যক্তি আমার ও আমি যা নিয়ে এসেছি, তার আনুগত্য করল এবং সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার অবাধ্য হলো ও আমি যে সত্য তার নিকট নিয়ে এসেছি তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল ।-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْتُوْرُوُ الْعُرْبُوُ الْعُرْبُورُ الْعُرْبُورُ الْعُرْبُورُ الْعُرْبُورُ الْعُرْبُورُ الْعُرْبُورُ الْعُرْبُورُ وَالْعَالَى وَالْعَامِةِ وَهِمَا وَالْتَابُورُ وَالْعَالَى وَالْعَامِةِ وَهِمَا وَالْعَامِةُ وَهُمَا وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَهُمَا وَالْعَامِةُ وَهُمَا وَالْعَامِةُ وَهُمَا وَالْعَامِةُ وَهُمَا وَالْعَامِةُ وَمُعَامِّةً وَالْعَامِةُ وَمُعَامِعُونُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَمُعَامِّةً وَالْعَامِةُ وَالْعِلَامِةُ وَالْعِلَامِةُ وَالْعِلَامِ وَالْعَامِةُ وَالْعِلَامِةُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِمُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَالْعِلَامِامُ وَالْعَامِةُ وَالْعَامِةُ وَالْعِلَامِ وَالْعَامِةُ وَالْعِلَامِ وَالْعَامِةُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِةُ وَالْعِلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلَامِ وَالْعَلِمُ وَال

এমনিভাবে মহানবী ক্রিছেছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য বজ্রনির্যোষী সতর্ককারী। তিনি ধ্বংসোমুখ মানব জাতিকে জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার পথে আহ্বান করেন। আর তিনি হলেন আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সত্য সংবাদবাহক। তাই তিনি সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রাচীন আরবের উপমাটি ব্যবহার করে বলেছেন যে. আমিও সেই শত্রবাহিনী সম্পর্কে ব্যতিক্রমধর্মী পন্থায় সতর্ককারী ব্যক্তির মতো উচ্চ নিনাদে পরকালের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করছি।

وَ النَّجَاءُ النَّجَاءَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

এর অর্থ : وَاحِدْ مُذَكَّرُ -এর অর্থ : بَابُ اِفْتِعَالُ अफि مُتَّفَقُ عَلَيْهِ -এর সীগাহ। الْمِتَّفَقُ عَلَيْهِ المَاهِ الْمِتَّفَاقُ عَلَيْهِ المَاهِ الْمِتَّفَاقُ عَلَيْهِ المَاهِ الْمِتَّفَاقُ المَاهِ الْمِتَّفَاقُ المَاهِ المَاهِ المَّاسِةِ المَاهِ المَّاسِةِ المُنْسِقِةِ المَّاسِةِ المُنْسِقِةِ المَّاسِةِ المَاسِيةِ المَاسِقِيةِ المَاسِقِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَاسِقِيةِ المَّاسِةِ المَاسِقِيقِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِةِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِةِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِةِ المَّاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المُنْسِقِيقِ المُسْتِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المَّاسِقِيقِ المُسْتِقِيقِ المُسْتِقِيقِ المُعْلِمِيقِ المُعْلِمُ المُعْلِمِيقِ المُنْسِقِيقِ المُعْلِمِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِيقِ المُعْلِمِيقِي

#### পারিভাষিক সংজ্ঞা :

- ك. ইলমে হাদীসের পরিভাষায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) উভয়ে যে হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, উক্ত হাদীসকে مُتَّفَقُ عَلَيْمٍ वना হয়।
- ২. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, একই বর্ণনাকারী হতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) যে হাদীস সংকলন করেছেন, তাকে مُتَنَفَقٌ عَلَيْهِ হাদীস বলে ا

وَعَرْواعِكِ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَالِي كَمَثَالِ رَجُـل إِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَهَا اضَاءَتْ مَا حَـْولَـهَـا جَعَلَ الْـفَرَاشُ وَ هٰـذِه الـكَّدُوابُّ الَّتِيْ تَفَعُ فِي النَّبَارِ يَفَعُنَ فِيهُا وَجَعَلَ يَرَحُ جِرُهُ نَنْ وَيَنَغُلِبُ نَدَ فَبَتَقَحَّمُنَ فِيْهَا فَأَنَا أَخِذُ بِحُجَرَكُمُ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيْهَا هٰذِهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيّ وَلِـمُسْلِمٍ نَحْوُهَا وَقَالُ فِيْ الْخِرِهَا قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ اَنَا اٰخِذُ بِحُسَجِزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُكُّم عَن النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَسَعْ لِبُوبِّيُّ تَقَحُّمُونَ فِيهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১৪১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚟 ইরশাদ করেছেন— আমার উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তির মতো যে আগুন প্রজুলিত করল। অতঃপর সে আগুন যখন চতুর্দিক আলোকিত করল এবং প্রক্রমমূহ ও অন্য সকল পোকামাক্ড যেগুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি সেগুলোকে প্রতিহত করতে লাগল: কিন্তু সেগুলো তাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। অনুরূপ আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করার জন্য টেনে ধরছি। আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পডছ। এিটা ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা।] ইমাম মুসলিমও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের শেষাংশে এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚐 বলেছেন, এটাই হলো আমার ও তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করার জন্য কোমর ধরে টানছি এবং বলছি আমার দিকে আস এবং আগুন হতে দূরে থাক, আমার দিকে আস এবং আগুন থেকে দূরে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পডছ। -[বুখারী ও মুসলিম]

<u>ا کی ب</u> آبی مُوسٰی (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي السكُّ أيه مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اصَابَ ارْضًا فَكَانَتُ مِنْهَا طَائِفَةً طَبِّبَكَ قَبِلُتِ الْمَاءَ فَانْبُتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِبْرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِيُوا وسَقَوْا وَ زُرَعُتُوا وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّامًا هِيَ قِيبِعَانُ لَاتُمُسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأَ فَلْلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِيْن اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ النَّذِي ٱرْسِلْتُ بِهِ. مُتَّفَتُّ عَلَيْهِ

১৪২. অনুবাদ : হযরত আবৃ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়েত ও ইলমসহ প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ মুষলধারার বৃষ্টির ন্যায়, যা কোনো ভূমিতে বর্ষিত হয়েছে, আর সে ভূমির একটি অংশ এমন উর্বর ছিল, যা উক্ত বৃষ্টি গ্রহণ করল। অতঃপর তাতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস-পাতা ও তৃণলতা জন্মাল। আর এই জমির অপর এক অংশ ছিল এমন শক্ত যে, তা উক্ত বৃষ্টির পানিকে আটকে রেখেছে। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকার সাধন করেছে, লোকেরা তা পান করেছে এবং অন্যদেরকে পান করিয়েছে এবং এটা দ্বারা কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করেছে। আর কিছু পরিমাণ বৃষ্টির পানি এমন এক ভূখণ্ডে পড়েছে, যা ছিল অত্যন্ত অনুর্বর। এ অংশটি পানি আটকিয়ে রাখে না এবং ঘাস-পাতাও জন্মায় না। এটা হলো সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর मीनत्क উপলব্ধি করেছে এবং আল্লাহ যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা তার কল্যাণ সাধন করেছে, সে তা নিজে শিক্ষা করেছে এবং অন্যকে শিক্ষা প্রদান করেছে। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে এ দিকে তার মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়েতসহ প্রেরণ করেছেন তা কবুলও করেনি ।-[বুখারী, মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

मू 'भित्तत ज्ञाख विज्ञि धतत्तत ज्ञिमित्तत जाख क्रित्तत ज्ञाख विज्ञि धतत्तत ज्ञिमित्तत जाख क्रित्तत जाख क्रित्तत ज्ञाख क्रित्त ज्ञाख क्रित्तत ज्ञाख क्रित्तत ज्ञाख क्रित्तत ज्ञाख क्रित्त क्रित क्रित्त क्रित क्रित्त क्रित्त क्रित क्रित क्रित्त क्रित क्रित क्रित क्रित क्रित क्रित क्रित क्रित क्रित्त क्रित क्रित क्रित क्रित्त क्रित क्र

- ১. এমন জমিন, যা বৃষ্টির পানি হতে উপকৃত হয়েছে, অর্থাৎ পানিকে নিজের ভিতরে শুষে নিয়েছে, ফলে গাছপালা ও তরুলতা সে জমিনে উৎপন্ন হয়েছে।
- ২. এমন জমিন, যা পানি হতে উপকৃত হয়নি। আবার উপকৃত জমিন দু' প্রকার : এক. উদ্ভিদ উৎপন্নকারী, দুই. উদ্ভিদ উৎপন্নকারী নায়। এমনিভাবে মানুষও দু' প্রকারের : ১. আল্লাহর বিধান তথা দীন গ্রহণ করে উপকার লাভ করেছে। ২. দীন গ্রহণ করেনি ; সূতরাং লাভবানও হয়নি। প্রথম শ্রেণীর লোক মু'মিন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কাফির। আবার উপরকার গ্রহণকারী মানুষ দু' প্রকার :
- ▶ এক প্রকার, যারা নিজেরা উপকৃত হয়েছে এবং অন্যদেরকেও উপকৃত করেছে। এর অর্থ হলো─ আলেম, আবেদ, ফকীহ, শিক্ষক। এ উদাহরণ সে জমিনের যা পানি শোষণ করেছে এবং সবুজ-সতেজ তৃণলতা ও শস্যাদি উৎপন্ন করেছে। নিজেও উপকার লাভ করেছে এবং অন্যকেও উপকৃত করেছে। অথবা উদাহরণ তাদের যারা মুজতাহিদ, ইলম শিক্ষা করে গ্রেষণার দ্বারা মাসআলা বের করেছেন, নিজেরা আমল করেছেন এবং অন্যকেও আমল করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

وَعُرْكُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ تَكَلَّ رَسُولُ السِّهِ عَلَيْهُ هُسَو الَّنِذِي اَنْسَزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ الْيَاثُ مُحْكَمَاتُ وَقَرَأُ اللهِ وَهَا يَنَذَكَّرُ اللهُ اولُو الْالسِبَابَ. وَقَرَأُ اللهِ عَلَيْ فَاذَا رَايَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاذَا رَايَتْ وَعَالَ مَسْلِم رَايَنْتُمُ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ فَاولَلْنِكَ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ فَاولَلْنِكَ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ فَاولَلْنِكَ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ فَاولَلْنِكَ اللَّذِينَ سَتَنَا هُمُ

১৪৩. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন যে, "তিনিই আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু সংখ্যক হলো মুহকাম [সুস্পষ্ট]" এখান থেকে "কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত আর কেউই তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে না " পর্যন্ত পাঠ করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, এরপর যখন তুমি দেখবে, আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনা মতে, "তোমরা দেখবে সে সব লোকদেরকে যারা শুধু আল্লাহর কিতাবের 'মুতাশাবেহ' আয়াতগুলোকে অনুসরণ করছে [তখন বুঝবে যে,] তারাই হচ্ছে সেসব লোক বিক্র অন্তর বিশিষ্ট বলে] আল্লাহ তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- اسْم مَفْعُوْل হতে اِفْعَالٌ वादा الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابَهِ - এর শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো সৃদ্দ বা পাকাপোক্ত। পরিভাষায় সে সব আয়াতকে মুহকাম বলে, যেগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অর্থ নির্ধারণ ও গ্রহণে কোনো অসুবিধা হয় না এবং তাতে সন্দেহেরও কোনো অবকাশ নেই। এক কথায় যেগুলোর শব্দ, অর্থ ও ভাব সুস্পষ্ট, তাই হলো মুহকাম। এ সকল আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা একান্ত আবশ্যক, এটা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে।

শৃক্তি শৃক্ষি بُعُتُ بُهِ মূলধাতু হতে নিৰ্গত, শাব্দিক অৰ্থ হলো সন্দেহযুক্ত।

الله فَاحْدُرُوهُمْ . مُتَّفَتَّ عَلَيْه

পরিভাষায় যে সব আয়াতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তাদেরকে ক্রিনির্নির বলা হয়। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) -এর মতে, যে সব আয়াতের সঠিক ও নির্ভুল অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, সেগুলোকে ক্রিনির্নির বলা হয়।

- মুতাশাবেহ দু' প্রকার।

- ك. خُرُوْن مُغَيَّظُ عَاتً । বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ। যা কিছু সংখ্যক সূরার প্রথমে রয়েছে। যাদের অর্থ ও ভাব কোনোটাই জানা যায় না।
- ২. اَيْتُ صِفَاتُ (গুণবাচক আয়াতসমূহ) এগুলোর শাব্দিক অর্থ জানা যায়। কিন্তু ভাব সঠিকভাবে বুঝা যায় না। এ সব আয়াতের ভাব উদ্ধারে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। সরল মনে বিশ্বাস করাই হলো ঈমানদারদের কাজ।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) - ১

وَعَرْفَكَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ حَصَرُرُ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى يَسُومًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَبْنِ يَسُومًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَبْنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

১৪৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দুপুর বেলায় আমি রাস্লুল্লাহ এর নিকট উপস্থিত হলাম। হযরত ইবনে আমর (রা.) বলেন, এ সময় রাস্লুল্লাহ কুদুজনলোকের কথাবার্তা ভনতে পেলেন, যারা কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছিল। অতঃপর রাস্লুল্লাহ আমাদের সমুখে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারায় তখন ক্রোধের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর রাস্লুল্লাহ বললেন, তোমাদের পূর্বে অনেক লোক আল্লাহ তা আলার কিতাব সম্পর্কে মতানৈক্য করার দরুনই ধ্বংস হয়ে গেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : إِخْتَلَنَا فِيْ اُيَةٍ -এর সাধারণ অর্থ হলো তারা একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ করছিল। وَخْتَلَنَا فِيْ

- ১. তারা একটি মুতাশাবিহ আয়াতের মর্ম উদঘাটনের জন্য পরস্পর তর্কবিতর্ক করছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ তাদের উপর রাগান্তিত হলেন। কেননা, ক্রিন্দ্রাহ ক্রিয়াতের মর্ম উদঘাটনের চেষ্টা চালানো নির্থক।
- ২. অথবা, তারা একটি আয়াতের পঠনরীতি নিয়ে মতবিরোধ করছিল, এ অবস্থায় রাসূল্ল্লাহ হ্রু তাদের উপর রাগান্তিত হওয়ার কারণ হলো রাসূল্লাহ স্থাং তাদের মধ্যে রয়েছেন এমতাবস্থায় বিতর্ক করা অনুচিত।

وَعَنْ فَكُ سَعْدِ بْنِ أَبِئُ وَتَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْاَ اللّهِ عَلَى الْاَ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلُ عَنْ شَنْ لَهُ لَمْ يُحَرَّمُ عَلَى النّاسِ فَحُرِمَ مِنْ اَجَلِ مَسْأَلَتِهِ . مُتَّفَقُ عَلَى النّاسِ فَحُرِمَ مِنْ اَجَلِ مَسْأَلَتِه . مُتَّفَقُ عَلَى النّابِ

১৪৫. অনুবাদ : হযরত সাদ ইবনে আবৃ ওয়াকাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন— মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হলো সে ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে, যা মানবজাতির জন্য পূর্বে হারাম বা অবৈধ ছিল না ; কিন্তু উক্ত ব্যক্তির প্রশ্নের কারণেই তা হারাম করা হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اللّهِ عَلَى الْحِرِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

১৪৬. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন, শেষ জমানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের নিকট এমন কিছু অলীক কথাবার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ, না তোমাদের পিতৃপুরুষগণ কখনো শুনেছে। সাবধান তোমরা তাদের নিকট থেকে দ্রে সরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং কোনো প্রকার বিপর্যয় এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে। – [মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ হ্রাভি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ যুগে কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের নিকট অলীক কথাবার্তা উপস্থিত করবে।

جَـُّلُ শব্দটি دَجَّلُ किय़ाমূল হতে নির্গত হয়েছে, এর শাব্দিক অর্থ প্রতারণা করা। আর رَجَّلُ مَا مَعَالُونُ অর্থ – মহাপ্রতারক বা মহাপ্রবঞ্চক।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ত্রাহ্র-এর বাণী যর্থার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ত্রাহ্রএর পর হতে এই পর্যন্ত অসংখ্য প্রবঞ্চক সরল প্রাণ মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এদের কেউ নবুয়তও দাবি করেছে, যেমন—মুসায়লামা, আসওয়াদ আনাসী ও তুলায়হা।

আবার কেউ মাসীহ, মাহদী ইত্যাদি দাবি করেছে। যেমন– গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, কেউ কেউ সকল ধর্ম একসাথে করে নতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছে। যেমন–বাদশাহ আকবরের দীন-ই ইলাহী।

আবার কেউ ইসলামি পোশাক পরে মাথায় টুপি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়, তারপর ক্ষমতার মসনদে বসে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপতৎপরতা চালায়। ইসলামের ধারক-বাহকদের নির্বাতন করে কেউ ইসলামের কথা, ন্যায়ের কথা বলতে গেলে তার কণ্ঠরোধ করে বসে। অন্যদিকে মুখে মুখে ইসলামের সেবক হয়ে গালভরা বুলি ছাড়ে। আসলে এ ধরনের লোক এক প্রকার মুনাফিক, কাজেই এধরনের লোকদের ধোঁকা হতে প্রতিটি মুসলিমের বেঁচে থাকা একান্তই প্রয়োজন।

وَعَنْ كُنْ الْكَوْرَاةَ بِالْعِبْرَائِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا يَعْبُرَائِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعِبْرَائِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَبْرَائِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرْبِيَّةِ لِاهْلِ الْلِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ السَّلَامِ فَقَالَ رَسُولُ السَّلَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا وَلَا تُكَيِّبُوهُمْ وَقُولُوا الْمَنْ إِبِاللَّهِ وَمَا الْنُولَ الْمَنْ إِباللَّهِ وَمَا الْنُولَ الْمَنْ إِلَى اللَّهِ وَمَا الْمُنْ الْمُؤارِقُ الْمُنْ الْمُؤارِقُ الْمُنْ الْمُؤارِقُ الْمُنْ الْمُؤارِقُ الْمُؤَارِقُ الْمُؤَارِقُ الْمُؤَارِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَارِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَارِقُ الْمُؤَارِقُ الْمُؤَالِيْ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَارِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

১৪৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করত এবং মুসলমানদের জন্য তা আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা করত। অতঃপর রাস্লুল্লাহ বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে সত্যবাদী বলে সমর্থন করো না এবং মিথ্যাবাদী হিসেবেও গণ্য করো না; বরং তোমরা তাদেরকে বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও।−[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬]; −[বুখারী]

وَعَنْ 12 مَا لَا يَالَ مَالَ اللّهِ ﷺ كَالُ مَاسُولُ اللّهِ ﷺ كَالُ مَاسَمِع . كَانُ مُسْلِمٌ مُسْلِمٌ

১৪৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনে তা [যাচাই বাচাই না করেই] বলে বেড়ায়।−[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আৰু হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী মথ্যাবাদী ব্যক্তির একটি বড় নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, আর তা হলো– অন্যের নিকট হতে কোনো কথা শ্রবণ করে সত্য মিথ্যা যাচাই না করে তা প্রচার করে বেড়ানোই মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা, কথাটি যার থেকে শুনেছে হয়তো সে মিথ্যা কথা বলে থাকতে পারে, আর তার কথার উপর আস্থা রেখে তা প্রচার করার দ্বারা একটি মিথ্যা কথাই প্রচলিত হবে, তাই মিথ্যা হতে বাঁচার জন্য শোনা কথা যাচাই করা একান্ত আবশ্যক।

وَعُنْ وَاللّهِ عَلَيْهُ مَا مِنْ نَبِيّ بَعَثَهُ اللّهُ فِيْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ فِيْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ فِيْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ وَاصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِه وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ وَاصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِه وَيَقْتَدُوْنَ بِامُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَاللّهُ عَلَيْ فَعُهُو مُؤْمِنَ وَمَوْنَ وَمَنْ عَاهَدَهُمْ بِيلِيسَانِهِ فَعُهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ جَاهَدَهُمْ بِقَلْمِهِ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةً خُرُدُلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةً خُرُدُلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৪৯. অনুবাদ : হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাস্উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন- আমার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যে কোনো নবীকেই তাঁর উন্মতের নিকট প্রেরণ করেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর কিছু হাওয়ারী বা সঙ্গী ছিল যারা তার সুনুতকে অনুসরণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে চলতেন। এরপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো. যারা অন্যদেরকে এমন কথা বলত যারা নিজেরা তা করত না এবং এমন সব কাজ করতো যার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। অতএব এমতাবস্তায় যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লডাই করে সে মু'মিন। আর যে ব্যক্তি মুখের প্রিতিবাদের] দ্বারা জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর যে ব্যক্তি অন্তত অন্তর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর এরপর [যারা এতটুকু জিহাদ করতে প্রস্তুত নয়] তার মধ্যে সরিষা তুল্য ঈমানও নেই। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরজ কি-না ? সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরজ কি-না ? সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ ফরজ কি-না । এ বিষয়ে শান্ত্রবিদ আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরপ—আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের মতে, عَنِ الْمُنْكُرِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُرِ جَالُمُ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُرِ সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়; কিন্তু কেউ-ই না করলে সকলেই শুনাহগার হয়। কেননা, আল-ক্রআনে এসেছে—

٢- أُدْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَّنةِ .

٣- قَوْلُهُ ﷺ مَنْ رَأْي مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ الخ ـ

যদি মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা হরণকারী কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সকলের উপর غَنِ الْمُنْكَرِ ফরজ। যেমন কাদিয়ানী সমস্যা, ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও বই লেখা ইত্যাদি।

यि প্রাণ নাশের ভয় থাকে, তাহলে হাতে ও মৌখিকভাবে بِالْمُعْرُونِ वे विक्यां अंदे अंदों अंदों अंदों अंदों अंदों अ মনে ঘৃণা করতে হবে। যেমন, রাস্ল المَّنْكُوبُ الْإِيْمَانِ विक्यां وَذُلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, সং কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বিবেচনা অনুযায়ী ওয়াজিব হলেও শরিয়তের বিধানে ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে – যতদিন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী না হয়, ততদিন وَمُرْبِالْمَغُرُونِ সকলের উপর فَرُسْ عَبِيْن সকলের উপর فَرُسْ عَبِيْن

রাফেযীদের মতে, শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হলেও বিবেকের দিক দিয়ে ওয়াজিব নয়।

(رض) مَسْعُوْدٍ (رض) जानुल्लार टेरात माजछन (ता.)-এत जीरनी :

১. নাম ও পরিচিতি : নাম– আব্দুল্লাহ ; কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান আল-হুযালী। পিতা– মাসউদ। মাতা– উম্মে আবদ।

- ২. ইসলাম গ্রহণ: ইবনে সা'দের মতে, রাসূল ত্রে যেদিন দারে আরকামের মধ্যে প্রবেশ করেন তার পূর্বেই হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম কবুল করেন। ইবনে মাসউদ (রা.) নিজেই বলতেন, আমি ৬৯ মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তবে ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি হচ্ছেন ৩৩তম মুসলমান।
- ৩. হিজরত : হ্য়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম কবুলের পর নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হন। কুরাইশদের
   অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'বার আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন।
- 8. জিহাদে অংশগ্রহণ: তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ারমূকের যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।
- ৫. তার বর্ণিত হাদীস : তিনি সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৬৪টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া ২১৫টি কেবল বুখারীতে এবং ৩৫টি কেবল মুসলিমে স্থান পেয়েছে।
- ৬. মৃত্যু : হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ৩২ হি:, মতান্তরে ৩৩ হি: ৮ই রমজান ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعُنْ فَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ وَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اللّهِ عَنْ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ الجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْ قُصُ ذَلِكَ مِنْ الجُوْرِ هِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْاَمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ الْاَمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْاِمْمِ مِنْ الْالمَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْاَمِهِمْ شَيْئًا . رَوَاهُ مُسْلِمً يَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ الْاَمِهِمْ شَيْئًا . رَوَاهُ مُسْلِمً

১৫০. অনাবদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের প্রতি আহ্বান করে, তার ডাকে সাড়া দানকারীর পুণ্যের পরিমাণ ছওয়াব সেও পায়। এতে সাড়া দানকারীদের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হয় না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তবে তার ও সে পরিমাণ গুনাহ হয়, যা তার ডাকে সাড়াদানকারীদের হয়। এতে তাদের পাপের বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হয় না। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْرَتُ शদীসের ব্যাখা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হাত সং কাজে আহ্বানকারীর দ্বিগুণ ছওয়াব এবং মন্দ কাজে আহ্বানকারীর দ্বিগুণ পাপের অংশীদার হওয়ার কথা বলেছেন।

যে ব্যক্তি নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করল এবং অন্যকে সৎকর্মে উদ্বন্ধ করল সে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়াদানকারীর পুণ্যের পরিমাণ পুণ্য লাভ করবে। এ করণেই রাসূল আৰু অন্যত্র বলেছেন– الدَّالُ عَلَى الْخَبْرِكَنَاعِلِهِ

অপরদিকে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে পাপকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করে। সে একইভাবে দ্বিগুণ পাপের ভাগী হবে। এতে পাপকারীর গুনাহ মোটেই কমানো হবে না। এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকা এবং অন্যায়ের কাজ হতে বাধা প্রদান করা।

وَعَنْ اللهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْ لَا اللهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْ لَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُولِي لِلْغُرَبَاءِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন– ইসলাম অপরিচিত [নিঃসঙ্গ] অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে। আর অচিরেই ঠিক সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে। যেভাবে শুরু হয়েছে। অতএব সে অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ। –[মুসলিম] وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِذُ اللهِ الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِذُ الْمَ الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِذُ الْمَدَيْنَةِ كَمَا تَأْرِذُ الْمَدَيَّةُ اللهِ وَصَنَانُذُكُرُ حَدِيْنَ اللهِ وَصَدِيْنَى مَا تَرَكُتُكُمْ فِي حَدِيْنَ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيْنَى مُعَاوِيةَ وَجَابِرٍ لاَ يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ اُمَّتِي وَلاَ يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ اللهِ تَعَالَى.

১৫২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন — নিশ্চয়ই ঈমান [ইসলাম] মদীনার দিকে ঠিক সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। [বুখারী, মুসলিম] আর অচিরেই আমি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস مَنْ أَرُونِيْ مَا تَرَكُتُكُمْ কিতাবুল মানাসিকে আর হযরত মু'আবিয়া ও জাবির (রা.)-এর হাদীস দুটি مَنْ أُمَّتِيْ এবং الْكَانِفَةُ مِنْ الْمَانِفَةُ مِنْ الْمَانِفَةُ مِنْ الْمَانِفَةُ مِنْ الْمَانِفَةُ مِنْ الْمَانِفَةُ مَنْ اللهِ وَالْمَانِفَةُ مَنْ الْمَانِفَةُ مَنْ الْمَانِفَةُ مَنْ اللهِ وَالْمَانِفَةُ مِنْ اللهِ وَالْمَانِفَةُ مَنْ اللهِ وَالْمَانِفَةُ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَالْمَانِقُونَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَال

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে ইসলাম বলতে ইসলাম ও মুসলমান উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। আরব উপদ্বীপে যখন ইসলামের যাত্রা শুরু হয় তখন এটি ছিল একটি নতুন, অজ্ঞাত ও অপরিচিত। আর মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল একেবারে স্বল্প। সে হিসেবে মুসলমানগণও তখন অজ্ঞাত অখ্যাত ছিল। রাস্লুল্লাহ —এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ জমানায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থাও তাই হবে। আর ইসলাম তখন মদীনার দিকেই ফিরে আসবে।

# विठीय वनुत्र्व : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

১৫৩. অনুবাদ: হযরত রাবীয়া জুরাশী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 এর নিকট কিছু সংখ্যক ফেরেশতা আগমন করলেন এবং রাস্লুল্লাহ 🚟 -কে বললেন যে, আপনার চক্ষুযুগল ঘুমিয়ে থাকুক। কর্ণযুগল শুনতে থাকুক এবং আপনার অন্তর অনুধাবন করতে থাকুক, রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, অতঃপর আমার নয়নযুগল ঘুমাল, কর্ণযুগল শুনল এবং অন্তর অনুধাবন করতে লাগল। রাস্লুলাহ 🚎 বলেন, তিখন আমাকে উপমার দারা বলা হলো] একজন সর্দার একটি গৃহ নির্মাণ করলেন এবং তাতে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন, অতঃপর একজন আহ্বানকারী প্রেরণ করলেন। যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল সে ঐ গৃহে প্রবেশ করল এবং আহার গ্রহণ করল, আর তাতে ঐ ঘরের নেতাও সন্তুষ্ট হলেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং আহারও গ্রহণ করতে পারল না। এতে গৃহস্বামীও তার প্রতি অসভুষ্ট হলেন। [এর ব্যাখ্যাম্বরূপ] রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেন, গৃহস্বামী হলেন আল্লাহ, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ ঘর হলো ইসলাম, আর নিমন্ত্রণস্থল জানাত। -[দারেমী]

وَعَرْخِهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا اَدْرِىْ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّهِ اِتّبَعْنَاهُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُورُهُ اَحْمَدُ وَابُورُهُ اَحْمَدُ وَابُورُهُ اَحْمَدُ وَابُورُهُ اَحْمَدُ وَالْبَرْهِ فِي وَلِيْ اللّهِ اِتّبَعْنَاهُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُورُهُ اَحْمَدُ وَابُورُهُ اللّهِ اِتّبَعْنَاهُ - رَوَاهُ اللّهِ قِيّ وَابُورُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَ قِيّ وَابْدُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَ قِيّ

১৫৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলেছেন— তোমাদের কাউকে এরপ দেখতে পছন্দ করি না যে, সে তার খাটে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আর তার নিকট আমার কোনো আদেশ পৌছবে। তাতে আমি কোনো বিষয়ে আদেশ করেছি। অথবা কোনো বিষয়ে নিষেধ করেছি, তখন সে বলবে আমি এসব কিছু জানি না। আল্লাহ তা আলার কিতাবে যা পেয়েছি তাই অনুসরণ করব। — আহমদ, আবৃ দাউদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ আর ইমাম বায়হাকী দালাইলুন নবুওয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत राभा : আলোচ্য হাদীস দারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ তিবিষ্যদ্বাণী করেছেন। মুসলমান বলে দার্বিদার লোকদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোকও রয়েছে, যারা হাদীসকে শরিয়তের দলিল হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, অথচ হাদীসও ওহীর এক প্রকার। তা অনুসরণের জন্য কুরআনেই নির্দেশ এসেছে যে,

صَامَ عَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى يُوْحَى عَنِي الْهَوْى إِنَّا وَحَى يُوْحَى عَنِي الْهَامِ आत रामीन रा अरी जा क्त्रजान द्वातार नातार रहा। रायमन, अतमान राहार है

وَعَنِهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

১৫৫. অনুবাদ: হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— জেনে রাখ! আমাকে কুরআন এবং তার সাথে তার অনুরূপ [সুনাহ] ও দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখ! এমন এক সময় আসবে, যখন কোনো উদরপূর্ণ বিলাসী লোক তার তখতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনকে গ্রহণ করবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল মনে করবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকে হারাম জানবে। অথচ রাস্লুল্লাহ 🚟 যা হারাম করেছেন তাও তারই অনুরূপ যা আল্লাহ হারাম করেছেন। জেনে রাখ! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নয় এবং কেনানো ছেদন-দাঁতবিশিষ্ট হিংস্রপশুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। এমনিভাবে সন্ধিতে আবদ্ধ [জিম্মি] অমুসলমানদের হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তার দাবি ছেড়ে দেয়। আর যখন কোনো লোক কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করে তখন তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। যদি তারা তা না করে, তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার আতিথ্য পরিমাণ জিনিস আদায় করা জায়েয হবে। [এসব বিষয় কুরআনে নেই]-[আবু দাউদ. দারেমীও এ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এমনিভাবে ইবনে মাজাও کَمَا حَرَّمُ اللَّهُ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্'টি হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ: আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মেজবান মেহমানের মেহমানদারী না করলে মেহমান তার প্রয়োজনীয় জিনিস আদায় করতে পারবে। অথচ অন্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো সম্পদ তার সভুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল নয়। সুতরাং উভয় হাদীসে মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টতে অর্থগত বিরোধ দেখা যায়। সমাধান: এর তিনটি উত্তর হতে পারে—

- ১. উপরিউক্ত হাদীসের বিধান ইসলামের প্রথম যুগের, পরে তা রহিত হয়ে গেছে।
- ২. মেহমান মেজবান হতে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য তখনই নিতে পারবে যখন খাদ্যের অভাবে তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে।
  নতুবা খাদ্যের মালিকের সন্তুষ্টি ব্যতীত তা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন— নবী করীম ক্রীর বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম
  সৈন্যদেরকে প্রেরণ করতেন। তারা গন্তব্যস্থলে গিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন জিনিস বিশেষ করে পানাহার সামগ্রীর অভাবের
  সন্মুখীন হয়ে পড়তেন, তখন তাদের জন্য এলাকার অধিবাসীদের মেহমান হয়ে প্রয়োজনে এরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে
  হতো এবং এটি তাদের জন্য জায়েয ছিল যে তারা এলাকাবাসীর নিকট হতে খাদ্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেবেন। নতুবা তাদের
  প্রাণ নাশের সম্ভাবনা দেখা দিত।
- ৩. অথবা এ নির্দেশ ছিল ঐসব জিম্মিদের প্রতি, যাদের জন্য শর্ত করা হয়েছিল যে, তাদের নিকট থেকে মুসলিম ব্যক্তি বা দল গমন করলে তারা তাদেরকে আতিথেয়তা করবে।

وَعُرِكُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَسَارِيةَ الْمِعْرَبَاضِ بْنِ سَسَارِيةَ الْمَحُكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى ارِيْكَتِهِ يَظُنَّ انَّ اللَّهَ لَمْ اَحَدُكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى ارِيْكِتِهِ يَظُنَّ انَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْنًا اللَّهَ مَا فِى هٰذَا الْقُرْانِ الآوانِيُ اللَّهَ لَمْ وَاللَّهِ قَدْ اَمَرْتُ وَ وَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْبَاءَ وَاللَّهِ قَدْ اَمَرْتُ وَ وَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْبَاءَ اللَّهِ لَمْ يُحِلَّ وَاللَّهِ قَدْ اَمَرْتُ وَ وَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَللَّهَ لَمْ يُحِلَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَا اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَا اللهَ لَمْ يُحِلَّ لَا اللهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا بُيبُوْتَ اهْلِ الْكِتَابِ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لِكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا بُيبُوْتَ اهْلِ الْكِتَابِ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لِكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا بُيبُوْتَ اهْلِ الْكِتَابِ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ بِاللهِ مُ وَلَا اللهَ لَا الْكِتَابِ اللَّهَ لَا عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ ال

১৫৬. অনুবাদ: হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 🚐 একদা ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে कि कि चार्ट र्यंत्र नागिया वस्त्र थिक व कथा मत्न করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা এ কুরআনে হারাম করেছেন তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেননি। জেনে রাখ! আমিও আল্লাহর কসম করে বলছি। অবশ্যই আমি [তোমাদেরকে] অনেক বিষয়ে আদেশ দিয়েছি। উপদেশ প্রদান করেছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি। আর এটাও কুরআনের অনুরূপ অথবা তার চেয়েও বেশি। জেনে রাখ! আহলে কিতাব জিমিদের গৃহে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় : তাদের স্ত্রীদের প্রহার করা এবং তাদের শস্য ফল খাওয়াও তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদি তারা তাদের উপর নির্ধারিত কর আদায় করে।-[আবূ দাউদ]; কিন্তু তার হাদীসের সনদে একজন রাবী আসআস ইবনে ভ'বা মিসসীসী রয়েছেন, যার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَأَنَّهَا لَمُثْلُ الْفُرْانِ اَوْ اَكُثَرُ - এর ব্যাখ্যা : মহানবী ভ্রু উক্ত হাদীসে বলেছেন– আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের অনেক বিষয়ে আদেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি ; নিশ্চয় তা কুরআনেরই অনুরূপ অথবা তার চেয়ে বেশি।

রাস্লুল্লাহ এর উপরোক্ত। পদটি সন্দেহসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর অর্থ হলো এই যে, কাশফের জ্ঞান ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমে ক্রমান্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকত। সুতরাং একবার ইলহাম করা হয়েছে যে, কুরআন ব্যতীত তাকে যেসব বিধান দান করা হয়েছে তা কুরআনের অনুরূপ। আবার পরক্ষণেই ইলহাম করা হয়েছে যে, এটা কুরআন হতেও বেশি। অতএব বলা যায় যে, । টি সন্দেহসূচক নয়।

وَعَوْدِ 104 مِنْ إِنَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّ ذَاتَ يَوْمِ ثُنَّمُ ا تَعْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ظِّنَا مَوْعظَةً يَلَيْغَةً ذَرَفَتُ مِنْهَا الْعَبُوْنُ وَ وَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلُ ارسُولَ اللَّهِ كَانَ هُذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَسَاَوْصِنَا فَعَالَ اُوْصِبِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَسَيرَى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيتِيْنَ تَمَسَّكُوْا بهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْدِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً وَكُلُّ بِـدْعَـةٍ ضَـلَالَـةً - رَوَاهُ اَحْـمَـدَ وَابُـوْدَاوْدَ وَالِتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا ٱنَّهُمَا كُمْ يَذْكُرَا الصَّلُوةَ ـ

১৫৭. অনুবাদ: হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদিন রাস্লুল্লাহ 🚐 আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসলেন এবং আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী নসিহত করলেন, যাতে আমাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু সিক্ত হলো এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। তখন জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 মনে হয় এটা বিদায়ী উপদেশ। আমাদেরকে আরো কিছু নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি. নেতার কথা শুনতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে বলছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুনুত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুনুতকে আঁকড়ে ধরবে। অতএব, সাবধান! তোমরা দীনের ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও সুনাহর বাইরে নতুন কথা ও মতবাদ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন বিষয় হচ্ছে বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতা। - [আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ] কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ নামাজ পড়ার কথা বলেননি।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দটি - وَاشِدُوْنَ শব্দটি - এর বহুবচন। অর্থ – খলীফা, প্রতিনিধি। আর خُلَفَا ، শব্দটি - الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْن - এর বহুবচন। অর্থ – সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।

পরিভাষায় خُلَفًا ء رُاشِدِيْن হলেন—

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হিসাব করে দেখা গেল যে, হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর খিলাফত দু' বছর। হযরত ওমর (রা.)-এর দশ বছর, হযরত ওসমান (রা.)-এর বারো বছর, আর হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত ছয় বছর। –[মুসনাদে আহমদ] এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত খিলাফতে রাশেদার কল্যাণধারা সমাপ্ত হয়। ঐতিহাসিকগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, উপরোক্ত খলীফাগণের সময়কাল ২৯ বছর ৬ মাস ছিল। তাই হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর ৬ মাস সময়কেও খিলাফতে রাশেদার মধ্যে গণনা করা হয়।

আবার কেউ কেউ উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-কেও খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

"
বিলেছেন— তোমরা নেতার কথা শুনবে ও তাঁর আনুগত্য করবে; যদিও
তিনি হাবশী গোলাম হন। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গোলাম তথা ক্রীতদাস তো নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধান হতে পারে
না। কারণ, সে তো অন্যের অধীনে। এতদভিন্ন গোলামের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাও কম থাকে। সুতরাং হাদীসে ক্রীতদাসের কথা
কেন বলা হলো। উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, রাস্লুল্লাহ

উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে মূলত নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধানের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

অথবা, রাসূল ক্রিউজ উক্তির মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, নীচ পর্যায়ের কোনো ব্যক্তিও যদি তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধান নির্বাচিত হয়, তবে তোমরা তার আনুগত্য করতে কুষ্ঠিত হবে না। এর দ্বারাও নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধানের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদানই উদ্দেশ্য।

بعَضُ نَظَائِرِ الْبِدْعَةِ الْمُرَوَّجَةِ فِي هَٰذَا الْعَصْرِ فِي الْعَقَائِدِ وَالْاَعْمَالِ

বর্তমান যুগের আমল ও আকীদার ক্ষেত্রে প্রচলিত কতিপর বিদআতের দৃষ্টান্ত: এ যুগে প্রচলিত আকীদা 'বিদআত'-এর সংখ্যা অনেক। তন্যধ্যে উল্লেখযোগ্য করেকটি হচ্ছে যথাক্রমে— ১. عَصْبَتُ الْاَنْبَاءِ সম্পর্কে অসত্য প্রচারণা করা, ২. সাহাবাদের সমালোচনা করা, ৩. উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার বিশ্বাসে কোনো পীরের কাছে যাওয়া, ৪. মাজারে গিয়ে মৃত ওলীদের কাছে কিছু প্রার্থনা করা, ৫. পীর-আউলিয়াদের মাজারে মানত করলে বালা-মসিবত দ্র হওয়ার আকীদা পোষণ করা, ৬. তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা, ৭. কবুতর উড়ানোর মধ্য দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা, ৮. মীলাদ মাহফিলে রাস্ল ক্ষিত্র বিশ্বারে উপস্থিতির ধারণা করা।

• الْبَدْعَةُ الْمُرَوَّجَةُ فَى الْاَعْمَالِ : এ যুগে প্রচলিত আকীদাগত বিদআতের ন্যায় আমলগত বিদআতের সংখ্যাও ব্যাপক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে -১. কবরকে ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা, ২. উরস করা, ৩. খতনার পর বড় জেয়াফতের আয়োজন করা, ৪. জন্মদিন পালন করা, ৫. নির্দিষ্ট মৃত্যুদিবস পালন করা, ৬. বাধ্যতামূলকভাবে আযানের পূর্বে দরদ পড়া, ৭. কবরে বাতি জ্বালানো, ৮. কবরে আতর-গোলাপ ছিটানো, ৯. মৃত ব্যক্তির ছবি ঘরে টানিয়ে রাখা, ১০. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা ইত্যাদি করা।

وُعُرُهُ فَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى خَطَّا ثُمَّ قَالَ هُذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَعِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰذِه سُبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إلَيْهِ وَقَرَأً وَإِنَّ هٰذَا سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إلَيْهِ وَقَرَأً وَإِنَّ هٰذَا صَرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ (الاية) وَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ .

১৫৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ আমাদেরকে বুঝাবার জন্য] একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন— এটা হলো আল্লাহর পথ। অতঃপর ঐ সকল রেখার ডান ও বাম দিকে কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন এগুলোও পথ, তবে এর প্রত্যেকটির উপরই শয়তান বসে আছে, সে নিজের পথের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন যে, তির্মান সরল সঠিক পথ, তোমরা এরই অনুসরণ কর। এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করবে না। যেগুলো তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে পৃথক করে দেবে।—[সূরা আনআম, আয়াত : ১৫৩]—আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

وَعَرْفُ عَبْدِ للّهِ بْنِ عَمْدِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتّٰى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهِ . رَوَاهُ فِيْ يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِه . رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ اَرْبَعِيْنِهِ فِيْ شَرْحِ السُّنَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ اَرْبَعِيْنِهِ فَيْ شَرْحِ السُّنَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ اَرْبَعِيْنِهِ فَي كَتَابِ فَي كَتَابِ النَّوَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْدٍ .

১৫৯. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেছেন— কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার আমি যে শরিয়ত নিয়ে এসছি, তার অনুগত না হয়। —[শরহুস সুনাহ]

ইমাম নববী তার আরবাঈনে বর্ণনা করেছেন যে, এটি সহীহ হাদীস। একে আমি কিতাবুল হুজ্জায় সহীহ সনদসহ বর্ণনা করেছি।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা: হযরত মুহামদ করেন, কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না যে পর্যন্ত তার আমি যে শরিয়ত নিয়ে এসেছি তার অনুগত না হয়। উক্ত হাদীসে মু'মিন না হওয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে—প্রথমত প্রকৃতপক্ষেই সে মু'মিন নয়। এ অর্থ তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি রাসূল আনীত দীনকে স্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন নয়। এ অর্থ তখনই হতে পারে যখন কোনো ব্যক্তি দীনকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে না; কিন্তু অন্তরে তার সত্যতার বিশ্বাস রাখে।

মানুষের প্রকারভেদ : বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে সমস্ত মানুষকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

- দীনকে সম্পূর্ণ সত্য জেনে সে অনুযায়ী আমল করে, অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজকর্মে কোনোভাবেই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। এ
   শ্রেণীর লোক পরিপূর্ণ মু'মিন।
- ২. দীনকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু তদনুযায়ী পুরোপুরি আমল করে না; বরং আমলের ক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রবৃত্তির অনুকরণ করে। এ শ্রেণীর লোক মু'মিন বটে, তবে 'ফাসিক মু'মিন'।
- ৩. দীনকৈ সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সর্বদা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে। এ শ্রেণীর লোক 'কাফির'।
- ৪. দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, তবে বাহ্যিকভাবে নিজেকে মু'মিন হিসেবে প্রকাশ করে। এ শ্রেণীর লোক মুনাফিক।

وَعَنْ اَبْنِهِ عَنْ اَبْدِهِ الْمُوارِثِ الْمُونِيِّ وَرَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اَحْبَى الْمُونِيِّ مَنْ اَحْبَى الْمُورِيِّ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اَحْبَى اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اَحْبَى اللَّهُ عَرِمِثْلَ الْجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَبْرِ مِنَ الْاَجْرِمِثْلَ الْجُورِهِمْ شَيْعًا وَمَنِ البُتَدَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ الْثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ الْثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْعُصُ ذَٰلِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ الْثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْعُصُ ذَٰلِكَ مِنْ الْوَرْوِهِمْ شَيْعًا ـ رَوَاهُ البِّتَرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ البِّتَرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ البِّدُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْدِ عَنْ اَبْنِهِ عَنْ جَدِّهِ .

১৬০. অনুবাদ : হযরত বিলাল ইবনে হারিছ আল-মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো সুনুতকে জীবিত করে, যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সে পরিমাণ ছওয়াব লেখা হয় যে পরিমাণ লোক সে সুনুতের উপর আমল করে। আর এতে আমলকারীদের ছওয়াব হতে বিন্দুমাত্রও কমানো হয় না। অন্য দিকে যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো বিদআত সৃষ্টি করে যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল ক্রম সভুষ্ট নয়, তারও সে সকল লোকের গুনাহের সম পরিমাণ গুনাহ হয়, যারা তার উপর আমল করেছে এবং এতে তাদের পাপের কোনো অংশই হ্রাস করা হয় না।—[তিরমিযী] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ اللّهِ عَنْدِو بننِ عَنْوِ (رض) قَالَ وَاللّهِ اللّهِ عَنْوِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

১৬১. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— দীন হিজাযের দিকে এভাবে ফিরে আসবে যেমনিভাবে সর্প [ঘুরে ফিরে অবশেষে] তার গর্তে ফিরে আসে। আর অবশ্যই দীন হিজাযেই অশ্রেয় নেবে যেভাবে পার্বত্য মেষ পর্বত শিখরে আশ্রয় নিয়ে থাকে। নিশ্চয়ই দীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিল, আর অচিরেই তা সেরূপে ফিরে আসবে যেরূপে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব যারা নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় সমাজের সাধারণ প্রচলনের ব্যতিক্রম দীনের বিধি বিধানকে আঁকড়ে ধরে রাখে তাদের জন্য সুসংবাদ। তারা হলো সেসব লোক, যারা আমার [ওফাতের] পর লোকেরা যেসব সুনুতকে বিনষ্ট করে ফেলেছে তারা সেগুলোকে পুনরায় সংশোধন করে নেয়। –[তিরমিযী]

وَعَرْدِ ١٦٢ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (رضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيَا تِينَ عَلَى أُمَّتِى كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَّو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتِّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتِي أُمَّهُ عَلَانِيةً لكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَتَصْنَعُ ذٰلِكَ وَانَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلْثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّهُ وَاحِدَةٌ قَالُوا مَنْ هِيَ يًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ - وَفِي رِوَايَسَةِ احْمَدَ وَأَبِي دَاوْدَ عَنْ مُعَاوِيكَة ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَ وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِي أَتَّوِي أُمَّتِي أَوْوَامٌ تَتَجَارِي بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَا ء كَمَا يَتَجَارَى الْكَلُّبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصَلُ إِلَّا دَخَلَهُ.

১৬২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 🚟 বর্ণনা করেছেন— বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উন্মতেরও তা-ই হবে, যেমন এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জেনায় লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উমতের মধ্যে ও এরূপ কর্ম করার লোক হরে। এ ছাড়া বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত [বিশ্বাসগত দিক দিয়ে] তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এ দলগুলোর মধ্যে শুধু একদল ছাড়া অন্য সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কোন দলং রাসুলুল্লাহ 🚟 বললেন, যে আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে, তার উপর যারা থাকবে। -[তিরমিযী] আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, বাহাত্তর দলই জাহানামে যাবে, আর একদল জানাতে, আর তা হলো আহলে সুনুত ওয়াল জামাত। অচিরেই আমার উন্মতের মধ্যে এমন সব লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদের মধ্যে [বেদআতের] সেসব কু-প্রবৃত্তি প্রবেশ করবে, যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ রোগীর সর্ব শরীরে অনুপ্রবেশ করে। তার শরীরে কোনো শিরা বা গ্রন্থি অবশিষ্ট থাকে না. যাতে এই রোগ সঞ্চারিত হয় না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ك. ﴿ মু'তাযেলা : এদের মতে, বান্দার কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজেই। কবীরা গুনাহকারীকে তারা কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্তরের মনে করে। তারা আরো বলে যে, সৎ কাজের ছওয়াব ও মন্দ কাজের শান্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব। এ দলের প্রবর্তক হলো واصل بن عطاء যিনি হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। এ দলটি ২০টি শাখায় বিভক্ত।
- ২. শীয়া : তারা প্রথম দুই খলীফার খেলাফতকে অবৈধ মনে করে। হযরত আলী (রা.)-কে সবার উপর প্রাধান্য দান করে। ইমামের গুরুত্ব তাদের নিকট অত্যধিক। এরা ২২টি উপশাখায় বিভক্ত।
- ৩. خَارِجِيُّ । খারিজী: হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে যে দলটি সন্ধির বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তারাই খারেজী নামে পরিচিত। কবীরা গুনাহকারীকে তারা মুসলমান মনে করে না। তারাও ২০টি উপশাখায় বিভক্ত।
- 8. گُرْجِيَة মুরজিয়া : তাদের মতে, বড় পাপও একত্বাদী মুসলমানকে জান্নাত হতে সরাতে পারে না। তারা ৫টি উপশাখায় বিভক্ত।
- ৫. نَجُّارِيَّة नाष्क्रांत्रिय़ा : এরা আল্লাহর কোনো গুণকে আলাদাভাবে স্বীকার করে না । এ দলটি ৩টি উপশাখায় বিভক্ত ।
- ৬. جَبُرِيَّة জাবরিয়া : তাদের মতে, কর্মে বান্দার কোনো স্বাধীনতা নেই। বান্দা পাথরের ন্যায়। তাদের কোনো উপশাখা নেই।
- ৭. শুর্শাবিবহা : তারা আকার ও অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে সৃষ্টির অনুরূপ মনে করে। এদেরও কোনো উপশাখা নেই।
- ৮. کُرِبَ নাজিয়া : এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা হক পন্থী দল। এরা মুক্তিপ্রাপ্ত। সর্বমোট = ২০ + ২২ + ২০ + ৫ + ৩ + ১ + ১ + ১ = ৭৩ দল।
  - 'আত-তা'লীকুসসাবীহ' নামক থছে ৭৩ টি দলের নিম্নরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : বাতিলপন্থি লোকগুলো মোট ৬টি দলে বিভক্ত। তারা আবার প্রত্যেকটি কয়েকটি দল আবার শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। যথা— ১। খারেজী ১৫টি, ২। শীয়া ৩২টি, ৩। মু'তায়েলা ১২ টি, ৪। জাবারিয়া ৩টি, ৫। মুরজিয়া ৫টি, ৬। মুশাববিহা ৫টি। মোট ৭২টি। নাজিয়া বা সত্যপন্থী ১টি, সর্বমোট ৭৩টি।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عُسَمَر (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْجَمَعُ أُمَّةِ عَلَى ضَلَالَةٍ المَّتِيْ اَوْ قَالَ الْمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَسُدُ اللّهِ عَلَى الْجَسَاعَةِ ومَسَنْ شَذَّ شُذَّ شُذَّ فُذَا فِي النَّارِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৬৩. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ক্রি ইরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মত অথবা তিনি বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদীকে কখনো ভ্রম্ভতার উপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের হাত জামাতের উপরই রয়েছে, আর যে ব্যক্তি জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয় সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে যাবে। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসে "بَدُ" শব্দটি দয়া, অনুগ্রহ, রহমত, সাহায্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ কলেছেন, আল্লাহর হাত জামাতের উপর রয়েছে, অর্থাৎ মুসলমানগণ যতক্ষণ পর্যন্ত একতাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত বা সাহায্য তাদের উপর থাকে। এ ঐক্য দীন সংক্রোন্ত ব্যাপারে হোক বা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হোক। দীন কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যখনই কেউ পরশ্রীকাতরতার আবর্তে পড়ে স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় তখনই এ ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়, ফলে তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসে। অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। আতএব মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা উচিত। আর এটাই আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা। মহান আল্লাহর ভাষায়

وَعَنْ لَكُ مُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ شَذَ شُدَّ فِي النّسَارِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيْثِ انْسِ

১৬৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিবলেছেন — তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর। কেননা, যে জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে আলাদা হয়ে [অবশেষে] অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। ইমাম ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعُرُولَ اللّهِ عَلَيْ يَابُنَى إِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَابُنَى إِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِعَ وَتُمْسِى وَلَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشُّ لِاَحَدٍ وَتُمْسِى وَلَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشُّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَى وَ ذَٰلِكَ مِنْ سُنَّتِى وَمَنْ اَحَبَنِى وَمَنْ اَحَبَنِى وَمَنْ اَحَبَنِى وَمَنْ اَحَبَنِى كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي

১৬৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন— হে বৎস
! তুমি যদি এরূপে সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হতে পার যে,
তোমার অন্তরে কারো জন্য হিংসা-বিদ্বেষ নেই, তরে তা
কর। এরপর বলেন, হে প্রিয় বৎস ! এটা হলো আমার
সুন্নত, আর যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসে সে আমাকেই
ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার
সাথেই জান্নাতে থাকবে। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তার সুনুতের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। مَثَرُحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী তার সুনুতের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অবশ্য সুনুতের যথার্থ অনুসরণ তখনই হবে, যখন সে ব্যক্তি ফরজ, ওয়াজিবসমূহকে যথাযথভাবে পালন করে এবং হারাম, মাকরহ ও বিদ্যাআত হতে বেঁচে চলে। অতঃপর সুনুতের উপর আমল করতে তৎপর হয়।

আর مَعَىٰ فَي الْجُنَّة দারা উদ্দেশ্য হলো, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ نَصَى فَي الْجُنَّة দারা উদ্দেশ্য হলো, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ نافجيًة এর ন্যায় জানাত লাভের সৌভাগ্য লাভ করবে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সুনুতের অনুসরণ করার কল্যাণে সে জানাতে রাসূলুল্লাহ

وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

১৬৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার উন্মতের ভ্রষ্টতা ও পদস্থলনের সময় আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে সে একশত শহীদের ছওয়াব পাবে। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে তার কিতাবুয যুহদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ اللّهُ اللّهُ عَمْدُ وَهَا اللّهُ ال

১৬৭. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ — এর নিকট আগমন করে বললেন হি আল্লাহর রাসূল! আমরা ইহুদিদের নিকট থেকে কথা উপদেশ শুনে থাকি, তা আমাদের কাছে চমৎকার মনে হয়। তার কিছু লেখে রাখার জন্য আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি? তখন রাসূলুল্লাহ — বলেন, তোমরা কি [তোমাদের দীন সম্পর্কে] এরূপ দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছ, যেভাবে ইহুদি নাসারাগণ দিধাগ্রস্ত রয়েছে? অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। [ইহুদিদের নবী] হযরত মুসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া উপায় ছিল না।—[আহমদ] বায়হাকীও তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রস্তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আদাসের ব্যাখ্যা : বস্তুত মহানবী والحديث এর আগমনের ফলে পূর্বের সমস্ত ধর্ম রহিত হয়ে গেছে এমনিক তাদের ধর্ম প্রস্তের প্রয়োজনীয়তাও নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের অন্য কোনো ধর্মের কিছু অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, ইসলামই হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তাতে সব কিছুর ফয়সালা রয়েছে। যেহেতু অন্য সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে তাই যদি হযরত মৃসা (আ.) ও জীবিত থাকতেন তবে তাঁর উপর আবশ্যক হতো মুহাম্মদ والمحتاجة এর অনুসরণ করা।

وَعُرْ الْكُ الْمُ سَعِيْدِ الْـ خُـ دُرِيِّ (رض) قَـ الَ قَـ الَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَـنْ اكَـ لَ طَـيِّبًا وَعَـمِلَ فِـى سُنَّـةٍ وَ اَمِـنَ النَّـاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَـقَالُ رَجُلُّ يَـا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هٰـذَا الْبَوْمَ لَكَشِيْرُ فِـى النَّاسِ قَالُ وَسَيْكُونُ فِي النَّاسِ قَالُ وَسَيْكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِيْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

১৬৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল বস্তু খেল আর সুনুতের উপর আমল করল আর যার ক্ষতি হতে মানুষ নিরাপদ থাকল সে জানাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল হো! বর্তমানে তো এরপ লোক অনেক আছে। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন, আমার পরেও এরপ লোক থাকবে। —[তিরমিযী]

وَعَنْ اللّهِ الْكِيهِ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ فِى زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْ كُمْ عُشَر مَا امُرَ بِهِ هَلَكُ ثُمَّ يَاتِى زَمَانُ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أَمُر بِهِ نَجَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ الْمَرْمِذِيُّ

১৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন—তোমরা এমন এক যুগে আছ, যদি তোমাদের মধ্যে হতে কেউ আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার একদশমাংশ ত্যাগ করে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন যুগ আসবে যদি কেউ তখন শরিয়তের একদশমাংশের উপর আমল করে তবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। –[তিরমিয়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْمُورُونُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে الْمُورُونِ তথা নির্দেশিত বিষয় দ্বারা 'শরয়ী বিধানের' সকল বিষয় বুঝানো হয়নি; বরং এখানে الْمُورُونِ [সৎ কাজের আদেশ] এবং مَن الْمُورُونِ [অসৎ কাজের নিষেধ] বুঝানো হয়েছে। মোটকথা উল্লিখিত কাজের জন্য সে যুগের পরিবেশ ছিল অনুকূল। কিন্তু পরবর্তী যুগের পরিবেশ সেরূপ অনুকূলে থাকবে না ; হাদীসে তারই ইপিত রয়েছে। অতএব হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, পরবর্তী যুগে 'ফরজ বা ওয়াজিব' কিছু কম আদায় করলেও দৃষণীয় হবে না; বরং প্রথম যুগে 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' প্রত্যেকের উপর সমানভাবে ফরজ ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তা সমস্ত মুসলমানের উপর সমানভাবে ওয়াজিব থাকেনি; বরং যদি কোনো এক ব্যক্তি তার হক আদায় করে দেয় তবে অন্যুদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। বস্তুত তখন যে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ থাকবে না তারাসূলুল্লাহ

وَعَنْ لِكُ اللّهِ اللّهِ مَا مَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا ضَالَ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرأً رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُذِهِ الأينَة مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ . لَكَ إِلّا جَدلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ

১৭০. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন যে, কোনো জাতি হিদায়েত পেয়ে তার উপর স্থির থাকার পর পথভ্রম্ভ হয়ন। কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলো [তখন গোমরাহ হয়েছে]। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন— مَا ضَرَبُولُ لَكُ اللَّا جَدَلًا بَلُ هُمْ অর্থাৎ, তারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার নিকট তা উত্থাপন করে না। বস্তুত তারা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক। [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৫৮] –[আহমদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

১৭১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ক্রান্ত বলতেন, তোমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর কঠোরতা আনয়ন করো না, তাহলে আল্লাহও তোমাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেবেন। নিশ্চয় অতীতে একটি জাতি তাদের নিজেদের জন্য কঠোরতা গ্রহণ করেছিল, ফলে আল্লাহ তা আলাও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন। গীর্জা ও পাদ্রীদের উপাসনালয়ে যে লোকগুলো আছে ওরাও তাদের উত্তরাধিকারী। পবিত্র কুরআনে রয়েছে যে, রুহবানিয়াত তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছে, অথচ আমি আল্লাহ) তাদের জন্য এ বিধান করিন। সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৭ী–আবূ দাউদ)

নিজেদের উপর কঠোরতা করো না-এর ব্যাখ্যা : মহান্দর করে বলেছেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোরতা করো না । এর অর্থ-ইবাদত পালনে শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত কোনো কাজ করাকে কঠোরতা বলা হয় । যেমন— তুলি । এর অর্থ-ইবাদত পালনে শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত কোনো কাজ করাকে কঠোরতা বলা হয় । যেমন— তুলি । শুলি নার বছর রোজা রাখা, সারা জীবন বিবাহ না করা, এগুলো বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয় । যেমন— বনী ইসরাসলের লোকেরা গাভী জবাইয়ের ঘটনায় অযথা প্রশ্ন করে নিজেদের উপর কঠোরতা টেনে এনেছে । অথচ একটি গাভী জবাই করলেই চলত ।

- এর অর্থ ও তার হকুম : ইবাদতের জন্য সন্যাসব্রত বা বৈরাগ্যতা পালন করাকে 'রুহ্বানিয়াত' বলা হয়। যেমন— ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে বা মানুষের সংস্রব পরিহার করে বনে-জঙ্গলে গমন করা, বিবাহ-শাদী না করে বৈরাগ্য অবলম্বন করা বা পুরুষাঙ্গ কর্তন করে ফেলা, কাপড় ছেড়ে চট-বস্তা ইত্যাদি পরিধান করা ইত্যাদিকে রুহ্বানিয়াত বলা হয়। যেমন— অমুসলিম বৈরাগী সন্যাসীরা অবলম্বন করে থাকে। হযরত নবী করীম والمعرفة والمعرفة على অর্থ সম্পর্কে বলেছেন— الإسْكَرُمُ مُنْ اللهُ وَالْمُواَ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُوَا اللهُ ا

وَعُنْ لَكُ اللّهِ عَلَى هُرَدْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَحَرَامُ وَمُعُكّمُ خَمْ سَعَةِ اَوْجُهِ حَلَالً وَحَرَامُ وَمُعُكّمُ وَمُعُكّمُ وَمُعَرَّمُ وَاعْتَمَلُوا بِالْمُعْكَمِ وَحَرِّمُ والْحَرَامُ واعْمَلُوا بِالْمُعْكَمِ وَحَرِّمُ والْعَمَلُوا بِالْمُعْكَمِ وَاعْتَبِرُوا بِالْاَمْقَالِ وَحَرِّمُ والْمِنْ اللّهِ الْمُعَلَى اللّهِ الْمُعَلَى اللّهِ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهِ الْمُعَلَى اللّهِ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهِ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّ

১৭২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ≅ ইরশাদ করেছেন— কুরআন [-এর আয়াতসমূহ] পাঁচ রকমে [পাঁচ হুকুমে] অবতীর্ণ হয়েছে— (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকাম, (৪) মুতাশাবিহ এবং (৫) আমছাল [ঘটনা উপমা]। কাজেই তোমরা হালালকে হালাল মনে করবে, হারামকে হারাম মনে করবে, আয়াতে মুতাশাবিহ-এর উপর ঈমনে আনয়ন করবে। আর আমছাল তথা [উপমা উদাহরণ] দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

এটা মাসাবীহে বর্ণিত হাদীসের ভাষা। আর ইমাম বায়হাকী ও শু'আবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লিখিত হাদীসটির ভাষা এ রকম, তোমরা হালালের উপর আমল করবে, হারাম পরিত্যাগ করবে এবং মুহকামের অনুসরণ করবে।

وَعَرِيكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ٱلْآمُرُ ثَلْثَةُ آمْرُ بَيِّنُ رَشُدُهُ فَاتَّبِعُهُ وَامْرُ بَيِّنَ عُبَّهُ وَامْرُ النِّهِ عَنَى غَنِيهِ فَكِلْهُ إِلَى فَاجْتَيْبُهُ وَامْرُ الْخَتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلً وَوَاهُ احْمَدُ اللّهِ عَزَّ وَجَلً وَوَاهُ احْمَدُ

১৭৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন— শরিয়তের বিষয় তিন প্রকার: (১) এমন বিষয় যার হিদায়েত সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কাজেই তার অনুসরণ করবে। (২) এমন বিষয় যার ভ্রষ্টতা সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কাজেই তা পরিহার করবে। (৩) এমন বিষয় যাতে মতভেদ রয়েছে, এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করবে। –[আহমদ]

অন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩৩

# ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَرْفُ اللّهِ عَنْ جَبَلٍ (رض) قَالَ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

১৭৪. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রে ইরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে স্বরূপ, মেষপালের নেকড়ের ন্যায়। যে মেষপালের মধ্যে একটি দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অথবা খাদ্যের সন্ধানে দূরে চলে যায়, অথবা অলসতাবশত দলের এক প্রান্তে পড়ে থাকে তাকে বাঘে নিয়ে যায়। সাবধান! সাবধান! তামরা কখনো পৃথক হয়ে দল ছেড়ে গিরিপথে যেয়ো না, আর মুসলমান জামাত তথা সাধারণের সাথে থাকবে। –[আহমদ]

وَعَنْ 1 اَيِى ذَرِّ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاؤُدَ

১৭৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ যার (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৄ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি
জামাত হতে [কিছু সময়ের জন্য হলেও] এক বিঘত
পরিমাণ দূরে সরে পড়ে, সে যেন ইসলামের রশি নিজের
ঘাড়ের উপর থেকে খুলে ফেলে। —[আহমদ ও আবৃ দাউদ]

وَعَنْ الْكُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ (رض) مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ مُرْسَلًا قَالَ مَسْولُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ فِي الْمُدَولُ اللّٰهِ وَسُنَة تَمَسَّكُ مُ مُ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَة رَسُولِهِ وَرُواهُ فِي الْمُؤَطَّا

১৭৬. অনুবাদ: হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.)
হতে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— আমি তোমাদের
মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা
সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট
হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাস্লের
সুরুত। –[মুওয়াতা]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি : দশম হিজরিতে মহানবী হজ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মকা নগরীতে গমন করেন, এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। এ হজকে বিদায়ী হজ বলা হয় হজ উপলক্ষ্যে আগত লক্ষাধিক সাহাবীর উদ্দেশ্যে আরাফাতের ময়দানে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, এতে সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন যে, রাস্লুল্লাহ ব্রাই এর ইন্তেকালের পর আমরা কাকে অনুসরণ করবং এবং কোন নীতির উপর চলব ? তারা এ ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ ক্রেক প্রশ্ন করলে তিনি ক্রেক্তিরে আলোচ্য হাদীসটি ইরশাদ করেন।

وَعَنْ لَكُ مَا لِنْ الْمَادِثِ الْمَادِثِ الْمَادِثِ الْمُعَادِثِ النَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

১৭৭. অনুবাদ : হযরত গোযাইফ ইবনে হারিছ ছুমালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করিশাদ করেছেন— যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদআত সৃষ্টি করে, তখনই তার অনুরূপ একটি সুনুত উঠিয়ে নেওয়া হয়। কাজেই একটি সুনুতকে আঁকড়ে ধরা একটি বিদআত সৃষ্টি হতে উত্তম। [যদিও তা বিদআতে হাসানা হয় না কেনা। –িআহমদা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत व्याभा : সুনত হলো আলো স্বরূপ, আর বিদআত হলো অন্ধকরে, কাজেই আলো ও অন্ধকার যেমন এক স্থানে একত্র হতে পারে না, তেমনি সুনুত ও বিদআতও একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে না: বরং কোথাও যখনই কোনো বিদআত সুনুতের স্থান দখল করে তখনই সেখান থেকে সুনুত বিদায় নেয়।

وَعَنْ ١٧٠ حَسَّانٍ (رض) قَالُ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِى دِبْنِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِبْدُهَا اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِبْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৭৮. অনুবাদ: হযরত হাস্সান ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই কোনো জাতি দীন সম্পর্কে কোনো বিদআত সৃষ্টি করে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হতে সে পরিমাণ সুনুত উঠিয়ে নেন। অতঃপর আর কিয়ামত পর্যন্ত সেই সুনুত আর তাদের প্রতি ফিরিয়ে দেন না। –িদারেমী।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीरमत व्याच्या : কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সুনুত ফিরিয়ে না দেওয়ার অর্থ হলো, সে উক্ত বিদ্যাতকে দীন মনে করেই যথারীতি পালন করে থাকে। তাই তা হতে তওবা করার কোনো সুযোগ আসে না এবং তা পরিত্যাগও করে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সে সুনুতও ফিরে আসে না। এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে, কুফর-শিরক, কবীরা ও সগীরা যত গুনাহ আছে বিদ্যাত তনুধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।

وَعَنْ كُ إِنْ رَاهِنِهُ النّهِ مَنْ مَنْ سَرَةً (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِنْ مَانِ مُرْسَلًا . وَوَاهُ الْبَيْهُ قِتَى فِينَ فِينَ شُعبِ

১৭৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] ইবরাহীম ইবনে মাইসারাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি কোনো বিদআতকারীর সম্মান করেছ, সে যেন অবশ্যই ইসলাম ধর্ম ধ্বংস সাধনে সহায়তা করল। ইিমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে মুরসাল হাদীসরূপে এ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

১৮০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জন করে, আর যা কিছু আল্লাহর কিতাবে আছে তার অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে পথভ্রম্ভতা হতে রক্ষা করে হিদায়েতের পথে রাখেন। আর কিয়ামতের দিন তাকে হিসাবের কট্ট হতে রক্ষা করবেন। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে সে দুানয়াতে গোমরাহ হবে না এবং পরকালে হতভাগ্য হবে না। অতঃপর তিনি এর প্রমাণে এই আয়াত তিলাওয়াত করেনআতঃপর তিনি এর প্রমাণে এই আয়াত তিলাওয়াত করেনআমার হোদায়াতের অনুসরণ করে সে [দুনিয়াতে] পথভ্রম্ভ হবে না এবং [আখেরাতে] ভাগ্যাহত হবে না। – [সূরা তাহা, আয়াত: ১২৩] – [রাযীন]

وَعُولِكُ ابْنِ مُسْعُودٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَـثَلًا صِرَاطًا مُنستَقِيدمًا وَعَنْ جَنْبَتَ الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيهِ مَا ٱبْوَابٌ مُّفَتَّحَةً وَعَلَى الْاَبْوَابِ سُتُورٌ مُنْرِخَاةٌ وَعِنْدَ رَاسِ الصِّرَاطِ دَاعِ يَــُفُولُ إِسْـَتِـقِــيْـمُوْا عَـلَى البصِّرَاطِ وَلاَ تَعَوَّجُوا وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعِ يَدْعُوْ كُلُّمَا هَمَّ عَبْدُ أَنْ يَتَفْتَحَ شَبْئًا مِنْ تِسلْسَكَ الْأَبْسُوَابِ قَسَالً ويَسْحَسَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجُهُ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَاخُبَرَ أَنَّ البِصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْلَامُ وَانَّ الْابَسُوابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَانَّ السُّتُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللّهِ وَانَّ الدَّاعِي

১৮১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন
 রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন, একটি সরল রাস্তা, আর রাস্তার দু'দিকে রয়েছে দু'টি দেয়াল। আর উক্ত দেয়ালে অনেক দরজা খোলা রয়েছে এবং সে সকল দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর রাস্তার মাথায় একজন আহবায়ক দঁড়িয়ে আছে, যে ডেকে বলছে, সোজা রাস্তায় চলে যাও, এদিক সেদিক চলো না। আর এর আরেকটু পূর্বে আরেকজন আহ্বানকারী লোকদেরকে ডাকছে, যখন কোনো বান্দা এ দরজাগুলোর কোনোটি খোলার ইচ্ছা করে তখন দ্বিতীয় আহবায়ক ডেকে বলে সর্বনাশ। তা খোল না; যদি তা খুলো তবে তাতে ঢুকে পড়বে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর ব্যাখ্যা করলেন এবং খবর দিলেন যে, সরল রাস্তা হলো ইসলাম। আর খোলা দরজাসমূহ আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা বিষয়সমূহ। আর ঝুলানো পর্দাসমূহ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ।

عَـلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُـوَ الْـقُـرَانُ وَانَّ اللّهِ فِى الدَّاعِـى مِـنْ فَوْقِهِ هُـوَ وَاعِـظُ اللّهِ فِى قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنِ - رَوَاهُ رَزِينَ وَرَوَاهُ احْمَدُ وَالْبَيْهَ قِتَى فِي شُعَبِ الْإِيْسَانِ عَـنِ النَّنَوَاسِ بننِ سَمْعَانَ وَكَـذَا التَّيرْمِيذِيُّ عَنْهُ إِلَّا اَنَّهُ ذَكَرَ اخْصَر مِنْهُ -

আর রাস্তার মাথায় আহবায়ক হচ্ছে— কুরআন। আর তার সমুখে আহবায়ক হচ্ছে— আল্লাহর সে উপদেশদাতা যা প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে রয়েছে।সে তাকে কুরআনের উপদেশ শোনার জন্য উপদেশ দেয়] [রাযীন] আহমদ তাঁর মুসনাদে এবং ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমানে নাওয়াস ইবনে সাম'আন এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযীও তারই সূত্রে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরন্থ আল্লাহর উপদেশ দাতার অর্থ : ইাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। একটি হলো— لَمَنَ الْسَلَكِ বা ক্রেরেশতার প্রভাব। আর অপরটি হলো كَمَنَ السَّلَطَانِ বা শয়তানের প্রভাব। ফেরেশতার প্রভাব মানুষকে ভাল কর্মে উদ্বদ্ধ করে এবং পাপ কাজে নিরুৎসাহিত করে। আর শয়তানের প্রভাব মানুষকে পাপ কর্মে উৎসাহিত করে এবং পূণ্য কর্মে নিরুৎসাহিত করে। এখানে ঠুনু দ্বী اللهُ فِيْ قَلْب كُلّ مُؤْمِن বা ফেরেশতার প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَن كَانَ مُسْتَنَّا فَلْبَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ مَنْ كَانَ مُسْعُودٍ (رض) قَالَ مَن كَانَ مُسْتَنَّ فَلْبَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ فَإِنَّ الْحَتَّ لَا تُحْمَّلُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ وَلَا الْفِحْدَ الْحَتَّ كَانُوا اَفْضَلَ الْفِيلِكَ اصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَى كَانُوا اَفْضَلَ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَما وَاقْلَها تَكَلَّفًا إِخْتَارَهُمُ اللّهُ لِمُنْ فَضَلَهُمْ وَاتَّ بِعُوهُمْ عَلَى اَثَرِهِمْ لَكُهُ وَلَاقِامَةٍ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوا لِمَن اللهُ وَتَعَمَّلُهُمْ وَاتَّ بِعُوهُمْ عَلَى اَثَرِهِمْ وَلِاقِامَةٍ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوا لِمَن اللهُ وَتَعَمَّمُ عَلَى اَثَرِهِمْ وَلِيقَامَةً وَلِاقَامَةً وَيُنْ اللهُ وَتَعَمَّمُ عَلَى اَثَرِهِمْ وَاتَّ بِعُوهُمْ عَلَى اَثَرِهِمْ وَاتَّ بِعُوهُمْ عَلَى اَثَرِهِمْ وَسِيرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْفُهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِينَ اللهُ لَكُ الْمُسْتَقِيْمٍ . رَوَاهُ رَزِينَ اللهُ لَكَى الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِينَ الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِينَ الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِينَ الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِينَ اللّهُ لَيَ الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِينَ اللهُ الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِينَ اللهُ الْمُسْتَقِيْمُ . وَالْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِينَ اللهُ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُولِمُ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُنْ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُ الْمُسْتَقِيْمُ . وَالْمُعْتُمُ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُولِمُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتُ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُعْتُمُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُلُمُ الْمُسْتُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْرُحُ الْحَدِبْثِ रामीरमत व्याच्या : একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নবী করীম وأَنْ وَالْعَالِيَّ عَالَى الْعَالِيَّ وَالْعَالِيَّ عَالَى الْعَالِيَّ عَلَى الْعَالِيَّ عَلَى الْعَالِيَّ مَا الْعَالِيَّ مِا كُمْ الْمُنْ النَّالُ وَ مِعْمَا الْعَالِيَ الْعَالِيَةِ الْعَلَى الْعَالِيَ الْعَلَى الْعُلِيلِيْ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

ইত্যাদি। আর রাস্লুল্লাহ তাঁদেরকে তারকা أُولَٰ فِيكَ الَّذِيْنَ الْمَتَحَنَ اللّٰهُ فَلُوبَهُمْ لِلتَّقَوٰى वा مُمُ الرَّاشِدُونَ وَ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

عَنْ<u> ۱۸۳</u> جَابِرِ (رضا) أَنَّ عُـمَرَ بِنَ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِّلِي رَسُولًا اللَّهِ ﷺ بنُسْخَةِ مِّنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّه هٰذِه نُسْخَفُهُ مِّنَ التَّبُورَاةِ ثَكَلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَا بِوَجْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ عُهُمُ رِالِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَالَ اعَبُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَنضَب اللَّهِ وَغَنضَبِ رَسُولِهِ رَضِيْنَا بِهِ رَبًّا وَّبِسَالُاسُ لَإِمْ دِيْسَنَّا وَبِـمُ حَسَّدٍ بِيًّا فَعَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَـفُسُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانُ حُيُّا وَأَدْرَكَ نُبُوِّتِي لاَتَّبَعَنِيْ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৮৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ এর নিকট তাওরাতের একটি কপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এটি একটি তাওরাতের কপি। এতে রাসূল কু চুপ রইলেন, কিন্তু হযরত ভমর (রা.) তাওরাত পাঠ করতে ভরু করলেন। রাসূলুল্লাহ এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হতে লাগল। এটা দেখে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ওমর তোমার সর্বনাশ হয়েছে, তুমি কি দেখছ না! রাসূলুল্লাহ এর চেহারা মুবারক কী রূপ ধারণ করেছে ? তখন হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ এর চেহারায় ক্রোধের ভাব দেখে বললেন— আমি আল্লাহর ক্রোধ এবং তার রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন, মুহাম্মদ

তখন রাসূলুল্লাহ ত্রু বললেন, সেই সন্তার কসম যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদের প্রাণ। এই সময় যদি তোমাদের নিকট ত্রিওরাত কিতাবের নবী স্বয়ং। হযরত মুসা (রা.)-ও উপস্থিত থাকতেন, আর তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে, তবে তোমরা অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যেতে। এমন কি যদি তিনি এখনও জীবিত থাকতেন আর আমার নবুয়তের সময়কাল পেতেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। —[দারিমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একদা হযরত ওমর (রা.) যখন তাওরাত পাঠ করছিলেন, তখন রাস্লুল্লাহ ত্রি-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অবশেষে তিনি বললেন, "এখন যদি স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-ও জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তের সময়কাল পেতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন। তথু হযরত মূসা (আ.) নয়; বরং যে কোনো নবীই রাস্লুল্লাহ ত্রি-এর অনুসরণ করতে বাধ্য হতেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দীনই বহাল থাকবে।

وَعَنْ لِكُلُمُ اللّٰهِ وَكَلَامَ اللّٰهِ وَكَلَامُ اللّٰهِ وَكَلَامُ اللّٰهِ وَكَلَامُ اللّٰهِ وَكَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ كَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ كَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ بَعْضًا .

১৮৪. অনুবাদ: হয়রত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৣ বলেছেন− আমার কালাম
আল্লাহর কালামকে রহিত করতে পারে না। কিতৃ আল্লাহর
কালাম আমার কালামকে রহিত করে। আর আল্লাহর
কালাম এক অংশ অপর অংশকে রহিত করে।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

# নসখের সংজ্ঞা ও তার প্রকারসমূহ :

- ত্রি মাসদার। অভিধানে শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ১. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, স্থানচ্যত করা। ২. কেউ কেউ বলেন, দূরীভূত করা। ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পরিবর্তন করা। ৪. কেউ কেউ বলেন, রহিত করা। ৫. আল্লামা মুজাহিদ (র.) বলেন, মিটিয়ে দেওয়া। ৬. আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, তুলে নেওয়া ইত্যাদি।
- : مُعْنَى النَّسْخ إصْطِلَاحًا ا
- ২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, শর্য়ী কোনো বিধান পরিবর্তন করাকে 💥 বলা হয়।
- النَّسْخُ هُوَ إِزَالَةُ مُكْمِ بِإِثْبَاتِ مُكْمِ أَخْرَ -तरु तर्लत
- ৪. কারো মতে-
  - هُ وَ إِذَا لَهُ الْأَيْدَ اَوْ حُكْمِ الشَّرِيْعَةِ مِنَ الْأِيَاتِ الْفُرانِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ مَعْمُولَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلُ أَيْهُ اخْرى -
- । সর্বমোট চার প্রকার। وَنُسْخ -এর হিসেবে اَتُسْامُ النَّسْخ नসথের প্রকারডেদ : مَنْسُوْخ ७ نَاسِخ
- كَ الْعُرَاٰنِ بِالْغُرَاٰنِ بِالْعُمْرَانِ . ﴿ কুরআন দ্বারা কুরআন রহিতকরণ : যেমন– নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করার হুকুম মীরাসের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

# নিকটাখ্মীয়দের জন্য অসিয়তের আয়াত:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَاإِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْآقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ (الايسة) भीतात्मत आग्राण :

لِلرِّجَالِ نَصِينُكُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِينُكُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِينُكُ مِّمَّا تَلَّ مِنْهُ اَدْ كَثُرَ (الايدة)

- بالْحَدِيْثِ بِالْحَدِيْثِ بِالْحَدِيثِ بِاللَّهِ اللَّهِ الْحَدِيثِ بِاللَّهِ الْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِاللَّهِ اللَّهِ الْحَدِيثِ بِاللَّهِ اللَّهِ الْحَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَيثِ اللَّهِ الْحَدِيثِ اللَّهِ الْحَدَيثِ اللَّهِ الْحَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِي الْحَدَيثِ اللَّهِ الْحَدَيثِ اللَّهِ الْحَدَيثِ اللَّهِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ اللَّهِ الْحَدَيثِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَيثِ الْحَدِيثِ اللْحَدِيثِ اللَّهِ الْحَدَيثِ الْحَدِيثِ اللَّهِ الْحَدَيثِ اللَّهِ الْحَدَيثِ الْحَدَيثِ اللَّهِ الْعِيثِ الْحَدَيثِ اللْحَدَيثِ اللَّهِ الْعَلَيْدِيثِ اللَّهِ الْعِلْمِ الْحَدِيثِ الْحَدَيثِ الْحَدَيْدِ الْحَدَيْدِيثِ الْحَدَيْدِيثِ الْحَدَيثِ الْحَدَيْدِي الْ
- بَالْـعُـرِيْثِ بِالْـعُـرُانِ . ﴿ क्रुक्षान द्वाता रामीम तिरुकता : रिकाता तिरु الْحَدِيْثِ بِالْـعُـرُانِ । ﴿ क्रुक्षान द्वाता रामीम तिरुकता निर्देश किर्दा नामाक পড़ल जाल्लार जां जाला الْمَـرُ وَجُمْهَا كُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ क्रिक्षात नामाक পড़ल जाल्लार जां जाला الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- 8. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -रामीन षाता क्त्रणान तिश्वकत : यिमन نَسْخُ الْفُرَانِ بِالْحَدِيْثِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ अनिग्रात्वत এ আয়াতি وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ शिन षाता मानन् कता राग्ना النخ अ्नताग्न ७ بَلُوَة وَ بَلَاوَة وَ بَلَاوَة وَ مَكُم وَ عَلَيْهِ وَ مِلْكُونَة وَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل
- كُ البِّكْرُةَ وَالْحُكُم مُعًا كَ [िज्ना अग्राज ७ इक्म उजगि तिह्छ] المُسْخُ البِّكْرُةَ وَالْحُكُم مُعًا
- २. أَنْ عُمْ الْمُعَلَّمِ وَهُ [िजनाखग़ाज व्यविष्टि, किखू हुकूम त़िह्ज] انْسُعُ الْحُكُم دُونَ البَّ
- ত. التَّه كُوْنَ الْخُكْمَ (তিলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট)।

  (তিলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট)।

  ইফিন্টি আই শিক্ত নিন্তু হাদীস দ্বারা কুরআন রহিতকরণ বৈধ কিনা ? হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা
  বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–
- ১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা বৈধ নয়।

দলিল: তাঁদের দলিল হলো-

١. قُولُهُ تَعَالَى "مَاننَسَخْ مِنْ أَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَبْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

এখানে কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অপর আয়াতকে রহিত করার কথা বলা হয়েছে, হাদীস দ্বারা আয়াতকে রহিত করার কথা বলা হয় নি।

٢ . قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "كَلَامِيْ لاَ يَنْسَخُ كَلاَمَ اللَّهِ"

২. ইমাম আযম ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা জায়েজ।
দলিল: নিজেদের মতের পক্ষে তাঁরা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন–

- ক. আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন "مَا يَـنْـطِـنُ عَـنِ الْـهَـوُى إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْتَى يُسُوطَى اللهُ وَاللهُ وَهُـوَ اللهُ وَاللهُ وَمُعَى يُسُوطُـي " এ হিসেবে হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত হতে পারে।
- খ. মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে অসিয়ত করার আয়াতটিকে لِهُ وَصِيَّةً لِلْوَارِثِ राणी-পিতা ও নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে অসিয়ত করা হয়েছে।
- গ. বিবাহিত ব্যভিচারীর উপর থেকে বেত্রাঘাত করার হুকুম হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে । হাদীস দ্বারা বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি رُجِّـم বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এর বাণী کککوئی لا کنکوئی لا کنکوئی کی ککم اللہ -এর বাণী کککوئی لا کنکوئی کی اللہ । দারা ব্ঝা যায় যে, রাস্ল্লাহ এর কালাম আল্লাহর কালামকে রহিত করতে পারে না। অথচ হানাফী আলেমদের মতে, রাস্ল্লাহ -এর কালাম দ্বারা আল্লাহর কালাম রহিত করা জায়েজ আছে। সুতরাং যদি তাই হয়, তাহলে উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ কি ২ এর উত্তরে বলা হয়-

- ১. এখানে "گُلُامِیْ" বলে রাসূলুল্লাহ তাঁর এমন কালাম নির্দেশ করেছেন, যা ওহী ভিত্তিক নয়। বরং তা তাঁর একান্তই নিজস্ব অভিমত। আর এরূপ অভিমত দ্বারা আল্লাহর কালাম রহিত করা যায় না।
- ২. অথবা. এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে- \* قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اَحَادِيثَنَا يَنْسَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْفُرَانِ
- - غَاثِتُمْ রহিতকরণের উপকারিতা: এর বিভিন্ন উপরকারিতার কথা হাদীসবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন–১. রহিতকরণ দ্বারা শরিয়তের বিধান হালকা করা হয়। ২. রহিতকারী আয়াত বা হাদীসের উপর আমল করলে অধিক ছওয়াব অর্জিত হয়। ৩. নতুন হুকুমের প্রবর্তন হয়। ৪. অনেক সময় সহজ বিধান জারি হয়। ৫. সমস্যার সমাধান হয়। ৬ শরিয়তের ফ্যুসালা পাওয়া যায়।

وَعَرِفُكَ ابْنِ عُسَمَر (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّهِ ﷺ إِنَّ احَادِيثَ نَا يَنْسَخُ بِعَضُهَا بِعُضًا كَنَسْخِ الْقُرانِ.

১৮৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রু বলেছেন— আমার হাদীসের কিছু হাদীস অপর হাদীসকে মানস্থ করে কুরআনের নসখের ন্যায়।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ : উক্ত হাদীসের বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে-

كَ عَنْ الْقُرْانِ بَعْضًا كَ وَ عَنْ الْقُرْانِ بَعْضًا كَ الْقُرْانِ بَعْضًا كَ عَنْ الْقُرْانِ بَعْضًا كَ عَنْ الْقُرْانِ بَعْضًا كَ عَنْ الْقُرْانِ بَعْضًا كَ عَلَى الْقُرْانِ بَعْضًا لَعْمَا اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُرْانِ بَعْضًا الْقُرْانِ بَعْضًا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْ الْعَلَى الْعُمْ الْعُلَى الْعُلِي الْعُلَى الْعُلِى الْعُلَى الْعُلِمِ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلِى الْعُلَى الْعُلِمِ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلِمِ الْعُلِم

عَنَّ بِالْحَدِيْثِ: অর্থাৎ, আমার হাদীস যেমন কুরআনকে রহিত করে, তদর্রপভাবে আমার হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত করে। এই অর্থে نسخ القران -এর মধ্যে মাসদারের ইযাফত হয়েছে مَنْعُول -এর দিকে, উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ النُّهُ النُّهُ النُّهِ النُّهُ النُّهُ النُّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُولُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

১৮৬. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ ছালাবা খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রেলেছন–
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বিষয় ফরজরূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলাকে নষ্ট করবে না [তথা ত্যাগ করবে না]। কতক জিনিস হারাম করেছেন, তার নিকটও যাবে না। আর কতক সীমা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকে লজ্মন করবে না। আর কয়েকটি বিষয়ে তিনি ভুল করে নয়; বরং ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন। অতএব সে সমস্ত বিয়য়ে বিতর্ক করবে না। —[দারাকুতনী উপরোক্ত তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর পরিচয় : فَرَيْضَةُ শব্দটি فَرَائِض -এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ হলো– নির্ধারত, অবশ্যকীয় বা অপারহায বিষয় । পরিভাষায় فَرَائِض বর্লা হয়–

े. عَلَى عِبَادِهِ ১. عَلَى عِبَادِهِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّا عَلَى عِبَادِهِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّا عَلَى عِبَادِهِ خُرْسَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّا عَلَى عِبَادِهِ اللّٰهِ عَزْ وَجَلَّا عَلَى عِبَادِهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَزْ وَاللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ ا

- من الْعِبَادَاتِ عَلَى فِعْلِهِ الشَّوَابُ وَعَلَى تَدْرِكِهِ الْعِقَابُ مِنَ الْعِبَادَاتِ عَلَى فِعْلِهِ الشَّوَابُ وَعَلَى تَدْرِكِهِ الْعِقَابُ مِنَ الْعِبَادَاتِ عَلَى فِعْلِهِ الشَّوَابُ وَعَلَى تَدْرِكِهِ الْعِقَابُ مِنَ الْعِبَادَاتِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُه
- ৩. আরেক দলের মতে, هُوَ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ شُرْعًا وَيُذَمُّ تَارِكُهُ قَبْصَدًا مُطْلَقًا এমন কাজ যার সম্পাদনকারী সাধারণতঃ শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগকারী তিরস্কারের পাত্র হয়।
- ি ৪. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে– ফরজ ও ওয়াজিব শব্দ দু'টি সমার্থবোধক।
- لَّا وَ الْحَارِيِّ का जिल দ্বারা প্রমাণিত, তা ফরজ। আর যা الْحَدِيِّيِّ দিলিল দ্বারা প্রমাণিত, তা ফরজ। আর যা المَانِيِّيِّ দিলিল দ্বারা প্রমাণিত তা ওয়াজিব। তবে ওয়াজিবও আর্মলের ক্ষেত্রে ফরজের তুল্য।

উল্লেখ্য যে আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত نَرَائِيض দ্বারা যাবতীয় ফরজ এবং ওয়াজিবকে বুঝানো হয়েছে।

প্রাপ্তথাপ্তর মূলকা

# كِتَابُ الْعِلْمِ

# ইলম অধ্যায়

بعثر শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ – (الْبَيْقِيْنُ وَالْإِذْرَاكُ وَ الْفَهُمُ ) অনুধাবন করা, জানা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। কোনো কিছুকে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যানুসারে জানার নাম ইলম। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞানার্জনকে ইলম বলা হয়। এ অধ্যায়ে ইলমের ফজিলত, ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দান করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীস সংকলন করা হয়েছে।

قَلْ مَلْ يَسْتَوَى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ عَامَهُ عَلَيْهُ وَالَّذِيْنَ عَاده وَاللَّهُ مَنْ عَبَاده الْعُلُمُّانُ وَاللَّذِيْنَ عَاده الْعُلُمُّانُ وَ عَلَاه وَاللَّهُ مَنْ عَبَاده الْعُلُمَّانُ وَ عَلَاه وَاللَّهُ مَنْ عَبَاده الْعُلُمَانُ وَ الْعُلُمُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَالْعَلَى اللّهُ مَنْ عَبَاده الْعُلُمَانُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ عَبَاده وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ عَبَاده وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ مَنْ عَبَاده وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

तात्र्ल कतीय क्वाय वरलरहन- طَلُبُ الْعِلْمِ فَرَيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

आत আलেমের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন- فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِى عَلَى اَدْنَاكُمْ

अ हाजा उ हेन्स এবং আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

■ ইলমের উপর সকল আমল নির্ভরশীল বিধায় গ্রন্থকার ইলমের অধ্যায় অন্যান্য আমলের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে ইলম দ্বারা ইলমে দীন উদ্দেশ্য।

# थेथम जनूल्हिन : हिंबे हों हों

عَرْكِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدٍ اللّٰهِ بُنِ عَبْدٍ وَ اللّٰهِ بُنِ عَبْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنْ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا حَرَجَ وَلَوْ أَينَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا أَ مَقْعَدَهُ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ الْبُحُارِيُ

১৮৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
করেছেন− আমার পক্ষ হতে [দীনের কথা লোকদের নিকট] পৌছাতে থাক, যদিও তা একটি মাত্র বাক্য হয়। আর বনী ইসরাঈল হতে শোনা কথা বর্ণনা করতে পার, তাতে কোনো দোষ নেই [অর্থাৎ তাদের ভালো কথা শোনাতে কোনো দোষ নেই ।]; কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করে; সে যেন তার ঠিকানা জাহান্লামে প্রস্তুত করে নেয়। −[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হিসেবে তাদেরকে অন্ধনার হতে আলোর দিকে পথ দেখানোর জন্য আগমন করেছেন। তার অমীয় বাণী হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, এই জন্য তাঁর বাণীসমূহকে প্রচার করার তাকিদ দিয়েছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। তাঁরপর আর কোনো নবী আগমন করেবেন না। তাঁর প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থাই কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আর এই জীবন ব্যবস্থার অন্যতম উৎস হলো তাঁর অমর বাণীসমূহ। তাই এগুলো একে অপরের নিকট পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যই বাসুলে কারীয়া নির্দেশ দিয়েছেন।

بَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযা রচিত اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْثُ কিতাবে আলোচ্য হাদীসের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একদা এক ব্যক্তি রাসূল — এর অনুরূপ পোশাক পরিধান করে মদীনার কোনো এক পরিবারে গিয়ে

বলল, নবী করীম 🚟 আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যে কোনো পরিবারের দায়িতশীল হতে পার। তখন উক্ত পরিবারের লোকজন তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করে দেয়। মহানবী 🚟 এ সংবাদ শোনা মাত্র হযরত আবু বকর (রা.) ও হয়রত ওমর (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তাকে জীবিত পেলে হত্যা করবে। আর যদি মৃত অবস্থায় পাও, তবে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করবে। এ সময় হজুর 🚟 ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আমার বিশ্বাস তোমরা তাকে মৃত পাবে। অতঃপর তাঁরা তার নিকট এসে দেখলেন রাতে পেশাব করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার পর তাকে এক বিষাক্ত সাপ দংশন করে মেরে ফেলেছে। তারা এ সংবাদ রাসূল 🚟 এর নিকট এসে জানালেন। তখন নবী করীম 🚎 আলোচ্য বক্তব্য প্রদান করেন।

: रेनायत अरखा ७ जात क्षकातालन تَعْرِيْفُ الْعِلْمِ وَٱتْسَامُهُ

तुका اَلْفَهُمُ (२) अनुधावन कता الْإِذْرَاكُ –अत मामनात । শास्मिक जर्थ - الْعِلْمُ :َ مَعْنَى اَلْعِلْمِ لُفَةً (৩) اَلَتُهُمَّا হ্রদয়ঙ্গম করা । এই শব্দটির ব্যবহার কুরআনেও রয়েছে যেমন-

قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيمُ.

- الْعِلْمِ إِصْطِلاً । مَعْنَى الْعِلْمِ إِصْطِلاً । ومَعْنَى الْعِلْمِ إِصْطِلاً । ومَعْنَى الْعِلْمِ إِصْطِلاً । د. مَعْنَى الْعِلْمِ إِصْطِلاً ।
   م. नार्गनिकर्तित्र मर्ल मंतिकर्तित् मर्ल الْعِلْمُ هُو حُصُولٌ صُورَةِ الشَّيْ فِي الْعَقْلِ अर्था९, আকলের मर्स्य कातित्सत आकृष्ट अर्जिं । হওয়াকে علم বলা হয়।
- هُو قُوَّةٌ وَمَلَكَةٌ فِي النَّفْسِ يَفْتَدِرُ بِهَا النَّاسُ عَلَى التَّمْدِيْزِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ र. कि कि कि वंलन অর্থাৎ, ইলম হচ্ছে আত্মার এমন এক শক্তি ও যোগ্যতার নাম, যার দারা ব্যক্তি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে তফাৎ নিরূপণ করতে পারে।
- الْعِلْمُ هُوَ إِذْرَاكُ الشَّيْ بِحَقِيْقَتِهِ चिंदात वला राय्या विकास वितास विकास वित
- اَلْعِلْمُ صِفَةٌ مُوْدَعَةٌ فِي الْقَلْبِ كَالْقُوَّرِ الْبَاصِرَةِ فِي الْعَبْنِ وَالْقُوِّرِ السَّامِعَةِ لِلْأَذُنِ तल क क क क
- اَعْمُ مَا الْعُلُمِ : ইল্ম দু 'প্রকার। যথা– ) : أَعْمَامُ الْعُلُمِ : ইল্ম দু 'প্রকার। যথা– ) عِلْمُ الدُّنْكِ : वो দুনিয়াবী জ্ঞান। যেমন– বাংলা, ইংরেজি, অংক, রসায়ন, পদার্থ ইত্যাদি। এসব জ্ঞান অর্জন করা জায়েজ।
- ২. عِلْمُ الدِّبْنِ वा দীনি জ্ঞান। যেমন- কুরআন, হাদীস ইত্যাদি। প্রয়োজনানুসারে দীনি ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এটা আবার দ'প্রকার। যথা-
- ك. في الْعَبَادِي بالمَانِي باللهِ यात উপর ইলমে দীন নির্ভরশীল। যেমন- নাহু, সরফ, লোগাত, বালাগাত ইত্যাদি।
- २. عُلُوم شُرْعِيَّة अरक عِلْمُ الْمُقَاصِدِ अरक عِلْمُ الْمُقَاصِدِ
- 🛮 রাস্ল 🚟 বলেছেন, عِنْمُ الدِّيْنِ তিন প্রকার। যথা–
- عِلْمُ الْفَرِيْضَةِ الْعَادِلَةِ . ٥ عِلْمُ السُّنَّةِ الْقَائِمَةِ ٤٠ عِلْمُ الْأَيَاتِ وَالْأَخْكَامِ . ٤
- 🛮 সৃফী সাধকদের মতে عِنْم দু' প্রকার। যথা–
- ( د الطَّامر . د الطَّامر . د الطَّامر . د
- وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ अक्ता रहा। यमन- क्त्रजात এमেছ مَعْرِفَتْ ७ تَصَوُّفٌ करा عِلْمُ الْبَاطِنِ
- 🛮 দার্শনিকদের মতে عِلْم দু' প্রকার : যথা–
- ك. وَيُمْ نَظُرِيْ । ইয়া চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ২. عِلْم ضَرُوْرِيْ عَلْم نَظُرِيْ । ইয়া স্বাভাবিকভাবে অর্জিত হয়। আর জমুহুরের মতে عِلْم ضُرُورِي সাতভাগে বিভক্ত। যথা-
- الْكُلُّ اعْظُمْ مِنَ الْجُزْءِ -সেমন الْبُدِينْهِيَّاتُ . د
- اَلنَّارُ حَارَّةٌ यथा (اَلَّذِي يَحْصُلُ بِالْحِسِّ) اَلْحِسِّبَاتُ . ﴿

- إِنَّ لَنَا فَرْحًا وَغَمًّا -١٩٩٦ (اَلَّذِي يَحْصُلُ بِالْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ) ٱلْوِجْدَانِيَّاتُ
- آلْاَرْنَعُهُ زَوْجٌ وَالْوَاسِطَةُ إِنْقِسَامُهَا بِمُتسَاوِيَبْن अप्तन اَلْفِطْرِيَّاتُ 8.
- السُّناءُ مَسْهَلًا त्यमन الْمُجَرُّباتُ . ७
- نُوْرُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادً مِنْ نُوْدِ الشَّمْسِ -त्यमत (الَّذِيْ يَحْكُمُ بِهَا الْعَقْلُ بِالْحَدَسِ) الْحَكَسِبَّاتُ
- व. أَلَّذِي يُجْزُمُ بِهَا لِكُثَرَةِ الْمُخْبِرِيْنَ بِهَا) ٱلْمُتَوَاتِرَاتُ . ٩ (اللَّهُ عَبِرِيْنَ بِهَا) ٱلْمُتَوَاتِرَاتُ
- আর স্ফীদের নিকট عِلْم كَدْنَى بِي পুকার যথা ১. عِلْم كَشْبِي (অর্জিত জ্ঞান) عِلْم كَدُنَى (খোদা প্রদত্ত জ্ঞান)
- الْمُعَامَلَة الْمُعَامَلَة اللهُ عَلْمُ الْمُعَامَلَة الْمُعَامَلَة الْمُعَامَلَة الْمُعَامَلَة الْمُعَامِلَة
- ২. عِلْمُ الْمُكَاشَفَةِ এটা শরিয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে পালনের পর খোদা প্রদত্ত একটি জ্যোতি। যার দ্বারা বিপদ-মুসিবত সহজ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।
  - "بَلَغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَدٌ" এর তাৎপর্য: রাস্ল نَيْلُغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَدٌ" তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও, প্রচার কর-এর বিশ্রেষণে হাদীসবিশারদগণ দুটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন–
- ১. নবী করীম ্রাম্রা-এর হাদীসমূহ হুবহু সনদসহ প্রচার করা। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আদালত ও ছেকাহ-এর ভিত্তিতে অন্যের নিকট পৌছে দেওয়া। এ ব্যাপারে শাব্দিকভাবে কোনো পরিবর্তন করা যায় না।
- ২. হাদীস যেমনিভাবে অন্যের নিকট হতে শ্রবণ করা হয়েছে, তেমনিভাবেই উদ্দেশ্য অবিকৃত রেখে শব্দে শব্দে আদায় করে প্রচার করা।
- اَنُ وَارُوْ اَنِهُ -এর মর্মার্থ : তাবলীণে দীনের নূন্যতম সীমারেখা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এখানে وَرُوْ اَنِهُ م পবিত্র কুরআনের হেফাজত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা وَاِنَّ لَدُ لَكَا وَظُونًا مُرَا مُعَالِمُ বলে তার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন ং যুগে যুগে কুরআন বিকৃতকারীদের ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে বিধায় রাস্লের হাদীসসমূহ রক্ষণা-বেক্ষণও অতীব জরুরি। তাই রাস্লে কারীম عليه -এর নিকট হতে প্রাপ্ত একটি বাক্য হলেও তার রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যদের নিকট প্রচারের তাকিদ করা হয়েছে।

দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ : উক্ত হাদীসে রাসূল فَيْمَارُضُ بَيْسَنَ الْحَدِيْشَيْسِ দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ : উক্ত হাদীসে রাসূল করা বনী ইরাঈলীদের থেকে জ্ঞানের কথা বর্ণনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ অপর হাদীসে তাদের থেকে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

#### বিরোধের সমাধান:

- ১. বনী ইসরাঈলের কথা দ্বারা এখানে উপদেশমূলক গল্প কাহিনী, যা ইসলামি শরিয়তের পরিপস্থি নয়, এমন সব ঘটনা বর্ণনা করার কথা বলা হয়েছে।
- ২. বনী ইসরাঈলদের থেকে পূর্ববর্তী নবীদের যেসব গল্প-কাহিনী কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এমন সব বর্ণনা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। আর যা কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় তা বর্জন করতে বলা হয়েছে।
- ৩. অথবা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুলমানদের ঈমান দুর্বল থাকায় মহানবী করতে বিনাই সরাঈলের বর্ণনার প্রতি কর্ণপাত
  করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে মুসলমানদের ঈমানের প্রবৃদ্ধি ঘটায় বনী ইসরাঈলের বর্ণনাকৃত কিতাব ইত্যাদি
  অধ্যায়নের অনুমতি দিয়েছেন।
- ৪. বনী ইসরাঈলের অনেক পণ্ডিতের নিকট রাস্লের আগমনের সত্যতা এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্বলিত অনেক বিধান রক্ষিত ছিল। এসব বিষয় কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্রেষণের জন্য বনী ইসরাঈলীদের বর্ণনা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের নিকট থেকে তাওরাত তথা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ كُنْ بُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ بُنْ بُنْ بُنْ بُنْ بُنْ بُنْ بُنْ وَلُا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى مَنْ حَدَّثَ عَنِى بِحَدِيثٍ يُرَى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৮৮. অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব এবং হযরত মুগীরা ইবনে গুণা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে মনে করে যে, তা মিথ্যা: তবে সে মিথ্যাবাদাদের অন্যতম ব্যাক্ত।

—[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর অর্থ - آخَدُ الْكَاذِبِيْنَ

- ১. আবূ নুআঈম اَلْكَاذِيْكُنَ শব্দটি দ্বিবচনের সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ফলে তিনি এর দ্বারা বর্ণনাকারী ও যার কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে বুঝিয়েছেন।
- ২. কারো মতে اَنْكَاذِبِيْنَ ছিবচন দ্বারা পড়া হলে তবে তার অর্থ হলো, বর্ণনাকারী দু' মিথ্যাবাদীর একজন। আর তারা হলো নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার "মুসাইলামাতুল কাযযাব" এবং "আসওয়াদ আনাসী"।
- ৩. কেউ কেউ اَنْكُوذَيْنُ अंस्मिं वर्ष्ट्रवहत्नत সीগা রূপে পড়েন। তখন এর অর্থ হবে, সে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীদের একজন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى مُعَاوِية (رض) قَالَ قَالَ وَالّهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ يَرُدِ اللّهُ بِهِ خَبْسَرًا يَّفَ قِبَهُ فِى الدِّينِ وَانِّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّهُ يُعْطِى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৮৯. অনুবাদ: হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিবলেছেন- আল্লাহ তা আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তিনি তাকে দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেন। [রাসূল ক্রেবলে। নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান বন্টনকারী, আর আল্লাহ তা দান করেন। -[বুখারী, মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম এরশাদ করেন الله يُعْطِى -এর অর্থ হলো যাবতীয় জ্ঞান ও হিকমতের মালিক ও স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা আলা। আল্লাহ তা আলা সে ইলম ও হিকমত ওহীর মাধ্যমে নবী করীম কেন শিক্ষা দেন। আর নবী করীম তা জগতবাসীকে শিক্ষা দেন। হজুর জগতবাসীর জন্য এই ইলম ও হিকমত বিতরণ করাকেই

وَعَرْفِ اللّهِ عَلَيْهَ النّه هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَّهُ وَلَهُ وَلَهُ النّهُ وَلَهُ النّهُ وَلَهُ النّهُ وَلَهُ الْمَا وَلَهُ الْمَا وَلَهُ الْمَا وَلَهُ الْمَا وَلَهُ الْمَا وَلَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

১৯০. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ==== বলেছেন− সোনারূপার খনিরাজির ন্যায় মানবজাতিও [নানা গোত্রের] খনিরাজি যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিলেন, তারা ইসলামি যুগেও উত্তম, যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করেন। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মানুষকে খনির সাথে তুলনার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী আত্র মানুষকে খনির সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত যুক্তি তুলে ধরেছেন। যেমন–

- ১. খনি যেমন বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে, মানুষও তেমনি বংশ, শ্রেষ্ঠত্ব এবং গোত্রীয় মর্যাদায় বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে।
- ২. নৈতিক, চারিত্রিক এবং সামাজিক সম্মান মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল 🚟 মানব জাতিকে খনির সাথে তুলনা করেছেন।
- ৩. খনিজ সম্পদগুলো যেমন মাটির গর্ভে লুকায়িত থাকে, তদ্রপ মানুষের উত্তম গুণাবলি এবং সুকুমারবৃত্তিগুলোও মাটির তৈরি দেহের মাঝে লুকায়িত থাকে।
- 8. খনির মধ্যে যেমন বিভিন্ন জাতের ধাতু পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মির মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মিক নির্দিষ্ট করার কারণ : উপমা হিসেবে স্বর্ণ ও রূপা নির্বাচিত করার বছবিধ কারণ রয়েছে। যথা–
- ১. স্বর্ণ ও রূপাকে যেমন আগুনে পুডিয়ে পাকা করা হয়, অনুরূপভাবে মানুষকেও কঠিন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয়।
- ২. স্বর্ণ ও রূপা নির্মিত অলংকারাদি যেমন মানুষের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মানুষ অলঙ্কার স্বরূপ।
- ৩. স্বর্ণ ও রূপা যেমন তার খাঁটিত্ব বিচারে মূল্য নির্ধারিত হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও উত্তম গুণাবলির বিচারে তার সম্মান নির্ধারিত হয়।
- স্বর্ণ ও রূপা মূল্যবান ধাতু হওয়ায় এগুলোর ওপর যাকাত নির্ধারিত আছে। তেমনি মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ায় তার উপর ইবাদত নির্ধারিত হয়েছে।
- ৫. স্বর্ণ ও রূপাকে যেমন খনিজ ধাতু হতে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে মাটি ও ময়লার মিশ্রণ হতে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়, তেমনি মানুষকে অজ্ঞতা-বর্বরতা থেকে সুন্দর পরিবেশ এবং সং গুণাবলির সংস্রব দিয়ে সভ্যতায় নিয়ে আসা যায়।
- ৬. খনিজ পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ ও রূপা সবচেয়ে সুন্দর, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ لَا تَعْمَلُونَا وَكُلُونَا لَا لَهُ الْمُسْانَ فِي الْمُسْانَ فِي الْمُسْانَ فَلَى الْمُرْسَانَ فَلَا الْمُرْسَانَ فَي الْمُسْانَ فَلَا الْمُرْسَانَ فَي الْمُسْانَ فَلَا الْمُرْسَانَ فَلَى الْمُرْسَانَ فَلَا الْمُرْسَانَ فَلَالْمُ اللّهُ عَلَى الْمُرْسَانَ فَلَا الْمُرْسَانَ فَلَا الْمُرْسَانَ فَلَا الْمُرْسَانَ فَلَا الْمُرْسَانَ فَلَا اللّهُ اللّ
  - خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ "وَيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ" -এর অর্থ হচ্ছে- "জাহেলি যুগে যারা সৎ গুণাবলির অধিকারী ও সর্বোত্তম মানুষ ছিল, ইসলামি যুগে এসেও তারাই সৎ গুণাবলির অধিকারী ও সর্বোত্তম"-এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলেমগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
- ১. জাহেলিয়া যুগে বাস করেও যারা সাহসিকতা ও বীরত্বের মত গুণাবলিসম্পন্ন লোক ছিলেন, তারা ইসলামে প্রবেশ করার পরও তেমনি গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেদেরকে পরিচালিত করেছেন।
- ২. আবার যারা দানশীল, পরোপকারী, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা তাদের সে গুণাবলি অটুট রেখেছিলেন।
- ৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন– হযরত ওমর, আবৃ বকর, উসমান, খালিদ (রা.) প্রমূখ সাহাবী জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগেও যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ছিলেন, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পরও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের প্রতি লক্ষ্য করেই রাসূল ক্রিউএ উক্তি করেছেন।

১৯১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রান্ত বলেছেন— দু' ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা অর্থ—সম্পদ দান করেছেন এবং তা সংকার্যে ব্যয় করার জন্য তাকে মিনোবল] ক্ষমতা দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর] জ্ঞান দান করেছেন। সে তা দ্বারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দেয়। —[বুখারী ও মুসলিম]

এর অর্থ ও তার হুকুম : اَلْخَسَدُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– হিংসা, বিদ্বেষ, কর্মাপোষণ, পরশ্রীকাতরতা।

: वत शाति । वे के के विकासिक मरखा : - वत शाति । विक्री विकासिक नरखा

পরিভাষায় حسد বলা হয় অপরের সুখ সম্পদ দেখে রোষে জ্বলে মরা এবং ঐ সুখ-সম্পদের ধ্বংস কামনা করা। নিজের জন্য ঐ সুখ আসুক বা না আসুক।

- 🛮 কেউ কেউ বলেন, অপরের সম্পদ, যোগ্যতা-বিজ্ঞতা বিনষ্ট হয়ে নিজের নিকট আসার কামনা করাকে 🚅 বলা হয়।
- অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে-

تَمَنِّىُ زَوَالِ نِعْمَةِ اَحَدٍ وَالْمُرَادُ هَهُنَا الْغِبْطَةُ وَهِى تَمَنِّى خُصُولِ مِثْلِهَا لَهُ، وَاُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَيْهَا مَجَازًا ـ عفره به عفره وربي عفره المعالقة العبارة والعبارة والمعارفة والمعارفة المعارفة المعارفة والمعارفة والمعارفة

وَكُمُ الْحَسَدِ: এর বিধান : ইসলামি শরিয়তে হাসাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা, হাসাদ বা ঈর্ধা মানুষের নেক আমল নষ্ট করে ফেলে।

"الْحُسَدُ تَأْكُلُ الْحُسَنَاتِ كُمَا يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ" - रामील अलरह

তবে হাসাদ দ্বারা যদি ﷺ উদ্দেশ্য হয়, তবে তা নিষিদ্ধ নয়। আলোচ্য হাদীস তারই প্রমাণ বহন করছে।

- كَعْنَى الْحَكْمَة ( श्रिगरर्ण्य अर्थ :

এর শান্দিক অর্থ হলো : (১) জ্ঞান, (২) রহস্য (৩) নিপুণতা (৪) বিজ্ঞতা (৫) প্রজ্ঞা (৬) বুদ্ধি (৭) বিচার وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقَاسُ الْجِكْمَةَ ইত্যাদি। যেমন, কুরআনে এসেছে– وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقَاسُ الْجِكْمَةَ

- ১. হিক্মত হলো- ইলমে ওহী।
- ২. কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও মীমাংসাকে হিকমত বলা হয়।
- ৩. মূলত দীনি জ্ঞানই হলো– প্রকৃত হিক্মত। কেননা, কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে দীনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন।
- প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কলা-কৌশল শিক্ষা করাও হিকমত। কুরআন শরীফে এসেছে-

"أدع إلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ"

তথা দু' ব্যক্তি ব্যতীত কারো প্রতি হিংসাপোষণ বৈধ নয়, তাতে দু'শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি হিংসার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অথচ ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই হাদীসে বর্ণিত انْحُسَدُ الْعُسَدُ শব্দের বিশ্লেষণে নিম্লোক্ত মতামত বর্ণনা করা হয়।

اَلْمُرَادُ طَهُنَا الْغِبْطَةُ وَهِيَ تَمَنِّى خُصُولِ مِثْلِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالٍ مِنْهُ

অর্থাৎ, এখানে عَبْطَة উদ্দেশ্য। غِبْطَة বলা হয় অপরের নেয়ামতের অনুরূপ নেয়ামত পাওয়ার আশা পোষণ করা; তার থেকে রহিত হয়ে যাওয়ার কামনা ব্যতীত।

- অথবা এর মর্মার্থ হলো– হিংসা করা নাজায়েজ। यिन জায়েজ হতো তবে এ দুই ক্ষেত্রে জায়েজ হতো। যেমন– মিরকাত প্রণেতা বলেন– مَعْنَاهُ لَوْ جَازَ الْحَسَدُ مَا جَازَ الْاَفِي الصُّوْرَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ
- 🛮 কেউ বলেন যে, যেহেতু উল্লিখিত দু' প্রকারের 🚅 -এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয়, তাই তা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

وَعَرْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

১৯২. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—
যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমল [ও ছওয়াবের ধারা]
বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিন ধরনের আমলের ছওয়াব সর্বদা
অব্যাহত থাকে। যথা— ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন
ইলম বা জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, ৩.
সুসন্তান, যে তার জন্য [তার মৃত্যুর পর] দোয়া করে।
—[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

अनकारा जातिया- معنى الصَّدَقة الْجَارِيةِ अनकारा जातिया- अर्थ :

فَاعِلَة শৃপ্তি একবচন, বহুবচনে صُدَقَة الْجَارِيَة الْجَارِيَة الْجَارِيَة الْجَارِيَة الْجَارِيَة الْجَارِية بِهِي السَّدَقَة الْجَارِية الْجَارِية الْجَارِية بِهِي السَّدَقَة الْجَارِية الْجَارِية الْجَارِية بِهِي السَّدَقَة الْجَارِية ا

عَلَى وَجَهِ الْقُرْبَةِ لِلَٰهِ تَعَالَى विञ्कात वर्तन مَا يُعْطَى عَلَى وَجَهِ الْقُرْبَةِ لِلَٰهِ تَعَالَى وهِ الْقَامُوسُ الْغِقْهِيْ : مَعْنَى الصَّدُقَةِ اصْطُلَاحًا अञ्चल ते वर्ता हुए । وَعَلَى وَجَهُ الْقُرْبَةِ لِللّهِ عَلَى وَقَامَ اللّهِ عَلَى وَقَامَ اللّهِ عَلَى الصَّدَةِ وَاصْطُلَاحًا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَامَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

: अप्तका पू' थकात विं أنْسَامُ الصَّدُقَةِ

- ১. সাধারণ দান : যে দানের মূল ছওয়াব সংরক্ষিত থাকে বটে, কিন্তু ছওয়াব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে না, তাকেই সাধারণ দান বলা হয়। যেমন– অভুক্তকে এক বেলা খাবার দান করা।
- ২. জারিয়া: অর্থাৎ, যে দানের ছওয়াব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে তাকে সদকায়ে জারিয়া সদকা বলা হয়। যেমন— রাস্তাঘাট, পুল, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজ। এগুলো যতদিন স্থায়ী হবে ততদিন কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছওয়াব পেতে থাকবে।

عِنْمُ يَنْتَنَعُ بِهِ षाता উদ্দেশ্য : মহানবী কেলছেন, মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলের প্রতিদানের ধারাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের প্রতিদান-ধারা কখনো বন্ধ হয় না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, "عِنْمُ يُنْتَنَعُ بِهِ" অর্থাৎ, এমন জ্ঞান, যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায় তথা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন–

কোনো দীনি কিতাব রচনা করা, যা পাঠ করলে মানুষ হিদায়েত লাভ করে উপকৃত হয়।

অথবা, কোনো দীনি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সাধারণ মানুষ দীনের ইলম শিখে অুজ্ঞতার অন্ধকার হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

অথবা, কেউ তার ছাত্রদের উত্তমভাবে ইলম শিক্ষা দেবে। তারা ইলম অর্জন করে অন্যদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে। এমনিভাবে তার মৃত্যুর পরও চলমান থাকবে।

- এর ছারা উদ্দেশ্য : নেককার সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে এ কথা দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যথা—
- সুসন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করবে। এ উক্তি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, পিতামাতা তাদের সন্তানকে সংকর্মশীল, খাঁটি দীনদার এবং শরিয়তের অনুসারী করে গড়ে তুলবে, যাতে তারা তাদের পিতামাতার জন্য দোয়া করবে।
- ২. উক্ত উক্তি এ কথার প্রতিও নির্দেশ করে যে, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় না; বরং তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَقُلُ رُبَّ ارْحَمَهُمَا كُمَا رَبَّبَانِيْ صَغِيْرًا ـ

এ কর্তব্য পালন করে সে নিজেকে সুসন্তানরূপে প্রমাণ করতে পারে।

অন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ১

وَعَنْ ١٩٣٨ مُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كَرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَمَنْ يُسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ فِيْ عَنْوِنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَنْوِنِ الْخِيْدِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ نْ بُيُوتِ اللَّهِ يستلُّونَ كُسَّابِ اللَّهِ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّةٌ الْمَلْئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيبْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

১৯৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🚎 ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের পার্থিব একটি ক্ষুদ্র কষ্ট দর করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার একটি বিরাট কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের একটি অভাব [সাহায্যের দারা] সহজ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার যাবতীয় অভাব সহজ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবেন। আর বান্দা যে পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্য করেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথে চলতে থাকে. আল্লাহ তা আলা তার জান্নাত লাভের পথ সুগম করে দেন এবং যখনই কোনো একটি সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তার মর্ম উদঘাটনে পরস্পর আলোচনা করে, তখন তাদের উপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হতে থাকে। রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, ফেরেশতাগণ রহমতের চাদর দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোকদের প্রসঙ্গে তাঁর দরবারে উপস্থিত ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- الخَالَ الخَالَ الْخُورَةِ" এর মর্মার্প : রাস্ল ক্রিটেবলেছেন— "مَنْ سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ" অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি অপর মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা আলা দুনিয়া ও আথিরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। হাদীসবিশারদগণ উল্লিখিত উক্তিটির দু'টি অর্থ নির্ণয় করেছেন। যেমন—
- ১. ﷺ শব্দটির অর্থ হচ্ছে গোপন করা। সুতরাং উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। তবে সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য এবং বিচারের সঠিক রায় আসার জন্য কোনো অবস্থাতেই দোষকে গোপন রাখা যাবে না।
- ২. অথবা, ক্রিল শব্দটির অর্থ হচ্ছে– ঢেকে দেওয়া। সুতরাং উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের শরীর বিবস্ত্র অবস্থায় বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেয়ে, আল্লাহ তা আলা তাকে প্রতিদানস্বরূপ পরকালে বেহেশতী বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে পরকালে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।
- वत स्पाइिक عِلْم وَعَلْم এর মধ্য । عِلْم এর মর্মার্থ : হাদীসে উল্লিখিত عِلْم وَيْهِ عِلْمًا ﴿

প্রত্যক মুসলমানের উপর কোন ইলম অর্জন করা ফরজ : দীনের উপর আমল করতে গেলে ফরজ, ওয়াজিব, সুনত, মোস্তাহাব, মুবাহ, হারাম, মাকরহ ইত্যাদি আহকাম সম্পর্কে পরিচিতি লাভের জন্য যে পরিমাণ ইলম অত্যাবশ্যকীয়, সে পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুলমান নর-নারীর উপর ফরজ তথা অপরিহার্য কর্তব্য।

এর অর্থ : আভিধানে سَكِنْيَنَ শব্দের অর্থ – আত্মিক প্রশান্তি, সম্মান ও মর্যাদার চাদর ইত্যাদি। مَنْكِنْنَدَ এর পারিভাষিক অর্থ : ১. سَكِنْنَدَ এর পারিভাষিক অর্থ হলো, অন্তরের মধ্যে জাগ্রত এমন এক খোদায়ী নূর বা

জ্যোতি, যার ফলে কুরআন অধ্যয়নের দ্ধুরুন অন্তঃকরণ হতে পাশবিক প্রবৃত্তি দ্রীভূত হয়ে সে স্থলে আল্লাহর নূর ও জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

- ২. তাফসীরবিদ সুদ্দীর মতে, যে অবস্থায় মানুষের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, সে অবস্থাকেই 🚅 বলা হয়।
- ৩. আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, অন্তর থেকে পাশবিক প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে তা আল্লাহর নূরে আলোকিত হওয়াকে كَبُغْنَة বলে।
- কছু সংখ্যকের মতে হুলা এক ধরনের ফেরেশতা, যারা মু'মিন লোকের কলবকে শান্তি দান করে এবং
  তাদেরকে নিরাপদ রাখে।

খারা উদ্দেশ্য : আল্লাহর ঘর বলতে মসজিদ, মাদ্রাসা বা এ জাতীয় কোনো দীনি প্রতিষ্ঠান হতে পারে, যেখানে বসে তারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান চর্চা বা অনুশীলন করে তার নিগুঢ় তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য পরম্পর আলাপ-আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। উপরোক্ত বাক্যটি দ্বারা পবিত্র কুরআনের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নে আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি ও রহমত অবতীর্ণ হয়।

ক্রিনির্দ্ধ তিন্ত্র বিবরণ ও তাঁদের কার্যাবিলি : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে ক্রিনির্দ্ধি অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে। এর মধ্যে উল্লিখিত الْمَكْرَكُةُ الرَّحْمَةُ শব্দের দ্বারা কর্মত ও বরকতের ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ তা'আলার জিকির বা দীনি আলোচনায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের চতুম্পার্শের পরিবেষ্টন করে থাকে, অথবা তাদের নিকট আনাগোনা করে এবং তাদের চতুম্পার্শের ঘুরাফেরা করে। পৃথিবী হতে আসমান পর্যন্ত রহমতের ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাদের কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের বিষয়ের আলোচনা শ্রবণ করে, তাদেরকে বালা-মসিবত হতে হেফাজত করে এবং অদৃশ্যভাবে তাদের সাথে করমর্দন করে এবং তাদের প্রার্থনায় শরিক হয়ে আমীন আমীন বলে।

"তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না" এর মর্মার্থ : এই বাক্যের তাৎপর্য হলো, বংশ মর্যাদা দ্বারা কেউই আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য হাসিল করতে পারে না; বরং একমাত্র নেক আমল দ্বারাই তা হাসিল করা সম্ভব। আল্লাহর ঘোষণা : اَذَ اَكُرُمُكُمْ عِنْدُ اللّهِ اَنْفَاكُمْ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَعَنْ اللَّهِ مَالَ مَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ إِنَّ أَوَّلُ النَّاسِ يُقَطِّى عَكَيْدِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ رَجُلُ أُسْتُشْهِدَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتُهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قِسَالَ قِسَاتُلْتُ فِسْبِكَ حَتَّى استُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُتُعَسَالَ جَرِئَ فَقَدْ قِيْلَ ثُتَّم أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ ﴿ حَتَّى ٱلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُّكُ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرأَ الْقُرانَ فَأُتِى بِم فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرانَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيمُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْانَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئُ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِمٍ حَتَّى ٱلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَاتِّي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لِكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادُّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৯৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ [ধর্ম যুদ্ধে প্রাণদানকারী]। তাকে আল্লাহ তা আলার দরবারে আনয়ন করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত] নিয়ামতসমূহের কথা শ্বরণ করিয়ে দেবেন; আর সেও তা চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এসব নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কি আমল করেছ ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য [কাফিরদের সাথে] লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে [ফেরিশতাদেরকে] আদেশ করা হবে। অতঃপর তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন শরীফ পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ শ্বরণ করিয়ে দেবেন, সেও তা শ্বরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে. এসব নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ ? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকেও শিক্ষা দান করেছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছি। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি এ জন্য ইলম অর্জন করেছ যে, যাতে তোমাকে আলিম বলা হয় এবং এজন্য কুরআন অধ্যায়ন করেছ যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা [তোমার ইচ্ছানুযায়ী আলেম বা কারী] তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে [ফেরেশতাদেরকে] আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর অর্থ-সম্পদ প্রদান করে বিত্তবান বানিয়েছেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ প্রদান করেছেন। অতঃপর তাকে আনয়ন করা হবে। প্রথমে আল্লাহ তাকে তার প্রতি কৃত নিয়ামত শ্বরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ তা আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ সমস্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তার একটি পথও আমি হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি সবটাতেই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি এজন্য দান করেছিলে যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর [তার সম্পর্কে] ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশানুযায়ী তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্লামে নিক্ষেপ করা হবে। -[মুসলিম]

 ১৯৫. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— [শেষ জমানায়] আল্লাহ তা আলা তাঁর বান্দাদের অন্তর হতে ইলম টেনে বের করে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না; তখন লোকজন মূর্খলোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ব্যতীতই ফতোয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।—[বুখারী-মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ক্রামতের পূর্বাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর এখানে ইল্ম' দ্বারা 'ইল্মে ওহীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা কুরআন ও সুনাহ ভিত্তিক জ্ঞান দুনিয়া হতে ক্রমান্থরে ধীরে প্রলে নেবেন। আর তার পদ্ধতি এরূপে হবে যে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে মৃত্যু দেবেন। এভাবে নিতে নিতে দীনি ইল্ম অভিজ্ঞ আলেমশূন্য এক গোম্রাহীর যুগ এসে পড়বে, তখন পাপাচারে গোটা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তখন চরিত্রহীন— নির্বোধ লোকেরা সমাজের নৃতত্ব দেবে। পথল্রষ্ট তথাকথিত নেতাগণ জনগণকে গোম্রাহীর পথে পরিচলিত করবে। ওলামা সমাজ তখন তাদের দৃষ্টিতে পরগাছা বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে করা হবে। সে সমস্ত চরিত্রহীন নেতাগণ পাপে লিপ্ত হওয়াকে বীরত্ব এবং অন্যায়-অবিচার করাকে প্রভৃত্ব মনে করবে। লোকেরা তাদের আত্মীক, সামাজিক ও ধর্মীয় মোটকথা সর্ব প্রকারের সমস্যার সমাধান তাদের নিকট হতে চাইতে থাকবে। সূতরাং এর পরিণতি যে কি হবে তা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান সামাজিক অবস্থাও পরিবেশের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ এর ভবিষ্যদাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে চলেছে।

وَعَنْ اللهِ بِنُ مَسْعُود (رح) قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُود (رض) يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ لَوَدِ ذُتُّ انَّكَ ذَكَّرْ تَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ الرَّحْمُنِ لَوَدِ ذُتُّ انَّكَ ذَكَّرْ تَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ قَالَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ انِّي اكْرَهُ انَّ قَالَ امَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ انِي اكْرَهُ أَنَّ قَالَ امَّا إِنِّي اتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا امْلَاهُ وَعَظَة كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَة كَمَا اللهِ عَنْ يَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَة كَمَا اللهِ عَنْ يَتَخَوَّلُكُمْ عِلْهُ إِلْمَامَة عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ السَّامَة عَلَيْهُ اللهِ عَنْ قَالَة عَلَيْهِ اللهِ عَنْ قَالَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ ع

১৯৬. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবৃ আব্দুর রহমান, আমি চাই যে, আপনি প্রত্যহ আমাদেরকে এরপ নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, আমাকে এরপ করতে এটাই বাধা প্রদান করে যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে পছন্দ করি না। তাই আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে নসিহত করে থাকি। যেমনিভাবে রাস্লুল্লাহ আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায় মাঝে মাঝে ওয়াজ নসিহত করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

শুন্তি হাদীসের ব্যাখ্যা: বক্তা বা শিক্ষকদের কি আদর্শ হওয়া উচিত আলোচ্য হাদীসে তা-ই আলোচিত হয়েছে। শ্রোতাদের মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপারে মহানবী কর্তুকু সতর্ক ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর কি অভ্যাস ছিল, এ হাদীসে তা প্রস্কৃতিত হয়েছে। নবী করীম —এএর মুখের বাণী প্রাঞ্জল, হদয়স্পর্শী ও আকর্ষণীয় ছিল এবং তা শ্রোতাগণ তন্ময় হয়ে ভনতে থাকতেন। তাঁর অমীয়বাণী শ্রোতাদেরকে ইন্দ্রজালের মতো বেষ্টন করত। তারা পার্থিব সবকিছু ভুলে তাঁর ওয়াজ-নসিহত ভনতে থাকতেন। তবু রাস্লুল্লাহ — মজলিসে আগমনকারীদের মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, শ্রোতাদের বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে— তাঁর বক্তব্য এমন দীর্ঘায়িত করতেন না। এ আশংকায় যে, শ্রোতাগণ যদি অমনোযোগী হয়ে পড়ে, কিংবা ভক্তিভরে বক্তার কথা শ্রবণ না করে, আর এ কারণে তাঁর একটি কথাও বাদ পড়ে যায়, তাহলে বিশ্ববাসী তাঁর মুখনিঃসৃত একটি অমূল্য রত্ন হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অনেক মূল্যবান জ্ঞান-গুছ বিফলে যাবে। হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলে কারীম ——এব আদর্শ অনুযায়ী প্রতিদিন কিংবা একই দিন বারবার জনগণকে উপদেশ প্রদান করতেন না।

وَعَنْ الله الله الله الله وَ الله كَالَ كَانَ الله النَّبِيُ عَلَيْ الْأَا تَكُلَّمَ بِكَلِمَةٍ اعَادَهَا ثَلَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاذِا آتَى عَلَى قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلْثًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

১৯৭. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ = এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কথা বলতেন, তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। যাতে তাঁর কথা [ভালোরপে] বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের নিকট গমন করতেন তখন তাদের প্রতি তিনবার সালাম প্রদান করতেন। −[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দিয়ে মানুষ সাধারণত তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। যথা ﴿ يَكُمُ لَكُكُمُ لَا اللهَ اللهُ الله

করীম হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবী করীম সাধারণত একবারই সালাম প্রদান করতেন, আর কোনো সম্প্রদায় বা সমাবেশে একবার সালাম দেওয়াই যথেষ্ট। অথচ রাসূল হাদীস দালাম করতেন। এ তিন বার সালাম করার হেকমতসমূহ নিম্নুপ—

- ক. রাসূলুল্লাহ হ্রান্থ যথন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট যেতেন, প্রথমে সামনের দিকে সালাম দিতেন, দ্বিতীয়বার ডানদিকে এবং তৃতীয়বার বামদিকে সালাম দিতেন। লোকেরা নবী কারীমহ্রান্থের সালামকে খুব বরকতময় ও দোয়া মনে করত। কাজেই তাঁর সালাম শোনা হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয় এবং সকলেই যেন শুনতে পায়, এজন্য তিনি তিনবার সালাম দিতেন।
- খ. অথবা, রাসূলুল্লাহ ক্রিক্র কখনও কোনো বাড়িতে গেলে প্রথমত একটি সালাম দিতেন, তাতে কোনো উত্তর না আসলে দিতীয় সালাম দিতেন, তাতেও কোনো উত্তর না আসলে তৃতীয় সালাম দিয়ে ফিরে আসতেন।
- গ. অথবা, প্রথম সালাম অনুমতি লাভের জন্য, দ্বিতীয় সালাম মজলিসে প্রবেশের সময় দিতেন এবং তৃতীয় সালাম বিদায়ের প্রাক্কালে দিতেন।
- ঘ. অথবা, মজলিস খুব বড় হলে প্রথমে মজলিসে পৌছে তিনি সালাম দিতেন, মাঝখানে পৌছে আবার সালাম দিতেন, অতঃপর মজলিসের সদর অঙ্গনে পৌছে জনতার উদ্দেশ্যে পুনরায় সালাম করতেন। ফলে তিনবার সালাম করা হতো।

 ৬. তবে ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, রাস্লে কারীম প্রথমবার সালাম দারা অনুমতি নিতেন, দিতীয় সালাম সাক্ষাতের সময় দিতেন, আর তৃতীয় সালাম বিদায়ের সময় দিতেন। এ পদ্ধতি সকলের জন্যই সুন্নত। কেননা, অনেক বর্ণনায় ১৮ শব্দটি দারা মহানবী ক্রি-এর চিরাচরিত নিয়মকে বুঝানো হয়।

وَعَرْهُ الْأَنْصَارِيِّ مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ (رضا) قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ إِنَّهُ البُّدِعَ بِيْ فَاحْمِلْنِيْ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ انَا اَدُلُهُ عَلَى مَنْ دَلَّ عَلَى مَنْ يَعْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى مَنْ خَبْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرٍ فَاعِلِهٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ خَبْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرٍ فَاعِلِهٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৯৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম —এর খেদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল । আমার বাহন অচল হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। রাসূলুল্লাহ —বললেন, আমার নিকট তো কোনো বাহন নেই। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল — । আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি, যে তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দেবে। এতে রাস্লুল্লাহ — বললেন, যে ব্যক্তি কোনো সৎ কর্মের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। —[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَبَبُ ذِكْرِ الْحَدِبْثِ فَى بَابِ الْعِلْمِ হাদীসটিকে ইলম অধ্যায়ে আনার কারণ: অন্যকে সৎ পথ প্রদর্শন শিক্ষার অন্তর্গত। কেননা, একজন ওস্তাদ তাঁর শিষ্যদেরকে যেসব কিছু শিক্ষা দান করেন, তা প্রকৃতপক্ষে পথ প্রদর্শনই করে থাকেন। এ কারণে উক্ত হাদীসকে 'ইলম' অধ্যায়ে আনয়ন করা হয়েছে।

وَعُنْ صَدْدِ النَّهَادِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَى صَدْدِ النَّهَادِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَحُاءُ قَدْمٌ عُرَاةً مُجْتَابِى النِّمَادِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُونِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ مُضَرَ بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ مَضَوَ اللَّهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَلَا فَلَا فَاللهِ عَلَيْكُ لُمُ مَنَ الْفَاقَةِ فَلَا فَلَا فَاللهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْفَاقَة فَلَا فَلَا فَاللهِ النَّاسُ فَلَحَلَى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَصَلِّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَصَلِّى اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَى وَاعِدَةٍ إِلَى الْجِو الْايَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ يَا النَّاسُ وَاعِدَةٍ إِلَى الْجِو الْايَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ مَا وَقَالَ مَا النَّاسُ وَقَالَ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِي الْحَشَوِ إِلّا لَهُ كُلُولُ وَالْايَةُ التَّيْ فِي الْحَشَوِ إِلَّا لَهُ اللّهِ الْعَلَا النَّاسُ وَقَالَ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَالِي الْجَوْ الْايَةِ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَالَهُ مِنْ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَالْايَةُ التَّذِي فِي الْحَشُولِ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَالْلَهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَالْمُولِ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُنَالِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ ال

১৯৯. অনুবাদ: হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা.)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা দুপুর বেলায় রাসূলুল্লাহ 🚟 এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় গলায় তরবারি ঝুলিয়ে একদল লোক প্রায় নাঙ্গা শরীরে উপস্থিত হলো। একটি মাত্র কালো ঢোরা চাদর অথবা আবা দ্বারা কোনো রকমে শরীর পেঁচানো ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল মুদার গোত্রের লোক; বরং তাদের সকলেই মুদার গোত্রের ছিল। তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন দেখে রাস্লুল্লাহ 🚟 -এর চেহারা মলিন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং বের হয়ে এসে হযরত বেলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান ও ইকামত দিলেন। আর রাসুল 🚐 [সবাইকে নিয়ে] নামাজ পড়লেন। অতঃপর এক মর্মস্পশী খুতবা لِيَايَهُا النَّاسُ , मिलन এবং এ আয়াত পাঠ করলেন যে অর্থাৎ, الَّهُ وْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ البخ হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উভয় হতে বহু পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। আর ভয় কর

اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ . تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ تَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتُّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَعَابَعَ النَّاسُ حَتُّى رَأَيْتُ كُوْمَـنيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيبَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُـذَهَّبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَجِلَ بِهِكَا مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً. رَوَاهُ مُسْلِمُ

সে আল্লাহকে; যার দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাক এবং ভয় করো আত্মীয়তার বন্ধনকে [ছিনু করা হতে]। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। -[সূরা নিসা আয়াত : ১] অতঃপর রাসূল اتَّنُوا اللَّهُ । সুরা হাশরের এই আয়াতটি পাঠ করেন वर्थ-एवामता आल्लाश्त छर्र وَلْتُنْظُرُ نَفْسٌ مُّا قَدَّمَتْ لِغَدِ কর। আর প্রত্যেকের লক্ষ্য করা উচিত যে, আগামী কাল তথা রোজ কিয়ামতের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে। [সূরা হাশর, আয়াত : ১৮] কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেরই তার দীনার [স্বর্ণমুদ্রা], দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা], কাপড়, গমের ভাণ্ড ও খেজুরের ভাণ্ড হতে দান করা উচিত। অতঃপর তিনি বললেন, যদিও তা খেজুরের এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী জারীর (রা.) বলেন, এ কথা শুনে আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন, যা নিয়ে আসতে তার হাত প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়েছিল, বরং অসমর্থই হয়ে পড়েছিল। অতঃপর লোকেরা একে অপরের অনুসরণ করতে লাগল। এমনকি কি অবশেষে আমি দেখলাম যে, খাদ্য সামগ্রীও বস্ত্রের দু'টি স্থূপ জমে গেছে। এমনকি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ 🕮 এর মুখমণ্ডল আনন্দে: যেন তা স্বর্ণমণ্ডিত। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম পদ্ধতি চালু করবে, তার জন্য তার বিনিময় রয়েছে এবং তার পরে যারা এই কাজ করে তাদের কাজের ছওয়াবও সে পাবে। এতে আমলকারীদের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ প্রথা চালু করে. তাদের পাপের অংশও সে পাবে; এতে তাদের গুনাহের কিছুই হ্রাস করা হবে না।

وَعَرِيْكَ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اللَّهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اللَّهَ كَانَ عَلَى ابْنِ ادْمَ الْآوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أُولًا كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أُولًا مَنْ أَمَّ فَي عَلَيْهِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ مُعَاوِيَة لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى فَي وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى فِي بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰى فِي بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰى

২০০. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে কোনো মানুষকেই অন্যায়ভাবে খুন করা হোক না কেন, তার হত্যার [পাপের] একাংশ হযরত আদম (আ.)-এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তাবে [তথা অন্যায়ভাবে খুনের পাপের একটা অংশ কাবিলের আমল নামায় জমা হবে]। কেননা, সেই সর্বপ্রথম অন্যায়ভাবে হত্যা করার রীতি প্রবর্তন করেছে। -[বুখারী ও মুসলিম] হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত تَرَابُ مَانَدُ الْأُمْدُ الْأُمْدُ وَالْمُالُونُ مُانِدُ الْأُمْدُ وَالْمُالُونُ مُانِدُ الْمُدُونُ الْمُونُ الْمُدُونُ الْمُدُونُ الْمُدُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْم

चें रामीत्मत त्राचा: এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হলেন হযরত আদম (আ.)। তাঁর অনেক সন্তানের মধ্যে বড় হলো কাবিল আর তার ছোট ছিল হাবিল। বৈবাহিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটে। কাবিল শরিয়তের বিধান অমান্য করে তার সাথে জন্ম নেওয়া কন্যাকে বিয়ে করতে উঠেপড়ে লাগে। অবশেষে কাবিল পথের কাঁটা দূর করতে গিয়ে তার ভ্রাতা হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। আর এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যা; যা অন্যায়ভাবে হয়েছিল। কাবিলই সর্বপ্রথম এই অন্যায় হত্যার রীতি প্রবর্তন করে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যায়ভাবে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের পাপের একাংশ কাবিলের আমল নামায় লিপিবদ্ধ হবে।

# षिठीय जनुत्रकत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَرْهُ لَـٰكُ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْعِيد دِمَشْقَ فَجَاءَ هُ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا الدُّرْدَاءِ إِنِّي جِنْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَكَغَيِنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاجِئْتُ لِحَاجَةِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَظُلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِم طَرِيْقًا مِنْ ظُرُقِ الْجَنَّةِ وَانَّ الْمَلْئِكَةَ لَتَضُعُ اجْنِحَتَهَا رضًّا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السُّمُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جُوْنِ الْمَاءِ وإنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْدِ عَلَى سَائِرِ الْكُوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِياءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اخَذَهُ اخَذَ بِحَظٍّ وَافِرِ . رَوَاهُ احْمَدُ وَالبِّرْمِنِدِّي وَابُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِيُّ وسَمَّاهُ التِّرْمِذِيُّ قَيْسَ بْنَ كَثِيبٍ .

২০১. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত কাছীর ইবনে কায়েস (র.) বলেন, আমি একদা দামেস্কের মসজিদে সাহাবী হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুদ দারদা! আমি সুদূর মদীনাতুর রাসূল 🚐 হতে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্যই এসেছি. এছাডা আমি আর কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি রাস্লুল্লাহ 🚐 হতে তা ওনে বর্ণনা করেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথসমূহ হতে একটি পথের অবলম্বন পৌছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অনেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আসমান ও জমিনে যা কিছ আছে সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যস্থ মৎসকুলও। আর নিশ্চয়ই আলিমের মর্যাদা ইলমবিহীন ইবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন পূর্ণ চন্দ্রের ফজিলত অন্যান্য তারকারাজির উপর। নিশ্যুই আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দিনার বা দিরহাম ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যাননি: বরং তারা ইলম-ই মিরাস হিসেবে রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে অঢেল সম্পদ অর্জন করল। -[আহমদ, তিরমিযী, আব দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বর্ণনাকারীর নাম কায়েস ইবনে কাছীর বলে উল্লেখ করেছেন ।

योनीरित्रत व्याच्या: জনৈক ব্যক্তি রাস্ল এর একটি হাদীস সরাসরি শ্রবণ করার জন্য সুদূর মদীনা হতে দামেক্ষে আগমন করেছেন। মদীনা শরীফ হতে দামেক্ষের দূরত্ব ছিল ১৩০৩ কি: মি:। প্রায় এক হাজার মাইল। তৎকালে বর্তমান যুগের মতো এরূপ কোনো যানবাহন ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, দীনের কথা জানার জন্য তখনকার মানুষ কত কষ্ট স্বীকার করতেন।

কেরেশতাগণ কর্তৃক পাখা বিছিয়ে দেওয়ার অর্থ : ফেরেশতাদের তানা বিছিয়ে দেওয়ার তিন রকম অর্থ হতে পারে। যেমন–

- ১. ইলম অন্তেষণকারীদের প্রতি ফেরেশতাদের দয়াপরবশ হওয়া।
- ২. ফেরেশতাগণ তাদের চলাচল এবং উড্ডয়ন বন্ধ করে দিয়ে আলোচনা শোনা।
- ৩. অথবা ইলুম অন্তেষণকারীদের সম্মানার্থে প্রকৃতই ডানা বিস্তার করে দেওয়া।

শ্রেণীর বানা। পার্থিব জগতের অন্তঃসারশূন্য সম্পদ তাদের কাম্য হতে পারে না। তাই এ সমস্ত ভোগ-বিলাসের সামগ্রীকে তাঁরা জীবনের লক্ষ্য মনে করেননি। একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর একত্বাদের প্রচারই ছিল তাঁদের মহান ব্রত। আর তা অর্জনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও উৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে ইলমে ওহী। কাজেই তাঁরা জীবনভর ইলমে ওহীর পৃষ্ঠপোষকতার সাধনা ও অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। তাই উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে নবীগণ পার্থিব সম্পদ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে রেখে যাননি; বরং 'ইলমে ওহী' রেখে গেছেন। সূতরাং যারা তা অর্জন করে তারা উৎকর্ষ সাধন করবে এবং তাঁরাই হবেন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।

এর অর্থ : উপরিউক্ত বাক্যের অর্থ হলো– আল্লাহ এর দ্বারা জান্নাতের একটি পথে একটি দেন। এখানে بِهُ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَةِ পৌছে দেন। এখানে بهُ गेस्मित "،" যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থলের ভিত্তিতে এর একাধিক অর্থ হতে পারে।

وله -এর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো به -এর সাথে যুক্ত باء হরফে জরিট به -এর অর্থে হবে এবং فَمَيْر به -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী سَلُكُ উহ্য ধরতে হবে। তখন অর্থ হবে; আল্লাহ তা আলা ইলমের কারণে তার জন্য জানাতের পথসমূহ থেকে কোনো একটি পথ সহজ করে দেন।

অথবা بِـ এর যমীর "مَـنْ"-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তখন "بَاء" হরফে জারটি عَـْدِيَد -এর জন্য হবে। তখন অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথের পথিক বানান এবং তাকে জান্নাতের পথে চলার তৌফীক দেন।

وَعَرْكُنْ رَجُلَانِ وَقَالَ فَصُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ وَوَاهُ النَّامِلِي (رض) عَالِدٌ وَالْمُحُولُ اللَّهِ عَلَى عَالِدٌ وَالْمُحُولُ اللَّهِ عَلَى عَالِمٌ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَضَلُ الْعَالِدِ كَفَضَلِى عَلَى فَضَلُ الْعَالِدِ كَفَضَلِى عَلَى الْدُونِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ حَتَى الْعَرْمَ فَتَى الْعَرْمِ حَتَى الْعُرْمِ وَتَعَى الْعَلِم عَلَى الْعَالِم عَلَى الْعَالِم عَلَى الْعَالِدِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَالِم عَلَى الْعَالِدِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَالِم عَلَى

আন্ওয়ারুল শ্বিশকাড (১ম খণ্ড) – ৩

كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ إِنَّسَا الْحَدِيثَ إِلَى الْخِرِهِ .

আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর إنَّكَ يَخْشَى اللَّهُ مِنْ -जिनि এ आग्नां पि शांठे करतन वर्शर, এक माव जालिम निय वालार তা আলাকে ভয় করে। এছাড়া তিনি হাদীসের বাকি অংশ ইমাম তিরমিয়ীর ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

قَدْ وَالْمُوا وَلِي وَالْمُوا وَالْمُ মর্মার্থ নিম্নরূপ—

- ১. মহানবী 🚃 আলিমদের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তাদেরকে নবীর মর্যাদার সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, নবীগণের মর্যাদা হলো অপরিসীম। একজন সাহাবী যেমন মর্যাদার দিক হতে নবীর সমান হতে পারে না, তেমনি ভ্রধমাত্র একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি একজন আলিমের সমান মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।
- ২. একজন আলিম ও একজন ইবাদতগুজারের মর্যাদার পার্থক্য অতি সহজে স্পষ্ট করে বোধগম্য করে তোলার জন্য মহানবী এর বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। - كَنَشْلَلْ عَلَى أَدْنَاكُمْ
- ৩. মিরকাত প্রণেতা বলেন, ইলম অর্জন ও ইলম শিক্ষা দেওয়ার দিকে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসল
- 8. এ উক্তির মাধ্যমে ইলমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।
- 8. এ উক্তির মাধ্যমে হলমের শুরুত্ব ও তাজার স্কুল করা হয়েছে। যেমন তাল্য হাদীসে রাস্ল হ্রে বলেছেন ক. এখানে আলিমগণের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন তাল্য হাদীসে রাস্ল خِيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ .
  نُوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ
- ৬. অথবা "মোবালাগাহ"-এর জন্য কথাটি বলা হয়েছে।

لَيْصَلُّونَ .এর মধ্যন্থিত -এর অর্থ : রাসূল আলিমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, لَيْصَلُّونَ অর্থাৎ, সৃষ্টিকুল মানব জাতির শিক্ষকের জন্য কল্যাণের দোয়া করতে থাকে। عَلَى مُعَلَّمُ النَّاسِ بِالْخَيْر আলোচ্য হাদীসাংশে بيطلين এর মধ্যস্থিত سلاة শব্দটি পরিভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

- ১. ১৯৯০ শব্দের নিসবত আল্লাহর দিকে হলে, অর্থ দাঁড়াবে রহমত বর্ষণ করা ।
- ২. ১৯৯০ শব্দটি রাসূল এর দিকে নিসবত হলে এর অর্থ হবে- দোয়া করা।
- শব্দটির নিসবত যদি ফেরেশতাদের দিকে হয়়, তবে এর অর্থ হবে
   ক্মা প্রার্থনা করা।
- 8. আবার مَهُو শব্দটির নিসবত যদি উন্মতের দিকে হয়, তবে এর অর্থ হবে– দর্মদ পড়া। আলোচ্য হাদীসে وَمُعَدُنُ وَالْعَ মধ্যস্থিত 🕉 শব্দটি রহমত বর্ষণ, ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর উপর আল্লাহ তা আলা রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর মাখলুকাত তার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

মিশকাত কিতাবের পার্শ্বটীকায় বলা হয়েছে যে, আলোচ্য হাদীসে پُهُمَالُونٌ শব্দটি দোয়া তথা আলিম ব্যক্তির কল্যাণ কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وعُرَابْ এর মধ্যে তিন ধরনের إعْرَابْ হতে পারে। الْخُوْتُ ও النَّمْلَةُ وَالْحُوْتِ । পরা হলে مَعَلَّامُرْفُوع পরা হলে إِنْتِكَائِيَّة का حَتَّى

২. حَتَّى কো عَاطِفَة का रात و مَعَلَمْ و عَلَيْه و হরে। যেহেতু مَعَلَمْ مَنْصُوْب لَكَ مَنْصُوْب و مَعَلَمْ م عَدُوْد عِلْمَا عَرْف جَارَ هَا عَلَيْه و হরে। মিরকাত প্রণেতা বলেন–

بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ حَتَّى عَاطِفَةً وَبِالْجَرِّ عَلَى أنَّهَا جَارَّةً وَبِالرَّفْعِ عَلَى أنَّهَا إِبْتِدَاثِيَّةً وَأَلَاوَلُ أَصَّدُّ . উল্লেখ্য যে, 🚅 -এর ই'রাব একটু জঠিল, তাইতো প্রখ্যাত নাহুবিদ ১ ৬ ইন্তেকালের পূর্বে বলে গিয়েছে-"أَمُونُ وَفِي قَلْبِي مِنْ حَتَّى لِائْهَا تَرْفَعُ وَتَنْصِبُ وَتَجُرُّ"

উক্ত উক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বলব "اَلْخُونُ" ও "اَلْخُونُ" -এর মধ্যে তিন ধরনের إِغْرَابِ ই হতে পারে।

وَعُرْتِ لَكُ اللهِ عَلَى سَعِيْدِ الْخُدْرِىّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبْعُ وَإِنَّ رِجَالًا يَاْتُونَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ لَكُمْ تَبْعُ وَإِنَّ رِجَالًا يَاْتُونَكُمْ مِنْ اَقْطَادِ الْكَرْضِ يَتَغَفَّقُهُونَ فِي الدِّيْنِ فَاإِذَا اَتُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

২০৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেছেন। আমার ইন্তিকালের পর] লোকেরা তোমাদের অনুসারী হবে। বিভিন্ন দিক হতে লোকেরা তোমাদের নিকট দীনী জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। অতএব যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ [দীনের শিক্ষা] দেবে। –[তিরমিয়ী]

وَعَرْضَكَ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُو اَحَقُّ بِهَا . رَوَاهُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُو اَحَقُّ بِهَا . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ هَٰذَا التِّرْمِذِيُّ هَٰذَا التِّرْمِذِيُّ هَٰذَا حَدِيثُ غَرِيْتُ وَ إِبْرَاهِنِمُ بَنُ الْفَضْلِ الرَّاوِيْ عَرْبُ وَ إِبْرَاهِنِمُ بَنُ الْفَضْلِ الرَّاوِيْ يُصَعَفُ فِي الْحَدِيْثِ .

২০৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানী লোকের হারানো সম্পদ। কাজেই সে যেখানে বা যার নিকট এই জ্ঞান পাবে, সে তার অধিক [উত্তরাধিকারী] অধিকারী। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এর অপর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনুল ফযলকে য'ঈফ বলা হয়ে থাকে।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

سَعْنَى الْكَلِمَةِ الْحِكْمَةِ "জ্ঞানের কথা"-এর অর্থ : মহানবী والْكِلْمَةِ الْحِكْمَةِ الْحِكْمَةِ الْحِكْمَة অর্থ হতে পারে । নিম্নে হাদীস বিশারদদের মতামত পেশ করা হচ্ছে ।

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে কুরআনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার নাম হিকমত।
- ২. কেউ কেউ বলেন কুরআনের জ্ঞানকে হিকমত বলে।
- ৩. কারো মতে কথায় ও কাজে সঠিক অবস্থায় পৌছার নাম হিকমত।
- ৪. আরেক দলের মতে আল্লাহর ভয়কে হিকমত বলে।
- ৫. কেউ কেউ বলেন, দীনি জ্ঞানার্জনকে হিকমত বলে।
- ৬. কিছু সংখ্যক বলেন, সত্যের অনুরূপ কথাকে হিকমত বলে।
- ৭. কারো মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপকারী ইলম যা আমল করা পর্যন্ত পৌছায়।

  ত্রি ব্যাখ্যা : যে কোনো স্থান থেকেই হোক না কেন জ্ঞানপূর্ণ কথা সংগ্রহ করার
  উপর রাসূল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো ধন। সুতরাং তা যে

  যেখানে পাবে সে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিক হকদার। এর দ্বারা রাসূল এ কথা বুঝাতে চাইছেন যে,
- ১) হারিয়ে যাওয়া বস্তু যেভাবে তার মালিক তালাশ করে এবং তা পাওয়াই মালিকের লক্ষ্য হয়, অনুরূপভাবে জ্ঞানপূর্ণ কথা অনুসন্ধান করা জ্ঞানী ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য।
  - ২. হারিয়ে যাওয়া জিনিসের প্রাপ্তি ঘটলে মানুষ যেভাবে তার প্রচার করে তেমনি কারো কাছে জ্ঞানের কথা থাকলে তাকেও গোপন করার অধিকার কারো নেই।

وَعَرِفِكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

২০৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— একজন ফকীহ [আলিম] শয়তানের বিপক্ষে এক হাজার আবেদ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী [কঠোর]। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক হাজার আবেদকে, তারা দীনি জ্ঞান না রাখার কারণে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ্ করতে শয়তানকে যতটা বেগ পেতে হয়, তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেও একজন বিজ্ঞ হক্ষানী আলেমকে গোম্রাহ্ করতে পারে না। কেননা, আলেম ব্যক্তি তার ইলমের কল্যাণে সর্বদা শয়তানের কারসাজি হতে সতর্ক থাকেন। কোনো কোনো সময় শয়তান হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে নামাজির অন্তরে এই প্রশ্ন জাগায় : 'শত চেষ্টা করেও যখন مُضُورُ قَلْب সহকারে ইবাদত করা গেল না, তবে এই অন্তঃসার শূন্য ইবাদত করে লাভ কি । এটা তো প্রাণহীন লাশ ছাড়া কিছুই নয়। স্তরাং এটি ত্যাগ করাই উচিত।' বে-ইল্ম আবেদ শয়তানের এ ধরনের চালবাজি সহজে ধরতে পারে না। কিছু একজন আলেম মনকে এই বলে প্রবাধ দিবে যে, কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করাটা অনেক ভালো। আমার সাধ্য যা আছে তা করছি। করুল করা না করার কাজতো আল্লাহর। হয়তো বা ধীরে ধীরে একদিন হাসিল হয়ে যাবে। এ কারণেই শয়তান আলেমকে ভয় করে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে مَنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ أَنْ الْعَالِي خُورُ الْعَالِي خُورُ (বে ইল্ম (আবেদ) সাধকের ইবাদত হতে একজন আলেম ব্যক্তির নিদ্রা অধিক উত্তম'। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, কেবলমাত্র ইল্মই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর রহ্মতও কার্যকর হয়ে থাকে।

وَعُرْ اللهِ عَلَى الْهِ الْمِلْمِ الْمَسْلَمِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوَاهِرَ وَاللَّوْلُو وَالذَّهَابُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الْبَيْهَةِي فِي شُعبِ الْإِيْمَانِ إلى قَوْلِهِ مُسْلِمٍ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ مَتْنَهُ مَشْهُورُ وَاسْنَادُهُ مَسْلِمٍ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ مَتْنَهُ مَشْهُورُ وَاسْنَادُهُ ضَعِيْفً .

২০৬. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন- ইলম
অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য।
আর অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শৃকরের গলায় জহরত,
মুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপনকারী। – ইিবনে মাজাহ

আর ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে "ইলম তলব করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ" শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আলোচ্য হাদীসের মতন [ভাষ্য] মাশহুর, তবে সনদ দুর্বল। এ হদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সব কয়টি সূত্রই দুর্বল।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

قَالُمُزَادُ بِالْعِلْمِ इन्य बाता উদ্দেশ্য : হাদীসে উল্লেখিত عِلْمُ "عِلْمُ" बाता ইन्य দীন ও ইন্য শরীয়াহ উদ্দেশ্য । দুনিয়াবী ইন্য উদ্দেশ্য নয় । আর এখানে کُلُّ مُسْلِمِ बाता अधु মুসলিম পুরুষই উদ্দেশ্য নয় । বরং তার অনুগামী হিসেবে নারীও এর অন্তর্ভুক্ত । অবশ্য নারীর তুলনায় পুরুষের দায়িত্ব অত্যধিক । এ কারণেই শুধু کُلُّ مُسْلِمٍ বলা হয়েছে ।

যত কুকু ইলম অর্জন করা ফরজ : আলোঁচ্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দীনি ইলম অর্জন ও অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য। হাদীসবিশারদগণ এ আবশ্যকীয় ইলমকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ১. ফরজে আইন ২. ফরজে কেফায়া। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো—

দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের পক্ষে ইবাদত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যতটুকু দীনি জ্ঞান অর্জন না করলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, ততটুকু ইলম শিক্ষা করাই ফরজে আইন। এর চেয়ে অতিরিক্ত ইল্ম হাসিল করা ফরজে কেফায়া। কেননা, তা না হলে দীনি ইলমের গভীরতা হারিয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন- ফরজ, ওয়াজিব, সুনতে মৃওয়াক্কাদাহ, হালাল, হারাম, মুবাহ, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি সম্পর্কে এজমালীভাবে ইল্ম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজে আইন। এগুলো ব্যতীত ইলমে ফিকহ, তাফসীর, ইলমে হাদীস, তাসাউফ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা ফরজে কেফায়া। সমাজের কিছু সংখ্যক লোক এগুলো অর্জন করলে সকলের পক্ষ থেকে ফরজিয়াত আদায় হবে। নতুবা সকলেই গুনাহগার হবে।

وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَبْرِ الْمُوْلِهِ كُمُغُلِّدِ الْخَازِيْرِ النَّهِ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَبْرِ الْمُؤْلِهِ الْخَازِيْرِ النَّهِ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَبْرِ الْمُؤْلِهِ الْخَازِيْرِ النَّهِ وَاسْمَامَا اللهِ وَهِ وَاسْمَامَا اللهِ وَهُ وَاسْمَامُ وَاسْمَامَا اللهِ وَهُ وَاسْمَامَامُ وَاسْمَامَامُ وَاسْمَامَامُ وَاسْمَامَامُ وَاسْمَامَامُ وَاسْمَامَامُ وَاسْمَامَامُ وَاسْمَامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمَامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُومُ وَاسْمُوامُ وَاسُمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسُمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ وَاسْمُوامُ

وَعُرْكِنَ اللهِ عَلَى خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِى مُنَافِقٍ رُسُولُ اللهِ عَلَى خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِى مُنَافِقٍ حُسْنُ سِمْتِ وَلَافِقَهُ فِى الدِّيْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

২০৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেনদু'টি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।
নৈতিকতা [উত্তম স্বভাব] ও দীনের সঠিক জ্ঞান।-[তিরমিয়ী]

وَعَرْ ١٠٠٢ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُ وَفِيْ سَبِينِ لِللهِ حَتَى يَرْجِعَ . رَوَاهُ التَيْرُمِ فِيُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২০৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি
ঘর হতে ইলম অর্জনের জন্য বের হয়, যে পর্যন্ত সে
প্রত্যাবর্তন না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।
-[তিরমিয়ী ও দারেমী]

وَعَرْ اللهِ عَلَى مَنْ طُبَرَةَ الْازَدِيّ (رض) قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَىمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَدارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالتَدارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثُ ضَعِنْبِفُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثُ ضَعِنْبِفُ الْإِسْنَادِ وَابُوْدَاوَدَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ .

২০৯. অনুবাদ: হযরত সাখবুরা আযদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেবলেছেন— যে ব্যক্তি দীনী ইলম অন্বেষণ করে তা তার জন্য পূর্বকৃত [সগীরাহ] শুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। —[তিরমিযী ও দারেমী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটির সনদ দুর্বল, কেননা এর বর্ণনাকারী আবু দাউদ নকী ইবনে হারিসকে দুর্বল বলা হয়ে থাকে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

योजेंद्रामीत्मत त्याच्या : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নেক কাজের কারণে সগীরাহ গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। যেমন—আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّ الْحَسَنَاتِ يُذْمِبُنَ السَّيَاتِ مَا سَالُهُ مَا السَّيَاتِ السَّيَةِ السَّيَاتِ السَّيَةِ السَّيَاتِ السَّيِّ السَّيِ السَيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَيِّ السَيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَيِّ السَيِّ السَيِّ السَيِّ السَّيِّ السَيِّ السَالِيِّ السَالِ

وَعَرْضِكَ آبِیْ سَعِیْدِ الْنُحُدِرِیِّ (رضہ) قَال َقَال رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَشْبَعَ الْمُوْمِنُ مِنْ خَبْرِ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২১০. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু এরশাদ করেছেন—
মু'মিন ব্যক্তি কখনও উত্তম কথা [ইলম] শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না; যে পর্যন্ত না তার শেষ পরিণামে জান্নাত হয়। –[তিরমিয়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेर्ने रामीत्मित्र व्याच्या : মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর দীনকে নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসে। আর আল্লাহর দীন বুঝার মাধ্যমই হলো 'দীনি ইল্ম'। তাই মু'মিন ব্যক্তি যতই দীনি ইল্ম অর্জন করে, ততই তার ইলম শেখার আকাজ্ফা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ক্রমেই সে আল্লাহ প্রেমে মত্ত হতে থাকে। মূলত দীনি ইল্ম হলো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপনের একটা শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। তাই মু'মিন ব্যক্তি তার প্রেমিকের আলোচনা যতই শুনে ততই তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। ফলে তার এই আগ্রহ মৃত্যু অবধি শেষ হয় না; বরং সে আমরণ ইল্ম তলব করতে থাকে। অবশেষে এটি তাকে বেহেশতে নিয়ে পৌছায়। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জানাতে পৌছে যায়। তাই বলা হয়েছে যে, ইলমে ওহীর কথা শ্রবণ করে মু'মিন ব্যক্তির তৃপ্তি মিটে না। জানাতেই তার তৃপ্তি মিটবে।

وَعَرْدُكَ آيِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ مَا رُسُولُ اللّهِ عَلَيْم مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْيِم عَلِيم عَلْم مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْيم عَلْم مُنْ سُئِلَ عَنْ عِلْيم عَلِم مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم عَلْم مُنْ سُئِلً مَنْ مُنْ مَا الْقِيلُمَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَادٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُوْدُ اَوْدُ وَالسِّيْسُ مِنْ نَادٍ مَنْ اَنْسِ

২১১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তিকে এমন ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে রাখে। কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে। —[আহমদ, আবৃ দাউদ, তিরমিযী] কিন্তু ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রা.) হাদীসটি হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें हामीत्मन्न राजिशा: উল্লিখিত হাদীস দ্বানা সুস্পষ্টভাবে বুঝায় যে, একান্ত শনরী কারণ ছাড়া ইলম গোপন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। বরং ইলম শিক্ষা করার পর তা অন্যের নিকট পৌছে দেওয়াই হলো একান্ত কর্তব্য। কেননা, কোনো বিষয় জানা সত্ত্বেও সে যদি তা অন্যের নিকট পৌছে না দিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে অন্যেরা তা হতে বঞ্চিত হবে। যদি এভাবে প্রত্যেক জ্ঞানীই তার ইলম গোপন করতে থাকে তবে একদিন ইলম নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ জন্যই রাস্ল ক্রিট গোপনকারীর শান্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

وَعُرْكِكَ كُعْبِ بْنِ مَالِكِ (رض) قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِبُجَارِى بِدِ السُّفَهَاءَ أَوْ بِدِ السُّفَهَاءَ أَوْ بِدِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إلَيْدِ اَذْخَلَهُ اللهُ النَّارَ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

২১২. অনুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য অথবা মুর্খদের সাথে বাক-বিতত্তা করার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অন্বেষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।—[তিরমিয়ী] ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

चोनीत्मत व्याच्या : ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং আল্লাহর দীনকে সমুন্ত করা। এই উদ্দেশ্য থাকলেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। অন্যথা ইলম অন্তেষণকননারী ইলমের কোনো ফজিলত তো লাভ করতে পারবেই না ; উপরন্থ তাকে জাহান্নামের কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে। এ জন্য সকলের উচিত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া।

وَعُرْكِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المُلْمُ

২১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করে, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়; কিন্তু সে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করে তবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্লাতের গন্ধও পাবে না। — আহমদ, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্য

وَعَنْ الْمِنْ مَسْعُودٍ (رض) قَالُ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّاهَا فَرُبُّ حَامِلِ فِقْدٍ غَيْرٌ فَيقِيْدٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْدٍ إِلَىٰ مَنْ هُدَو أَفْقَهُ مِنْدُد. ثَلَاثُ لَايَخُلُ عَلَبْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَسِإِنَّ دَعْدَتَهُمْ تُرِجِيْكُ مِنْ وَدَائِبِهُمْ ـ دَوَاهُ الشَّافِيعِيُّ وَالبَّيْهَ قِيُّ فِي الْمَدَّخِلِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالسِّرْمِبِذِيُّ وَابُودُ اُودَ وَابْنُ مَساجَةً وَالسَّدارمِسُّى عَـنُ زَيسُد بْسِن ثــَابِسِتِ إِلَّا أَنَّ التِّسْرمِسندَّى وَابَادَاوَدَ لَمْ يَسَذُكُرَا ثَلَثُ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِ نَ إِلَى الْخِرِهِ .

২১৪. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 এরশাদ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্ব করুন যে আমার কথা শুনেছে, তারপর তাকে যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। আবার তা অন্যের নিকট সঠিকভাবে পৌছে দিয়েছে। কেননা, অনেক জ্ঞানের বাহক নিজেই জ্ঞানী নয়। [সুতরাং জ্ঞানের বাণী জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পৌছে দেওয়া উচিত] আর এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা [নিজেরা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও] নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের বার্তা বহন করে নিয়ে যায়। অতঃপর নবী করীম 🚐 বলেন, তিনটি জিনিস এমন রয়েছে যে, সেগুলো সম্পর্কে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে না। যথা-১। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা। ২। মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা, ৩। মুসলমানের জামাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দোয়া তাদের পরবর্তী মুসলমানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে।–শাফেঈ বায়হাকী ও তাঁর "মাদখাল" নামক গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী এ হাদীসটি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম তিরমিয়ী ও আর্ দাউদ وَ اللَّهُ كُلُكُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 润 [অর্থাৎ, তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।] হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত অংশটি বর্ণনা করেননি।

انْعَرِیْتُ হাদীসের ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত হাদীসের বর্ণনা বিন্যাস দারা বুঝা যায় যে, হাদীসটির শেষের অংশের ভূমিকা হলো প্রথমাংশ। ফলে এর অর্থ হবে এই তিনটি কথা যে অন্যকে পৌছে দেয় তার জন্য হযরত রাসূলে কারীম করেছেন যে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন। অর্থাৎ, যে রাসূলুল্লাহ ক্রি-এর কথা আমল করার নিয়েতে ওনে এবং আমল করে, অতঃপর মুখস্থ করে তা অন্যের নিকট হুবহু পৌছে দেয়, তার মুখমণ্ডল আল্লাহ উজ্জ্বল করুন।

طَمِلِ فِقْدٍ إلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" -এর মমার্প : রাস্ল على -এর বাণী أَفْقَهُ مِنْهُ" الغ الغ الغ الغ পারে । যেমন-

- عِنْمُ وَيْنَ . ১ عِنْمُ وَيْنَ . এ এর সকল ধারক-বাহকই ফকীহ নন। যারা কুরআন হাদীস হতে নিজের গবেষণা দ্বারা সরাসরি মাসআলা বের করেন, তারাই প্রকৃতপক্ষে ফকীহ। প্রত্যেকেই যে প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শী হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র হতেও অনেক নাজানা বিষয় জেনে নেওয়া যায়। ইমাম বুখারী (রা.)-এর উস্তাদ এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- ২. অথবা, এর অর্থ হচ্ছে— কিছু সংখ্যক মুবাল্লিগ এমনও রয়েছেন, যিনি ঐ ব্যক্তি থেকে ফিক্হ শাল্লে অধিক জ্ঞান রাখেন যাঁর কাছে তা পৌছানো হয়।
- ৩. এ হাদীসাংশ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের উচিত তার থেকে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতেও জ্ঞানের কথা শ্রবণ করা এবং প্রয়োজনে তা গ্রহণ করা।

ন্দিদটি اَلْفَلُولُ माসদার থেকে উৎকলিত। এর অর্থ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। যথা

- ك. "غِـلْ" শব্দের غَـبْن -এর নিচে যের হলে এর অর্থ হবে– খেয়ানত, বিদ্বেষ, চুরি ইত্যাদি। যেমন হাদীসে এসেছে– لَا تُقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ مَالِ الْغُلُولِ
- ২. আর غَيْن শব্দের غَيْن -এর উপর যদি যবর হয়, এর অর্থ হবে বিশ্বাসঘাতকতা করা, খেয়ানত করা।
  পারিভাষিক সংজ্ঞা : পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো مُوَ السَّرَفَةُ أُو الْخُوْبَانَةُ لِلْمُغْنَمِ أُو غَيْرِهِ অর্থাৎ, গনিমত বা অন্য কোনো সম্পদ হতে অন্যায়ভাবে চুরি করা অথবা আত্মসাৎ করাকে "غَلُولًا " বলে।
  ﴿ عَلَوْ السَّرَفَ لَا يَغُلُّ عَلَيْهُنَ قَلْبٌ مُسْلِمُ " বলে।
  ﴿ مَا يَغُلُلُ عَلَيْهُنَ قَلْبٌ مُسْلِمُ اللهِ عَلَيْهُ وَ وَالسَّرَعَةُ وَالْمُوالِدُ اللهِ اللهُ الله
- كُ الْعُمَالِ لِلَّهِ ١٤ প্রতিটি কাজ তথু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা ।
- بنصيعة للمسلمين अ्नलभानरात अन्य कल्यान कामना कता।
- وَمَا أَمِرُوا وَالاً لِيَعْبَدُوا اللهُ مَعْلِصِبْنَ لَهُ العَمَلِ لِلّهِ عِيمَاءَ بَعْدَ العَمَلِ لِلّهِ عِيم عنون العَمَلِ لِللّهِ عِيمَاءَ بِهِ العَمَلِ لِللّهِ عَلَى العَمَلِ اللّهِ مَعْلَى وَمَعَالَى وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبُ الْعَلَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى لِللّهِ رَبُ الْعَلَى الْهُ وَبُ الْعَلَى الْهُ وَبُ الْعَلَى الْهُ وَبُ الْعَلَى الْهُ وَلِهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

- अत अर्थ : اَلنَّصِيْحَةُ - अत अर्थ : اَلنَّصِيْحَةُ असिं विक्विक वर्ष ने النَّصِيْعَةُ

- (, उन्हें वें किन्दा) الْمَوْعَظَةُ . ١
- ২. يَنْنَا الْغَنَّ (কল্যাণ কামনা করা,)
- ত. اَنْسُنَاعَدَةُ [সহযোগিতা করা ।]

- পরিভাষায় এর পরিচয় হলো مُعْنَى النَّصِيْحَةِ إصْطَلَاحًا

- ع صَيْنَى الْخَبْرِ لِأَخِبْدِ في الْحَبْرِةَ النَّنْبَوِيَّةِ . ﴿ مَن تَمَنَّى الْخَبْرِ لِأَخِبْدِ في الْحَبُوةَ النَّنْبَويَّةِ . ٥
- هِيَ قَوْلُ فِينِهِ دُعَاءُ وَنَهَى عَنْ فَسَادٍ ، وَعَاءُ وَنَهَى عَنْ فَسَادٍ ، عَامَ قَوْلُ فِينه
- ৩. জমহুর ওলামায়ে কেরাঁমের মতে, مَوَ أَدَاءُ الْحَقِّ اللَيْ صَاحِبِهِ অর্থাৎ যার যে হক, তাকে তা দিয়ে দেওয়াই নসিহত।

  তিন্তু অর্থাৎ যার যে হক, তাকে তা দিয়ে দেওয়াই নসিহত।
  কিন্তু এর মর্মার্থ : মুসলিম নেতৃবৃদ্দের নসিহতের ব্যাখ্যায় আল্লামা খাতাবী (র.) বলেন, নেতৃবৃদ্দের পেছনে নামাজ পড়া, তাদের আদেশ মান্য করা এবং তাদের সহযোগিতা করা। কেননা, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাস্লের পরে মুসলিম নেতৃবৃদ্দের আনুগত্য করা ফরজ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

يَايَهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا الطِيعُوا اللَّهُ وَالطِيعُوا الرَّسُولُ وَاولِي الْآمِرِ مِنْكُمْ

है भाभ नववी वरलाइन- وَهُو مُعَاوَنُهُمْ عَلَى الْحَقّ وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ وَأَمْرُهُمْ بِهِ

অর্থাৎ, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা মানে সংপথে তাদের সাহায্য করা, তাদের অনুসরণ করা ও আদেশ-আদর্শ পালন করা।
-এর ব্যাখ্যা: এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানদের দলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা। কারণ, ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো প্রকার বিদ্রাট-বিশৃংখলা সমানকে দুর্বল করতে পারে না। আল্লাহ তা আলাও নির্দেশ দিয়েছেন–

- اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَغَرَّفُوا ﴿ किञ्ज पन পরিত্যাগ করলে সমূহ বিপদের আশঙ্কাসহ ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে । হাদীসেও বলা হয়েছে–

(١) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنَّ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا كَفَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ . (٢) وَقَالَ عَلَيْهُ السَّلَامُ "مَنَّ شَدَّ شُدُّ فِي النَّارِ"

وَعَرِهِ اللهِ عَلَى مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَمِعُتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَمِعُتَ رَسُولَ الله عَلَى يَقُولُ نَصَّرَ اللهُ إِمْرَأَ سَمِعَ مِنَا شَبْنًا فَبَلَّعَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعُى لَهُ مِنْ سَامِعٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ مُنَا عَنْ البَي الدَّرُداءِ. وَابْنُ مَاجَةً وَ رَوَاهُ التَّارِمِي عَنْ البِي الدَّرْدَاءِ.

২১৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ ক্রেক্রেকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার নিকট থেকে কোনো কথা [হাদীস] শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে তা যথাযথভাবে অপরের নিকট পৌছে দিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যার নিকট পৌছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষাকারী বা জ্ঞানী হয়। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম দারেমী এ হাদীস হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعُرْدِكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالُ قَالُ وَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَبِّى اللَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْبَتَبُواْ مَعْفِدَهُ مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَا عَلِمْتُمْ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا عَلِمْتُمْ

২১৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাই ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন– তোমরা আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে। তবে যা সঠিকভাবে আমার কথা বলে জান ভিধু তাই বর্ণনা করা। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। —[তিরমিয়ী]

ইমাম ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ ও জাবির (রা.) প্রম্খ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি وَتَعُوا الْحَدِيْثَ عَنِيْنَ إِلَّا مَا عَلِمُتُمْ الْحَدِيْثَ عَنِيْلًا لِلَّا مَا عَلِمُتُمْ الْحَدِيْثَ عَنِيْلًا لِلَّا مَا عَلِمُتُمْ اللَّهِ الْحَدِيْثَ عَنِيْلًا لِلَّا مَا عَلِمُتُمْ اللَّهِ اللَّهُ ال

অন্ভয়াৰুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

এর মর্মার্থ : মহানবী ত্রত্ত্ব-এর উক্ত বাণী দ্বারা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দান অথবা মিথ্যা হাদীস রচনা দু'ই হতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দান করে; সে যেন রাসূল ত্রত্ত্ব্বিএর উপর মিথ্যা আরোপ করে। যেহেতু অনেক সময় এই ব্যাখ্যাকে রাসূলের দিকে নিসবত করা হয়।

আর মিথ্যা হাদীস রচনা এটা তো স্পষ্টভাবে রাসূল === -এর উপর মিথ্যারোপ করা । কেননা, রাসূল === যা বলেননি মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকননারী ব্যক্তি রাসূলের নামে তা-ই রচনা করে।

وَعَنْ ٢١٧ مَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُواٰنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُواٰنِ بِغَيْدِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ

২১৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কোনো কথা বলে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। অপর বর্ণনায় এসেছে— যে ব্যক্তি কুরআনের মর্ম উদঘাটনের ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত মনগড়া কোনো কথা বলে; সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। —[তিরমিয়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর মধ্যকার পার্থক) تاَوِيْل छ كَفْيسرُ

- يَ عُسْيْرُ . دُّ بَالرَّالُ بَالرَّالُ । এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, বর্ণনা করা । اَلْقَوْلُ بِالرَّالُ عَفْسَيْرُ প্রকাশ করা ।
- ২. পরিভাষায় تَغْسِيْر বলা হয়-আল্লাহ তা'আলার কালামের মর্মার্থ স্পষ্ট করা ও বর্ণনা করাকে। আলোচ্য হাদীসে النَّانَى মানে কুর্আনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- ७. تَفْسِيْر بِالرَّانُ तो اَلْقَوْلُ بِالرَّانِي कात्मक पुंबर تَفْسِيْر कात्मक وَالْمَلَ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
- 8. عَنْسِيرُ হুলোঁ সর্বজন গ্রহণীয় কুরআনের ব্যাখ্যা । وَالْقَوْلُ بِالرَّالَى হুলোঁ শরয়ী কার্য়দা ভিত্তিক ব্যাখ্যা দান করার প্রতি ক্রক্ষেপ না করে নিজের আকল বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা দান করা।
- ৫. তাফসীরকারক হলেন ইসলামের এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, যার মর্যাদা সাধারণের উধ্বে الْغَوْلُ بِالرَّاقُ এর পরিণাম সরাসরি জাহান্নাম ।
  - وَ بَرَأَيِه -**এর ব্যাখ্যা**: আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাফসীরকারের মনগড়া কোনো মতবাদ প্রকাশ করা জায়েজ নয়। তাকে কতিপয় সার্থক পস্থা অবলম্বন করেই কুরআনের ব্যাখ্যা করতে হবে।
- প্রথমত: দেখতে হবে এ ব্যাপারে রাসূল হতে কিছু বর্ণিত আছে কি-না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে وَكَانَ خُلُقَةُ الْفُرْانُ عَالَمُ الْفُرْانُ عَلَقَهُ الْفُرْانُ عَالَمُ الْفُرْانُ عَلَمُ الْفُرْانُ عَلَمُ الْفُرْانُ عَلَمُ الْفُرْانُ عَلَيْهُ الْفُرَانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ وَكُونُ مُؤْمِنُ الْفُرْانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ وَلَا الْعَالَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ
- **দিতীয়ত:** নবী করীম হতে কুরআনের কোনো অংশের সঠিক ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে; সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা এসেছে কি-না; তার অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা, তাঁদের মাতৃভাষা আরবি। নবী করীম তাঁদেরকে নিয়েই কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত করেছেন।
- তৃতীয়ত: সর্বশেষে তাকে তাবেয়ীনের পক্ষ হতে এর কোনো সমাধান আছে কি-না? তা অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা, তাদের যুগ পর্যন্ত আরবীয় প্রাচীন ধারা প্রচলিত ছিল। সূতরাং পরবর্তী লোকদের পক্ষে শুধু ভাষার উপর নির্ভর করে কুরআনের মর্ম উদঘাটন করা কঠিন ব্যাপার ছিল।
  - সর্বোপরি তাকে হতে হবে দীনি ইলমে একজন পণ্ডিত এবং হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানের অধিকারী। নতুবা কুরআনের ব্যাখ্যা করতে যাওয়াই হবে তার দোজখে স্থায়ী ঠিকানা হওয়ার কারণ।

وَعَنْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ قَالَ فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَلَا اللهِ عَلَى مَنْ قَالَ فِي الْقُوْانِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ ـ رَواَهُ اليَّوْمِذِيُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ

২১৮. অনুবাদ: হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন –যে ব্যক্তি
কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কথা বলে। আর যদি
তাতে সে সত্যেও উপনীত হয়, তবু তার কর্ম পদক্ষেপটি
ভুল হয়েছে। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَرْدِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَالَ قَالَ قَالَ مَا لَا عَدُولُ اللّهِ عَلَى الْمُعَرَاءُ فِى الْقُولُ اللّهِ عَلَى الْمُعَدُولُ اللّهِ عَلَى الْمُعَدُولُ اللّهِ عَلَى الْمُعَدُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

২১৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন-পবিত্র কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা কুফরি। –[আহমদ ও আবৃ দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَاءُ ।এর অর্থ : أَلْمُرَاءُ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ হতে نَفَال ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাবে উভয় দিক হতে ক্রিয়া পদের অর্থের ব্যবহার হয়। এ হিসেবে أَلْمُرَاءُ ।এ অর অর্থ হবে পরস্পরে তর্ক-বিতর্ক করা, ঝগড়াঝাটি করা ইত্যাদি। এখানে : কুরআনের আয়াতের পারস্পরিক বিরোধ দেখানোর হীন উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্ক করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কারো মতে ৄর্ট্র শব্দের অর্থ- মন্দের সন্দেহে কুরআনের হুকুমকে বাতিল করার চেষ্টা করা। এরূপ করা কুফরি। তবে কুরআনের অর্থ প্রকাশের সদুদ্দেশ্যে পারস্পরিক দলিল প্রমাণ পেশ করা জায়েজ আছে।

وَعَنْ حَكْمَ عَمْرِ وْبِنِ شُعَبْبٍ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُ اللَّهِ تَوْماً يَسَعُ النَّبِيُ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ النَّبِي النَّهُ الْفُواْنِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضَ وَانتَمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَانتَمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مَنْهُ فَقُولُوْا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَكُنُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَكُنُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَكُنُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكُولُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مَنْهُ فَكُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ

২২০. অনুবাদ: হ্যরত আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার নবী করীম একদল [মুনাফিক] লোককে কুরআনের বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে দাঁড় করাত। অথচ আল্লাহর কিতাবের একাংশ অপরাংশের সমর্থক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। সূতরাং তোমরা তার একাংশ দ্বারা অপর অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না, অতএব তোমরা এর যে অংশ ভালোরপে অবগত আছ শুধু তাই বলো। আর যা তোমরা অবগত নও, তা যে অবগত আছে তার প্রতি সোপর্দ করো। —[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রিক্তির ব্যাখ্যা: মুনাফিকেরা স্বভাবতই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্রতা পোষণ করত। সুতরাং বাদানুবাদের মাধ্যমে এর কোনো আয়াতের অর্থ ও তত্ত্বের মধ্যে কোনো প্রকারের সামঞ্জস্যহীনতা প্রকাশ করতে পারলে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ হবে। এ সমস্ত কপট উদ্দেশ্যে অহেতৃক কুরআনের মধ্যে বিতর্কের অবতারণা করত। পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও ছিল অন্যতম। তাই মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ইজতেহাদ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করে সত্য ও সঠিক অর্থ উদঘাটনের জন্য তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া দৃষণীয় নয়। কেননা, তাহলে সত্য উদঘাটন হবে।

وَعَرِيلِكِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُنْزِلَ الْقُرْانُ عَلَىٰ سَبْعَةِ اَخُرُفٍ لِكُلِّ الْعُرْ وَ بَطْنُ وَ لِكُلِّ اَحْدَفٍ لِكُلِّ الْمُنَّةِ مِنْهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنُ وَ لِكُلِّ حَدٍ مُطَّلَعٌ . رَوَاهُ فِي شَرْجِ السُّنَّةِ

২২১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেশাদ করেছেন— পবিত্র কুরআন সাতটি পঠন রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার প্রতিটি আয়াতের একটি বাহ্যিক অর্থ ও একটি তাত্ত্বিক অর্থ রয়েছে। [আর প্রত্যেক অর্থেরই একটি সীমা রয়েছে] এবং প্রত্যেক সীমার একটি অবগতিস্থান রয়েছে।—[ইমাম বাগাবী শরহুস সুনায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি হিশাম বিন হাকিমকে الْبَيَانُ رَالتَّعْرِيْفُ আমার পড়ার ব্যতিক্রম পড়তে শুনলাম। তার এরপ পড়া শুনে আমি তাকে নিয়ে মহানবী এবং উপস্থিত হলাম এবং হয়্র সমীপে আরজ করলাম, এ ব্যক্তি আপনি আমাকে যেরপ কুরআন পড়িয়েছেন তার বিপরীত কুরআন পড়ে। এ কথা শুনে নবী করীম হিশাম বিন হাকিমকে কুরআন পড়তে বললেন এবং সে পড়ল। নবী করীম তার কুরআন পাঠ শুনে বললেন, এরপ পঠন পদ্ধতিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর মহানবী কুরআন বিভিন্ন পঠন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

: সাত হরফ খারা উদ্দেশ্য: সাত হরফ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতামত নিম্নরূপ أَنْدُرَادُ بِسَبْعَيَة آخْرُفِ

- ১. মিরকাত প্রণেতা বলেন-
  - كَانَّهُ قَالَ عَلَىٰ سَبْعِ لُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَهِى قُرِيشْ ، ظَیْ ، هَوَازِنْ، اهَلُ يُمَنْ ، ثَقِيْف، هُذَيْل، بَنِیْ تَوَسَّم عَالَتُهُ قَالَ عَلَیٰ سَبْعِ لُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَهِی قُریشْ ، ظَیْ ، هَوَازِنْ، اهَلُ يُمَنْ ، ثَقِیْف، هُذَيْل، بَنِیْ تَوْسَيم عِهْ عَالَهُ عَلَى سَبْعِ لُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَهِي قُريشْ ، ظَیْ ، هَوَازِنْ، اهَلْ يُمَنْ ، ثَقِیْ عِهْ عَالَهُ عَلَى سَاعِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله
- ২. আল্লামা ইবনে হিব্বানের মতে, سَبْعَةُ ٱخْرُفِ দারা সাত ধরনের বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুনুত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরুহ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।
- কারো কারো মতে, سَبْعَة اُحْرُن দ্বারা সাত কারীর নামে প্রচলিত সাত কেরাতকে বুঝানো হয়েছে।
- 8. কারো কারো মতে, কুরআনের সাত প্রকার বিষয় ব্ঝানো হয়েছে। যেমন
   আদেশ, নিষেধ, উপমা, উপদেশ, ঘটনাবলি,
   অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন।
- ৫. কারো কারো মতে, সাত اَعَالِيمٌ বা মহাদেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কুরআন গোটা বিশ্বের সাতটি মহাদেশের লোকদের জন্য নাজিল হয়েছে।
- ৬. অথবা, এখানে সাত অর্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। কেননা, তৎকালীন আরবে 'সাত' সংখ্যাকে 'অনেক বেশি' অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতো।
- ৭. অথবা এর দ্বারা সাতি مُتَوَاتَرُهُ উদ্দেশ্য।
- ৯. অথবা সাতি বিষয় উদ্দেশ্য, যেগুলো কুরআন শরীফে রয়েছে। যথা وَعُدْ ـ وَعِبْد ـ وَعِبْد ـ وَعِبْد ـ وَعُنْد كَامْ ـ اَخْلَاقْ ـ قِصَصْ ـ اَمْثَالْ ـ وَعْد ـ وُعِبْد كامْ عَفَائِدْ ـ اَحْكَامْ ـ اَخْلَاقْ ـ قِصَصْ ـ اَمْثَالْ ـ وَعْد ـ وُعِبْد اللهِ عَفَائِدْ ـ اَحْكَامْ ـ اَخْلَاقْ ـ قِصَصْ ـ اَمْثُالْ ـ وَعْد ـ وَعِبْد اللهِ عَنْد اللهُ عَنْد اللهِ عَنْد ال
  - وَكُلِّ اَيْةٍ مِنْهُا ظَهْرٌ وَ بَطْنَ बाद्द वार्शन वार्शन वार्शन वार्शन वार्शन वार्शन वार्शन वार्शन वार्शन তথা কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের একটি বাহ্যিক দিক ও অপর একটি তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। এ বাক্যের রহস্য উন্যোচনে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামতগুলো উপস্থাপন করেছেন :

- ১. ﴿ দ্বারা কুরআনে কারীমের সাধারণ অর্থ এবং عُلْمُ দ্বারা তাফসীরকারদের বর্ণনাকৃত তত্ত্বের কথা বুঝানো হয়েছে।
- ২. অথবা, বাহ্যিক রূপ হলো তাফসীর এবং তাত্ত্বিক রূপ হলো যা মানুষ গবেষণার মাধ্যমেও উদঘাটন করতে অক্ষম, যার ক্ষেত্রে তাফসীরকারগণ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمُرَاد، বলেছেন।
- ৩. কতিপয় তাফসীরকারের মতে, 🔟 এবং 🔟 ঘারা এর অর্থকে বোঝানো হয়েছে।
- সাধারণ তাফসীরের দ্বারা যা উদঘাটন করা হয়় তাই বাহ্যিক জ্ঞান, আর গভীর গবেষণার মাধ্যমে যা উদঘাটন করা হয়, তাই
  তাত্তিক জ্ঞান।
- ৫. কেউ কেউ বলেন, যাহ্র দ্বারা ফিকহ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যে বিধান পাওয়া যায়, তা বুঝানো হয়েছে। আর বাতেন দ্বারা তাসাউফের পরিভাষায় যে তত্ত্ব লাভ করা যায়, তার কথা বুঝানো হয়েছে।
  ﴿ وَالْحُلِّ حَدِّ مُطَّلُكُ وَ وَلِكُلِّ حَدِّ مُطَّلُكُ وَ وَالْحُلِّ حَدِّ مُطَّلُكُ وَ وَالْحَلِّ حَدِّ مُطَّلُكُ وَ وَالْحَلْ حَدِّ مُطَّلُكُ وَ وَالْحَلْ حَدِّ مُطَّلُكُ وَ وَالْحَالَ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالَ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالَ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالَ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَالْحَالَ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُولُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالَ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالَ وَالْحَالُ وَالْمَالَا وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْمُوالُولُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْمُعْلِقُ وَالْحَالُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْ

শ্রহিত ক সামার জন্য অবগাতর উৎস রয়েছে এর অব : পাবত কুরআন মাজাদের প্রতিটি আয়াতের যেরপ একটি বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রূপ রয়েছে, তদ্ধপ প্রত্যেক বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রূপের জন্য একটি সীমা রয়েছে। আর প্রতিটি সীমার জন্য একটি অবগতির স্থল রয়েছে। সূতরাং এখানে বাহ্যিক সীমার অবগতির স্থল বলতে নাহু, সরফ, বালাগাত, শানে নুযূল, নাসেখ-মানসূখ ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। আর ঐ সকল হাদীসের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে যা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

আর গোপনীয় বা অন্তর্নিহিত সীমার অবগতির স্থল বলতে আত্মিক চর্চা, মুজাহাদা, মুশাহাদা, বাহ্যিক আমল ও পাক-পবিত্র থাকা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা অন্তর্নিহিত সীমা বুঝা যাবে।

وَعَرْ ٢٢٢ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ (رضه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ اَلْعِلْمُ ثَلْثَةُ الْمَدُّ مُحْكَمَةً اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوٰى ذَٰلِكَ فَهُو فَضْلٌ . رَوَاهُ اُبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً

২২২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন— ইলম তিন প্রকার— ১. আয়াতে মূহকামার ইলম, ২. সুনুতে কায়েমা এবং ৩. ফরীযায়ে আদেলা। এর বাইরে যা রয়েছে তা অতিরিক্ত। —[আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আনুন্ত হাদীসের ব্যাখ্যা: "আয়াতে মুহকামার ইলম" অর্থ – দ্বর্থতাবিহীন স্পষ্টতর আল্লাহর আয়াতসমূহ, যেগুলো মানসূথ হয়নি এবং অর্থও সুস্পষ্ট। আর সুনুতে কায়েমা বলতে প্রতিষ্ঠিত সুনুত, যা রাস্ল ত্রু এর কথাবার্তা, কাজকর্ম ও সমর্থন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর فَرْيَضَا عُمَادِلَا বলতে যা সকল মুসলমান মিলে বা মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন, তা অর্থাৎ ইজমা ও কিয়াসকে বুঝানো হয়েছে। এ তিনটি প্রকৃত ইলম। এগুলোর বহির্ভূত শাস্ত্রগুলো হলো বাড়তি ইলম।

وَعَرِيلِكِ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَقُشُ اللّهِ اَمِبْرُ اَوْ مَامُورٌ اَوْ مُخْتَالُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد . وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَفِيْ رِوَايَتِهِ اَوْ مُرَاءٍ بَدْلَ اَوْ مُخْتَال . ২২৩. অনুবাদ: হ্যরত আউফ ইবনে মালেক আশজা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন — আমীর অথবা আমীরের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা অহংকারী ব্যতীত কেউ ওয়াজ-নসিহত করতে পারে না। —[আবু দাউদ]

আর ইমাম দারেমী এ হাদীসটি আমর ইবনে ভ'আইব হতে তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেছেন, অপর এক বর্ণনায় অহংকারীর স্থলে 'রিয়াকার' শব্দ রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेनेति स्वास्त रास्ता : উপরিউজ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের আমীর দেশের শাসক হিসেবে জনগণের সমুখে বক্তৃতা প্রদান করতে পারেন। জনগণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার তারই আছে। তিনি যদি অপারগ হন, তখন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির ভাষণ আমীরের ভাষণ বলে গণ্য হবে। আমীরের উচিত মানুষের দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দেওয়া কিংবা এ জন্য তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করা। আমীরের অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি বক্তৃতা করবেন তিনি অহংকারী বা রিয়াকারী বলে গণ্য হবেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রবর্তিত গুরু-দায়িত্ব সরকারের পক্ষ হতে পালন করা হতো। কিন্তু তাঁদের পরের আমীরগণ সেই যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং এই যুগে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ইকামতে দীন ও আল্লাহর কালিমা উচ্চ করার জন্য যদি কেউ স্বেছাপ্রণোদিত হয়ে ওয়াজ—নসিহত করেন, তবে তিনি এই নিন্দার অন্তর্ভুক্ত হবেন না; বরং দীনের খেদমত করেছেন বলে ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

وَعَنْ لَكُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اَفْتَىٰ بِغَيْرِ عِلْمٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلْمٌ مَنْ اَفْتَىٰ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلَىٰ كَانَ اِثْمُهُ عَلَىٰ مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلَىٰ اَخْدِهِ فَقَدْ اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشُدَ فِيْ عَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

২২৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—
যাকে না জেনে না জনে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে [আর সে
তদনুযায়ী আমল করেছে এর ফলে] তার গুনাহ ফতোয়া
প্রদানকারীর উপর বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে
অর্থাৎ, অপরকে কাজের এমন পরামর্শ দিয়েছে যে সম্পর্কে
সে জানে যে, প্রকৃত কল্যাণ তার অপর দিকেই রয়েছে,
তবে সে নিশ্চয়ই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
—[আবৃ দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা: ফতোয়া দান করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীনি কাজ। এর সাথে ফতোয়াপ্রার্থী ও অন্যান্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট। তাই ফতোয়া দানকারীকে কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই ফতোয়া দিতে হবে; এবং নির্ভুল ও সঠিক ফতোয়া প্রদান করতে হবে। অন্যথা ভুল ফতোয়ার কারণে ফতোয়া দানকারী গুনাহগার হবে। আর কাউকে পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও আন্তরিক হতে হবে। যে বিষয়ে তার মঙ্গল নিহিত তাকে তাই পরামর্শ দিতে হবে। জেনে-শুনে কোনো ভুল পরামর্শ দান করা তার প্রতি খেয়ানত করারই নামান্তর।

وَعَرْ ٢٢٥ مُ عَالِهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

২২৫. অনুবাদ: হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা বা বিভ্রান্তিকর গুজব ছড়াতে বিষেধ করেছেন। [আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَا اَغَلُوْكَاتُ -এর আর্প : اَغَلُوْكَاتُ শব্দটি বহুবচন; একবচনে اَغَلُوْكَاتُ -এর শান্দিক অর্থ – বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা। অনেক সময় দেখা যায় যে, মুফতিকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য কেউ কেউ আলতু-ফালতু প্রশ্নের অবতারণা করে। একেই اَغُلُوْكَاتُ বলা হয়। এর দ্বারা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে বেকায়দায় ফেলে প্রশ্নকারী নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

وَعُرْكِ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُرْدَةُ (رض) قَالَ قَالَ وَالْفُرانَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ تَعَلَّمُوا الْفُرائِضَ وَالْفُرْانَ وَعَلِيْمُونَ وَرَوَاهُ النّاسَ فَإِنّى مَقْبُونَ وَرَوَاهُ النّاسَ فَإِنّى مَقْبُونَ وَرَوَاهُ التّرْمِذِي لَ

২২৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—তোমরা ইলমে ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা করে নাও এবং অপরকে শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা [অচিরেই] আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। –[তিরমিয়ী]

وَعَرْ ٢٢٢ أَبِى النَّرْدَاءِ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَٰذَا أَوَانَ يُخْتَلُسُ فِيْهِ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَٰذَا أَوَانَ يُخْتَلُسُ فِيْهِ الْسَاسِ حَتَّى لاَيقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لاَيقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْعٍ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

২২৭. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাস্লুল্লাহ ——-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, তারপর বললেন—এটা এমন একটি সময়, যে সময় ইলমকে মানুষের মধ্য হতে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এমনকি তারা তার কিছুই রাখতে সক্ষম হবে না। —[তিরমিয়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत व्याच्या: উপরিউক্ত হাদীসে ইলম দ্বারা ওহীকে বুঝানো হয়েছে, রাস্লুল্লাহ আৰু যার ধারক বাহক ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে রিসালাত ও নবুয়তের ক্রমধারা সমাপ্তি লাভ করেছে বিধায় তাঁর ইন্তেকালের পর পৃথিবীতে আর ওহী আগমন করবে না। এই হাদীসে রাসূল المستحدية এর ইন্তেকাল অত্যাসনু হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٢٨ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) رِوَايَةً يُسُوشِكُ أَنْ يَسَضِّرِبَ النَّبَاسُ اَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ اَحَدًا اَعْلَمُ مِنْ عَالِمِ الْمُدِيْنَةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ وَفِيْ جَامِعِهِ عَالِمِ الْمُدِيْنَةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ وَفِيْ جَامِعِهِ قَالَ الْبُنَ عُبَيْنَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ انَسٍ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ التَّرَدُّاقِ قَالَ السَّحٰقُ بْنُ مُنُوسِي عَنْ عَبْدِ التَّرَدُّاقِ قَالَ السَّحٰقُ بْنُ مُنُوسِي وَسَمِعْتُ إِبْنَ عُبَيْنَةَ انَّهُ قَالَ هُو الْعُمرِيُّ وَسَمِعْتُ إِبْنَ عُبَيْنَةَ انْهُ وَالْعُرِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . التَّذَاهِ وَالْعُزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

২২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, এমন এক সময় সমাগত প্রায়, যখন জ্ঞানের অন্বেষণে উটের কলিজা বিদীর্ণ করে ফেলবে। অর্থাৎ উটের পিঠে বসে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু কোথাও মদীনার আলিম অপেক্ষা বিজ্ঞ আলিম খুঁজে পাবে না। ইমাম তিরমিয়ী (র.) তাঁর জামে তিরমিয়ীতে বর্ণনা করেন ইমাম মালেকের শিষ্য] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন—মদীনার সে আলিম হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.) এরূপ অভিমত প্রসিদ্ধ ইমামুল হাদীস আব্দুর রায্যাক (র.) হতেও বর্ণিত আছে। তিবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার শিষ্য] ইসহাক ইবনে মূসা বলেছেন, আমি হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, তিনি হলেন উমরী আয-যাহেদ তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল আয়িয ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ক্রি শেষ জমানার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যখন ইসলাম মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সে যুগে নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ আলিমগণ মদীনাতে অবস্থান করবেন। وَعَنْ الْكُمْ عَالَ فِيسَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَدَّدُ وَجَلَّ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَدَّدُ وَجَلَّ مَا تَةِ مَنْ يُبْعَدُهُ الْأُمَّةِ عَلَى رَاْسٍ كُلِّ مِا تَةِ سَنَةٍ مَنْ يُبْعَدُهُ لَهَا دِيْنَهَا ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ

২২৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমি রাসূলুল্লাহ হতে যা অবগত হয়েছি তা হলো, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মহান আল্লাহ এই উন্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি তাদের দীনকে সংক্ষার করেন।
—[আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِانَةٍ سَنَةٍ سَنَةٍ الْعَدِيْث অর্থাৎ, প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায়। এখানে শতাব্দীর অর্থ শতাব্দীর শেষে। আর কারো মতে শতাব্দীর প্রথম উভয়ই হতে পারে; কিন্তু এ থেকে বুঝা যায় না যে, কোনো সময় শতাব্দীর মাথায় মধ্যভাগে কোনো মুজাদ্দিদের আগমন হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, عَجَائِبُ নামক গ্রন্থে ১ম শতাব্দী হতে ১৪তম শতাব্দি পর্যন্ত -দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– ১ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হয়রত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয় (র.)।

২য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম শাফেয়ী (র.)।

৩য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হযরত আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে গুরাইহ (র.)।

৪র্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হ্যরত আবৃ বকর খতীব বাকিল্লানী (র.)।

৫ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হুজ্জাতুল ইসলাম আবৃ হামেদ গাযালী (র.)।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হযরত আবৃ আব্দুল্লাহ ফখরুদ্দীন রাযী (র.)।

৭ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম ইবনু দাকীকিলঈদ (র.)।

৮ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম বুলকিনী ও হাফেয যাইনুদ্দীন (র.)।

৯ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (র.)।

১০ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম শামসুদ্দীন ইবনে শিহাব (র.)।

১১তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) এবং ইবরাহীম ইবনে হাসান আল কারদী (র.)।

১২তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- শায়খ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী ও সাইয়েদ মুরতাযা হাসান কারদী (র.)।

১৩তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলবী ও কাসেম নানূতবী (র.)।

১৪তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) ও আশরাফ আলী থানবী (র.)।

وَعُرْتِ الْرَّهُ الْمِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْعُدْرِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعُرِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَخْمِلُ هُذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عَدُولُهُ يَنْ فُونَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَيَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ وَرَواهُ الْبَيْهَقِيُ الْمُبْطِلِيْنَ وَيَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ وَرَواهُ الْبَيْهَقِيُ الْمُبْطِلِيْنَ وَيَافِي الْمُدْخَلِ مُرْسَلًا (مِنْ حَدِيْثِ بَقِيَّةِ فِي الْمُنْ وَلَيْثِ بَعَنْ مَعَانِ بْنِ وَلَا عَنْ مَعَانِ بْنِ رَفَاعَةَ عَنْ الْمُنْوِيِ الْمُنْوَلِينَ وَلَا الْمُنْوَقِي اللّهُ عَنْ مَعَانِ بْنِ وَلَا تَعَالَى وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ فَإِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى السَّوَالُ فِيْ بَابِ الْقَيْمَةُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى السَّوَالُ فِيْ بَابِ الْقَيْمَةُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى

২৩০. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান উযরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভালো লোকেরাই এই [কুরআন ও সুনাহর] ইলম অর্জন করবেন। যারা এটা হতে সীমালজ্ঞ্যনকারীদের রদ-বদল, বাতিল পন্থীদের মিথ্যারোপ এবং মূর্খ লোকদের ভুল ব্যাখ্যাকে বিদূরিত করবেন।

বায়হাকী তাঁর মাদখাল নামক গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুআন ইবনে রিফা'আ হতে, তিনি ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান উবরী হতে বর্ণনা করেছেন। আর হবরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস وَالْتُمَا شِفَاءُ الْمُعَيِّ আমি তায়ামুম সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرِّحُ الْحَدِيثُ (তাহরীফ' অর্থ – বিকৃত করা, রদবদল করা, আকৃতি পরিবর্তন করা, আর্ক غُلُوُ অর্থ – সীমালজ্মন করা। এখানে শরিয়তের সীমা হতে বের হয়ে যাওয়া এবং শরিয়তের সীমা লঙ্খন করা উদ্দেশ্য, যা স্পষ্ট হারাম।

ইনতেহাল' এর আভিধানিক অর্থ– অন্যের কথা বিশেষত কোনো কবির কবিতার চরণকে নিজের বলে প্রচার করা। এখানে বাতিল পন্থীদের মিথ্যা আরোপ তথা সহীহ জ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করে ভ্রান্ত ও বাতিল জ্ঞানকে নিজের দিকে সংযোজন বা নিস্বত করা উদ্দেশ্য। এটাও অবৈধ কাজ।

اَبُوَلُ الْجَامِلِيْنَ निर्दाध মূর্খ ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে কোনো কোনো কথা বলে বেড়ায় এবং এ সব জালিমেরা তা কুরআন ও হার্দিসে উল্লেখ আছে বলে প্রচারও করে থাকে। এখানে কুরআন ও হাদীসের অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাকে 'তাবীলুল জাহেলীন' বলা হয়েছে। এমনভাবে না জেনে না শুনে মনগড়াভাবে কুরআন হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা স্পষ্ট ভাবে হারাম এবং তা শক্ত শুনাহের কাজ। এইগুলোকে সংস্কার করার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে সংস্কারক প্রেরণ করেন।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرِيْكَ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ قَالَ وَالْكَرِيْسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتَ وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَوْتَ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيبُحْيِيَ بِعِ الْإِسْلَامَ فَبَيْبَنَهُ وَبَيْنَ الْعِلْمَ لِيبُحْيِيَ بِعِ الْإِسْلَامَ فَبَيْبَنَهُ وَبَيْنَ الْعِلْمَ لِيبُحْيِيَ بِعِ الْإِسْلَامَ فَبَيْبَنَهُ وَبَيْنَ الْعَلَيْبَةِنَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ النَّيْبَةِنَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ النَّيْبَةِنَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩১. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত হাসান বসরী (র.) মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ হারণাদ করেছেন— যে ব্যক্তির মৃত্যু এসে পৌছেছে এমন অবস্থায়, যখন সে ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত রয়েছে, জান্নাতে তার ও নবীগণের মধ্যে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে [অর্থাৎ জান্নাতে সে নবীগণের মর্যাদার কাছাকাছি মর্যাদায় অবস্তান করবে।] –[দারেমী]

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

وَعَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي وَالَا اللّٰهِ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي اللّٰهِ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي السَرَائِيلَ احَدُهُ مَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوبَة ثُمَّ يَجُلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْأَخُر يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ الْخَيْرَ وَالْأَخُر يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ الْخَيْرَ وَالْأَخُر يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ الْخَيْرَ وَالْخَيْرَ وَالْخَيْرَ عَلَى الْعَالِمِ النَّهِ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَالِدِ يَتَعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَالِدِ يَتَعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَالِدِ لَيَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَالِدِ لَيْكُومُ اللَّيْكِ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَالِدِ لَيْكُومُ اللَّيْكِ الْعَالِدِ لَيْكُومُ اللَّيْكُ وَيَعَلَى الْعَالِدِ لَيْكُومُ اللَّيْكِ الْعَالِدِ لَيْكُومُ اللَّيْكَ عَلَى الْفَالِدِ لَيْكُومُ اللَّيْكِ الْعَالِدِ لَيْكُومُ اللَّيْكِ وَاللَّهُ اللَّالِمِي الْمَلْكَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

২৩২. অনুবাদ : [উক্ত] হযরত হাসান বসরী (র.) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚐 -কে বনী ইসরাঈলের দু'জন লোকের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তাঁদের একজন ছিলেন আলিম, তিনি কেবল ফরজ নামাজ আদায় করতেন, অতঃপর বসে যেতেন এবং লোকদের কণল্যাণের কথা (অর্থাৎ, দীনি ইলম শিক্ষা দিতেন। আর অপর ব্যক্তি ছিলেন [ইবাদতগুজার] যিনি দিনে রোজা রাখতেন এবং রাতে নামাজ পড়ে কাটাতেন- তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে? রাস্লুল্লাহ আদায় করেন অতঃপর বসে যান এবং লোকদেরকে কল্যাণের কথা [দীনি ইলম] শিক্ষা দেন, তাঁর মর্যাদা ঐ ইবাদতগুজার ব্যক্তির উপর যিনি দিনভর রোজা রাখেন এবং রাতভর নামাজ পড়েন, তার মর্যাদা ততটুকু যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর। –[দারেমী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَرْحُ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী একজন ইলমবিহীন ইবাদতগুজার ব্যক্তির তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা ও কদর কত বেশি তাই বর্ণনা করেছেন। রাসূল المعتبد এর মর্যাদা একজন সাধারণ মানুষের সাথে কোনোক্রমেই হতে পারে না। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এমনিভাবে একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি ও আলিমের মর্যাদার ব্যবধানও অনেক বেশি।

وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ الله

২৩৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, দীন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ লোক কতই না উত্তম ব্যক্তি। যদি তার প্রতি কোনো লোক মুখাপেক্ষী হয়। তবে তিনি তাদের উপকার করেন। আর যদি তার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা দেখানো হয় তবে তিনি নিজেকে অমুখাপেক্ষী করে রাখেন। –[রাযীন]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলিমের দু'টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। প্রথমত মানুষের প্রয়োজনে নিজের জ্ঞান-বৃদ্ধি দ্বারা মানুষের উপকার করা। এতে কার্পণ্য না করা। দ্বিতীয়ত কেউ তার দ্বারস্থ না হলে ক্ষোভে কেটে না পড়া বা কেউ তার পরামর্শ নিল না বলে তার সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা। অথচ আজকাল এর বিপরীতই দেখা যায়। এরপ করা কখনো উচিত নয়; বরং হাদীসানুযায়ীই আলেমের চরিত্র হওয়া উচিত।

وَعَنْ الْنَاسَ كُلُّ جُمُعَةً مَرَّ النَّاسَ كُلُّ جُمُعَةً مَرَّةً فَإِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّ تَيْنِ فَإِنْ اَكْثُرْتَ مَرَّاتٍ وَلَا تُحِلُّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْانَ فَيْلَاثُ مَرَّاتٍ وَلَا تُحِلُّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْانَ وَلَا أُلْفِينَكَ مَرَّاتٍ وَلَا تُحِلُّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْانَ وَلَا أُلْفِينَكَ مَرَّاتٍ وَلَا تُحِلُّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْانَ وَلَا أُلْفِينَكُ مَرَّاتٍ وَلَا تُحِلُّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْانَ وَلَا أُلْفِينَاكَ مَرْاتٍ وَلَا تُحِلُّ النَّاسَ هٰ فَلَا الْقُومَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مَنْ حَدِيثٍ مَنْ عَلَيْهِمْ وَلَيْكِنْ انْصِتْ عَلَيْهِمْ حَدِيثٍ هُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَلَيكِنْ انْصِتْ فَلَا اللَّهِمَ وَلَيكِنْ انْصِتْ فَلَاكُمْ وَلَا اللَّهِ عَلِيكُ وَالْمُعْوِلَ اللَّهِ عَلِيكُ وَاصْحَابَهُ وَالْمَعْلُونَ ذَلِكَ ـ رَوَاهُ اللَّهِ عَلِيكُ وَاصْحَابَهُ وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ـ رَوَاهُ الْلُهِ عَلِيكُ وَاصْحَابَهُ وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ـ رَوَاهُ الْلُحَ عَلِيكُ وَاصْحَابَهُ وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ـ رَوَاهُ الْلُحَ عَلِيكُ وَاصْحَابَهُ وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ـ رَوَاهُ الْلُحَ عَلَيْ وَاصْحَابَهُ وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ـ رَوَاهُ الْلُحَ عَلِيكُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالَالُهُ وَالْمَالَالُهُ وَلَا يَسْعَلُونَ ذَلِكَ ـ رَوَاهُ الْلُعَادِيّ

২৩৪. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) [আমাকে] বললেন, [হে ইকরিমা!] প্রত্যেক জুমাবারে [সপ্তাহে] মাত্র একবার লোকদেরকে [ওয়াজ-নসিহত] হাদীস বর্ণনা করবে। যদি [সপ্তাহে মাত্র একবার নসিহতকে] অপর্যাপ্ত মনে কর তবে দু'বার: আর যদি এর চেয়েও বেশি করতে চাও, তবে তিনবার করবে। এই কুরআনকে তুমি মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলবে না। আর আমি যেন তোমাকে এমন অবস্থায় না পাই যে, তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌছবে: অথচ তারা নিজেদের কোনো আলোচনায় ব্যস্ত থাকবে, আর তাদের আলোচনাকে ভঙ্গ করে দিয়ে তুমি তাদের নিকট ওয়াজ আরম্ভ করে দেবে এবং তাদের মাঝে বিরক্তি উৎপাদন করবে : বরং এই সময় তুমি চুপ করে থাকবে। আর যখন তারা তোমাকে অনুরোধ করবে তখন ওয়াজ করবে, যতক্ষণ তারা তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। আর দোয়ায় মন্দ্রোপম বাক্যে দোয়া করা থেকে বিরত থাকার প্রতি সদা সর্তক দৃষ্টি রাখবে এবং তা হতে দূরে থাকবে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে জানি, তারা এরপ করতেন না। -[বখারী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرُّ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নসিহতের নিয়ম-নীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তা অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতে মোট পাঁচটি শিক্ষণীয় নিয়ম-নীতি বেরিয়ে আসে, তা হলো—

- ১. সপ্তাহে মাত্র একবার ওয়াজ করাই উত্তম। প্রয়োজন হলে দু'বার বা তিনবার। রোজ ওয়াজ করা উচিত নয়।
- ২. কুরআন-হাদীসকে লোকের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়; যাতে লোকজন বিরক্তি বোধ করে।
- ৩. কোনো জনসমাগমে তাদের আলোচনার মধ্যে কিছু বলা ঠিক নয়, তখন ভালো কথা বললেও মানুষ বিরক্তি বোধ করতে পারে।
- ৪. মানুষের আগ্রহ ও অনুরোধেই ওয়াজ-নসিহত করা উচিত এবং শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতির পূর্বেই বক্তৃতা বন্ধ করা উচিত। সূতরাং শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে বক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- ৫. ভাবাবেগে কথা বলা, মদ্রের মতো গদ আওড়িয়ে দোয়া করা, একই কথা পুনরুক্তি করা, কথায় কথায় ছড়া কাটা, দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত উপমা অলংকার ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, এতে বক্তৃতার ভাবমূর্তি ও গাঞ্জীর্য নষ্ট হয়ে যায়। وَالْسَجَعُ গদ আওড়িয়ে দোয়া করতে নিষেধ করার কারণ: উপরে উক্ত হাদীসে وَالْسَجَعُ বা গদ দ্বিরা উদ্দেশ্য গণক, কবিরাজ, গায়ক, কাওয়াল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় কৃত্রিম গদ আওড়িয়ে দোয়া করা; এটা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অনুপ্রাসময় বাক্য দ্বারা দোয়া করা দৃষণীয় নয়।

وَعَرْ <u>٢٣٥ )</u> وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ (رض) قَالَ وَالْكُ اللَّهِ الْكُلِهِ الْعِلْمَ فَالَ وَالْكَ الْعِلْمَ فَالْاَوْرَكَ لَا كُانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ فَإِنْ لَكُمْ يُنْ الْاَجْرِ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ يُدْرِكُهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْاَجْرِ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩৫. অনুবাদ: হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইনশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়; তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। আর যদি তা অর্জন করতে না পারে তবে তার জন্য একগুণ ছওয়াব রয়েছে। –[দারেমী]

وَعَرْسَةُ السَّدِهُ السَّدِهِ الْمَانِ الْمَانِ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

২৩৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যেগুলোর ছওয়াব তার নিকট সর্বদা পৌছতে থাকবে সেগুলো হলো— ১. ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে এবং বিস্তার করেছে; ২. সৎ সন্তান, যাকে রেখে গেছে; ৩. অথবা কুরআন শরীফ, যা মিরাস স্বরূপ রেখে গেছে; ৪. অথবা মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে; ৫. অথবা সরাইখানা, যা সে পথিক বা মুসাফিরদের জন্য রেখে গেছে, ৬. অথবা খাল-নালা, যা সে মানুষের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য খনন করে গেছে, ৭. অথবা সদকা, যা সে সুন্থ ও জীবিত থাকাকালে তার ধন-সম্পদ হতে দান করে গেছে। এই সবগুলোর ছওয়াব তার মৃত্যুর পর তার নিকট পৌছতে থাকবে।—[ইবনে মাজাহ্; আরও বায়হাকী হাদীসটি ত'আবুল ঈমান গ্রন্থ সংকলন করেছেন।]

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ اَوْحَى إِلَى اَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَ تَيْهِ اِثَبْتُهُ عَلَيْهِ مَا الْجَنَّةَ وَفَضْلُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلٍ فِي عِبْادَةٍ وَمِلَاكُ الدِيْنِ الْوَرْعُ . رَوَاهُ الْبَيْهِ قِي فِي عِبْادَةٍ وَمِلَاكُ الدِيْنِ الْوَرْعُ . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي عِنْ فَعْدِ الْإِيْمَان

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَدْسِيّ وَالْحَدِيْثِ الْفَدْسِيّ হাদীসে নববী ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য : হাদীসে কুদ্সী এবং হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্যের দিকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে—

كَ - এর মাধ্যমে রাসূল এর পবিত্র মুখে তাঁরই নিজস্ব ভাষায় সুস্পষ্ট ভাবে আল্লাহ তা আল্লার বাণী হিসাবে যা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে কুদ্সী।

পক্ষান্তরে যে সকল বাণী وَحَى غَبْر مَتْلُو -এর মাধ্যমে রাসূল এর নিজস্ব ভাষায় রাসূল এর বাণী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে নববী।

- ২. যে হাদীসের মর্ম আল্লাহর, কিন্তু ভাষা রাসূল ক্রিএর, তাকে হাদীসে কুদসী বলে। আর যে হাদীসের মর্ম ও ভাষা উভয়ই রাসূল ক্রি-এর, তাকে হাদীসে নববী বলে।
- ৩. হাদীসে কুদসীর সূচনা হয় قَالَ اللَّهُ تَعَالَى वা এ জাতীয় বাক্য দ্বারা। আর হাদীসে নববীর সূচনা হয় عَالَى اللَّهُ تَعَالَى वा এ জাতীয় বাক্য দ্বারা।
- 8. হাদীসে কুদসী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকে, কিন্তু হাদীসে নববী রাসূল এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হয়।

مَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ عَلَى الله عَل

এছাড়া শরিয়তের বিধি-বিধান জানা থাকলে ইবাদতের মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং অধিক ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। তাই মহানবী خَمَّ مَرْفُ فَضُلٍ فِي عِلْمٍ خَبْرٌ مِنْ فَضُلٍ فِي عِلْمٍ خَبْرٌ مِنْ فَضُلٍ فِي عِبَادَ وَ বলেছেন مِبْلَانُ الدِّبْنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانُ الدِّبِنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانُ الدِّبْنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانُ الدِّبِنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانُ الدِّبِنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانُ الدِّبِنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانُ الدِّبِنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانً الدَّبِنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانً الدِّبْنِ الْوَرْعُ وَمِبْلَانً الْمُرْعُ وَمِبْلَانً الْمُرْعُ وَمِبْلِانًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- 🛮 عَرُكُ 🚅 এর অর্থ : عِكُلُ -এর মীম যের, যবর উভয় হরকত সহকারে পড়া যায়। এর অর্থ হলো—
- স্থায়িত্বের অবলম্বন, মৌল উৎস।
- ২. মিরকাত প্রণেতার মতে, এর অর্থ এমন বিষয়, যার উপর কোনো কিছু স্থাপিত হয়।
- ৩. ইমাম তীবী (র.)-এর মতে, যার দ্বারা আহকামের দৃঢ়তা অবলম্বিত হয়, তা-ই عَرَكُ وَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل
- ब وَالْوَرُعُ এর অর্থ : الْوَرْعُ শব্দের অর্থ আল্লাহভীতি, পরহেজগারি অথবা এর অর্থ হারাম বা সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। সূতরাং এর পুরো অর্থ দাঁড়াবে, "ইসলামের মৌল উৎস হলো– আল্লাহ ভীতি"।

উদ্ধৃত বাণীটির তাৎপর্য হলো, গুনাহ তো দূরের কথা, যে কাজে সামান্যতম গুনাহের সন্দেহ আছে, তা হতেও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

মূলত সন্দেহজনক কোনো কাজই কোনো ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই শরিয়তের বিধান হচ্ছে, সন্দেহজনক কাজ বর্জন করা। তাই নবী করীম ক্রিয় বলেছেন— সন্দেহ হতে মুক্ত থাকাই দীনের মূল কথা। অন্যত্র রাসূল বলেছেন— বলেছেন— বলেছেন— বলেছেন— হৈ কু কু থাকাই দীনের মূল কথা। অন্যত্র রাসূল

অথবা, وَمِلَاكُ الدِّبِيْ الْوَرْعُ -এর অর্থ সত্যিকারের তাকওয়া বা খোদাভীতিই দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার মধ্যে দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার মধ্যে দীনের মূল বিষয় নেই। এজন্য আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে হলে ব্যক্তিকে শিরক ও পাপমুক্ত হয়ে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তাই কুরআন মজীদে তাকওয়া অর্জনকারীকে মর্যাদাবান ও সফলকাম বলা হয়েছে। যেমন— এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَنَّ لِلْمُتَّقِبْنَ مَفَازًا ﴿ وَالْمُتَّاقِبُنَ مَفَازًا ﴿ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُعُولِ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُعُلِّمِ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُعُلِمُ وَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِم

وَعَرِ<u>٢٣٨</u> ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرُ مِّنْ إِحْيَاثِهَا . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে কিছু সময় [দীনি] ইলম সম্পর্কে আলোচনা করা সারা রাত জেগে ও ইবাদত বন্দেগী করা হতে উত্তম। –[দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবাদতের উপর ইলমের গুরুত্বের কারণ : ইলমে দীন শিক্ষা করার ফজিলত ইবাদতের তুলনায় অধিক ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন–

- ১. ইবাদতের উপকারিতা একান্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট, আর ইলমের উপকারিতা সার্বজনীন।
- ২. আমলের জন্য ইলম পূর্বশর্ত, তাই স্বাভাবিকভাবে ইলম আমলের উপর অগ্রগণ্য। কেননা, ইলম ব্যতীত আমল বিশুদ্ধ হতে পারে না।
- ৩. ইলমের প্রভাব ও কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী, পক্ষান্তরে আমলের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।
- 8. ইলম ব্যতীত শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বেঁচে থাকা কঠিন। ইলমবিহীন আবেদ সহজেই শয়তানের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে।

وَعَرْ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْدٍ و (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِم فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلَى خَيْدٍ وَ احَدُهُمَا اَفَضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ اَمَّا هُولاً عِ فَيَدْعُونَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُونَ اللّٰهِ فَإِنْ شَاء اعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنْعَهُمْ وَامَّا هُولاً عِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِمًا الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُ

২৩৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল একবার মসজিদে নববীর দু'টি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি বললেন, উভয় মজলিসই ভালো কাজে নিয়োজিত আছে। তবে একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম। এ মজলিসের লোকগুলো আল্লাহ তা'আলাকে ডাকছে এবং তাঁর নিকট ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দানও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে বঞ্চিতও করতে পারেন। আর এ মজলিসের লোকগুলো ফিক্হ ও ইলম শিক্ষা করছে এবং মূর্খদেরকে ইলম শিক্ষা দিছে। এরাই হচ্ছে সর্বোত্তম। আমিও একজন শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। এ বলে তিনি এ দলের মধ্যেই বসে পড়লেন। —[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ : দীনী ইল্ম শিক্ষা করা সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। এ কাজে আত্মোৎসর্গিত ছিলেন স্বয়ং নবী-রাসূলগণ। রাসূল করা বলেছেন । নির্মান করা শিক্ষকরপে প্রামি একজন শিক্ষকরপে প্রেরিত হয়েছি। মূলত নবী করীম করা বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষকরপেই যাবতীয় অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, অগ্লীলতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সকলের মাঝে দীনী অনুভূতি সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা আলা বলেন—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّبِّبِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَ يُزَكِّبِهِمْ وَ يَعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ হযরত আন্ধ্রকার যুগের মানুষদেরকে সত্য সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূল আ এর শিক্ষক হওয়া শুধু তাঁর যুগের জন্য নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত তিনি শিক্ষকরপেই চির স্বরণীয় থাকবেন। তাই তিনি বলেছেন إنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلَّمًا وَالْحِكْمَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال وَعَرْفِكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ رَداءِ (رض) قَالَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَاحَدُ الْعِلْمِ الّذِي إِذَا بَلَغُهُ الرّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أُمَّتِي اَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا فِي اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثُهُ اللّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ فِي اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثُهُ اللّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا رَوَاهُ الْبَيْهَ عَنْ مُشْهُورٌ فِينَمَا بَيْنَ الْإَيْمَامُ احْمَدُ هَذَا مَتْنُ مَشْهُورٌ فِينَمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَاذً صَحِيْحٌ.

২৪০. অনুবাদ: হ্যরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ — কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহর রাস্ল আং! ইলমের কোন সীমায় পৌছলে কোনো ব্যক্তি ফকীহ [বিজ্ঞ আলিম] হিসেবে পরিগণিত হবে? জবাবে রাস্লুল্লাহ — বললেন, যে ব্যক্তি আমার উন্মতের উপকারার্থে তাদের দীনের ব্যাপারে চল্লিশটি হাদীস ধারণ বা সংরক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলা তাকে ফকীহরপে উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। ইমাম বায়হাকী তার শুআবুল ঈমান প্রস্থে হাদীসটি বর্ণনা করছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ইমাম আহমদ এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এ হাদীসটির বক্তব্য মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ, কিন্তু এর কোনো সহীহ সনদ নেই। উল্লেখ্য যে, ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি যঈফ বটে, তবে তার বিভিন্ন সনদ থাকায় অনেকটা শক্তি অর্জন করেছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ مُغِنَى الْحِفْظِ মুখস্থ করার অর্থ : উক্ত হাদীসে মহানবী مَنْ حَفِظَ "যে ব্যক্তি ধারণ করে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটা দ্বারা স্মরণ রাখা বা মুখস্থ করা বুঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ হলো উম্মতের উপকার পৌছানোর জন্য চল্লিশটি হাদীসকে সংরক্ষণ করে, উম্মতের নিকট তা পৌছে দেয়। উক্ত হাদীসসমূহ মুখস্থ থাকুক বা লেখা থাকুক বা ছাপানো থাকুক।

وَعَنْ الْكُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى هَلْ تَدُرُونَ مَنْ الْجُودُ جُودًا قَالُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى هَنْ الْجُودُ جُودًا قَالُوا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَجُودُ جُودًا ثُمَّ اَنَا اَجُودُ بَنِيْ اللّٰهُ تَعَالَى اَجُودُ جُودًا ثُمَّ اَنَا اَجُودُ بَنِيْ اللّٰهُ تَعَالَى اَجُودُ بَنِيْ اللّٰهُ تَعَالَى اَجُودُ بَنِيْ اللّٰهُ تَعَالَى اَجُودُ مَنْ بَعْدِى رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا الْذَمَ وَ اَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِى رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَخَدُهُ اَوْ فَنَشَرَهُ يَاتِئَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَمِيْرًا وَحُدَهُ اَوْ قَالَ اللّٰهُ وَاحِدَةً .

২৪১. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— তোমরা কি বলতে পার দানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাস্লই অধিক জানেন। তখন রাস্লুল্লাহ কলেনে, দানের দিক দিয়ে আল্লাহই সব চেয়ে বড় দাতা। এরপর আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড় দাতা। আর আমার পরে বড় দাতা সেই ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করে এবং তা বিস্তার করে। কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর হিসাবে উত্থিত হবে। অথবা রাবী এরপ বলেছেন যে, সে একাই একটি উন্মত হয়ে [অতি মর্যাদার সাথে] উঠবে। –[বায়হাকী, শুআবুল ঈমান]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় দাতা। তাঁর দান অসীম। তিনি মহা অনুগ্রহে আমাদেরকে মানবরূপে সৃষ্টি করে সৃষ্টির সেরা জাতিতে অধিষ্ঠিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আলো-বাতাস, খাবার-পানীয় সব কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেন। তাঁর সীমাহীন দয়ায়ই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর দানের কথা কেউই লেখে বা বলে শেষ করতে পারবে না। কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেন। তাঁর সামাহীন দয়ায়ই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর দানের কথা কেউই লেখে বা বলে শেষ করতে পারবে না। কিছুর বাবস্থা তিনি করে মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার পর সবচেয়ে বড় দাতা হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। এটা তাঁর অহংকার নয়; বরং বাস্তবতা এবং বিশ্ববাসীর জন্য গৌরবের ব্যাপার। কেননা, যাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-জমিন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। তাঁকে কেন্দ্র করেই দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সৃষ্টির স্চনাতেই যাঁর অপার অনুগ্রহ রয়েছে তিনিই বনী আদমের মধ্যে স্বাপেক্ষা দানশীল ব্যক্তি।

وَعَنْ لَكُنْ مَا أَنَّ النَّبِي عَلَى قَالَ مَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَانِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُ وَمَ لَهُ وَمَنْهُ وَمَ لَهُ وَمَنْهُ وَمَ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُ وَمَ لَهُ وَمَنْهُ وَمَ لَا يَشْبَعُ مِنْهُا . رَوَى الْبَيْسَهِ قِي فِي الْأَنْهَ فِي الْأَنْهَ فِي الْإِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْإِمَامُ الْأَحَادِيْثَ الثَّلْقَةَ فِي شُعْبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْإِمَامُ الْمَحَدُ فِي حَدِيثِ آبِي الدَّرْدَاءِ هَٰذَا مَتْنُ مَشْهُ وَرُ الْمَامُ اللَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيْحُ .

২৪২. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রেবলেছেন—
দুই লোভী [পিপাসু] ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ
করে না। ইলমের পিপাসু কখনো ইলম থেকে সে
পরিতৃপ্তি লাভ করে না। দুনিয়া লোভী,
দুনিয়াদারীতে তার কখনো পেট ভরে না [তৃপ্ত হয়
না]। –[বায়হাকী–ভআবুল ঈমান]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْعَلْمُ عَلَمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الل اللّهُ اللّ

وَعَرِبْكِ مَسْعُودٍ (رح) قَالُ قَالُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ مَسْعُودٍ (رض) مَنْهُ ومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلاَ يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ وَلاَ يَسْتَوِيَانِ أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًى لِللَّحْمُ فِي الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرأً عَبْدُ اللّٰهِ فَيَتَمَادٰى فِى الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرأً عَبْدُ اللّٰهِ فَيَتَمَادٰى فِى الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرأً عَبْدُ اللّٰهِ كَلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغُيَى أَنْ رَّاهُ اسْتَغُنى كَلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغُنَى أَنْ رَّاهُ اسْتَغُنى قَالَ اللّٰهِ مِنْ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدِهِ الْعُلْمَاءُ وَقَالَ لِللْخَوِ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عَبْدُ اللّٰهِ عِبْدِهِ الْعُلْمَاءُ وَقَالَ لِللْخَوِ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عَبْدِهِ الْعُلْمَاءُ وَقَالَ لِللْخَوِ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عَبْدِهِ الْعُلْمَاءُ وَقَالَ لِللْخَوِ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عَبْدِهِ الْعُلْمَاءُ وَقَالَ لِللْخَوِ إِنَّهُ الدَّارِمِيُ

২৪৩. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আওন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) ইরশাদ করেন— দুই লোভী ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। ইলমের সাধক ও দুনিয়াদার। কিন্তু তারা উভয়ই সমান নয়। ইলমের সাধক আল্লাহর সন্তুষ্টিকে [উত্তরোত্তর] বৃদ্ধি করেন, আর দুনিয়াদার [উত্তরোত্তর] আল্লাহর অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 'كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْلَى ,এ আয়াত] পাঠ করলেন যে "أَوْ اسْتَغْنَى اللهِ अर्थार, कित्रनकाटन ना। मानुष निर्ाकरक [धरन-जरन] निर्ाकरक अयुश्तरम्भूर्ग प्रतर्थ वरन অবাধ্যতা করতে থাকে। [সূরা আলাক, আয়াত : ৬] রাবী হ্যরত আওন বলেন, হ্যরত ইবনে মাস্ট্রদ (রা.) অপর ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত পাঠ করলেন, إنَّمَا يَخْشَى অর্থাৎ, নিক্তয়ই আল্লাহর اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই আল্লাহকে ভয় করেন।-[সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮] –[দারেমী]

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ انْاسًا مِنْ اُمَّتِى شَيَخَفَقَّ هُونَ فِى الدِّبْنِوَيَقْرَ وُنَ الْقُرانَ يَقُولُونَ نَاتِى الْاُمَراءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ كَمَا لَا يَحُونُ ذَٰلِكَ كَمَا لَا يَجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوكُ كَمَا لَا يَجْتَنٰى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوكُ كَنَا لَا يَجْتَنٰى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوكُ كَنَا لَا يَحُرَنُ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ لَا يَجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الشَّوكُ لَا يَجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا السَّنْوكُ لَا يَجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا السَّنْوكُ لَا يَحْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا السَّنْوكُ لَا يَحْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا السَّنُوكُ لَا يَخْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا السَّنْونَ الْعَنْفِي الْفَرْبِهِمْ إِلَّا السَّنْونَ الْعَنْفِي الْفَرْبُولُ لَا يَحْتَنٰى أَلْ السَّنْفِي اللَّهُ السَّنْفِي الْفَرْبِهِمْ إِلَّا السَّنْفِي اللَّهُ السَّنْفِي اللَّهُ الْفَالَا عَلَى الْفَالَالُولُ لَا يَعْمَلُونَ الْفَرْبُولُ الْمَالَالُولُ لَا يُحْتَنِى الْفَلْمُ الْمُؤَلِّي الْفَلْمَالُولُ لَا يَعْمَلُولُ الْمُؤْلِي السَّرِيقِ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ لَا يُعْمَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ مُنْ الْمُؤْلُولُ لَا يُعْمَلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ لَا يُعْلِى الْمُؤْلِلُولُ لَا السَّلْمُ الْمُؤْلُولُ لَا يُعْمِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ لَا يُعْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

২৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— অচিরেই আমার উন্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং কুরআন পাঠ করবে, আর বলবে আমরা শাসকদের নিকট যাব এবং তাদের দুনিয়াদারী হতে নিজের অংশ গ্রহণ করব এবং আমাদের দীনদারী নিয়ে সরে পড়ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হওয়ার নয়। যেমন— কাঁটাযুক্ত গাছ হতে কাঁটা ছাড়া অন্য কোনো ফল লাভ করা যায় না, তেমনিভাবে তাদের নিকট থেকেও কোনো ফল লাভ করা যায় না; কিন্তু ......।

[অধঃস্তন রাবী] মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ (র.) বলেন, মনে হয় রাসূলুল্লাহ ক্রি 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা গুনাহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। [অর্থাৎ আমীরদের নৈকট্য হতে পাপ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যাবে না।] –হিবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غْرَ । الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলিমগণের দীনি ইলম অর্জন করে দুনিয়াদার আমীর-ওমারার নিকট গমন করা অনুচিত। কেননা, তারা ঘোর দুনিয়াদার। তাদের কাছে যাওয়ার পর নিজের দীনকে সহীহ সালামতে নিয়ে আসার কল্পনা করা তেমন বাতুলতা, যেমন কামারের ঘরে বসে ধোঁয়ার আঁচ না লাগার কল্পনা করা। উপরস্তু তাদের নিকট হতে দুনিয়ার পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে গমন করলে নিজের দীনদারীতে অবশ্যই বিঘ্ন ঘটবে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, সে আলিম মন্দ, যে শাসকের কাছে গমন করে, পক্ষান্তরে সে শাসক উত্তম, যে আলেমের কাছে আসে। দুনিয়াদার আমির উমারাকে মহা নবী কাতোদ' নামক কন্টকময় গাছের সাথে তুলনা করেছেন।

وَعَنْ كَا كُوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُودٍ (رض) قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ اَهْلَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلْكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهْلِ الدُّنْبَا وَمَانِهِمْ وَلْكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهْلِ الدُّنْبَا لِيهِمِنْ دُنْبَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ لِيبَالُوا بِهِ مِنْ دُنْبَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ لَيبَالُوا بِهِ مِنْ دُنْبَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَعِعْتُ نَبِيبًكُمْ عَلَي يَقُولُ مَنْ جَعَلَ اللّهُ هَمَّ الْاللّهُ هَمَّ الْحِرْتِهِ كَفَاهُ اللّهُ هَمَّ الْحَرْتِهِ كَفَاهُ اللّهُ هَمَّ اللّهُ هَمَّ الْحِرْتِهِ كَفَاهُ اللّهُ هَمَّ

২৪৫. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— যদি [ইহুদি] আলিমগণ ইলমের হেফাজত করত এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট তা সমর্পণ করত তবে নিশ্চয়ই তারা ইলমের বদৌলতে নিজেদের জমানায় লোকদের নেতৃত্ব দান করত। কিন্তু তারা তো দুনিয়াদারদেরকে এই ইলম বিলিয়েছে, যাতে তারা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু ধন-দৌলত লাভ করতে পারে, ফলে তারা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাইীন হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি তার সকল উদ্দেশ্যকে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত করে তথা পরকালকেই একমাত্র উদ্দেশ্যের [চিন্তার] জন্য তা ভালা তার দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্যের [চিন্তার] জন্য

অন্তিয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُ مُومُ أَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي آيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَر مِنْ قَوْلِهِ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ اللي أخِرهِ. যথেষ্ট হন। আর যাকে দুনিয়ার বিভিন্ন [চিন্তা] উদ্দেশ্য তাকে নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো ভ্রুক্তেপ নেই যে, সে দুনিয়ার কোন ময়দানে ধ্বংস গেল। – ইবনে মাজাহ

ইমাম বায়হাকী হাদীসটি তাঁর শু'আবুল ঈমানে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে মাসউদের কথাটি বাদ দিয়ে কেবল শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ عَنْ جَعَلَ الْهُنُومَ " হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

যায় যে, ইহুদিদের আলিম সমাজ কর্তৃক ইলমের হেফাজত না করার কারণেই তাদের হাত হতে নেতৃত্ব চলে গেছে। তারা যদি উপযুক্ত স্থানে ইলম স্থাপন করত এবং নিঃস্বার্থভাবে ইলম বিতরণ করত, তবে তারাই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতো। বর্তমানেও ঠিক এমন অবস্থা যে, আলিম সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দূরে থাক, সমাজে তাদের সামান্য মর্যাদাও নেই। বস্তুত আলিম সমাজ রাসূল ত্রুত্ব আদর্শ বিচ্যুত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার কারণেই এ অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাদেরকে নতুনভাবে জাগ্রত হয়ে অতীতকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। সকল প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে এক আল্লাহর উপর ভরসা করে রাসূলের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে হবে, তবেই বিজয় তাদের পদচুম্বন করবে।

وَعَرِيْكِ الْأَعْمَشِ (رح) قَالَ وَالْهَ الْعِلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهُ الْعِلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهَ الْعَلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهَ الْعَلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهُ الْعَلْمِ الْمُلْمِ وَالْهُ النَّارِمِيُّ مُرْسَلًا

২৪৬. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত আমাশ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
ভূলে যাওয়া ইলমের জন্য আপদ স্বরূপ। আর অনুপযুক্ত
লোকের ইলমের কথা বলা তা নষ্ট করার নামান্তর।
–[দারেমী মুরসাল হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: ইলম মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। একে যথাযথভাবে হেফাজত করতে হয়, নতুবা মানুষ তা ভুলে যায়। নিজে শিখে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহলে পারম্পরিক আলোচনার কারণে তা আর বিশৃত হয় না। অন্যদিকে ইলমের শিক্ষার্থী পাপকাজে লিপ্ত হলেও শ্বরণ শক্তি দুর্বল হয়ে ইলম ভুলে যায়। সুতরাং পাপকার্য যথাযথভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। সুতরাং প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রসিদ্ধ বাণী প্রণিধানযোগ্য।

অর্থাৎ আমি [আমার ওস্তাদ] ইমাম ওয়াকী '(র.)-এর নিকট স্মৃতির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপকর্ম ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিলেন। কেননা, দীনি ইলম হচ্ছে– আল্লাহর নূর। আর আল্লাহর নূর পাপীকে প্রদান করা হয় না। وَعَرْ ٢٤٧ سُفْيَانَ (رح) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لِكَعْبِ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ২৪৭. অনুবাদ: হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব [তাবেয়ী] হযরত কা'বুল আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার মতে ইলমের পৃষ্ঠপোষক কারা? তিনি জবাব দিলেন তারাই ইলমের পৃষ্ঠপোষক, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন। হযরত ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আলিমদের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয় কিসে? জবাবে তিনি বললেন, [সম্পদ ও প্রতিপত্তির] লালসা। –[দারিমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: ইলম পবিত্র বস্তু। পবিত্র বস্তু রাখার জন্য পবিত্র পাত্রের প্রয়োজন। আর তা হলো মানুষের অন্তর। এটি একটি পাত্র। আর অর্থ-সম্পদের লালসা একটি অপবিত্র বিষয়। তাই এর লালসা যখন অন্তরে স্থাপিত হয় তখন ইলম তা হতে বেরিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রা.) যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তা যে তিনি জানতেন না, তা নয়; বরং জনগণকে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যই এই কথাটি তিনি হযরত কা'বের মুখ দিয়ে শুনালেন। কা'ব ছিলেন তাওরাত কিতাবের একজন বড় আলিম। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কা'বুল আহবার নামে পরিচিত।

وَعَرِيْكِ الْأَحْوَسِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ السَّرِ الْبِيْهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَ الشَّرِ وَسَلُونِي عَنِ الشَّرِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ اللَّ إِنَّ شَرَّ الشَّرِ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ.

২৪৮. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আহওয়াস ইবনে হাকীম (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ কে [সর্বাপেক্ষা] খারাপ বা মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ কলেনে আমাকে খারাপ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। এ কথাটি রাসূলুল্লাহ কিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, জেনে রাখ, আলিমদের মধ্যে যারা মন্দ, তারা সবচেয়ে খারাপ মানুষ। আর আলেমদের মধ্যে যারা ভালো, তারা সবচেয়ে ভালো মানুষ। —[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতে নিষেধ করার কারণ: এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, মন্দ লোকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আর রাস্লুল্লাহ — এর মুখে একবার তার কথা ঘোষিত হয়ে গেলে তা অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়বে, অথচ আল্লাহ তা আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এ জন্য রাস্ল — মন্দলোক ও তার পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহও অযথা প্রশ্ন করা হতে নিষেধ করে বলেন—

يَايُهُا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تَسْتُلُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تَبْدَلُكُمْ تَسْوُكُمْ وَإِنْ تَسْتُلُوا عَنْهَا حِبْنَ يُنْزُلُ الْقُرَانُ وَالْمُلْعَاءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعَاءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُعْاءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعُلِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعُمِّ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءُ وَالْمُلْعُلِيْهُ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْءِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمُ وَالْمُلْعِلِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمِ وَالْمُلْعُلِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمُ وَالْمُلْعِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمُ وَالْمُلْعِلِيْمِ وَالْمُلْعِلِيْمُ والْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمُ وَلَمْ وَلِمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمُولِيْمِ وَالْمُلِمُلِمُولِيْمِ وَالْمُلْمُولِيْمُ وَالْمُلْمُولِيْمُ وَالْمُلْمُل

عُفَالِم زَلَّةُ الْعَالَمِ وَالْعَالِم وَالْعَالِم وَالْعَالَمِ عَالَاهِ অথাৎ 'একজন আলিমের পদস্থলন মূলত গোটা সমাজ তথা দেশের পদস্থলনের সমতুল্য।' কাজেই একজন দীনি আলিমকে খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে বলতে হবে। এ কারণেই অন্য আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, جُبُّ ' জুব্বুল হুয্ন' নামক জাহান্নাম হবে পরকালে মন্দ আলিমের বাসস্থান।

وَعَرْ ٢٤٩ آبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ إِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقَارِمِيُّ الْقَارِمِيُّ الْقَارِمِيُّ

২৪৯. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই আলিমই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ বদলে বিবেচিত হবে, যে নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি। –[দারেমী]

وَعَنْ فَكَ زِيَادِ بِنْ حُدَيْرِ قَالَ قَالَ لِي عُمْرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ قَالَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৫০. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত যিয়াদ ইবনে হুদাইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করে ? আমি বললাম জি-না। তিনি বললেন, আলিমদের পদস্থলন, আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে। –[দারেমী]

وَعَرِ<u> فَكِ</u> الْحَسِنِ قَالَ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمُ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمُ عَلَى اللَّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى إِبْنِ أَدَمَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৫১. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইলম দুই প্রকার — এক প্রকার ইলম হচ্ছে অন্তরে; এটা হলো উপকারী ইলম। আর দিতীয় প্রকার ইলম হচ্ছে — মুখে। এটা বনী আদমের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলিল। —[দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

यंशीत्मत व्याच्या : আলোচ্য হাদীসে ইলমে দীনকে ব্যবহারিক দিক থেকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা— অন্তরের ইলম এবং মৌখিক ইলম। অন্তরের ইলমকে ইলমে বাতিন ; আর মৌখিক ইলমকে ইলমে জাহির বলা হয়। এ দু'টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটি অপরটির পরিপূরক। ইলমে জাহিরের মাধ্যমেই ইলমে বাতিন লাভ করা যায়। পরিশুদ্ধ ইলমে জাহির ব্যতীত ইলমে বাতিন লাভ করা যায় না। এমনিভাবে ইলমে জাহিরও পরিশুদ্ধ عِلْمَ بَاطِئُ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ জন্যই ইমাম মালিক (র.) বলেছেন—

সেই সঠিক কাজ করল।
সেই সঠিক কাজ করল।
ত্রুবিন্দ্র কার্ডা করল।
ত্রুবিন্দ্র কার্ডা করল।
ত্রুবিন্দ্র কার্ডা করেছে, কিন্তু সে অনুযায়ী নিজের জীবন্দর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেনি, পরকালে এ ইল্ম তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলিল হয়ে দাঁড়াবে। সে যে বিপুল জ্ঞান ভাগ্তারের অধিকারী হয়েছিল, তা মানুষকে দান করলেও নিজ জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন বিন্দুমাত্র ঘটেনি। সে ইল্ম তার স্বপক্ষে না গিয়ে বিপক্ষেই যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেন—
ত্রুবিন্দুট্র কুর্টিট্র কুর্টিট্র কুর্টিই কুর্টিট্র ক্রিন্দুট্র ক্রিট্রেট্র ক্রেট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্রেট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্

وَعَرْبُولِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رضَ) قَالَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَعَائَبْنِ فَامَّا الْخُرُ فَلَوْ احَدُهُمَا فَبَثَتُهُ فِينَكُمْ وَامَّا الْاَخُرُ فَلَوْ بَثَتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُومُ يَعْنِيْ مَجْرَى الطَّعَامِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

২৫২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি রাস্লুল্লাহ এর নিকট হতে দুই পাত্র [তথা দুই রকম] ইলম আয়ত্ত করেছি। তন্যধ্যে এক পাত্র ইলম তোমাদের মধ্যে প্রচার করেছি। আর অপর পাত্রের ইলম যদি প্রচার করি তবে এই কণ্ঠনালী, অর্থাৎ প্রচার কাটা যাবে। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِعَانَيْن : पु'ि পাত্রের অর্থ : وِعَانَيْن - এর দ্বিচন, শাব্দিক অর্থ – পেয়ালা, পাত্র বা ভাও ইত্যাদি। আলোচ্য হাদীসে দুই পাত্র দ্বারা দু' ধরনের ইলমের কথা বুঝানো হয়েছে।

এক প্রকারের ইলম বাহ্যিক, এটা সাধারণ মানুষের নিকট তিনি নির্ভয়ে প্রচার করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, আধ্যাত্মিক এটা সুফীগণের জন্য নির্দিষ্ট। এটা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেননি। কেননা, তাতে দীনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

আবার কেউ বলেন, দ্বিতীয় পাত্র ইল্ম দ্বারা ভবিষ্যতের ফেতনা-ফ্যাসাদ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। প্রকাশ করলে তা আরো বিরাট আকারের ফেতনায় পরিণত হতে পারে, এই আশস্কায় তিনি গোপন করেছেন। তবে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) মহানবী হতে অবগত হয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে কুরাইশ গোত্র হতে এক ভয়াবহ ফেতনার সৃষ্টি হবে। তারা অনেক বিদআত প্রবর্তন করবে, এমন কি নবুয়তের শিক্ষা-দীক্ষাকে পরিবর্তন করে ফেলবে। মহানবী তাদের নাম ঠিকানাও প্রকাশ করেছিলেন। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) তা ভালোভাবে জানতেন; কিন্তু নিজের জীবনের ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। তাই অধিকাংশ সময় এ দোয়া পড়তেন— প্রত্যাত্তি বিলি ভাইন বিকট স্বাট সনের সমাপ্তি ও অল্প বয়ঙ্ক লোকের শাসন হতে আশ্রয় চাই। এটা দ্বারা তিনি সম্ভবত ইয়াজিদের শাসনামলের প্রতি ইঙ্গিত করতেন কেননা, ইয়াজিদের শাসন ক্ষমতা ষাটসনের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটা প্রকাশ করলে লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করত, এ জন্য তিনি এটা প্রকাশ করতেন না।

وَعَن اللهِ (رض) قَالَ يَا اللهِ (رض) قَالَ يَا اللهِ النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْنًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللهُ اَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ الله

২৫৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [জনগণকে সম্বোধন করে] বলেন, হে লোক সকল! [তোমাদের মধ্যে] যে কোনো কিছু জানে সে যেন তা-ই বলে। আর যে জানে না সে যেন বলে আমি এ সম্পর্কে জানিনা, এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। কেননা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে "আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।" এ কথা বলাই তোমার জন্য এক প্রকার ইলম। আল্লাহ তা আলা [পবিত্র কুরআনে] তাঁর নবীকে বলেছেন— 'হে নবী আপনি বলুন, আমি দীন প্রচারের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আর যারা [বানিয়ে] অনুমান করে কথা বলে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।'—[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرِيْنَ قَالَ إِنَّ سِيْرِيْنَ قَالَ إِنَّ الْمِنْ سِيْرِيْنَ قَالَ إِنَّ الْمُذَا الْعِلْمَ دِيْنَ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَ كُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمَ

২৫৪. অনুবাদ: তাবেয়ী] হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নিশ্চয়ই এ [কিতাব ও সুনুতের] ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য কর যে, তোমাদের এ দীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করে। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বলার কারণ: মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.)-এর এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ আমানত, দিয়ানত, তাকওয়া, সাধুতা, সত্যবাদিতা ও স্মরণশক্তি ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য কি না, তা সঠিকভাবে না জেনে হাদীস গ্রহণ করা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ রাবীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'আসমাউর রিজাল' নামে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রই সৃষ্টি করেছেন। এতে হাজার হাজার রাবীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপ নজির দুনিয়ার আর কোনো জাতির কাছে নেই।

হাদীস বিশারদগণ সাহাবী ব্যাতিরেকে সর্বমোট [৮০,৫০০] আশি হাজার পাঁচশতজন বর্ণনাকারী খুঁজে পেয়েছেন। তন্মধ্যে ৪ হাজার ৪ শত ৪ জনকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী এর মধ্য হতেও ৬২০ জনকে বাদ দিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি তাদের নবী তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহর কথার সনদ সম্পর্কেও এরপ সাবধানতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেনি।

وَعَن ٢٥٠٠ مُذَي فَهَ (رض) قَالَ يَا مَع شَرَ الْقُرَّاءِ إِسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا وَإِنْ اَخَذْتُمْ يَعِيننًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

২৫৫. অনুবাদ: হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি তার সমকালীন শিক্ষিতজনদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, হে আলিমগণ! তোমরা সোজা পথে চল। কেননা, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পরবর্তীদের তুলনায় তোমরা অনেক পথ অগ্রসর হয়ে গিয়েছ। আর যদি তোমরা ডান বা বামের পথ অবলম্বন কর তবে পথ-ভ্রষ্টতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যাবে। –[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

्षाता সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, يَا مُعْشَرُ الْغُرَّاءِ দারা কুরআন মুখস্থকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

- 📱 আল্লামা আবহারী তার শায়খের অভিমত উল্লেখ করেন যে, এর দ্বারা কুরআন ও হাদীসে পারদর্শী বিজ্ঞদেরকে বুঝানো হয়েছে।
- অথবা তদানীন্তন সময়ের কারীগণকে বুঝানো হয়েছে যারা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।
- ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, এর দ্বারা শুধু কুরআনের হাফেজগণকে বুঝানো হয়েছে।

(مُؤْمِنِيْنَ الصَّحَابَةِ سَابِقِيْنَ فِي الْعَلَمِ সাহাবীগণ ইলমে অগ্রগামী হওয়ার কারণ : সাহাবীগণ رَجُهُ كُوْنِ الصَّحَابَةِ سَابِقِيْنَ فِي الْعَلَمِ وَمُوْمُ كُوْنِ الصَّحَابَةِ سَابِقِيْنَ أَوْلِيُّنَ) وَلَيْنَ اوْلِيُّنَ পথমে ইসলাম গ্রহণ করার দরুন এবং অধিকন্তু রাস্লুল্লাহ — এর সাহচর্য লাভের কারণে, পরবর্তীদের তুর্লনায় জ্ঞান-মর্যাদায় অনেক দ্র অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের যুগকে خَيْرُ الْفُرُونِ বা উত্তম যুগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল কারণে তাঁরা জ্ঞান ও মর্যাদায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন।

তাদের গোমরাহী ও অগ্রগামী হওয়ার কারণ: পরবর্তী যুগের লোকেরা কিয়ামত পর্যন্ত রাস্লুল্লাহ এর সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের তরীকা অনুসরণ করবে, পরবর্তী যুগের লোকদের এটাই হবে দিক নির্দেশিকা ও দলিল। অতএব সাহাবীদের বা তাবেয়ীদের পথভ্রষ্টতা শরিয়তের উপরে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে। তাঁরা ভুল পথে চললে তাঁদের অনুসরণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ ভুল পথে চালিত হবে। এ জন্যই তাঁরা গোমরাহীতেও অনেক দূর অগ্রসর হবে বলে বলা হয়েছে। কারণ পরবর্তী লোকদের গোমরাহীর পাপও তাঁদের দিকে বর্তিবে।

 ২৫৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—তোমরা 'জুব্বুল হুযন' হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন—হে আল্লাহর রাসূল আ্রাং জুব্বুল হুয়ন কি জিনিসং তিনি বললেন, এটা জাহান্লামের একটি কূপ বা গর্ত, যা হতে বাঁচার জন্য স্বয়ং জাহান্লামও রোজ চারশতবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। পুনরায় রাসূল করে ওজিজ্ঞাসা করা হলো—হে আল্লাহর রাসূল! তাতে কারা প্রবেশ করবেং রাসূলুল্লাহ কলেনে, 'সে সকল কুরআন অধ্যয়নকারীগণ যারা অপরকে দেখানোর জন্য আমল করে থাকে। —[তিরমিযী]

ইবনে মাজাহ্ও এরপ হাদীস বর্ণনা করেছেন,তবে তিনি আরো কিছু বর্ধিত অংশ উল্লেখা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ তার্বালছেন, কুরআন অধ্যায়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহ তার্বালার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত যারা [এর বিনিময়ে দুনিয়া অর্জনের জন্য] আমীর-উমারার সাথে সাক্ষাত করে। পরবর্তী বর্ণনাকারী মুহারেবী [(র.) মৃত ১৯৫ হি:] বলেন, আমীর-উমারা বলতে অত্যাচারী ও অবিচারী শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুরআন শিক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হলে তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। লোক দেখানো ইবাদত এবং আমীর-উমারাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের থেকে কিছু অর্জনের নিমিত্ত আলেমদের তাদের দরবারে গমন করা অত্যন্ত ঘৃণিত। এরপ ব্যক্তিগণ 'জুববুল হুযন' নামক জাহান্নামে জ্বলবে।

وَعُوْكُ اللّهِ عَلَى السّولُ اللّهِ عَلَى النّاسِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّاسِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّاسِ زَمَانُ لاَ يَبْقَى مِنَ الْإسْكَامِ إلاَّ السّمُهُ وَلاَ يَبْقَى مِنَ الْهُدَى عَلَمَا اللّهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِى خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عَلَمَا اللّهُمُ مَسُرُ عَامِرَةٌ وَهِى خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عَلَمَا اللهُمُ مَسُرُ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ اللّهِمُ الْإِنْمَانِ .

২৫৭. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— অচিরেই মানুষের নিকট এমন যুগ আসবে যখন নাম ব্যতীত ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আর অক্ষর ব্যতীত কুরআনের আর কিছুই বাকি থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ [বাহ্যিক দিক দিয়়ে] জাঁকজমকপূর্ণ হবে, কিছু প্রকৃতপক্ষে তা হিদায়েতশূন্য হবে। তাদের আলিমগণ আসমানের নিচে [যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে] সবচেয়ে খারাপ। আর তাদের তরফ থেকেই [দীন সংক্রান্ত] ফিতনা প্রকাশ পাবে; অতঃপর তাদের দিকেই তা প্রত্যাবর্তন করবে। —[বায়হাকী তার শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যুগ যুগ ধরে এটি স্বকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে গৌরবের সাথে তার মৌলিকত্ব নিয়ে দেদীপ্যমান ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে রাসূল এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঠিকই থাকবে; কিন্তু তা লোক দেখানো হয়ে যাবে। ইসলামের মূল প্রেরণা তাতে থাকবে না। বর্তমানে যুগেও মনে হয় রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী ধীরে ধীরে কার্যকর হতে চলছে।

প্রতিত্র ক্রাখ্যা : পবিত্র ক্রআন হলো মানুষের জীবন বিধান। তাতে সব ধরনের জ্ঞানের সমাহার রয়েছে। কুরআনী জীবনই মানুষকে সকল অশান্তি ও অস্থিরতা হতে মুক্তি দিতে পারে। রাসূল এবং সাহাবীগণের সমাজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরা যেমন কুরআনকে বাহ্যত তিলাওয়াত করতেন তেমনি তার মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করে নিজেদের জীবন আল্লাহর পথে পরিচালনা করতেন। কুরআনী শিক্ষা থেকে দ্রে থাকলে পদস্থলন অবশ্যম্ভাবী। তাই রাসূল এমন এক যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যে যুগে কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। অর্থাৎ তার অর্থ, মর্ম, তাৎপর্য মানুষ বুঝতে চেষ্টা করবে না এবং তা নিয়ে আদৌ চিন্তা-গবেষণা করবে না। তথ্ব মানুষের অক্ষর জ্ঞান অবশিষ্ট থাকবে। সে যুগেই মনে হয় আমরা পদার্পন করেছি। কেননা, কুরআনের শিক্ষা আমাদের সমাজে তো নেই; বরং তা নিয়ে গবেষণারও তেমন প্রচেষ্টা ও অনুরাগ দেখা যাচ্ছে না। উল্টো কুরআন শিক্ষার্থীদেরকে মৌলবাদী, ফতোয়াবাজ ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে।

এর ব্যাখ্যা : বাহ্যিক কারুকার্য এবং সুউচ্চ ইমারতে মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ থাকবে; কিন্তু মসজিদসমূহ প্রকৃত ঈমানদারদের অভাবে রহশূন্য হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, মসজিদ ভাঙ্গা হলেও তাতে প্রকৃত ঈমানদারদের আমল দ্বারা আবাদ থাকত। বর্তমানে রাসূলের ভবিষ্যদাণীই প্রতিপালিত হচ্ছে।

২৫৮. অনুবাদ: হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম 🚐 [ফেত্না-ফ্যাসাদ সম্পর্কে] একটা বিষয় উল্লেখ করলেন এবং বললেন, এটা তখনই ঘটবে যখন ইলম উঠে যেতে থাকবে। এটা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 ! ইলম কেমন করে উঠে যাবে! অথচ আমরা কুরআন শিক্ষা করছি এবং আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি। আর আমাদের সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত [পুরুষানুক্রমে] তাদের সন্তানদেরকে [এভাবে] শিক্ষা দিতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ 🚎 বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারাক। এতদিন তো আমি তোমাকে মদীনার মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই মনে করতাম। [দেখ] এ সমস্ত ইহুদি-নাসারাগণ কি তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করছে না? কিন্তু তারা তাতে যা আছে তার কোনো একটি জিনিসের উপরও আমল করছে না। -[ইবনে মাজাহ ও আহমদ]

ইমাম তিরমিযীও এরপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারেমী এ হাদীস আবৃ উমামা (রা.)-এর পুত্রে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرُّ ) الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: পবিত্র ক্রআন শুধু তিলাওয়াতের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি। বরং তার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার জন্যই নাজিল হয়েছে। মুসলমানরাও যদি ইহুদি ও নাসারাদের মতো শুধু কুরআন পাক পাঠ করে যায়, তার উপর আমল না করে তবে এটা কুরআনের চলে যাওয়ারই নামান্তর। বর্তমান যুগে এরূপ অবস্থাই যেন ক্রমাগত আসছে।

وَعَلِّمُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَسْعُود (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّنَاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِ وَعَلِّمُوهُ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفُرائِ وَعَلِّمُوهُ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَعِلَّمُوا الْفُرائِ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ فَعِلِمُ النَّاسَ فَعِلَمُ النَّاسَ فَعَلَمُ الْفَتَى الْمُرَّ مَفَابُوضَ وَالْعِلْمُ سَبُقْبَضُ وَيَظُهَرُ الْفِتَى ثَعَيْمِ الْفِيتَى عَنْ عَيْمِ لَلْهُ الْفَالِي الْمُرَّ مُ الْفِيتَى عَنْ عَيْمِ اللَّهُ الْمُولِي الْمُدَانِ الْعَلَى الْمُرْءُ مَا اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ ال

২৫৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ আমাকে বললেন, তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করো। তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা করো এবং জনগণকে তা শিক্ষা দান করো। আর কুরআন শিক্ষা করো এবং লোকদেরকেও তা শিক্ষা দান করো। কেননা আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে তুলে নেওয়া হবে। ইলমকেও শ্রীঘ্রই উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর ফেতনা দেখা দিবে। এমনকি একটি ফরজ নিয়ে দু' ব্যক্তি মতভেদ করবে। অথচ এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে।—[দারেমী ও দারে কুতনী]

وَعُنْ اللهِ عَلَى اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُرَيْرَةَ لا يُنْتَفَعُ بِه كَمَثَلِ كَنْزٍ لاَ يُنْفَقُ مِنْهُ فِى سَبِيْدِلِ اللهِ مَرَوَاهُ احْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২৬০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন, যে ইলম দ্বারা কোনোরূপ উপকার সাধিত হয় না , তা ঐ ধন ভাগুরের ন্যায়, যা হতে আল্লাহর রাস্তায় কিছুই খরচ করা হয়নি।—[আহমদ ও দারেমী]

# كِتَابُ الطَّهَارَةِ পবিত্ৰতা পৰ্ব

ইবাদত মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। এ পবিত্রতা প্রথমত দু' প্রকার। যথা-

- ১. শারীরিক পবিত্রতা : এটা হলো মলমূত্র, শুক্র-রক্ত, পুঁজ, বমি ইত্যাদি তথা نَجَاسَتُ عَيْنِيْ হতে পবিত্র হওয়া ।নামাজি
- ২. আত্মিক পবিত্রতা : অর্থাৎ আন্তরিক চিন্তা, চেতনা তথা কুফর, নেফাক, হিংসা– বিদ্বেষ ইত্যাদি হতে নিষ্কলুষ হওয়া। এ উভয় প্রকার পবিত্রতার সমন্বয়ে যে ইবাদত করা হয় কেবল মাত্র তা-ই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়। শারীরিক অপবিত্রতা আবার দু' রকম। যেমন–
- كَ. ﴿ বা বড় নাপাক : এটা শরীর থেকে বীর্য, হায়েয বা নেফাসের রক্ত বের হওয়ার দরুন সৃষ্টি হয়। এই ধরনের নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল অপরিহার্য।
- خَدَثُ اَصَغَرُ । বা ছোট নাপাক : এটা শরীর হতে রক্ত, পুঁজ, পানি, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র অজুর প্রয়োজন। বস্তুত এই উভয় ধরনের নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের নামই হলো তাহারাত। وَعَلَم اللهُ وَالْمَانُ -কে আনয়নের কারণ : মিশকাত প্রণেতা মিশকাত শরীফের বিষয়স্চিকে বিন্যাস করতে গিয়ে প্রথমে عِلْم এরপরে عِلْم الْمَارُة এরপরে عَلْم الْمَارُة وَ وَالْمَانُ الْمُانُ الْمُانُ وَ وَالْمُانُ الْمُانُ وَالْمُانُ وَ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ ولِمُ وَالْمُانُونُ وَالْمُلْمِانُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُانُ وَالْمُلْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَلِمُ وَالْمُانُ وَالْمُانُونُ وَلِمُ وَالْمُانُونُ وَالْمُانُونُ وَلِمُ وَالْمُل
- >. আল্লামা আইনী (র.) বলেন, ইলম এবং আমলের জন্য ছওয়াব প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো إِنْمَانُ إِنْ الْإِنْمَانَ কি সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু আবেদীন বলেন সমান গ্রহণের পর ঈমানী জীবনের পরিধি আদব, ইবাদত, মু'আমালাত প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলোর জন্য عِلْم বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেজন্য অন্যান্য مُمَامُلاَتُ وَمَا الْعَلْم وَاللهُ وَال

# शेथे : विश्य जनूत्व्हन

عَرُولِكِ إِسَى مَالِكِ الْاَشْعِرِيِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وُدُ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَمْلَأُ الْمِبْزَانَ شَطُرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِللّهِ تَمْلَأُنِ الْمِبْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِللّهِ تَمْلَأُنِ اوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَالصَّلُوةُ نُورُ مَا بَيْنَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَالصَّلُوةُ نُورُ وَالصَّلُوةُ نُورُ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ وَالصَّبْرُ ضِيباء وَالْقُرانُ وَالصَّدَقَةُ بُرُهُانُ وَالصَّبْرُ ضِيباء وَالْقُرانُ مُحْبَقَةً لَكَ اوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعْدُوْ فَبَائِحَ فَهَا فَرَواهُ مُسْلِمُ نَعْدُوْ فَبَائِحَ فَا فَالْمَانُ وَالْمُسُلِمُ مَسْلِمُ الْمَانِيةِ فَا اوْ مُوبِقَهَا . رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৬১. অনুবাদ: হযরত আবৃ মালিক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন— পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ, আলহামদুলিল্লাহ মানুষের আমলের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি বাক্য দু'টি বা উভয় বাক্যের সমষ্টি [অর্থাৎ, তার ছওয়াব] আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। নামাজ আলোকস্বরূপ, দান হলো [দাতার পক্ষে] দলিল। ধৈর্য হলো জ্যোতি। আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে আপন আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে মুক্ত করে না হয় ধ্বংস করে। –[মুসলিম]

وَفِى رِواَيَةٍ لا الله الله والله والله اكْبُرُ تَمْكُأُنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرَّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلاَ فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِي وَلاَ فِى الْجَامِعِ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِيُّ بَدْلَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلْهِ.

অপর এক বর্ণনায় [সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি
-এর স্থলে] রয়েছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার
আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে
দেয়। এ বর্ণনাটি আমি বুখারী-মুসলিম, হুমাইদীর
কিতাব, এমনকি জামেউল উসূলেও পাইনি। কিছু
দারেমী একে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ-এর স্থলে
বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

্র্র্র্র্র্র্র শান্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :

তথা اَلنَّظَانَةُ पिला के के हैं - فَصَر वत मामनात । এत আভিধানিক অर्थ وَ مُهَارَة : مَعْنَى التَّطُهُوْر لُغُةً পরিষ্কার-পরিছন্ত হওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা ।

উল্লেখ্য যে, مَهَارَة ও الطُّهُور শব্দের ل অক্ষরে বিভিন্ন হরকতের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। যেমন—

- ك. (اَلَّطْهَارَة) الطَّهُور : بِضَمَّ الطُّاء . (الطَّهَارَة) الطَّهُور : بِضَمَّ الطُّاء . (عَرَّمَ الطُّاء . (الطَّهَارَة) الطُّهُور : بِضَمَّ الطُّاء . (عَرَّمَ الطُّاء . (عَرَّمَ الطُّاء عَلَى الطَّاء عَلَى الطَّهُورِ عَلَى الطَّاء عَلَى الطَّهُورِ عَلَى الطَّاء عَلَى الطَّهُ عَلَى الطَّة عَلَى الطَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الطَّهُ عَلَى الطَّهُ عَلَى
- ا ना পविত্ৰতা অৰ্জন করার যন্ত । (اَلْطِلَهَارَةً) اللَّهَ النَّظَافَةِ -अत अर्थ रत्ष्य : إِلَطِّلَهُورُ : بِكَسْرِ الطُّاءِ ،
- ৩. مَابِهِ الطَّهَارَةُ वो যে উপকরণ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। مَابِهِ الطَّهَارَةُ वो যে উপকরণ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। تعلم مالكُمُ على الطَّهَارُةُ पामन মাটি, পানি ইত্যাদি।

-এর সংজ্ঞা - طَهَارُة विज्ञाराण्य शतिषाया : مُعْنَى الطُّهَارُة اصْطِلاحًا

- حُكْمِىْ अर्था حَقِيْقِى अर्था هُوَ النَّطَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحُقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ अर्था هُوَ النَّطَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحُقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ अर्थाव هُوَ النَّطَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحُقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ अर्थाव هُوَ النَّطَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحُقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ अर्थाव هُوَ النَّطَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحُقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيِّةِ
- अाल्लामा देवता कुलामात मराज—
   الطّهَارَةُ هُو رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصّلُوةَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالنّمَاءِ أَوْ رُفْعٍ حُكْمِهِ كَالتّرابِ
- مُو نَظَافَةُ الْبَدَن وَالثَّوْب وَالْمَكَانِ مِنَ الْحُدَثِ وَالْخُبُثِ بِ अरङ् वला श्राह्म पूर्लाहिम श्राह्
- اَلطُّهُوْدُ فَي الشَّرْعِ نَقِي مَنَ النَّجَاسَةِ وَالدَّنَسِ وَبَرْئُ مِنْ كُلِّ مَا يُشِيْنُ अ. मू'जामून ७ शात्रीण প्রप्तिण व्हाना
- ৫. কৈউ কৈউ বলেন— هُو رَفْعُ الْحَدَثِ بِطَوِيْقَةَ بَبَّنَتْهَا الشَّرِيْعَةَ وَ بَطَوَيْقَةَ بَبَّنَتُهَا الشَّرِيْعَةَ এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শাস্ত্রবিদগণ থেকে নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়— আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.)-এর মতে, তাহারাত দু'প্রকার। যেমন—
- كَ : অর্থাৎ বাহ্যিক পবিত্রতা, যেমন— মলমূত্র ইত্যাদি নাপাকী থেকে শরীর, পরিধেয় বস্ত্র, স্থানকে অজু, গোসল বা ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা করা।
- ২. طَهَارَةٌ بُاطِنِيَةٌ : অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, যেমন— শরিয়ত বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা থেকে আত্মাকে পবিত্র ও মুর্ক্ত রাখা।
  - শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলোবী (র.) বলেন— তাহারাত তিন প্রকার। যথা—
- ٱلطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَاتِ الْمُتَعَكِفَّةِ بِالْبَدِّنِ أَوِ الثَّوْبِ أَوِ الْمَكَانِ . 3
- الطَّهَارَةُ مِنَ الْاَوْسَاجِ النَّالِيَةِ مِنَ الْبَدَنِ كَشَعُّر الْعَانَةِ » ﴿
- الطُّهَارَةُ مِنَ الْحَلَثِ كَبِيرةً كَانَتْ أُو صَغِيْرةً . ٥

ইমাম গাযালী (র.) ন্র্টে-কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

- ে এ. طَهَارُةٌ مِنَ النَّجَاسَة وَالْوَسَخِ . ٥ অপবিত্রতা ও ময়লা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।
- २. طَهَارَةُ ٱلْأَعْضَاء عَن الْعَصْبَان به عن الْعَصْبَان عن الْعَلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعُلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعَلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعُلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ عن الْعِلْمُ
- ৩. ﴿ مُهَارَةُ الْعَلَبْ عَنْ سُوء الْفِكْرِ وَ الْعَلْبُ عَنْ سُوء الْفِكْرِ عَلَى الْفِكْرِ عَلَى الْفِكْرِ الْعَلْمُ الْفِكْرِ الْعَلْمُ عَنْ سُوء الْفِكْرِ الْعَلَى اللهِ الْفِكْرِ الْعَلَى اللهِ الْفِكْرِ اللهِ الله
- 8. طَهَارَةُ الْقَلْبِ عَن البَّسْرُكِ শিরক হতে অন্তরকে পবিত্র রাখা।

طَهَارَةٌ مِنَ النَّجَسِ ٤. طَهَارَةٌ مِنَ الْحَدَثِ ٤. अञ्कातित मए७, الْفِقْبِهُ

طَهَارَةً حُكْمِي . ﴿ طُهَارَةً عَيْنِي . ﴿ عَلَيْنِي . ﴿ عَيْنِي كَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللّ

طَهَارَة كُبُرى ك. طُهَارَة صُغْرى ١٤ كيرى ع. طَهَارَة صُغْرى ١٤ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

اَلطَّهُوْرُ شَطْرُ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বলার কারণ : রাস্ল وَالطَّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانَ وَالْعُهُورُ شَطْرَ الْاِيْمَانَ وَالْمُهُورُ شَطْرَ الْاِيْمَانَ وَالْمُهُورُ شَطْرَ الْاِيْمَانَ وَالْمُهُورُ شَطْرَ الْاِيْمَانَ وَالْمُعَانَ - এর মর্ম হচ্ছে – পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, অথচ ইসলামি বিধান এরপ নয়। কেননা, পবিত্রতা ছাড়াও ঈমান অর্জিত হতে পারে। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য দিয়েছেন—

১. ইমাম নববী (র.) বলেন—

مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيْمَانَ يُكَيِّرُمَا قَبْلَهُ مِنَ الْخَطَايَا وَكَذٰلِكَ الْوُضُوْءُ لِأَنَّ الْوُضُوْءَ لاَ يَصِيْحُ إِلَّا مَعَ الْإِيْمَانِ فَصَارَ لتَوَقُّلِهِ عَلَى الْإِيْمَانَ فَيْ مَعْنَى الشَّطْرِ

- لِتَوَقَّنُهِ عَلَى الْإِيْمَانِ َفِى مَعْنَى الشَّطْرِ . إِنَّ الْإِيْمَانَ يُطَهِّرُ الْبَاطِنَ وَالتَّطُهُوْرُ يُطِهَّرُ الظَّامِرَ لِذَٰلِكَ قَالَ النَّطُهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ —প্ৰণান ভাষায় النِّهَايَةُ . ২ وَالْ النَّامُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُايَةُ . كَالَ النَّامُ وَلَى عَالَمَ اللَّهُوْرُ الْإِيْمَانِ النَّهُ عَلَى النَّهُايَةُ . عَالَمُ الْإِيْمَانِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْفَلْهُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال
- े. " طَهَارَة त्क क्रेमात्मत अर्थाश्म वना रहाराह مُعَلَّمُ وَكَبِالنَّاتِ कर्जनां, সকन طَهَارَة . و حَمَهَارَة و रेताप्त अर्थाश्म वना रहाराह مُعَلَّمُ وَكُبِالنَّاتِ निर्ज्तनीन। এ জন্যই পবিত্ৰতা क्रेमात्मत अर्थाश्मत न्याग्न ।
- ৫. আল্লামা তূরপুশতী (র.)-এর মতে, হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলার কারণ হচ্ছে-

الْإِيْمَانُ طَهَارَةٌ عَنِ الشِّرْكِ كَمَا اَنَّ الطُّهُوْرَ طَهَارَةٌ مِنَ الْاَحْدَاثِ . وَالْمِيْرَانُ طَهَارَةٌ مِنَ الْاَحْدَاثِ . وَهَا عَمْهُ الْعَبْدُ لِلَّهِ تَمْلُأُ الْمِيْزَانَ وَهَا عَلَى اللّهِ عَمْدُ لِلّهِ تَمْلُأُ الْمِيْزَانَ عَلَى اللّهِ عَمْدُ لِلّهِ تَمْلُأُ الْمِيْزَانَ عَرَامَ عَلَى اللّهِ عَمْدُ لِللّهِ تَمْلُأُ الْمِيْزَانَ عَرَامَ عَلَى اللّهِ عَمْدُ اللّهِ تَمْلُأُ الْمِيْزَانَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْدُ لِلّهِ تَمْدُلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْدُ اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْدُ اللّهِ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللل

- ১. বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে এর সমাধান অতি সহজ। কেননা, বায়ু, আর্দ্রতা, উষ্ণতা ইত্যাদি মাপার জন্য বর্তমানে 'ব্যারোমিটার', 'হাইড্রোমিটার' যন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে মানব কর্মকাণ্ড ভালো-মন্দ ইত্যাদি মাপা আল্লাহর পক্ষে কত যে সহজসাধ্য ব্যাপার হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
- ২. আমল যদিও কায়াহীন ও বিমূর্ত, তথাপি আল্লাহ পাক তার নিজ কুদরতে এটাকে দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য বস্তুতে পরিণত করতে পারেন।
- ৩. অথবা, এর দ্বারা আমলনামার কথা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ الْحَمْدُ لِلَّهِ বললে এত বেশি ছওয়াব হয় যে, তা আমলনামায় লেখা হলে এবং পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।
- 8. অথবা, নবী করীম ক্রি পাল্লা পরিপূর্ণ করে' কথাটির মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, অর্থাৎ আমলের ছওয়াব দ্বারা পাল্লা পরিপূর্ণ হয়। আর যদি আমলকে স্থুল বিষয় ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে, আলহামদুলিল্লাহ বলায় এত বিপুল পরিমাণে ছওয়াব হয় যে, তাতে আমল পরিমাণ যন্ত্র ভরে যায়।

آلُمُرَادُ بِعَوْلِهِ ﷺ اَلْصَّالُوهُ نُورٌ वा নামাজ নূর বা জ্যোতি বলার তাৎপর্য : রাস্লের বাণী – اَلْمُرَادُ بِعَوْلِهِ الْمَالُوهُ نُورٌ नाমাজ আলোস্বরপ। এর মর্ম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরপ—

- ১. প্রকৃতই নামাজ দ্বারা অন্ধকার কবর আলোকিত হয়, কেয়ামতের ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয়।
- ২. এছাড়া কুরআনের বাণী إِنَّ الصَّلَوْةُ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ আর্থাৎ, নামাজ ব্যক্তিকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে রাখে ও বাধা প্রদান করে এবং সৎ কাজের দিকে পথ দেখায়, যেমনি আলো দ্বারা ব্যক্তি পথের দিশা পায়।
- ৩. এমনিভাবে নামাজ মানুষকে হিদায়েতের পথ নির্দেশনায় কল্যাণকামী ভূমিকা পালন করে।
- 8. তা ছাড়া হাশরের ময়দানে নামাজি ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অজু ও সিজদার কারণে ঝলমল করবে, ফলে তাদেরকে খুব সহজেই চেনা যাবে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوهِهِمْ مِنْ ٱثْرِ السَّجُودِ
- ৫. অথবা, কিয়ামতের ময়দানে মানুষ যখন চতুর্দিকে অন্ধকারে পথ খুঁজতে থাকবে, তখন মু'মিনের নামাজ তাকে আলোর সন্ধান দেবে। যেমন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গেই ইরশাদ করেছেন— يَسْعَى نُورُهُمُ بْيَنْ اَيُدْيِهِمْ وَ
  بْرَاكُمُ بْيَنْ اَيُدْيِهِمْ وَ "মু'মিনগণের নূর তাদের সমুখে ও ডানে আন্দোলিত হতে থাকবে", তংপ্রতি ইঙ্গিত করে নামাজকে নূর বলা হয়েছে।
- ৬. অর্থবা, জাণতিক ক্ষেত্রে যেমন অন্ধকারে পথ হলোর বাহক আলো, আলো সঙ্গে থাকাবস্থায় অন্ধকার রাস্তায় পথহারা হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, তেমনি নামাজের দ্বারাও মানুষের আধ্যাত্মিক পথ হলোর ক্ষেত্রে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। অন্যায়-অনাচার ও পাপাচার হতে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়। যেহেতু আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন—
  ازّ السَّلَاوَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ "নিক্রই নামাজ অশ্রীলতা ও পাপাচার হতে বিরত রাখে।" এ জন্যই নামাজকে রূপকার্থে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- খিনা উদ্দেশ্য: সদকাকে দলিলরপে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য এই যে— ১. ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহর রাহে খরচ করার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন মু'মিন ব্যক্তি। যদি তার ঈমান না থাকত, তবে সে আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয় করত না; বরং সম্পদের মায়া-মোহে কৃপণতা প্রদর্শন করত। সূতরাং সদকা তার ঈমানের পক্ষে দলিল বা প্রমাণ স্বরূপ। এ জন্যই সাদকাকে দলিল বলা হয়েছে। ২. কিংবা এর অর্থ সদকা দান করা আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার ভালোবাসার দলিল। কারণ যদি তার অন্তরে আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসা না থাকত, তবে সে স্বীয় কষ্টার্জিত সম্পদ তাঁর আদেশে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত ব্যয় করত না। ৩. অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, বান্দা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে তার সম্পদ সে যে সৎপথে ব্যয় করেছে, এ দাবির সমর্থনে সদকাকে পেশ করবে এবং বলবে আমি আমার সম্পদকে সৎপথে ব্যয় করেছি, সদকা করেছি। অর্থাৎ সদকাকারী সদকাকে তার সম্পদ সৎপথে ব্যয়িত হওয়ার পক্ষে দলিলরূপে পেশ করবে। সে হিসেবে সদকাকে দলিল বলা হয়েছে।

মোটকথা, পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবতার বিশেষত মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও করুণার আধার। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ত্রিক্র্ন্ন তুঁ কিন্তু ক্রিক্র্ন্ন তুঁ কিন্তু ক্রিক্র্ন্ন বিধান অনুযায়ী হলোলেই তা অনুকূলে এবং নাফরমানি করলে তা প্রতিকূলের অবস্থান নেবে।

# : এর মধ্যকার পার্থক্য نُورٌ अ نُورٌ

- ১. অনেক ইমামের মতে, وَصِيَاءُ এবং ضِياءٌ উভয়ই مُرَاوِفٌ শব্দ। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
- ২. ইমাম তীবী (র.)-এর মতে, غَامٌ হলো غَامٌ হা সব রকম আলোকে শামিল করে। আর خِيبَاءٌ হলো খাস যা প্রখর ও শক্তিশালী আলোকে বুঝায়।

এখন প্রশ্ন হলো যে, সকল ইবাদতের মূল নামাজের ব্যাপারে نُورُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর مُنبُر -এর জন্য نُورُ হতে তেজ আলোর শব্দ وَضِيَا وَالْمَالِيَ مِنْ عَرَاهِ اللهِ مَنْ عَرَاهِ اللهِ مَا اللهِ مَنْ عَرَاهِ اللهِ مَنْ عَرَاهُ اللهِ اللهِ مَنْ عَرَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

অথবা, এখানে مَثْبِ -এর অর্থ – রোজা। রোজার মধ্যেও নামাজের তুলনায় সময়ও বেশি এবং কষ্টও বেশি। তাই তুলনামূলক অধিক সময় ও কষ্টের কাজের ব্যাপারে অধিক প্রখর وَنَيُكُ ব্যবহার করা হয়েছে।

ত্রত উঠে, তখন সে নতুন জীবন লাভ করে এবং সে নিজেকে মুক্ত করে বা ধ্বংস করে। মহানবী ক্রাপ্তা হাদীসে বর্ণনা করেছেন, 'যদি বান্দা ভোরে ঘুম হতে উঠে মসজিদের দিকে যায়, তখন সে সারাদিন আল্লাহর রহমতের বেষ্টনিতে থাকে। কিন্তু যদি সে বাজারের দিকে যায়, তখন সে শয়তানের পতাকা তলে আশ্রয় নেয়'। এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে 'আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে'। বস্তুত যদি তার দুনিয়ার যাবতীয় কাজকে আখেরাতমুখী করে তাহলে আত্মাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিল। আর যদি তা আখেরাত লাভের পরিপন্থি হয়, তবে সে নিজেকে জাহান্নামে ঠেলে দিল। এটাই হলো মুক্ত করা কিংবা ধ্বংস করা। তাই প্রত্যেকেরই নিজ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যে, সে নিজেকে কোন দিকে ঠেলে দিছে।

এর উক্তির তাৎপর্য: غَرْ الرِّرَايَةُ مُنِهُ الرِّرَايَةُ এ বাক্যটি দ্বারা মিশকাতের সংকলক মাসাবীহ গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা বাগাবী (র.)-এর উপর একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অভিযোগটি হলো হযরত আবৃ মালেক আশ আরী হতে বর্ণিত এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এমনকি হাদীসের বিখ্যাত ৬ টি গ্রন্থের কোনোটির মধ্যেই নেই, বরং এ রিওয়ায়াতটি দারিমীর মধ্যে রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আল্লামা বাগাবী (র.) কি করে উক্ত হাদীসটিকে প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান দিয়েছেন ? এর উত্তরে কোনো কোনো হাদীস বিশারদ বলেন, সহীহাইনের মধ্যে হাদীসটির পূর্ণ অংশের উল্লেখ না থাকলেও কিছু কিছু অংশের উল্লেখ রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম বাগাবী (র.) উক্ত হাদীসটিকে প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান দিয়েছেন।

وَعُرْدُلُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ الْا اُدُلُكُمْ عَلَى مَا لَمُ مَا لَا اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللّهُ بِهِ الْخُطَابا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ يَمْحُو اللّهُ بِهِ الْخُطَابا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلْي يَا رَسُولُ اللّهِ قَالُ اِسْبَاعُ الْمُصَاجِدِ وَانْ تِنظَارُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ الْمُسَاجِدِ وَانْ تِنظَارُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَذَلِكُمُ الرِّباطُ وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكِ ابْنِ انسِ انسِ فَذَلِكُمُ الرِّباطُ مَرَّتَبْنِ . وَالْمَ التَّرْمِذَيُّ ثَلُقًا .

২৬২. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করশাদ করেছেন—আমি কি তোমাদেরকে সে বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অপরাধসমূহ মিটিয়ে দেন এবং পদমর্যাদা উন্নত করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল করেবললেন, কষ্ট সত্ত্বেও ভালোভাবে অজু করা, মসজিদের পানে অধিক গমন করা এবং এক নামাজের পর অপর নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই হলো তোমাদের জন্য 'রিবাত' বা প্রস্তুতি। তবে হ্যরত মালেক ইবনে আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় টিলেই ক্লাটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। –িমুসলিমা তবে তিরমিয়ীর বর্ণনায় তিনবার উল্লেখ রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ সকল আমল দ্বারা পাপসমূহ মাফ হয়ে যায় কি-না? উত্তমরূপে অজু করা, মসজিদে অধিক গমনাগমন এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের জন্য প্রতীক্ষায় থাকার দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় কি-না । এই বিষয়ে আলিমদের মতামত-

ضُفَّ । জমহুর ওলামার মতে, এ সকল আমল দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা শুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে আবুল বার বলেন, এ বিষয়ে উন্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের দলিল—

١. قُولُهُ تَعَالَىٰ : "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَالِّرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّاْتِكُمْ"
 ٢. قَوْلُهُ ﷺ : "اَلصَّلَوَاتُ النَّخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَاثِرُ.
 الْكَبَاثِرُ.

অপর একদল ইমাম বলেন, অজু দ্বারা সগীরা গুনাহের সাথে কবীরা গুনাহও মাফ হয়। তাঁরা দলিল হিসেবে প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীস পেশ করেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اَلاَ اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ قَالُواْ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالُ السِّبَاغُ الوُضُوءَ عَلَى الْمَكَادِهِ" . إِسْبَاغُ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَادِهِ" .

তবে গ্রহণযোগ্য মত প্রথমটিই। দ্বিতীয় পক্ষের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, আলোচ্য হাদীস ও এরূপ অন্যান্য أَعُامُ وَا রিওয়ায়াতকে مَالُمُ يُؤْتَ كَبِيْرَةً এবং مَالُمُ يُؤْتَ كَبِيْرَةً अংযুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা খাস করা হয়েছে, অর্থাৎ কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকলে তার দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

إِسْبَاعُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ -এর বাণী এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম على المُكَارِهِ -এর বাণী إَسْبَاعُ الْوُضُوْءِ عَلَى المُكَارِهِ অর্থাৎ, "কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে অজু করা" অজুর উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মহানবী এ কথাটি বলেছেন।

এখানে انْسَانُ শব্দটি বাবে انْسَالُ-এর মাসদার। এর শান্দিক অর্থ- পরিপূর্ণ করা, যথাযথভাবে পালন করা। এর মর্মার্থ নিম্নরূপ-

- ১. اسْبَاعَ الْوُصَّنُوء হচ্ছে অজুর সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব, সুনুত, মোস্তাহাব কাজগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করা। অর্থাৎ অজুর সময় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে তিন তিনবার ধৌত করা।
- ع. আবার কোনো কোনো মুহাদিস বলেন, যে পরিমাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত না করলে নামাজ আদায় হবে না তাই الشَبَاغُ वा ता कार्ता विक्रित (العدرة) अति الشَكَارِهُ अति ने प्रिति वह्य हिन, এর এক বচন الْكُرُهُ ; মূলবর্ণ হচ্ছে (العدرة), শান্দিক অর্থ أَلْكُونُهُ वা ব্যথা, যন্ত্রণা। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, পানি খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে না বা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু চড়াদামে, এ অবস্থায় তায়ামুম না করে অজু করা হলো مَكَارِهُ নারো কারো মতে, পানি যদি খুব ঠাগু হয় এবং তা ব্যবহার খুব কষ্টসাধ্য হয় আবার এটা যদি শীতের মৌসুমে হয় বা পানি ব্যবহার করলে শরীর অসুস্থ হতে পারে, এ অবস্থায় পানি ব্যবহার করাকে مَكَارِهُ حَلَى الْمُكَارِهُ وَالْمُونُوهُ عَلَى الْمُكَارِهُ وَالْمُكَارِهُ وَالْمُكَارِهُ وَالْمُكَارِةُ وَالْمُكَارِةُ وَالْمَا وَالْمُكَارِةُ وَالْمَا وَلَيْ الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَا
- ১. নামাজ কিংবা অন্য কোনো ইবাদতের জন্য বেশি বেশি মসজিদে গমন করা।
- ২. পুনঃ পুনঃ মসজিদে যাওয়া।
- ৩. মসজিদ ঘরের নিকটে হলে ধীরপদে মসজিদে যাওয়া। কারণ, এতে প্রতি কদম হিসেবে ছওয়াব লাভ করা যায়।
- 8. মসজিদের নিকট সংশ্রিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করা।
- ৫. দ্র থেকে মসজিদে আসা। কারণ এতে কদম বেশি পড়ে।
   এ ব্যাপারে মিরকাত প্রণেতা বলেন—

كَثْرَةُ الْخُطْى إِلَى الْمَسَاجِدِ إِمَّا لِبُعْدِ الدَّارِ اَوْ عَلَىٰ سَبِيْلِ النَّكْكُرَارِ وَلاَ ذَلَالَةَ فِي الْجَدِيثِ عَلَىٰ فَضْلِ الدَّارِ الْعَيْدَةِ عَنِ الْغَرِيْبَةِ مِنْهُ كُمَا ذَكْرَهُ إِبْنُ حَجَرٍ فَإِنَّهُ لاَ فَضِيْلَةَ لِلْبُعْدِ فِيْ ذَاتِه بَل ْفِيْ تَحَمَّلِ الْمُشَعَّةِ بَالْعَيْدَةِ عَنِ الْغَرِيْبَةِ مِنْهُ كُمَا ذَكْرَهُ إِبْنُ حَجَرٍ فَإِنَّهُ لاَ فَصِيْلِةَ لِلْبُعْدِ فِيْ ذَاتِه بَل ْفِيْ تَحَمَّلِ الْمُشَعَّةِ بَعِنْ الْغَرِيْبَةِ مِنْهُ كُمَا ذَكْرَهُ إِبْنُ حَجَرٍ فَإِنَّهُ لاَ فَصِيْلِةَ لِلْبُعْدِ فِيْ ذَاتِه بَل لِفَي الْمُعَلِّم المُسَعَةِ بَعْدِه بَعْ مِنْهُ كُمَا ذَكْرَهُ إِبَنُ حَجَرٍ فَإِنَّهُ لاَ فَصِيْلِةً لِلْبُعْدِ فِيْ ذَاتِه بَل لَّهُ مِنْهُ كَمَا المُسَعِيد وَمِي اللهُ وَهِ اللهُ وَهِ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

উদ্দেশ্য : রাস্লে করীম এর উজি الْسُرَاهُ بِعَدْ الصَّلَوْة بِعَدْ الصَّلَوْة بِعَدْ الصَّلَوْة بِعَدُ الصَّلَوْة بِعَدُ الصَّلَوْة بِعَدْ الصَّلَوْة بِعَدْ الصَّلَوْة بِعَدْ الصَّلَوْة بِعَدُ الصَّلَوْة بِعَدْ الصَّلَوْة بِعَدَ الصَّلَوْة بِعَدَ الصَّلَوْة بِعَدْ الصَّلُوة بِعَدْ الصَّلَوْة الصَّلُوة بِعَدْ الصَّلُوة بِعَدْ الصَّلُوة بِعَدْ الصَّلُوة بِعَدْ الصَّلُوة بِعَدْ الصَّلَوْة الصَّلَوْة الصَّلَوْة الصَّلَوْة بَعَدْ الصَّلُوة بَعَدْ الصَّلْوة بَعَدْ الصَّلُوة بَعَدْ الصَّلْوة بَعْدَ الصَّلْوة بَعَدْ الصَّلُوة بَعَدْ الصَّلْوة بَعَدْ الصَّلْوة بَعَدْ الصَّلْوة بَعَدْ الصَّلُوة بَعَدْ الصَّلُوة بَعَدْ الصَالِقُوة المَالُوة بَعَدْ الصَّلَوْة بَعَدْ الصَّلُوة بَعَدْ الصَّلَاق الصَّلَوْة الْمَادُ الصَّلَوْة الْمَادُ الصَّلَوْة الصَالَة الْمَادُ الصَالَة الصَالَة الصَالَة الصَالَة الصَالَة الصَالَة الصَالَة الْمَادُ الصَالْمَادُ الصَالَة الْمَادُ الصَالَة الْمَادُ الْمَادُ الْمَادُ الْمَادُ ال

رَبَطُ अयत् وَمَعَلُ वािल्शितिक वर्थ-वांशा। यमन वना रहा, اَسْمُ مَصْدُرُ वािल्शितिक वर्थ-वांशा। यमन वना रहा, اَلشَّئُ पुन् कता, मक्र कता। यमन, बाहारत वािन اَلشَّئُ عَلَى قَلْبِهَا عَلَى قَلْبِهَا عَلَى قَلْبِهَا कता, मक्र बािन الشَّئُ وَالْبَهَا مَا कित्रित्तत है अत बािन (यमन वना रहा عَلَى قَلْبِهَا عَلَى الشَّمْ: أَنُ وَاظْبَ عَلَى الشَّمْ: أَنُ وَاظْبَ عَلَى الشَّمْ: أَنُ وَاظْبَ عَلَى الشَّمْ: أَنْ وَاظْبَ عَلَى السَّمْ: السَمْ: السَّمْ: السَّمْ: السَّمْ: السَّمْ: السَّمْ: السَّمْ: السَمْ: السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَاءُ السَمْنَ السَمْنُ السَمْنَ السَمْنَاءُ السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَ السَمْنَ السَ

: এর পারিভাষিক অর্থ - الرّبَاطْ : مَعْنَى الرّبَاطِ إِصْطَلَاحًا

الرّبَاطِ لْمُهُنَا बालाठा रामीत्म वर्षिक الرّبَاطُ -এর মর্মার্থ : আলোচ্য रामीत्म الْمُرَادُ بالرّبَاطِ لْمُهُنَا শয়তান এবং نَفْس مُمَّارَدُ -কে দমনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার কথা বলা হয়েছে।

অথবা, কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি যাওয়া এবং এক নামাজের পর অপর নামাজের প্রতীক্ষায় থাকা, এ তিনটি কাজ করার ক্ষেত্রে শয়তান ও ক্প্রবৃত্তির প্ররোচনার বিরুদ্ধে জিহাদ করার অর্থকেই پُنْ वना হয়েছে। অথবা, শুধুমাত্র নামাজের প্রতীক্ষায় থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা, তিনটিকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করেই فَذْلِكُمُ ٱلرِّياطُ আনয়ন করা হয়েছে।

وَعَرْبِكِ عُشْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ قَالَ وَالَ وَالَ قَالَ وَالَ وَسُولُ السَّهِ عَلَيْهِ مَنْ تَوضَّا فَاحْسَنَ الْعُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِه حَتَّى تَخْرَجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

২৬৩. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যে
ব্যক্তি অজু করে, আর সে অজু উত্তমরূপে করে, তার
পাপসমূহ তার শরীর হতে বের [দ্রীভূত] হয়ে যায়।
এমনকি তার নখের নিচ হতেও পাপ দূর হয়ে যায়।
–[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'الْاثَامُ ذُوْ اَجْسَادٍ اَمْ لاَ' <mark>अनार দেহ বিশিষ্ট কি-না?</mark> আলোচ্য হাদীসে مَنْ جَسَدِهِ ने विशेष्ट के वाकग्राःশ দারা বুঝা যায় যে, গুনাহেরও শরীর আছে। কেননা, বের হওয়ার জন্য শরীর আবশ্যক। এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরূপ—

- ইবনুল আরাবী (র.)-এর মতে, এখানে রূপকার্থে গুনাহ বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা দ্বারা গুনাহ মাফের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে গুনাহের কোনো শরীর নেই।
- ২. ইমাম সুয়ৃতী (র.) এটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে গুনাহেরও অঙ্গিক রূপ আছে। আর তা হলো গুনাহের ফলে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এটা হাদীস দ্বারা সাবেত আছে। তা ছাড়া হজরে আসওয়াদ মূলত সাদা ছিল বান্দার পাপরাশি টেনে নেওয়ার কারণে তা কালো হয়ে গেছে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (রা.) অন্তর চক্ষু দ্বারা অজু গোসলে ব্যবহৃত পানিতে গুনাহ দেখতে পেতেন। এ জন্য তারা ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেছেন।

আন্ওয়ারুল ফিশকাত (১ম খণ্ড) – ৪

وَعُرْدُلُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا تَسَوَضَا الْعَبْدُ وَالْ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا تَسَوَضَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اوِ الْمُوْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ النّها بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ النّهاءِ فَاذَا غَسَلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ غَسَلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ غَسَلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ النّماءِ فَاذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَنَ النّمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ مَشَلَمُ يَحْرُجَ نَقِيبًا مِنَ النّذُنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيبًا مِنَ النّذُنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيبًا مِنَ النّذُنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيبًا مِنَ النّذُنُوبِ . . رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৬৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
যখন কোনো মুসলমান কিংবা মু'মিন বান্দা অজু করে এবং
মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা
পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার মুখমণ্ডল হতে ঐ সকল পাপ
দূর হয়ে যায়, যেগুলোর প্রতি সে দু'চোখ দিয়ে
তাকিয়েছিল। আর যখন সে হাত ধৌত করে, তখন অজুর
পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার হাত
হতে ঐ সকল পাপ মুছে যায়, যেগুলো সে দু'হাতে
করেছিল। আর যখন সে পা দু'টো ধৌত করে, তখন
অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঐ
সকল পাপ দূর হয়ে যায়, যেগুলোর দিকে সে হেঁটেছিল।
এমনকি শেষ পর্যন্ত সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। –িমুসলিমা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فرائض الوضوء <mark>অজ্র ফরজসমূহ :</mark> অজুর ৪টি ফরজ। যথা – ১. মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, ৩. মাথা মাসাহ করা, ৪. দু'পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করা।

অজুর ফরজসমূহের দিলল : অজুর ফরজের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন— يَلَيْهُا الَّذِيْنَ اٰمُنُوْا إِذَا قُمُوْمَكُمْ إِلَى الصَّلْوَء وَامْسَعُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَعُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْحَعْبَيْنِ وَامْسَعُوا بِرُعُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْحَعْبَيْنِ وَامْسَعُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْحَعْبَيْنِ وَالْمَسْعُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْحَعْبَيْنِ بِي وَامْسَعُوا بِهُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْحَعْبَيْنِ وَامْسَعُوا بِهُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ اللَّهُ وَالْمُعْرِقِينِ وَامْسَالُوا وَمُؤْمِلُكُمْ وَالْمُولِ وَالْمُعْمُولُوا بِهُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُكُمْ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْمُ وَالْمُؤْمِلُوا وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْمِولِ اللَّهُ وَلِمُ وَالْمُؤْمِلُوا وَالْمُؤْمِلُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

وَعُرُولِكُ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ امْرِءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَّارَةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ النَّذُنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيْبَرَةً وَ فَلْكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَلْكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَلْكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হ্রু ইরশাদ করেছেন— যখন কোনো মুসলমানের নিকট ফরজ নামাজের সময় উপস্থিত হয়, আর সে উত্তমরূপে তার অজু, তার বিনয় ও তার রুকু সিজদা করে, তখন সে নামাজ তার পূর্বেকার সমস্ত শুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহ না করে। আর এটা সর্বদাই [সর্বযুগে] হয়ে থাকে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

َالْاخْتَـلَاثُ فِیْ کُوْنِ الْحُسَـنَاتِ کُفَّارَةً لِللَّنْدُوْبِ الْحُسَـمَةِ तानात त्निक আমল তার কৃত অপরাধের কাফ্ফারা হওয়া না হওয়া নিয়ে ইমামগমণের মতামত:

আল্লামা নববী (র.) বলেন, মানুষের নেক আমল দ্বারা শুধুমাত্র তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ নয়। আর তার সগীরা গুনাহ না থাকলে কবীরা গুনাহের শাস্তিতে কিছুটা লঘু হওয়ার আশা করা যায়। যদি তার কবীরা গুনাহ না থাকে, তবে তার মর্যাদা বুলন্দ হয়।

মু'তাযিলীগণ বলেন, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ করা হয় না। তবে নেক আমলের কারণে ব্যক্তির সগীরা গুনাহ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মাফ করে দেন। তবে শর্ত হচ্ছে, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দিলল : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَاتُورَ مَا تُنَهُونَ عَنْهُ نُكَنِّرُ عَنْكُمُ سَيَنَاتِكُمُ وَالْ اللهِ مَا كُمُ اللهُ عَنْهُ وَكَنِّمُ عَنْهُ وَكَنْكُمُ سَيَنَاتِكُمُ وَاللهِ مَا اللهُ عَنْهُ وَكَنْهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَكَنْهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و বেঁচে না থাকে।

দিলিল : তাঁদের দিলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা আলার বাণী – اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْمِبِّنَ السَّيِثَاتِ আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, নেক আমল দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা শর্ত। তবে তা আল্লাহর উপর বাধ্যতামূলক নয়।

দিলল : তাঁদের দলিল হচ্ছে আল্লাহর তা'আলার বাণী—

١. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً أَوْ يَظَلْمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا

٢. إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفُرُ أَن يُشُرُكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَادُونَ ذُلِكَ لِمَنْ يَّشَآ ا ءُ

٣. يَاكِهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُكُفِّرَ عَنْكُمْ سِيّ

٤. هُوَ الَّذَى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ الخ .

এখানে উল্লেখ্য যে, শিরক ব্যতীত গুনাহসমূহ মাফ হওয়া, তা কবীরাই হোক বা সগীরাই হোক, আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে কবীরা গুনাহও তওবা ব্যতীত মাফ করতে পারেন এবং সগীরা গুনাহের জন্যও শাস্তি দিতে পারেন।

وَعَنْ ٢٠٠ مُ انَّهُ تُوضًا فَافْرَغَ عَلَى يَدَيْدٍ ثَلْثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَثًا ثُمٌّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِمْرِفَقِ ثَكُثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْبُمْنٰي ثَلَاثًا ثُمَّ الْبُسْرِي ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوضَّأَ نَحْوَ وُضُوْبِنِي هٰذَا ثُرَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا وضُوئِيْ هٰذَا ثُمُّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْعُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْدِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِي .

২৬৬. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার অজু করলেন তখন তিনি দুই হাতের কজির উপর পর্যন্ত তিনবার পানি ঢাললেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকের ভিতর পানি দিলেন। এরপর নিজের মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন। পরে ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন এবং বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর নিজের মাথা মাসাহ করলেন। এরপর ডান পা তিনবার ধুইলেন এবং বাম পাও তিনবার ধুইলেন। এরপর বললেন, আমি রাস্লুল্লাহ 🚐 -কে আমার এ অজুর মতো অজু করতে দেখেছি এবং আরও বললেন- যে ব্যক্তি আমার এ অজুর মতো অজু করে অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়ে যাতে সে আপন মনে এ দু' রাকাতের ধ্যান ছাড়া অন্য কোনো বিষয় না ভাবে, তাহলে তার বিগত জীবনের সগীরাহ গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেওয়া হয়। -[বুখারী ও মুসলিম] তবে উল্লিখিত ভাষ্য বুখারী শরীফের।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হয়েছে তা হলো তাহিয়্যাতুল অজু। এ দু' রাকাত দারা উদ্দেশ্য : অজু করার পর যে দু' রাকাত নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো তাহিয়্যাতুল অজু। এ দু' রাকাত নামাজ যে কোনো অজুর পরই পড়া যায়। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ওয়াক্ত নেই। কেউ কেউ একে জুমার নামাজের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। যে কোনো সময় অজুর পরে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল অজু এবং যে কোনো সময় মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ মোস্তাহাব হিসেবে পড়া যায়। এর জন্য অসংখ্য ছওয়াব রয়েছে।

طَيْهَا بِشَيْءً -এর ব্যাখ্যা : মানুষ নামাজে দণ্ডায়মান হলে শয়তান অসংখ্য কুমন্ত্রণা নামাজির মনে সৃষ্টি করে। এটা প্রায় মানুষের্বই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এটা পরিহার করে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়তে পারে তার নামাজ দ্বারাই বিগত জীবনের সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।

এখানে يشئ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরপ—

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, بَشَوْنٍ দ্বারা এমন পার্থিব কাজ বা চিন্তাকে বুঝানো হয়েছে, যা নামাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি আরও বলেন, অবশ্য এ ধরনের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা পরিহার করত পুনরায় মনকে নামাজের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত, তবেই তার জন্য হাদীসে বর্ণিত ফজিলত লাভ হবে। কেননা, এ ধরনের কল্পনার জন্য আল্লাহ কোনো শাস্তিদেবেন না।
- ২. আবার কেউ কেউ বলেন, بِشَيْء দ্বারা এমন জল্পনা-কল্পনা বুঝানো হয়েছে, নামাজের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও তা আখিরাত বা পরকাল সম্পর্কিত হোক না কেন।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, হাদীসাংশের মর্মার্থ হলো, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা, লোক দেখানো, লোক শুনানো বা আত্মন্তরিতা সৃষ্টি এ রকম যেন না হয়।

وَعَنْ ٢٦٧ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلَمُ فَسُرَعَ أَنْ مُسْلِمٍ مَسْلِمَ فَيُصَرِّمُ ثُمَّ يَعُنُومُ فَيُصَلِّمُ مَسْلِمٌ مَلْمِهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৭. অনুবাদ: হ্যরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে মুসলমান অজু করে আর তার অজু সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করে। অতঃপর উঠে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিজের অন্তর ও বাহিরকে সম্পূর্ণরূপে [আল্লাহর দিকে] নিবদ্ধ রাখে, তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। –[মুসলিম]

وَعَرْضَا فَكَ رَسُولُ اللّهِ عَمْرَ بَنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّا أُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَعُولُ اَشَهْدُ اَنْ لاَ اللّهُ وَانَّ مُحَتَّمَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَفِي رِوايَةٍ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدْهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاصَنْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ اللّهُ وَحَدْهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاصَنْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ اللّهُ وَحَدْهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاصَنْهَدُ اَنْ مُحَتَّمَدًا

২৬৮. অনুবাদ: হ্যরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন—তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজু করে এবং অজুকে [সকল নিয়ম-কানুনসহ] পরিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করে, অতঃপর বলে— أَشْهَدُ أَنْ لاَ اللّٰهُ وَأَنْ مُحَدَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلَّهُ اللّٰهُ وَأَنْ مُحَدَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَةِ الشَّمَانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِهَا شَاءَ هُكَذَا . رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِبْحِهِ وَالْحُمَبْدِيُّ فِيْ الْفَرَادِ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِبْحِهِ وَالْحُمَبْدِيُّ فِيْ جَامِعِ إِفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا إِبْنُ الْآثِيْرِ فِيْ جَامِعِ الْأُصُّولِ وَذَكَرَ التَّشْبُحُ مُحْى الدِّيْنِ التَّوَوِيُّ الْاَصُولِ وَذَكَرَ التَسْبُحُ مُحْى الدِّيْنِ التَّوَوِيُّ وَيْ الْحُرِيثِ مُسْلِمٍ عَلَىٰ مَا رَوَيْنَاهُ وَ وَيْ الْمُتَورِيِّ التَّورِيِدِيْ التَّورِيِّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّورِيِّ وَيْ الْمُتَورِيِّ وَالْمُ اللَّيْسَانُ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَعْلِمِيْنِ فِي وَلَيْ وَاللَّهُ مَا السَّنَّةِ فِي السَّنَةِ فِي السَّنَةِ فِي السَّنَةِ فِي اللَّيْ مَا تَوْضَا أَفَاحُسَنَ الْوُضُوءَ اللَّي الْمُتَعْلِمِهِ إِلَّالِي السَّنَةِ فِي اللَّي مُولَةُ اللَّهُ مُولَةً اللَّي مُولَةً اللَّيْ مُولِكُونَ اللَّي مُحَمَّدًا السَّنَةِ اللَّي الْمُالِمَةُ اللَّي الْمُعَلِمُ اللَّي مُولَالُ اللَّي مُولَةً اللَّهُ اللَّي مُعَمَّدًا اللَّي مُعَلَيْهِ إِلَا الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّيْ مُولِعَةً إِلَالَى الْمُولِولِهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّي مُحَمَّدًا . وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُ الْمُعَلِمُ اللْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ ال

নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ 🚟 তাঁর বান্দা ও রাসুল।] তার জন্য আটটি বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে ওগুলোর যে কোনো এক দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হুমাইদী এককভাবে ইমাম মুসলিম বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এবং ইবনুল আছীর জামে'উল উসূলেও এরূপই বর্ণনা করেছেন, শায়খ মুহিউদ্দীন নববী (র.) মুসলিম শরীফের হাদীসটি [তাঁর রিয়াযুল সালেহীন গ্রন্থে সামরা যেরূপ বর্ণনা করেছি ঠিক সেরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শেষে একথাটুকু উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তিরমিয়ী (র.) এ অশটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন-اللُّهُمُّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّتَّرَابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ অথাৎ হে আল্লাহ আমাকে তওবা الْمُتَطَيِّهِرِيْنَ কবুলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত করুন।] আর মহিউস সুনাহ কর্তৃক সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ- যে অজু করে এবং উত্তমরূপে অজু করে ....। শেষ পর্যন্ত। ইমাম তিরমিয়ী তাঁর জামে গ্রন্থে সেই হাদীসটি অবিকল নকল করেছেন। তবে তিনি آزَّ مُحَتَّدًا শব্দের পূর্বে آشَيْدُ শব্দটির উল্লেখ করেননি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ১. ইমাম নববী (র.) বলেন, ইমামদের সর্বসম্মত মত হলো অজু করার পর শাহাদাতাইন পাঠ করা মোস্তাহাব।
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজু সমাপনান্তে শাহাদাতাইন পাঠ করার দ্বারা এদিকে ইন্সিত করা হয়েছে যে, অজুর মাধ্যমে শারীরিক অপবিত্রতা দ্রীভূত করার পর একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করার পরিশুদ্ধ মানসিকতা সৃষ্টি এবং অন্তর হতে সব ধরনের শিরক ও হিংসা বিদ্রীত করে দেওয়ার মন-মানসিকতা তৈরি করা। অর্থাৎ শাহাদাতাইন পাঠের দ্বারা অন্তরের পবিত্রতা অর্জন হয়।
  - وَاللّهُمّ اجْعَلْنِيْ مِنَ النَّتَوَّابِيْنَ مِنَ النَّتَوَّابِيْنَ مِنَ النَّتَوَّابِيْنَ مِنَ النَّتَوَّابِيْنَ مِنَ النّتَوَّابِيْنَ مِنَ النّتَوَابِيْنَ مِنَ الْتَتَوَابِيْنَ مِنَ النّتَوَابِيْنَ مِنَ النّتَوابِيْنَ مِنَ النّتَوَابِيْنَ مِنَ النّتَوَابِيْنَ مِنَ النّتَوَابِيْنَ مِنَ النّتَوَابِيْنَ مِنَ اللّتَوَابِيْنَ مِنْ اللّتَوَابِيْنَ مِنْ اللّتَوَابِيْنَ اللّتَوَابِيْنَ مِنْ اللّتَوَابِيْنَ النّتَوَابِيْنَ مِنْ النّتَوَابِيْنَ النّتَوابِيْنَ مِنْ اللّتَوْابِيْنَ مِنْ اللّتَوْابِيْنَ مِنْ اللّتَوْابِيْنَ مِنْ اللّتَالِيْنَ اللّتَوَابِيْنَ الْمُعَلِيْلِيْنَ مِنْ اللّتَوْلِيْلِيْنَ مِنْ اللّتَوْلِيْنِيْنَ مِنْ اللّتَوْلِيْنِ اللّتَوْلِيْلِيْنَ مِنْ اللّتَوْلِيْلِيْنَ مِنْ اللّتَوْلِيْلِيْنَ مِنْ اللّتُولِيْنِ اللّتِيْلِيْنِ اللّتَلْمِيْنِ اللّتِيْلِيْنِ اللّتَوْلِيْلِيْنِ اللّتَلْمِيْنَ اللّتَلْمِيْنَ اللّتَلْمِيْنَ اللّتَلْمِيْنَ اللّتُعَلِيْنِ اللّتَلْمِيْنَ الْمُعْلِيْنِ مِنْ السّتَعَالِيْنَ اللّتُعَلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ مِنْ السّتَعَامِينَ اللّتَلْمِيْنِيلِيْنِ مِنْ السّتَعَامِيْنَ الْمُعَلِيْنِ مِنْ السّتَعَالِيْنَ الْمُعْلِيْنِ مِنْ السّتَعَالِيْنِ مِنْ السّتَعَالِيْنَ مِلْمَالِيْنِ مِنْ السّتَعَالِيْنِ مِنْ السّتَعَلِيْنِ مِنْ السّتَعَلِيْنِيْنِ مِنْ السّتَعَلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ مِنْ الْمُعْلِيْنِ مِنْ الْمُعْلِيْنِ مِنْ الْمُعْلِيْنِ مِنْ الْمُعْلِيْنِ الْمُعِلْمِيْنِ مِلْمُ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ مِنْ الْمُعِلْمِيْنِ الْع
  - ্রতিন নিম্ন নিম্ম নিম্ন নিম্ম নিম্ন নিম্ম নিম্ন নিম্ম নিম্ন নিম্ম নিম্ম নিম্ন নিম্ন নিম্ন নিম্ন নিম্ন নিম্ম নিম
- ১. বান্দা অজু করে অর্থাৎ পবিত্র হয়ে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা জানাবে যে, আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে অতীতে যে নাপাক হয়েছিলাম, এখন অজু করে তা থেকে পবিত্র হয়েছি। সুতরাং ভবিষ্যতে যেন অনুরূপভাবে পবিত্র থাকতে পারি, সে ফরিয়াদ তোমার কাছে রইল।

- ২. অথবা, অজুর দ্বারা বাহ্যিক বা দৈহিক পবিত্রতা অবলম্বন করেছি বটে, তবে আমাকে চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয় হতে পবিত্র করে চরিত্রবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।
- ৩. অথবা, বাহ্যিক ও দৈহিক পবিত্রতা অবলম্বন করাটা আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল, তা আমি অবলম্বন করেছি। কিন্তু আত্মিক পবিত্রতা হাসিল করাটা তোমার কুদরত ও অনুগ্রহের অধীনে। সুতরাং তুমি তোমার বিশেষ মেহেরবানীতে আমার অন্তরকেও পবিত্র করে দাও।
- 8. অথবা, এটা দ্বারা অজুকারী আল্লাহর শাহী দরবারে এই প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! আমি অজু দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করেছি সেই পবিত্রতার উপর যেন মৃত্যু পূর্যন্ত থাকতে পারি।

বলে ত্রিকাসমূহ খোলা থাকার যে কথা উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা জান্নাত অবধারিত হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। যেহেতু তার জন্য জান্নাত অবধারিত, তাই সে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতে পারবে। সব কয়ি দরজা দিয়ে প্রবেশ করার বান কোনো কথা নয় এবং হাদীসের অর্থও তা নয়।

আটিট জান্নাতের নাম : মহান স্রষ্টা তার অনুগত বান্দাদের পুরস্কৃত করার জন্য যে আটিটি চির শান্তির স্থান তৈরি করেছেন সেগুলোর নামসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

ك. (السَّكَامِ الْمَقَامِ الْمَقَامِ الْمَقَامِ الْمَقَامِ الْمَقَامِ الْمَقَامِ اللَّهَ (पाक़ल मानाम), ك. (السَّكَامِ اللَّهَ الْمَقَامِ اللَّهَ الْمَقَامِ اللَّهَ الْمَقَامِ (जाक़ाजून श्वन), ه. وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْلِلْمُ الل

وَعُرْكِ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْفِرْمَ اللّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْفِرْسُوءِ الْفِرْسُةِ عُرَّالًا الْفُرْسُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُنْظِيْلُ غُرَّتَهُ فَلَيْهِ فَلَيْهِ مَتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন—আমার উত্মতকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের দিকে উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট অবস্থায় ডাকা হবে তাদের অজুর চিহ্নের কারণে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করতে চায়, সে যেন তা করে।
–[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিশেষ করে যে ঘোড়া এ ধরনের হয় তাকে غَرُّ مُحَجَّلْ وَ वना হতো। একদা মহানবী কলেন, কিয়ামতের দিন আমি আমার উন্মতকে হাশরের মাঠে চিনে ফেলব। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এত লোকের মধ্যে আপনি তাদেরকে কিরপে চিনতে পারবেন ? এর জবাবে তিনি বললেন, অজুর চিহ্নের কারণে তারা 'গোর্রে মহাজ্ঞাল' হবে, তা দেখে আমি তাদেরকে চিনতে পারব। মোটকথা, অজুর কারণে তাদের কপাল এবং অন্যান্য অস্ব যা অজুর মধ্যে ধোয়া হয়েছে তা ঝলমলে ভক্ত বর্ণের হবে। এটা হবে এ উন্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে তা হবে সনাক্তের প্রতীক। অথবা তাদেরকে উক্ত ক্রিটি নামেই আহ্বান করা হবে এবং বলা হবে যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য এদিকে ছুটে আস।

এর ব্যাখ্যা : মহানবী হ্রের ব্যাভি এই নিদর্শনকে বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে সে যেন তা করে। এ বাক্টির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

- ১. মানে ও পরিমাণে বর্ধিত করবে, এভাবে যে অজু করার সময় অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ফরজের সীমা হতে যৎকিঞ্চিৎ অধিক ধৌত করবে, যাতে ফরজের পূর্ণতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তবে খুব বেশি স্থান ধৌত করা মাকরহ।
- ২. অথবা, তার সংখ্যা বেশি করা। যেমন— প্রত্যেক ফরজ ও নফল নামাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অজু করা এবং অজুর অঙ্গুলোকে ভালোভাবে ধৌত করা, যাতে অজুর অঙ্গসমূহ শুত্রতা ও উজ্জ্বলতায় ঝলমলে হয়ে উঠে। যেমনি অন্য হাদীসে এসেছে যে, অজুর উপর অজু করলে তার আমলনামায় দশ নেকী লেখা হয়। নেকী যখন বাড়ে তখন শুত্রতা বাড়বে। তবে সে অজুর পরে ইবাদত না করলে পুনঃ অজু করা ঠিক নয়।

وَعَنْ بِهِ مَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَبْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭০. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হ্রাহ্রাদ করেছেন-মু'মিনের অলঙ্কার [তথা অজুর চিহ্ন] সে পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত তার অজুর পানি পৌছবে। [মুসলিম]

# षिठीय़ जनूत्र्ष्रत : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عُرْكِ ثُوبَانَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ قَالَ وَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالْ اللهِ عَلَيْهِ السَّتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحُصُوْا وَاعْدَمُ الصَّلُوةُ وَاعْدَمُ الصَّلُوةُ وَالْاَيْحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنَ . وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنَ . وَوَاهُ مَالِكُ وَاحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

২৭১. অনুবাদ: হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন— [হে
ঈমানদারগণ!] তোমরা নিজ নিজ কর্মে অটল থাকবে।
অবশ্য তোমরা [সকল কর্মে] অটল থাকতে পারবে না।
তবে জেনে রাখ যে, তোমাদের সকল কর্মের মধ্যে
নামাজই সর্বোত্তম। কিন্তু ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই
অজুর [যাবতীয় নিয়মের] প্রতি যতুবান হয় না। –[মালিক,
আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : اِسْتَقَيْمُوْا শব্দটি اِسْتَقَامَةُ থেকে নিৰ্গত। এর শাব্দিক অর্থ – প্রতিষ্ঠিত থাকা বা স্থির থাকা। পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কার্জি ইয়ায (র.) বলেন –

আর্থাৎ, সত্যের অনুসরণ, ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সঠিকপথ অবলম্বন করা। রাস্ল উক্ত হাদীসের মাধ্যমে ন্যায়ের উপর অট্ট থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা আলাও রাস্ল করেকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, আল্লাহ তা আলাও রাস্ল করেকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, এটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য নয়। তবে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকার জন্য। অবশ্য এর দ্বারা রাস্ল

হাদীসের সারকথা এই যে, এতে আত্মিক ও দৈহিক উভয় পবিত্রতার উপর অবিচল থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ الَّهُ خُصُولُ এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন তোমরা যথাযথভাবে নিজ কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে না বটে, তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনায় সামান্যতম ক্রটি করবে না; বরং শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

ত্রিন্দু । এটা অতি সহজ বিষয় হলেও সব সময় এই অবস্থায় থাকা সহজসাধ্য কাজ নয়। এমনকি অজুর সকল নিয়ম-কানুন, সুনুত মোস্তাহাব সবগুলোসহ অজু করা সবার জন্য সহজ নয়। তবে একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই অজুর সকল নিয়ম-কানুন মেনে অজু করতে পারবে এবং সর্বদা অজুর উপর থাকতে সক্ষম হবে। বস্তুত আল্লাহর ভয় থাদের অন্তরে রয়েছে তারাই সর্বদা অজুর উপর থাকতে পারে।

وَعَرِكِكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَّ وَالْ التِرْمِذِيُّ وَالْ التِرْمِذِيُّ وَالْ التِرْمِذِيُّ

২৭২. অনুবাদ: হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি এক অজু থাকতে উপর পুনঃ অজু করে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। –[তিরমিযী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मित त्याच्या: এক অজু থাকা অবস্থায় আরেক অজু করা, তথা সর্বদা অজুর সাথে থাকা অত্যন্ত ছওয়াবের কার্জ। তবে একবার অজু করে তা দ্বারা যদি নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা বা এ জাতীয় কোনো ইবাদত না করা হয় তব দ্বিতীয়বার অজু করা ঠিক নয়। কেউ কেউ একে মাকরুহ বলেছেন। আর এরূপ ইবাদত করার পর অজু থাকা অবস্থায় যদি দ্বিতীয়বার অজু করে তব উল্লিখিত ১০টি নেকী লাভ করবে।

# وَ الْفَصْلُ الثَّالِثُ : कृषीय़ जनुत्क्ष्त

عُرْبِكِكِ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجُنَّةِ الصَّلُوةُ مِفْتَاحُ الْجُنَّةِ الصَّلُوةُ مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ الطُّهُوْدُ . رَوَاهُ أَخْمَدُ

২৭৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— জান্নাতের
চাবি কাঠি নামাজ আর নামাজের চাবিকাঠি পবিত্রতা।
—[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत राभि : তালাবদ্ধ কোনো গৃহে প্রবেশ করতে হলে সে গৃহের চাবি হস্তগত একান্ত আবশ্যক, অন্যথা সে গৃহে প্রবেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনিভাবে জানাতে প্রবেশ করতে হলে ও চাবির দরকার হবে। আর বেহেশতের চাবি হচ্ছে নামাজ। এটা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা নামাজ এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দার দীনতা ও হীনতা প্রকাশ পায়। আনুগত্যের সর্বোত্তম নিদর্শন এর মধ্যেই পাওয়া যায়। আবার এ নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা তথা অজু-গোসল। পবিত্রতা ছাড়া নামাজ হবেই না। কাজেই বুঝা গেল যে, পবিত্রতা নামাজের চাবি। আর নামাজ বেহেশতের চাবি অর্থাৎ এগুলো একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল।

وَعَرْفِكِ شَبِيْنِ بْنِ أَبِيْ رَوْجٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ فَقَرأً الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْدِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَابِالُ أَقُوامٍ فَالْتَبَسَ عَلَيْدِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَابِالُ أَقُوامٍ يُصَلَّوْنَ النَّطُهُورَ وَإِنَّمَا يُكُ يُحُسِنُونَ النَّطُهُورَ وَإِنَّمَا يُكُ يُحُسِنُونَ النَّطُهُورَ وَإِنَّمَا يُكُ

২৭৪. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শাবীব ইবনে আবৃ রাওহ (র.) রাসূলুল্লাহ —এর সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ কজরের নামাজ পড়লেন এবং [নামাজ] সূরায়ে রূম পড়লেন, কিন্তু পড়ায় কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি নামাজ শেষ করে বললেন, এ লোকগুলোর কি হয়েছে যে, তারা আমাদের সাথে নামাজ পড়ে, অথচ ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না। এরাই আমাদের কুরআন পাঠে বিম্ন [এলোমেলো] সৃষ্টি করে। –িনাসাঈ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْانُ اُولِئِكُ । এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুকতাদির প্রভাব ইমামের উপর প্রতিফলিত হয়। কেননা, দেখা গেল যে, মুকতাদির অজু ঠিকমত না হওয়ায় রাসূল গেল, ফলে তিনি নামাজ শেষে এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। আর এ কারণে রাসূলে করীম হাত্র বহু হাদীসে উত্তমরূপে অজু করার তাকিদ প্রদান করেছেন। আর ভালোভাবে অজু করার অর্থ হলো– অজুর সকল ফরজ, সুনুত, মোস্তাহাব ও দোয়া দর্রদ যথাযথভাবে পালন করা।

وَعُرُوكِ رَجُلِ مِنْ بَنِیْ سُلَیْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ فِیْ یَدِهِ قَالَ اَللهِ عَلَیْ وَیْ یَدِهِ قَالَ اَللهِ عَلَیْ وَیْ یَدِهِ قَالَ اَللهٔ عَلَیْ وَیْ یَدِه قَالَ اَللهٔ مَا اَللهٔ وَالْحَمْدُ لِلّهِ یَمْلُأُهُ وَالتَّکْبِیْرُ یَمْلُأُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالتَّکْبِیْرُ یَمْلُأُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالتَّکْبِیْرُ یَمْلُأُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالتَّکْبِیْرُ وَالتَّکْمِیْرُ وَالتَّکْمِیْرُ وَالتَّکْمِیْرُ وَالتَّکْمِیْرُ وَالتَّکُهُورُ وَالتَّکْمِیْرُ وَقَالَ هُذَا نِصْفُ التِّیْرِیْرِیْنُ وَقَالَ هُذَا نِصْفُ الْتِیْرِیْنَ وَقَالَ هٰذَا خَدِیْثُ حَسَنَ مَدِیْنَ کَمَیْنَ

২৭৫. অনুবাদ: বনী সুলাইম গোত্রের জনৈক [সাহাবী] ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমার অথবা তাঁর নিজের হাতে [পরবর্তী বর্ণনাকারীর সন্দেহ] গুণে গুণে [পাঁচটি কথা] বললেন যে, 'সুবহানাল্লাহ' বলা পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদুলিল্লাহ' তাকে পূর্ণ করে দেয় এবং 'আল্লাছ আকবার' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। রোজা ধৈর্যের অর্ধাংশ। আর পবিত্রতা ঈমানের [নামাজের] অর্ধাংশ। —[তিরমিয়ী এবং তিনি বলেন এ হাদীসটি হাসান।]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : রাসূল ত্রা বলেন, 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করলে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেওঁয়া হয়। এর মর্মার্থ হলো– 'আল্লাহু আকবার' বললে যে ছওয়াব হয় তা আসমান ও জমিনের মাঝখানের স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

■ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, 'আল্লাহু আকবার' পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও অসীম মর্যাদা ঘোষণা করা হয়। অতএব যখন আল্লাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাকবীর পাঠ করা হয় তখন আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে এত ছওয়াব প্রদান করেন যে, তা দ্বারা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যায়।

- اَلَصُّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ - এর অর্থ : ধৈর্য একটি মানবীয় মহৎগুণ। আল্লাহর কালামে ধৈর্য ও সবরের প্রতি বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। পূর্বের এক হাদীসে ধৈর্যকে জ্যোতি বলা হয়েছে। আর রোজার মাধ্যমেই ধৈর্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। কেননা, রিপুর মুখে রোযার দ্বারাই লাগাম লাগানো হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, একজন রোজাদারই নফসের বিরুদ্ধে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। ফলে সে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বিজয়ী হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এটার ব্যাখ্যায় বলেন, ধৈর্য (صَبْر) সাধারণত দু'প্রকার ১. অভ্যন্তরীণ ধৈর্য এবং ২. বাহ্যিক ধৈর্য। এ দু'য়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণ হয়ে থাকে। রোজার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ধৈর্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে থাকে। এ জন্যই রোজাকে ধৈর্যের অর্ধেক বলা হয়েছে।

وَعُرْكِكِ عَبْدِ اللهِ السُّنَابِحِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ وَإِذَا السَّنَنْ شَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْ فِهِ وَإِذَا غَسَلَ اسْتَنْ شَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِه حَتَى تَخُرُجَ وَفَا غَسَلَ مِنْ تَحْهِه حَتَى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَبْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يُدَيْهِ خَرَجَتْ الْخُطَايَا مِنْ وَجْهِه حَتَى تَخُرُجَتُ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَبْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يُدَيْهِ خَرَجَتْ

২৭৬. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ সুনাবিহী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রুইরশাদ
করেছেন— যখন কোনো ঈমানদার বান্দা অজু করতে
আরম্ভ করে কুলি করে, তখন তার মুখ হতে যাবতীয়
পাপ বের হয়ে যায় এবং যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে,
তখন মুখমণ্ডল হতে যাবতীয় গুনাহ দূর হয়ে যায়—
এমনকি চক্ষুদ্বের পাতার নিচ হতেও গুনাহসমূহ বের
হয়ে যায়। আর যখন সে তার হস্তদ্বয় ধৌত করে,
তখন তার হস্তদ্বয় হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে

الْخَطَايا مِنْ يَدَيْدِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَعَ بِرَاْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايا مِنْ رَاْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْدِ فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْدِ خَرَجَتِ الْخَطايا مِنْ رِجلَيْدِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ اَظْفَارِ رِجْلَيْدِ ثُمَّ كَانَ مَشْيهُ إلى الْمَسْجِدِ وَصَلُوتُهُ نَافِلَةً ـ رَوَاهُ مَالِكُ وَ النَّسَائِيُ

যার – এমনকি তার হস্তদ্বরের নখের নিচ হতেও।

যখন সে মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথা হতে

যাবতীয় গুনাহ দূর হয়ে যায় – এমনকি তার কর্ণদ্বয়

হতেও। আর যখন তার পদদ্বয় ধৌত করে, তখন

তার পদদ্বয় হতে গুনাহসমূহ দূরীভূত হয়ে যায় –

এমনকি তার পদদ্বয়ের নখসমূহ হতেও। অতঃপর

তার মসজিদের প্রতি গমন এবং নামাজ পড়া তার

জন্য অতিরিক্ত কাজ তথা অধিক ছওয়াবের কাজ।

—ামালিক ও নাসাঈ।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

कान মাসাহ সম্পর্কে মতভেদ : কান মাসাহ করার জন্য নতুন করে পানি নেওয়ার প্রয়োজন আছে وَالْأُذُونَ مَسْعِ الْأُذُن কি না १ এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরূপ—

(رح) عَنْهَبُ الْأَمَنْاَفِ : ইমাম আবৃ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের মতে কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানির আবশ্যকতা নেই। সাহাবীর্গণ ও তাবেয়ীনে কেরাম এ রকমই অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন—

- ১. কান মাথারই অংশ বিশেষ, পৃথক কোনো অঙ্গ নয়। সুতরাং মাথা মাসহের পানি দ্বারাই কান মাসাহ করা যাবে।
- ২. এ ছাড়া উপরে উপস্থাপিত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, কান মাথারই অংশ, যেমন–
- فرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَاسِهِ حَتَّى تَغْرَجَ خَطَايَا مِنْ أُذُنَيْهِ بَعْرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَاسِهِ حَتَّى تَغُرَجَ خَطَايَا مِنْ أُذُنَيْهِ بَعْدَ الخَلَانِ مِنَ الرَّاسِ الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ الْمُحَبُ أَنَّمَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ الثَّلَاثِةِ عَلَى الْمُعَالِفِيْنَ وَلَيْلِ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِرَانِ مِنْ وَلَيْلِ الْمُعَالِفِيْنَ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِلَاثِيَّالِ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِلَاثِينَ مِنْ وَلَيْلِ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِلَاثِ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِلَاثِ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِلَاثِ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِلَاثِ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِلَاثِ الْمُعَالِفِيْنَ وَالْمِلَاثِ الْمُعَالِقِيْنَ مِنْ وَالْمِلَاثِ الْمُعَلِيْنَ وَمِنْ الرَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ وَمِنْ الرَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ وَالْمِلَالِ اللَّهِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِي
- ১. যেখানে হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কান মাথারই অংশ, সেখানে কিয়াস করে কানকে পৃথক অঙ্গ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।
- ২. আর তারা যে মাথা মাসাহের সময় নেওয়া পানিকে مَاءُ مُسْتَعْمَلُ বলেছেন তাও ঠিক নয়। কেননা, হানাফী মাযহাব মতে কান মাসাহের জন্য দু'টি আঙ্গুলকে পৃথক রাখার বিধান রয়েছে। সূতরাং مُسْتَعْمَلُ ছারা কান মাসাহ করা হয়নি। এ ছাড়া একটি অঙ্গ পরিপূর্ণ মাসাহের পরই পানি مُسْتَعْمَلُ তথা ব্যবহৃত হবে। আর কানতো মাথারই অংশ হিসেবে তাল্পি মাসাহ করার পূর্বে পানিকে মুসতা মাল বলা ঠিক নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিগতভাবে কান মাথার অংশ এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় ; বরং রাসূল হ্রাণ্ডার বিধান বর্ণনা কুরার জন্য উন্মতের সহজতার জন্য কানকে মাসাহের ব্যাপারে মাথার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

وَمَــَــُوْتَــُ نَاوَلَـةً -এর অর্থ : হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, অজুর দ্বারা শুনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথে পাপও ঝরে যায়। এরপর মসজিদে যাওয়া ও নামাজ পড়া অতিরিক্ত। বাহ্যত এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজের কোনো শুরুত্বই নেই। মূলত ব্যাপারটি এমন নয় ; বরং অজুর দ্বারা পাপসমূহ মোচন হয়ে যাওয়ার পর নামাজ হবে এমন ইবাদত, যার দ্বারা পাপ মোচনের দরকারই নেই। এটা নামাজিকে উঁচু মর্যাদায় আসীন করবে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজুর অঙ্গসমূহ হতে যে সমস্ত গুনাহ হয়েছিল, তা অজু দ্বারাই কাফ্ফারা হয়ে যায়। তবে পরে যদি অন্য কোনো গুনাহে সগীরা প্রকাশ পায়, মসজিদে গমন এবং নামাজ পড়া দ্বারা তা অতিরিক্ত কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যদি কোনো সগীরা গুনাহই না থাকে, তবে কবীরার মধ্যে কিছুটা হাস পাবে। অতঃপর তার মর্যাদা বর্ধিত হবে। তবে এই ভ্রান্ত ধারণায় পড়লে হবে না যে, পরে আর নামাজই পড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাতো অতিরিক্ত জিনিস সাব্যস্ত হলো। প্রকৃতপক্ষে নামাজ তো গুনাহের কাফ্ফারার জন্য পড়া হয় না; বরং সেটা হলো স্বতন্ত্র বিধান যা সমস্ত মানুষের উপর সমানভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আম্বিয়ায়ে কেরামগণ। তাঁদের তো কোনো গুনাহ নেই, তবু তাঁরা নামাজ হতে অব্যাহতি পাননি।

عَنْ ٢٧٧ أَبِي هُرَيْدُةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دُارَ قَوْم مُوْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ السكُّهُ بِحُكُمْ لَاحِقُلُونَ وَدِدْتُ انَا قَدْ رَأَينُنَا إِخْوَانَنَا قَالُواْ اَوَ لَسْنَا إِخْسَوَانُكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ عَلَى قَالَ انْتُمُ اصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُواْ بَعْدُ فَعَالُوا كَيْفَ تَعْبِرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلُ غُرُّ مُحَجَّلَة بَيْنَ ظُهْرَى خَيْلِ دُهْمِ بُهُمِ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولًا اللُّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنَ الْوَضُوءِ وَأَنا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৭৭. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 একদা [জান্লাতুল বাকী' নামক] কবরস্থানে উপস্থিত হলেন এবং কবরবাসীদেরকে (লক্ষ্য করে) বললেন, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মু'মিন সম্প্রদায়ের আসল নিবাসের অধিবাসীগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।" আমার আকাজ্ফা আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 ! আমরা কি আপনার ভাই নইং রাসূলুল্লাহ 🚐 উত্তরে বললেন, তোমরা আমার সাহাবী বা সহচর। আমার ভাইগণ হলো তারাই, যারা এখনও এ পৃথিবীতে আগমন করেনি। তখন সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚃 আপনি আপনার সে উন্মতদের কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও পৃথিবীতে আসেনি ? রাসূলুল্লাহ 🚐 উত্তরে বললেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিছক কালো একরঙা ঘোড়ার পালের মধ্যে একদল ধবধবে সাদা ললাট ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তবে সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না ? তারা বললেন, হাাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই চিনতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আমার উন্মতও অজুর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্তপদ হবে এবং আমি [তখন তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য] হাওযে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকব। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ক্রি ক্রি ইন্ট নির্দ্ধি ইন্ট নির্দ্ধি কিছাবে নবী করীম হাত্দরকে সালাম করলেন : উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম করবরস্থানে এসে মৃতদেরকে সালাম দিয়েছেন। অথচ তারা মৃত এবং কিছুই তনতে পায় না। ক্রআন মজীদেও বলা হয়েছে যে, خَانَكَ ४ تَسْمِعُ الْمَوْتَى অএএব হাদীস ও ক্রআনের মধ্যে বিরোধ দেখা যাছে। এর সমাধানকল্পে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- কুরআন মাজীদের ভাষাটি কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফিরগণকে আপনি দীনের কথা শুনাতে পারবেন না। কারণ,
  তারা মৃতদের ন্যায়।
- ২. অথবা, আয়াতের মর্ম হলো− আপনি সে মৃতদেরকে কথা শুনাতে পারবেন না। যখন তারা মৃত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক নবীর কথা শুনার জন্য তাদের জীবিত করেছেন।
- ৩. অপর এক হাদীসে পাওয়া যায়, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল হ্রা ! তারা (মৃতগণ) কি ভনতে পায়?
  হজুর হ্রা বললেন, তোমাদের ন্যায় তারাও ভনতে পায়, কিন্তু জবাব দিতে পারে না।
- ৪. অথবা, আয়াতে মৃত বলে জীবিত কাফিরগণকে বুঝানো হয়েছে। তাদের চেতনা ও অনুভৃতি ঠিকই রয়েছে; কিন্তু উপকার গ্রহণ না করার এবং কল্যাণের পথ অনুসরণ না করার জন্য তাদেরকে মৃত ও কবরের লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

- ৫. অথবা, আলোচ্য হাদীসটি নবী করীম 🎫 -এর জন্য খাস।
- ৬. আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেছেন- نَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى -এর অর্থ হলো- তারা আপনার কথা দ্বারা উপকৃত হবে না। কেননা, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা সাবেত হয়েছে।

সর্বোপরি কথা হলো, মৃতেরা জীবিতদের কথা শুনতে পায় এবং তাদের আমল দেখতে পায় তবে জীবিতদের কথায় তারা আমল করতে পারে না। সৃতরাং আলোচ্য হাদীস ও পবিত্র কুরআনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই এবং রাসূল ত্রাইএর মৃতদের সালাম দেওয়া অসঙ্গত নয়।

غَلَيْنَ عَالَ إِنْشَاءَ اللّهُ गृष्ठा खनिरार्य ७थाभि प्रश्निती इनभाषाद्वार रमहान रकन? : প্রত্যেক প্রাণী যা আল্লাহ তা'আলা এ জগতে সৃষ্টি করেছেন সবই মরণশীল। মানুষ এবং সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন– كُلُّ نَفْسٍ ذَا بَعْتَ الْمَوْتِ ; এ সত্ত্বেও নবী করীম ক্রিনশাআল্লাহ কেন বললেন ? এর উত্তরে বলা যায়—

- মৃত্যু নিশ্চিত হলেও কেউ জানে না তা কখন হবে ? সুতরাং যখনই আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তখনই তোমাদের সাথে মিলিত হব, তাই ইনশাআল্লাহ বলেছেন।
- ২. সন্দেহের জন্য রাসূল হ্রুট্র ইনশাআল্লাহ বলেননি ; বরং বরকত লাভের জন্য বলেছেন। অতএব এতে কোনো সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়।
- ৩. অথবা, প্রত্যেক কাজে 'ইনশাআল্লাহ' বলার মধ্যে বরকত ও আল্লাহর অনুগ্রহ নিহিত থাকে এ জন্য বলেছেন।

আসেনি। এর দ্বারা আসলে তিনি সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করেননি।

এ সম্পর্কে ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে বলা হয়েছে, এর দ্বারা সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়নি। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন— إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخُونَ বরং সাহাবীদের জন্য অতিরিক্ত আরো একটি মর্যাদা যে রয়েছে তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইমাম নববী ও কাজি ইয়ায (র.)-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, সাহাবীদের জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং সুহবত এ দু'টি গুণ রয়েছে। আর পরবর্তী ঈমানদারদের জন্য শুধু ভ্রাতৃত্ব গুণটি থাকবে।

ক্রিক্র অর্থ : فَرَطْ : কারতুন) অর্থ অগ্রগামী, যিনি দলের অগ্রে থেকে তাদের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। তদ্রপ মহানবী হাশরের ময়দানে উত্মতকে হাউক্তেপ্কাউছারের পানি পান করানোর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। আর সেদিন কাউছারের মালিকও হবেন তিনি। এ মর্মে পবিত্র কুর্আনের বাণী—

সেদিন মহানবী হ্র উন্মতের জন্য হাউয়ে কাউছারের তীরে অবস্থান করবেন, আর মু'মিনগণ পিপাসায় কাতর হয়ে মহানবী হ্র-কে খুঁজতে থাকবে। তখন নবী করীম হ্র আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তাঁর উন্মতদেরকে হাউজে কাউছারের পানি পান করাবেন।

অথবা, এ কথাটির মর্মার্থ হলো, আমি দুনিয়া হতে অগ্রে বিদায় গ্রহণ করে হাশরের দিকে হাওযে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকব। وَعُونُ اللّهِ عَلَى الدَّدُواءِ (رض) قَسَالًا وَالُهُ مَنْ يُسُوذُنُ لَسَهُ وَاللّهِ عَلَى السَّاحُودِ يَوْمَ الْسِقِيلُمَةِ وَانَا اَوَّلُ مَنْ يُسُوذُنُ لَسَهُ اللّهُ عَلَى السَّعُودِ يَوْمَ الْسِقِيلُمَةِ وَانَا اَوَّلُ مَنْ يُسُوذَنُ لَهُ اَنْ ظُرُ اللّٰي مَا بَيْنَ يَدَى لَهُ اَنْ ظُرُ اللّٰي مَا بَيْنَ يَدَى فَانُظُرُ اللّٰي مَا بَيْنَ يَدَى فَا فَانُظُرُ اللّٰي مَا بَيْنَ يَدَى فَانُ ظُرُ اللّٰهِ مَا يَعْنَ شِمَالِی فَاعُونُ اللّٰهِ وَعَنْ شِمَالِی مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ شِمَالِی مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِی مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِی مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِی مِثْلُ اللّٰهِ كَیْنَ اللّٰمَ مِثْلُ اللّٰهِ کَیْنَ اللّٰهِ کَیْنَ اللّٰمُ اللّٰهِ کَیْنَ اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَیْنَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

২৭৮. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী === বলেছেন- আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে কিয়ামতের দিন [আল্লাহর দরবারে] সিজদা করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা হতে মাথা উঠাবার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি আমার সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করব এবং সমস্ত নবীর উন্মতের মধ্য হতে আমার উন্মতকে চিনে নেব। অতঃপর আমার পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে এরপ দৃষ্টি প্রসারিত করব এবং আমার উন্মতকে চিনে নেব। এ উক্তি শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, – ইয়া রাসুলাল্লাহ 🚐 আপনি কিভাবে হযরত নহ (আ.) হতে আপনার উন্মত পর্যন্ত এত উন্মতের মধ্য হতে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেন? উত্তরে রাস্পুল্লাহ 🚐 বললেন, তারা অজুর কারণে ধবঅজু চকচকে ললাট ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট হবে, অন্যরা কেউ এরপ হবে না। এতদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে এরপে চিনব যে. তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে প্রদান করা হবে এবং এভাবেও তাদেরকে চিনব যে. তাদের সম্ভানগণ তাদের সম্মুখে দৌডাদৌডি করবে। –িআহমদী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### র্ট্র ক্রিনা-এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ :

শব্দিট বাবে خَتَعُ -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ-

- े उथा भिनाता ।
- شَغَعْتُ الرَّكْعَةَ أَىْ جَعَلْتُهَا رَكْعَتَيْنْ एथा कात्ना वस्रुक राष्ट्र कता। यमन, वना राय جَعْلُ الشَّيْ زَوْجًا
- ৩. হৈ হৈ তথা সাহায্য করা।
- مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا -एयम । उपातिन कहा التَّوَسُّلُ بِوَسِيْلَةٍ . 8
- 🌓 مَعْنَى الشَّفَاعَةِ عُرْفًا 🕽 السَّفَاعَةِ عُرْفًا 🕽 🕈
- ك. هِيَ السُّوَالُ فِي السَّوَالُ فِي السَّوَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنوَّبِ مِنَ الَّذِيْ وَقَعَ الْجَنَايَةُ فِي حَيقَهِ . ٥ অথাৎ, যার অপরাধ হয়েছে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য, কারো নিকট অথবা পদস্থ লোকদের নিকট অনুরোধ করাকে شَفَاعَتْ वला হয়।
- عِي سُؤَالُ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ -কউ কেউ বলেন
- ৩. কারো কারো মতে هِيَ دَفْعُ الْعَقْرَيَةِ وَطَلَبُ التَّجَاوِزُ عَنِ النَّنُوبُ التَّبَياءُ وَالصَّالِحُونَ وَالشَّهَدَاءُ تَخَلِيصُ الْمُوْمِنِيْنَ العَّاصِيْنَ وَلَصَّالِحُونَ وَالشَّهَدَاءُ تَخَلِيصُ الْمُومِنِيْنَ العَّاصِيْنَ وَلَصَّالِحُونَ وَالشَّهَدَاءُ تَخَلِيصُ المُومِنِيْنَ العَّامِيْنَ وَالمَّالِمِيْنَ وَالصَّالِحُونَ وَالشَّهَدَاءُ تَخَلِيصُ اللَّهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَالْمَاعِمَ عَلَادٍ مِعْ اللَّهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَالْمَاعِمَ عَلَادٍ مِعْ اللَّهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَا إِلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ وَلَا اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ وَالْمَلْمِ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَا لَهُ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَا لَهُ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَا لَهُ مَا إِلَيْهُ مِنْ نَارٍ جَهَا لَهُ مِنْ يَالِمُ عَلَيْمِ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَا لَهُ مَا إِلَيْهُ لَلْ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَا لَهُ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَا لَهُ اللَّهُ مِنْ نَارٍ مَنْ عَلَيْدِ اللَّهُ مِنْ نَارٍ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ نَارٍ مَنْ اللَّهُ مِنْ نَارٍ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ نَارٍ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الللللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللللْهُ الللللللللْهُ مِنْ الللللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللللْهُ الللللْهُ
- 🕨 مَنْاعُدُ الشَّنَاءُ الشَّنَاءُ: ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, شَنَاعُد মোট পাঁচ প্রকার। যেমন–
- ك. وَ اَلشَّفَاعَةُ الْكُبْرُى لِتَعْجِيْلِ الْجِسَابِ يَوْمُ القَّبَامَةِ . এ শাফায়াত হাশরের ভীতিজনক অবস্থা ও হিসাব-নিকাশ তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য। এটা আমাদের নবীর জন্য খাস।

- ২. اَلشَّفَاعَةُ لِادْخَالِ قَوْمٍ فِي الْجَنَّةِ بِغَيْرٍ حِسَابٍ : এক সম্প্রদায়কে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ করা । এটাও আমাদের নবী عَنَّهُ وَالْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ إِلَّمُ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِم
- ৩. اَلْشَافَاعَةُ لِغَوْمٍ وَجَبَتُ عَلَيْهُمْ جَهَنَّمُ : এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, যাদের জন্য জাহান্লাম অবধারিত হয়ে গেছে। এটাও হয়রত মুহামদ ত্র্ব্বিত এর জন্য খাস।
- 8. اَلْشَفَاعَةُ لِإِخْرَاجِ الْمُوَجِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ : ঐ সকল অপরাধী মু'মিনদের জন্য দোজখ থেকে নিঙ্গৃতির সুপারিশ করা, যারা জাহান্নামে প্রবৈশ করেছে। এ ধরনের শাফায়াত সকল নবী, ফেরেশতা ও পুণ্যবান লোকেরা করতে পারবেন।
- ে विष्यणित्व मयीना वृक्तित जना मुलातिन। ﴿ الشَّفَاعَةُ لِنِهَادَةِ اللَّرَجَةِ فِي الْجَنَّةِ . ﴿ ﴿

মূলকথা হলো, বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন রকমে সুপারিশের অধিকার মহানবী ক্রি লাভ করবেন। আর এই সব সুপারিশই কবুল করা হবে। আর যখন সুপারিশকারীদের সুপারিশ শেষ হয়ে যাবে, তখন দয়াময় আল্লাহ তা আলা সামান্যতম উপলক্ষ্য দারাও অনেক মানুষকে নিজের রহমতের দারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যেমন, একদল সম্পর্কে বলা হবে – هُوُلُاءِ অথাৎ, এ সকল লোক আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তার্দেরকে আল্লাহ তা আলা কোনো আমর্ল ছাড়াই জানাতে প্রবেশ করিয়েছেন।

प्रेमी الْكُبَائِر क्वीबा खनाव्काबीत खना त्रुभातित्व त्राभात्व सखराज : विक्री हिंदी हैं क्वीबा खनाव्काबीत खना त्रुभातित्व त्राभात्व सखराज : विक्री व्यादित किंदी हैं किंदी है

٢ ـ وَ قَالَ اللَّهُ تُتَعَالَىٰ أَيْشًّا "وَلاَيْشْفَعُونْ إِلَّا لِمَيْنَ ازَّتَطَى" ﴿

٣ ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَلْفَةَ ؛ الْاَتِيْبَاءُ ثُمَّ الْعُلْمَاءُ ثُمَّ الْشُهَدَاءُ ·

٤ ـ عَنْ أَنَسٍ (رضه) قَالَ قَالَ النِّيئُ عَلَيْهِ شَفَاعَيتى لِآهُلَ الْكَبَائِر مِنْ أُمَّتِينَ ﴿

মু'তাযিলা ও খারেজীদের মতে, কিয়ামতের দিনে এরপ মু'মিনদের শাফায়াত স্বীকৃত নয়। কেননা তারা চির জাহান্লামী হবে। তাঁদের দিনল :

٢ . مَا لِلطَّالِمِينُنَ مِنْ حَمِينُمْ وَلا شَفِيْعِ يُتَطَاعُ .

٣ . وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْشُ عَنْ نَفْسٍ شَبْنَا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة ۗ

জবাব: আহলে সুনুত ওয়াল জামাত খারেজী ও মু'তাযিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য ও দলিলের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, তাঁদের উপস্থাপিত উপরোক্ত আয়াতগুলো মূলত কাফিরদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, مُرْمِنْ عَامِنِي اللهِ নাজিল হয়নি। সুতরাং তাঁদের এ দলিল এ মাসআলার ব্যাপারে সঠিক নয়।

এর অর্থ : আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, মুখমণ্ডল তদ্র ও চকচকে হওরা থেমন এ উন্মতের একটি বৈশিষ্ট্য, আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা এবং তাদের শিশু-সন্তানগণ তাদের সন্মুখে দৌড়াদৌড়ি করাটাও তাদের অন্যতম দু'টি নির্দশন। হাদীসের ভাষ্যে এটাই প্রতীয়মান হয়। এ বাক্য হতে এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, মু'মিনদের শিশুগণ জান্লাতী হবে।

# بَابُ مَايُـوْجِـبُ الْـُوضُـُوءَ

# পরিচ্ছেদ : যেসব কারণে অজু করা আবশ্যক হয়

"نَوَاقِضْ وَضُوَّء" वाल । आत य त्रव कात्रां अ अ इश त्रिश्वाति "أَمُوْجِبَاتْ وَضُوَّء" वाल । आत य त्रव कात्रां अ अ इश त्रिश्वाति "تَوَاقِضْ وَضُوَّء" বলা হয়। মূলত উভয়টি এক। শরিয়তের বিধানানুর্যায়ী অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিনটি স্তরের বস্তু রয়েছে। যথা-

প্রথমতঃ শরীর হতে এমন বস্তু বের হওয়া, যার ফলে সকল ওলামার মতে অজু ওয়াজিব হয়। যেমন- পেশাব, পায়খানা, বায়ু ইত্যাদি বের হওয়া।

**দ্বিতীয়তঃ** এমন কর্ম যার ফলে অজু ভঙ্গ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন- পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা।

ভৃতীয়তঃ এমন কাজ, যার কারণে অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের শব্দ দ্বারা কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হয় ; কিন্তু ফুকাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে তা পরিত্যাজ্য। যেমন- আগুনে পাকানো কোনো বস্তু ভক্ষণ করা।

# थथम जनुष्हिन : اَلْفَصْلُ الْلَوَّلُ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلْوةٌ مَنْ أَحْدَثُ حَتُّى يَتَوَضَّأُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

২৭৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🎫 ইরশাদ করেছেন-যার অজু ভঙ্গ হয়েছে, তার নামাজ কবুল হয় না ; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অজু করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

वना হয়। জনৈক تَعْرِيْتُ الْحَدَثِ इ**দসের সংজ্ঞा** : সাধারণত যেসব কারণে অজু ও গোসল ওয়াজিব হয় তাকে حَدَثُ مَا مَعْرِيْتُ الْحَدَثِ ব্যক্তি হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'হদস' কি? তিনি উত্তরে বলেন, মলদ্বার দিয়ে সশব্দে বা বিনা শব্দে কোনো কিছু [বায়ু] বের হওয়াকে হদস বলে। এখানে শুধু একটি বিষয়কে 🕉 বলা হলেও যেসব কারণে অজু গোসল আবশ্যক তাকেই 🚉 বলা হয়।

আর এ ڪَدَثُ দু' প্রকার।

- كَـُكُ ٱصْغَـرٌ : यात ফলে তথু অজু ওয়াজিব হয়। যেমন– মল, মূত্র, বায়ু, মযী ইত্যাদি বের হওয়া।
- ২. حَدَثُ أَكْبَةُ : यात ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন– হায়েয ও নেফাসের রক্ত এবং বীর্য বের হওয়া।

وَعَرْضِكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تُعْبَلُ صَلُوةٌ بِغَيْرِ طُهُورِ وَ لَاصَدَقَةُ مِنْ عُلُولٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৮০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন- পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ আর হারাম মালের সদকা কবুল হয় না। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

। অনু ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের এ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না وَكُنْ مُلُوًّ بُغَيْر طُهُوْر অঁথচ স্কল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ ওদ্ধই হয় না। যখন নামাজ বিশুদ্ধই হয় না, তখন তা কবুল হওয়ার তো প্রশুই উঠতে পারে না। সুতরা এখানে পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না বলার কি কারণ?

এর জবাবে বলা যায় যে, كَبُولُ দু' রকম। যথা-

- ২. غَبُولٌ إِضَابَتُ : যার উপর ছওয়াব নির্ভর করে। এটাকে قَبُولُ إِضَابَتُ ও বলা হয়। এটা না হলে নামাজ হয়ে যাবে তবে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন অন্যান্য হাদীসে এসেছে–

(١) لَا تُغْبَلُ صَلُوهُ الْآلِيقِ حَتَى يَرْجِعَ ١٠) مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَا تُغْبَلُ صَلُوتُ أَنْ يَعِبُنَ صَبَاحًا

উক্ত হাদীসদ্বয়ে تَبُوُلُ দারা ছওয়াব না পাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

বে ব্যক্তি পানি বা মাটি কিছুই পায় না তার মাসআলা : যদি কেউ অজু বা তায়ামুম করার জন্য পানি বা মাটি কিছুই না পায়, [যেমন– কেউ চাঁদে গেল] তখন সে কিভাবে নামাজ পড়বে এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

- ইমাম নববী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী হতে চারটি অভিমত পাওয়া যায়, যথা-
- ك. ﴿ عَلَيْهِ اَنْ يُعَيْدُ لِاَتَّهَ عَلَيْهِ اَنْ يَكُمُلِّى عَلَىٰ حَالِهِ وَيَجِبَ عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ لِاَتَّهَ عُذْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَا اللهِ عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ لِاَتَّهَ عُذَرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَا لَهُ عَلَىٰ حَالِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ لِاَتَّهُ عُذَرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَاللهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَل
- ২. ﴿ يُجِبُ عَلَيْهِ الْغَضَاءُ अर्था९, সে অবস্থায় নামাজ পড়া তার জন্য হারাম, তার উপর কায়া করা ওয়াজিব।
- ৩. أَيْصَلَى وَيَجِبُ الْقَصَاءُ عَلَى مِعْاهِ مِعْاهِ مِعْاهِ الْقَصَاءُ عَبُّ أَنْ يُصَلَّى وَيَجِبُ الْقَصَاءُ عَ
- 8. يَجِبُ انَ يُصَلِّى َ وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ. अर्थाৎ, সে অবস্থায় নামাজ পড়া ওয়াজিব এবং কাযা পড়া আবশ্যক নয়। এটা ইমাম আহমদের মাশহুর বর্ণনা। তবে শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ وَرُل يَجِبُ الْقَضَاءُ
- ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, তখন সে নামাজ পড়বে না; বরং সে পরে فَضَاءٌ করবে وَضَاءٌ করবে الْعَضَاءُ
   الْعَضَاءُ এটা ইমাম মালিকেরও প্রসিদ্ধ অভিমত কথা।
- ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তখন সে ﴿ الْمُصَلِّمُ وَالْمُعَالَى وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ كَالِمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

اَلْخَيَانَةُ فِى مَالِ -শব্দের الْغُلُولُ : مَعْنَى الْغُلُولُ : عَمْنَى الْغُلُولُ : عَمْنَى الْغُلُولُ : عَمْنَى الْغُلُولُ الْغَنِيْمَةِ তবে এখানে الْغُنِيْمَةِ । অথাৎ, গনিমতের মাল আত্মসাৎ করা । যেমন কুরআনে এসেছে الْغُنِيْمَةِ । তথা হারাম পস্থায় অর্জিত সম্পদ ।

'দুররে মুখতার' কিতাবে লেখা আছে — مَنْ تَمَدُّقُ مِنْ مَالٍ مَرَاعٍ وَنَوَى الْقَرْبَةَ يَخْشُى اَنْ يَكُغُور অর্থাৎ, 'পুণ্য লাভের ইচ্ছায় যে ব্যক্তি অবৈধ মাল সাদ্কা করল। আশঙ্কা আছে যে, সে কাফির হয়ে যাবে'। 'হিদায়া' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লেখা আছে, যদি কারো কাছে অবৈধ মাল সঞ্চিত হয়, অথচ তার মালিকের পরিচয় জানা না যায়, তাহলে সে মাল অন্য কোনো দুস্থকে দিয়ে দেবে, এতে ছওয়াবের আশা করবে না। যদিও এ দানে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে শরিয়তের এ নির্দেশ পালনের ছওয়াব অবশ্যই পাবে। আল্লামা ইবনে কায়েয়ম তাঁর 'বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ'-এ বলেছেন— যার নিকট অবৈধ মাল সঞ্চিত হয়, যদি সে তা সদকা করে দেয়, তবে সে ছওয়াব পাবে। এ ছওয়াব সদকার কারণে নয়; বরং শরিয়তের নির্দেশ পালনের কারণে।

وَعُنْكَ مَلَا مَذَاءً فَكُنْتُ اَسْتَخَى اَنْ كُنْتُ اَسْتَخَى اَنْ كُنْتُ اَسْتَخَى اَنْ اَسْتَخَى اَنْ اَسْتَخَى اَنْ اَسْتَخَى اَنْ اَسْتَخَى اَنْ اَسْتَخِى اَنْ اَسْتَخِه فَا مَرْتُ اَسْاَلَ النَّبِي عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

২৮১. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার অত্যধিক ময়ী নির্গত হতো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ —এর কন্যা [বিবি ফাতেমা] আমার পত্মীরূপে থাকার কারণে নবী করীম — কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম, তাই আমি [এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি? তা জেনে নিতে রাসূলুলাহ —এর নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য] মিকদাদকে বললাম, তখন সে রাসূলুলাহ —কে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে রাসূলুলাহ কলেনে, সে ব্যক্তি প্রথমে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর অজু করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ হতে যে গাড় বা তরল পদার্থ পির মধ্যকার পার্থক্য : এ তিনটি বস্তুর পার্থক্য নিম্নরপ ন্যৌন উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ হতে যে গাড় বা তরল পদার্থ নির্গত হয় এবং যা দ্বারা স্ত্রীর গর্ভের সন্তান জন্ম লাভ করে, তাকে কর্নী বা বীর্য বলা হয়। স্ত্রী সঙ্গম, স্বপুদোষ, কল্পনা প্রসূত কামোত্তেজনা যে কোনো কারণেই এটা নির্গত হোক না কেন, তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হবে। মিনী বের হওয়ার পর কিছুটা দুর্বলতা অনুভূত হয়।

- সাধারণ কামভাব উদ্রেক হওয়ার ফলে চরম কামোত্তেজনা ব্যতীত খানিকটা আঠা জাতীয় যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে
   ইফেবলে। এটা বের হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতা আসে না; কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।
- 🕨 আর مَنْ مَنْ तरয়ছে যে, স্বামী-স্ত্রীর জড়া জড়ি, সঙ্গমের স্বরণ বা ইচ্ছার সময় যা বের হয় তাই (مَذَى মযী।
- 🕨 ইবনে হাজার একে 🗘 কলেছেন।
- এটা বের হলে পুরুষাঙ্গ এবং কাপড়ে বা শরীরের অন্যকোনো স্থানে লাগলে তা ধৌত করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।
- আর কোনোরূপ উত্তেজনা ছাড়াই পেশাবের আগে বা পরে কিংবা কোথ দিলে বা বোঝা বহন করলে অথবা রোগের কারণে যে সাদা ও গাঢ় পদার্থ বিনা বেগে বের হয়় তাকে وَرِيْ (ওদী) বলে। এটা বের হওয়ার ফলেও গোসল ওয়াজিব হয় না, ওধুমাত্র অজু ভঙ্গ হয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করে অজু করে নিলেই পবিত্রতা অর্জিত হয়।

وَعَرِيكِ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَسَالُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّوُوا مِسَّا مَسَسَّتِ النَّارُ - رَوَاهُ مُسْلِمُ قَالُ الشَّنْعِ النَّالِمُ قَالُ الشَّنْعِ وَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ : هٰذَا مَنْسُوخٌ بِعَدِينِ إِنِي عَبَّاسٍ عَلَيْهِ : هٰذَا مَنْسُوخٌ بِعَدِينِ إِنِي عَبَّاسٍ عَلَيْهِ : هٰذَا مَنْسُوخٌ بِعَدِينِ إِنِي عَبَّاسٍ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ مَلَى وَلَمْ يَتَوضَأ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

২৮২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ — -কে বলতে তনেছি যে, আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর তোমরা অজু করে। -[মুসলিম]

শায়খ মুহীউস সুনাহ আল্লামা বাগাবী (র.) বলেন, এ হাদীসের নির্দেশ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ কর্বরির উরুর গোশত খেলেন, অতঃপর নামাজ পড়লেন অথচ অজু করেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খাবার খেলে অর্জু করাত হবে কি-না, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা দ্রীভূত হয়ে যায়। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবৃ হুরায়রা, যায়েদ ইবনে সাবিত প্রমুখ মনে করতেন যে, আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর অর্জু করা ওয়াজিব।

তাঁদের দলিল ছিল-

١. حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرةَ أَرض أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَوَضَّوُوا مِشًا مَسَّتِ النَّارُ
 ٢. عَنْ زَيثُد بَن ثَابِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ الوَّضُوءُ مِشًا مَسَّتِ النَّارُ

পক্ষান্তরে উপরিউক্ত কয়েকজন সাবাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণ এবং ইমাম আবৃ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইবনুল মুবারক (র.)-এর মতে, আগুনে পাকানো খাদ্য খাওয়ার পর অজু করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল–

١. حَدِيْثُ إِبْن عَبَّاسٍ (رضه) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ كَتِفَ شَازٍ ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .
 ٢. عَنْ جَابِرٍ (رضه) قَالَ أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ إَبِى بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُشْمَانَ خُبْزًا وَلَحْمنًا فَصَلُوا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .
 ٣. وعَنْ جَابِر (رضه) قَالَ كَانَ الخِرُ الْآصَرِيْنِ مِنَ النَّيِبِي ﷺ تَدُكُ الْوُضُوءِ مِنَّا مُسَّتِ النَّارُ .

#### প্রথম পক্ষে উল্লিখিত হাদীসসমূহের জবাব:

- ১. যে সকল হাদীসে অজু না করার কথা বর্ণিত হয়েছে ঐ সকল হাদীস দ্বারা অজু ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।
- ২. অথবা, অজু করার আদেশ সম্বলিত হাদীসমূহে অজু দ্বারা وُضُوْء شَرْعِيْ উদ্দেশ্য নয় ; বরং তা দ্বারা وُضُوْء كَغْوِى অর্থাৎ, হাতমুখ ধৌত করা উদ্দেশ্য।
- ৩. অথবা, তা দ্বারা পানিভেজা হাতে অজুর স্থানসমূহ মাসাহ করে নেওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।
- 8. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলোবী (র.) বলেন, এখানে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য অজু করা মোস্তাহাব, সবার জন্য নয়।

وَعُنْ الْكُهُ مَالُولَ اللَّهِ عَلَى الْنَهُ وَالْكُهُ الْكُومَ الْكُومَ اللَّهِ عَلَى الْكُومَ الْكُهُ عَلَى الْكُومِ الْمُعْنَمِ الْمُعْنِمِ الْمُعْنِمِ الْإِبِلِ الْإِبِلِ الْمُعْنَمِ الْمُعْنِمِ الْمُعْنِمِ الْمُعْنِمِ الْإِبِلِ الْمُعْنَمِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উটের গোশত খাওয়ার পর অজু করা আবশ্যক কি নাং এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরপ—

▶ ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবৃ বকর, ইবনে খুযাইমাসহ কিছু সংখ্যাকের মতে উটের গোশত খাওয়ার পর অজু ভেঙ্গে যায়, তাই অজু করা আবশ্যক।

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِ ﷺ اَنتَوَضَّا أُمِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ : जाति प्रित पिन रत्ना عَنْ جَابِرٍ (رضا) اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِ ﷺ اَنتَوَضًا مِنْ لُحُوْم الْإِبِلِ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

(٢) عَن الْبَرَاءِ بِنْنَ عَازِبٍ (رض) قَالَ سُئِسَلَ النَّنِيثُ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ عَلَبْهِ الشَّلَامُ تَوَضَّزُوا مِنْهَا . (رَوَاهُ اَبُودَاوُدُ)

- ▶ ইমাম আবৃ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক (র.) সহ জমহুর ওলামার মতে, উটের গোশত খাওয়ার ফলে অজু ভঙ্গ হয় না, তাই অজু করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—
- ১. কেননা, উটের গোশত رُمِتَا مَسَّتِ النَّارُ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে যখন অজু বিনষ্ট হয় না, তখন উটের গোশত খাওয়ার ফলেও অজু বিনষ্ট হবে না।
- ২. হযরত শায়খুল আদব (র.) বলেন, কোনো হারাম বস্তু খেলেও অজু বিনষ্ট হয় না, তবে সে গুনাহগার হয়, আর উটের গোশত তো হলাল। কাজেই এখানে তো অজু ওয়াজিব হওয়ার প্রশুই আসে না।

### : जांत्मत मिलनम्र्ट्त ज्वां النجواب عَنْ دَلِيل الْمُخَالِفيْنَ

- ك. (ح) اللَّهِ (رح) বলেন, উটের গোশত বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম ছিল, আর شَاهُ وَلِيُ اللَّهِ (رح) এর জন্য তা যখন হালাল হলো তখন شُكُورَةٌ স্বরূপ অজু করতে বলা হয়েছে نَاقِيضُ وَضُورٌ । হিসেবে নয়।
- ২. অথবা, এখানে وضُوْء لَغُوني দারা وضُوْء الله وضُوْء والله على তথা হাত মুখ ধোয়া উদ্দেশ্য।

: উिएत आखावल नामाक आमारात वाभारत मणानका الأختساكات في الصَّلوة في مَبَارك ألابل

উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া জায়েজ কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়—

(حر) مَنْهُبُ اَحْهَدُ بُعْنُ حَنْبَلِ (حر) : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক এবং আহলে যাহেরের মতে, উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম, কোনো অবস্থাতেই সেখানে নামাজ পড়া বৈধ নয়। কেউ যদি পড়ে ফেলে তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। তাঁরা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসমূহ উপস্থাপন করেন—

١. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ أُصَلِّى فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ قَالَ عَلَيْدِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لاَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

٢- عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبِ (رضَا) سُنِيلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَوةِ فِىْ مَبَارِكِ اْلإِسِلِ فَقَالُ عَلَيْهِ الصَّلَوةَ وَالسَّلَامُ لَاتُصَلُّواْ فِنْ مَبَارِكِ الْإِسِل ـَ رَواهُ اَبُوَدَاوْدَ

الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا . رَوَاهُ ابُوْدَاوُدَ وَرَبُ السَّلَامُ قَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا . رَوَاهُ ابُوْدَاوُدَ وَلَا السَّلَامُ قَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا . رَوَاهُ ابُودُاوُدَ وَرَبَالُولَاثِ اللَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّ

٢. غَنْ اَبَىْ سَبِّعِبْدٍ (رضه) اَنَّهُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ قَالَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدُ اِلاَّ الْحَمَّامُ وَالْمَقْبَرَةُ ٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّىْ إِلَىٰ بَعِيْرِهِ .

: जात्मत पिलसम्रव्हत जवाव ٱلْجَوَابُ عَنْ دَليْلِ الْمُخَالِفَيْنَ

- ১. তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোনো ইমামের মতেই উট এবং বকরির পেশাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, হুকুমের ব্যাপারে উভয়ই সমান। যেসব হাদীসে উটের আস্তাবলে নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, সেসব বর্ণনায় আবার বকরি বা ভেড়়ার খোয়াড়ে নামাজের বৈধতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং উটের আস্তাবলে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নাপাকী নয়; বরং প্রকৃত কারণ সম্পর্কে শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, উটের মালিকদের অভ্যাস ছিল উটের আস্তাবলের আশপাশে পেশাব পায়খানা করত; ফলে তা সর্বদা নাপাক থাকত। আর এ জন্যই উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হয়েছে, উটের পেশাব পায়খানার জন্য নয়। অপর দিকে বকরির মালিকদের এরপ অভ্যাস ছিল না বিধায় বকরি ও ভেড়ার খোয়ারে নামাজ আদায়কে বৈধ বলা হয়েছে।
- ২. অথবা, বলা যেতে পারে যে, উটের আস্তাবলে নামাজ পড়লে নামাজি তার দ্বারা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এতে নামাজের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এই কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে।
- ৩. অথবা, উট দাঁড়িয়ে লেজ উঁচু করে পেশাব করে এতে নামাজির নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই উটের খোয়ারে নামাজ পডতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْحَدُكُمْ فِى بَطْنِه شَيْئًا فَأُشْكِلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئًا مَ لَا يَخْرُجُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمً يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمً

২৮৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুরশাদ করেন—
যখন তোমাদের কেউ নিজের পেটের মধ্যে কিছু [বায়ু]
উপলব্ধি করে আর সন্দেহ করে যে, তার পেট হতে কিছু
বের হলো কি না ? এতে সে যেন মসজিদ হতে [অজু ভঙ্গ
হয়েছে সন্দেহে] বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে
কোনো শব্দ শুনে বা গন্ধ পায়। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ ٢٨٥٠ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ السَّهِ عَلَى شَرِبَ لَبَنَّا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৮৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ দুধ পান করলেন, অতঃপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে চর্বি রয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَّحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, চর্বি জাতীয় কোনো বস্তু খেলে অজু ভঙ্গ হয় না, তাই শুধু কুলি করে নিলেই যথেষ্ট আর এ কুলির দ্বারা মুখ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মুখ দুর্গন্ধ হওয়া থেকে মুক্ত হয়।

وَعَرْ الْكُلُ الْسَكُواتِ يَسُومُ الْفُتْجِ بِدُوضُوءٍ الْفَتْجِ بِدُوضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ عَمَدُ رَوَاهُ مُسُلِمُ فَقَالَ عَمَدُ. رَوَاهُ مُسُلِمُ

২৮৬. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্রিমকা বিজয়ের দিন একই অজু
দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়েছিলেন এবং পা ধোয়ার
পরিবর্তে নিজের মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করেছিলেন।
এতে হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল
আপনি আজ এমন কিছু কাজ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে
আর কখনও করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ ক্রিলেন, হে
ওমর! এরপ আমি ইচ্ছা করেই করেছি। – মুসলিম

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَلْ تَجُوزُ الصَّلَوَاتُ الْمُتَعَدُّدَةُ بِمُوضُوْءٍ وَاحِدِ একই অজু षात्रा काराक ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ कि না : একই অজু षात्रा পর পর করেক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না? এ ব্যাপারে কিছুটা মতান্তর রয়েছে—

ক্রিটার্টার করা ওয়াক্তিন নামাজের পূর্বে মুকীমের জন্য অজু করা ওয়াজিব—
মুসাফিরের জন্য নয়। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক আলিমের মতে পবিত্র অবস্থায়ও প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন অজু করা ওয়াজিব।

তাঁদের দলিল-

١. قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغِسِلُوا وُجُوهَكُمْ (الاية)

٢. عَنْ أَنَسِ (رضاً أَتَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صِلْوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ٠

٣ . وَعَنْ ثُمَرِيدَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُيلٌ صَلْوةٍ . اَبُوْ دَاوْدُ

এতে বুঝা যায় যে, অজু থাকলেও প্রতিটি নামাজির জন্য নামাজ আদায় করার পূর্বে অজু করা ওয়াজিব। مَذْمَبُ الْجَمْهُوْ : জমহুর ফুকাহা ও আলিমদের মতে, একই অজু দ্বারা যত ওয়াক্ত সম্ভব, নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। অপবিত্র হওয়া ব্যতীত নতুন অজু করা ওয়াজিব নয়। সে মুকীম হোক বা মুসাফির হোক। তাঁদের দলিল–

ا . عَنْ أَنِس (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّا عِنْدَ كُلِّ صَلَوةٍ وَكَانَ إَحَدُنَا يَكَفِيهِ الوُضُوءَ مَالَمٌ ١ . عَنْ أَنِس (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّا عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ وَكَانَ إَحَدُنَا يَكَفِيهِ الوُضُوءَ مَالَمٌ

يلحين : رواه البلحاري ٢ . عَنْ سُوينْد بْنِ نُعْمَانَ (رض) أنَّهُ عَلَبْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اكَلَ سَوِيْقًا ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّا . زَاهُ النُّحُادِيُّ

٣ . وَعَنْ بِرُيَدَةَ (رض) أَنَّ النَّبِينَّ ﷺ صَلَّى صَلَواتِ يَوْمَ الْفَعْجِ بِرُضُوْءٍ وَاحِدِ الخ

ें وَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ ) ठोर्फंत प्रिनित्व क्वांव निम्कल : यांता पनिन विस्तर आयाण लिन करतिहन ठोर्फत जवाव এই य

- ২. হযরত আনওয়ার শাহ্ (র.) বলেন, আয়াতের মধ্যে مُحُدِثُونُ শব্দ উহ্য মানার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং فَاغْسِلُوْا এ নির্দেশ যখন কোনো অপবিত্র ব্যক্তির জন্য হয়, তখন তার জন্য অজু করা ওয়াজিব। আর এ নির্দেশ যদি পবিত্র ব্যক্তির প্রতি হয় তবে তা হবে মোস্তাহাব।
- ৩. অথবা, বলা যেতে পারে যে, আয়াতের হুকুম সর্বাবস্থার জন্যই প্রযোজ্য, তবে তা মোস্তাহাব হিসেবে।
- ৪. অথবা, বলা যেতে পারে إِذَا تُمْتُمُ إِلَى الصَّلَوٰةِ الاِسة अर्थवा, বলা যেতে পারে ভ্রুম সর্বাবস্থার জন্যই ওয়াজিব ছিল; কিন্তু
  এটা রহিতো হয়ে গিয়েছে।
  হাদীসের জবাব :
- ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় অজু করা রাসুলুল্লাহ 🚐 এর অভ্যাস ছিল, এটা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।
- ২. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, রাস্লুল্লাহ 🚎 প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মুম্ভাহাব হিসাবে অজু করতেন। ওয়াজিব হিসেবে নয়।
- ৩. অথবা, এটা বলা যায় যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে ইসলামের প্রথম দিকে অজু করা ওয়াজিব ছিল, পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়।
- হযরত বুরাইদা (রা.)-সহ অনেক সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ত্রে একই অজু দারা কয়েক ওয়াজ
  নামাজ আদায় করেছেন।

وَعَرْ ٧٨٧ سُويْدِ بُنِ النَّهُ عَمَانِ ارضَ النَّهُ عَمَانِ ارضَ النَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ صَلَّى اللهِ ﷺ عَامَ وَهِى مِنْ اَذْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ وَهِى مِنْ اَذْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ وَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُوْتَ اللَّا بِالسَّوِيْتِ وَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُوْتَ اللَّا بِالسَّوِيْتِ فَامَرَ بِهِ فَتُكَرِّى فَاكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَامَرَ بِهِ فَتُكَرِّى فَاكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَامَرَ بِهِ فَتُكَرِّى فَاكُلُ رَسُولُ الله عَلَى وَلَمْ وَاكْمَ ضَامَ السَّى السَعْدِبِ فَتَحَوْمَ مَنْ مَصْلَى وَلَمْ فَاللَّى وَلَمْ فَاللَّى وَلَمْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى وَلَمْ فَاللَّى وَلَمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَي وَلَهُ مَا يَعَلَى وَلَمْ فَاللَّى وَلَمْ مَنْ مَنْ مَا لَي وَلَا مُنْ مَا لَي وَلَا مُنْ مَالِي وَلَمْ مَنْ مَا لَي وَلَا مُنْ مَالِي وَلَمْ مَنْ مَالِي وَلَمْ مَنْ مَا لَي وَالْمَا لَيُ مَا لَي وَلَا مُنْ مَا لَي وَلَا مُنْ مَالِي وَلَا مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

২৮৭. অনুবাদ: হযরত সুয়াইদ ইবনে নু'মান (রা.) হতে বর্ণিত। [তিনি বলেন,] তিনি খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ —এর সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। যখন তাঁরা 'সাহবা' নামক স্থানে পৌছলেন, আর 'সাহবা' হলো খায়বরের অতি কাছাকাছি স্থান, তখন তিনি আসরের নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর খাবার উপস্থিত করতে বললেন, তখন শুধু ছাতুই আনা হলো। অতঃপর তিনি হকুম করলে ছাতু পানিতে গোলা হলো, তারপর রাসূলুল্লাহ — [তা হতে] খেলেন, আর আমরাও খেলাম। এরপর তিনি মাগরিবের নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আর আমরাও কুলি করলাম। অতঃপর তিনি সিকলকে নিয়ে] নামাজ আদায় করলেন, অথচ [নতুন করে] অজু করলেন না। –[বুখারী]

# षि शेय अनुत्रका : ٱلْفَصْلُ الشَّالِثُ

عَرْمُ ٢٨٨ آيِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّهِ ﷺ لاَ وَضُوءَ إلاَّ مِسنَ صَوْتٍ اَوْ رِيْسِجٍ ـ رَوَاهُ احْمَدُ وَ السِّرْمِنِيَ

২৮৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাইরশাদ করেছেন—[পশ্চাৎ বায়ুর] শব্দ অথবা গন্ধ ব্যতীত [পুনঃ] অজু করার প্রয়োজন নেই।—[আহমদ ও তিরমিযী] উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য ২৮৪নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

وَعَرْ ٢٨٠ عَلِيّ (رض) قَالَ سَالَتُ السَّنبِسَّ عَلِيّ أَلْسَالُتُ السَّنبِسَّ عَلِيّةً عَسِن الْسَندِيّ فَسَقَال مِسنَ الْسَنبِيّ الْعُسلُ. وَوَاهُ اليّتِرْمِذِيّ مُ

২৮৯. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ = -কে মযী সম্পর্কে
জিজ্ঞেস করেছি, তিনি জবাবে বলেছেন, মযীর কারণে অজু
আর মনীর কারণে গোসল করতে হবে। -[তিরমিযী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

पूं'ि হাদীসের মধ্যে ছন্ত্র: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মযী সম্পর্কে সরাসরি হ্যরত আলী (রা.) জিজ্জেস করেছেন, অথচ ইতঃপূর্বে হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে হযরত মিকদাদ (রা.) এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। এতে দু'িট হাদীসের মধ্যে দ্বন্ত্ব দেখা যায়। এর সমাধান নিম্নরূপ—

- ১. হ্যরত আলী (রা.) প্রথমে হ্যরত মিকদাদ (রা.)-কে প্রশ্ন করতে বলেন, পরে তিনি নিজেই গিয়ে প্রশ্ন করলেন।
- ২. অথবা, উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তি যেহেতু হযরত আলী (রা.) তাই এখানে প্রশ্ন তাঁর দিকেই ফিরানো হয়েছে।

২৯০. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন— নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা। আর তাহরীম [সব কিছু নিষিদ্ধকারী] হলো প্রথমে আল্লান্থ আকবার বলা এবং তার তাহলীল [পার্থিব কাজকর্ম বৈধকারী] হলো সালাম করা। – [আবৃ দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবৃ সাঈদ (রা.) উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তাকবীরের শব্দ নিয়ে ওলামাদের মতান্তর : তাকবীরে তাহরীমা দারা নামাজ শুরু করা ফরজ, এ বিষয়ে সকল ফিকহবিদগণ একমত। কিন্তু তার ভাষা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে–

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর এক রিওয়ায়েতে আছে যে, 'আল্লাহু আকবার' ব্যতীত অন্য শব্দ দ্বারা 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা জায়েজ নয়। তাঁরা বলেন, التَّهُ بَيْنُ اللهُ ال

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহামদ (র.) বলেন, যে সমস্ত শব্দ দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও গুণ-গরিমা প্রকাশ পায়, এমন কোনো শব্দ 'তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েজ আছে। যেমন— اَللّهُ اَكْبَرُ ـ اَللّهُ كَبَرُ ـ اَللّهُ اَجَلْ اللّهُ اَكْبُرُ ـ اَللّهُ كَبْرُ ـ اَللّهُ كَبْرُ ـ اَللّهُ كَبْرُ ـ اللّهُ كَبْرُ ـ اللّهُ اَجْلُ

ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, যে শব্দ দ্বারা আল্লাহর স্মরণ ও যিক্র বুঝায়, তাকবীরে তাহরীমায় তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল— وَلِكُلُهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا (١) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

ইমাম ইবনে হুমাম (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীস থেনে الله শব্দ দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

তাকবীরে তাহরীমার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ : তাকবীরে তাহরীমা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের কোনো মতভেদ নেই। শুধু ইমাম যুহরী (র.) তাকে ফরজ বলেন না। তাঁর মতে তাকবীরে তাহরীমা না বলে শুধ নিয়ত করলেই নামাজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন না কি শর্ত।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন।

وُ - ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে তাকবীর শর্ত। কেননা, কুরআনে পাকে এসেছে أَدُخُبُ الْاَحْنَانِ : كَسُنْهُبُ الْاَحْنَانِ : كَسُنْهُ وَ الْسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّى : كَسُنْهُ وَ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى काজ হলো পূর্ববর্তী বাক্যাংশ হতে পরবর্তী বাক্যাংশে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা। সুতরাং صَلُوة ও صَلُوة و الْمُحَالَى -এর মধ্যখানে তা কীবিয়াহ আসাতেই বুঝা যায় যে, তা নামাজের রুকন নয়; বরং শর্তের অন্তর্ভুক্ত।

नामाष्ड नामा किताता कत्र ना उग्राजिय : مَلَ التَّسَلِيْمُ فَرْضُ أَمْ وَإَجِبُ

رُحَا : كَنْهَبُ الشَّافِعَيّ، مَالِّكٍ وَ اُحَّمَـٰدُ (رُحة) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে নামাজ হতে বের হওয়ার জন্য সালাম ফিরানো ফরজ, এমনকি যদি তা পরিত্যাগ করা হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

रेमामबराब मिलनम्ब्र . ﴿ عَنْ عَلِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَتَحْلِيْلُهَا اَلتَّسْلِيْمُ وَا এখানে مَا اَلِفْ لاَمْ -এর জন্য এসেছে, এ জন্য سَلامُ भक्षिरे وَعَالَ रहा शिष्ट्रा शिष्ट्र

إِناهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَتَحْلِيْلُهَا النَّسْلِيْمُ . مُتَّغَنَّ عَلَيْهِ
 وقالَ النَّبِيِّ عَلَيْ صَلَّوا كَمَا رَايَتُكُونِي أَصَلَى

ফিরানো يَسُلُم : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম আবৃ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে, سَكُرُم ফিরানো بَسُرُضُ नয় ; বরং ওয়াজিব। তাঁদের দলিল–

١ . رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) حِبْنَ عَلَّمَهُ النَّبِيِّ ﷺ التَّشَهُدُ إِذَا قُلْتَ هُذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلِيْكَ إِنْ شِنْتَ أَنْ تَكُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَقْعُدُ فَاقْعُدْ

এখানে "أَهُ تَوَكُّمُ या مَوْصُولَهُ वा -এর পরে সকল জিমাদারী পুরা করে দিয়েছে ; व জন্য مَوْصُولَهُ वा "هَا" अप ٢ . وَفِيْ رِوَايَةِ اليَّتِوْمِيِذِيِّ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَدَّ تَمَتَّتُّ صَلِّوتُكَ .

এখানে তাশাহহুদ পড়ার পর নামাজকে পরিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।
﴿ الْمُخَالَفُونُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالَفِيْنَ وَلَالِمُ الْمُخَالَفِيْنَ

- ك. तोंत्र्ल्लार عَصْر التَّسَلِيْمُ अंदिन وَمَعْلِيْلُهَا التَّسَلِيْمُ अंदिन के उपमान وَمُوْد كَامِلُ التَّسَلِيْمُ अंदिन के अंदिन وَمُوْد كَامِلُ التَّسَلِيْمُ التَسْلِيْمُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمِ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ الْعَلِيْمُ التَّسَلِيْمِ التَّسَلِيْمِ التَّسَلِيْمِ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمِ التَّسَلِيْمُ التَّ
- ২. অথবা ঐ সব হাদীসে مَكُولِينًا ব্যতীত تَحُولِينًا হবে না, এরপ বলা হয়নি; বরং সেখানে سَلاَمُ -কে وَاجِبُ হিসেবে খাস. করা হয়েছে।
- ৩. আর বেদুইনের হাদীসে সালাম শিক্ষা দেওয়ার কথা নেই। যদি সালাম ফরজ হতো তবে তাও শিক্ষা দেওয়া হতো।

২৯১. অনুবাদ: হযরত আলী ইবনে তালাক্ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ বায়ু ত্যাগ করে তখন সে যেন অজু করে নেয়। আর তোমরা স্ত্রীগণের সাথে তাদের পশ্চাৎ দ্বার [গুহ্যদ্বার] দিয়ে সঙ্গম করবে না। –[তিরমিয়ী ও আরু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয় করা কর্ত্র দুর্থি করা করা কর্ত্র দুর্থি করিয়ত সহতো, এটা ব্যতীত গুহাদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম। অন্য হাদীদে বর্ণিত স্থাদের করা কর্ত্র ; এটা শরিয়ত সহতো, এটা ব্যতীত গুহাদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম। অন্য হাদীদে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গমন করল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, অথবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার দিয়ে সহবাস করল, সে যেন মহানবী মুহাম্ম করি এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ ইসলাম) তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। মূলত এটা দ্বারা বীর্য নষ্ট হয়ে যায় ; বরং তাকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। বাহ্যত এটি সন্তান হতে গারই নামান্তর, কাজেই এটা করা হারাম। এতে নেহায়েত নোংরামি ছাড়াও অনেক রোগের সৃষ্টি এবং স্ত্রীর অতৃপ্তি থাকে। যার ফলে সাংসারিকসমূহ অকল্যাণ দেখা দিতে পারে।

وَعَرْ ٢٩٢ مُعَاوِيَةٌ بَنِ أَبِى سُفْبَانَ (رض) أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ إِنَّمَا الْعَبْنَانِ وِكَاءُ النَّسِيةِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَبْنَانِ وِكَاءُ النَّسِيةِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَبْنَ الْعَبْدِنُ السَّرِ مِنُ الْدِي مِنُ

২৯২. অনুবাদ: হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবৃ সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম হ্রা ইরশাদ করেছেন— চক্ষুদ্বয় হলো গুহ্যদ্বারের বাঁধন। সুতরাং চক্ষু যখন ঘুমায় তখন বাঁধন খুলে যায়। –[দারেমী]

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत वाचा : وَكَاءُ الْحَدِيْثُ वर्षनीत्मत वाचा : وَكَاءُ الْحَدِيْثُ वर्षनीत्मत त्राचा : الْحَدِيْثُ صَوْح শুহাদার। অতএব وكَاءُ السَّه صَوْح وَكَاءُ السَّه صَوْح وَكَاءً السَّه صَوْع اللَّه السَّه صَوْع اللَّه اللَّه নিঃসরিত হলে টের পাওয়া যায়ं। আর চোখে ঘুম এসে গেলে শরীরের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, ফলে পেট হতে বায়ু বের হলে অনুভব করা যায় না। তাই ঘুমালে শুহাদ্ধারের বাঁধন খুলে যায় অজু বিনষ্ট হয়ে যায়।

নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ঘুম অজু বিনষ্টকারী, তবে কোন অবস্থায় ঘুম অজুকে বিনষ্ট করে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা পেশ করা হচ্ছে—
ইমাম মালিক (র.) বলেন, চীৎ হয়ে কিংবা সিজদা অবস্থায় ঘুমালে তার অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন নতুনভাবে অজু করতে হবে। চাই ঘুম কম হোক কিংবা বেশি হোক। সুতরাং বসা অবস্থায় অধিক ঘুমে বিভোর হলেও অজু ওয়াজিব হবে না। তবে নিদ্রা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে অজু ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বসা অবস্থায় যদি নিতম্ব মাটির সাথে লাগা থাকে, যদিও ঘুম বেশি হয় তবু অজু ভাঙবে না। এটা ব্যতীত যেভাবেই শয়ন করুক না কেন, নিদ্রায় অজু ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, চীৎ হয়ে নিদ্রা যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনোভাবে নিদ্রা গেলে অজু ওয়াজিব হবে না। ফিক্হের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, চীৎ হয়ে ঘুমালে, ঠেস লাগিয়ে ঘুমালে, অথবা এমন বস্তুর সাথে হেলোান দিয়ে ঘুমালে যা সরালে ঘুমন্ত ব্যক্তি পড়ে যাবে তবে এমন ঘুমে অজু ভেঙ্গে যায়। আর যদি নামাজের মধ্যে এমনভাবে ঘুমায় যে, নামাজের কোনো সুনুত তরক হয় না; বরং যথাযথভাবে পালিত হয় তাতে নামাজ কিংবা অজু কিছুই নষ্ট হবে না। কাজেই দাঁড়ানো অবস্থায় হোক বা বসা অবস্থায় হোক, কোনো কিছুর সাথে হেলোান দেওয়া ব্যতীত ঘুমালে অথবা রুকু-সিজদাগুলো যথা নিয়মে পালন করা অবস্থায় ঘুমালেও অজু নষ্ট হবে না, যদিও ঘুম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

्वानाकीएनत प्रतिन : नवी क्तीम वालाइन-لا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا اَوْ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا حَتَٰى يَضَعَ جَنْبَهَ، فَإِنَّه إِذَا اضْطَجَعَ إِسْتَرَخَتْ مَضَاصِلُهُ وَفَىْ رَوَايَةِ إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (الحديث) .

যে ব্যক্তি দাঁড়ানো বা বসাবস্থায় কিংবা রুকু ও সিজদা অবস্থায় ঘুমাল তার অঁজু বাধ্যতামূলক নয় ; বরং অজু বাধ্যতামূলক ঐ ব্যক্তির জন্য যে চিৎ হয়ে ভয়ে ঘুমাল।

এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

وَكُونَكُ السَّدِهُ السَّدِهُ الْعَبْنَانِ وَكَاءُ السَّدِهُ الْعَبْنَانِ وَكَاءُ السَّدِهُ الْعَبْنَانِ فَكَمْ نَامَ فَلْبَتَوَضَّا . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَقَالَ الشَّنْيَةِ رَحِمَهُ الشَّنْيَةِ رَحِمَهُ السَّنَّةِ رَحِمَهُ السَّنَّةِ رَحِمَهُ السَّنَةِ مَحْدَى السَّنَّةِ رَحِمَهُ السَّنَّةِ مَحْدَا فِي غَبْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَحَّ عَنْ السَّنَ اللَّهِ عَنْ السَّنَانَ اصَحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ السَّعَلَى السَّنَاءَ مَتَى تَخْفِقُ انْسَهُ مُن الْعِشَاءَ حَتَى السَّنَ وَلَا يَتَوَضَّوُونَ وَلَا يَتَوَضَّوُونَ وَلَا يَتَعَوضَ وُونَ وَلَا يَتَعَوضَ وُونَ وَلَا يَتَعَوضَ وُونَ الْعِشَاءَ وَيُهُمْ وَالْعِشَاءَ وَيَعْمَلُونَ وَلَا يَتَعَوضَ وُونَ الْعِشَاءَ وَيَعْمَلُونَ وَلَا يَتَعَوضَ وُونَ الْعِشَاءَ وَيَعْمَلُونَ الْعِشَاءَ وَيَعْمَدُ وَلَا يَتَعَوفَ وَالْتِعْسَرِمِاذِي اللَّهِ النَّهُ ذَكَرَ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعَلَى وَالْعَامُ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعِشَاءَ وَالْعَرَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ وَالْعَالَ وَالْعَلَى الْعَلَى ال

২৯৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রু ইরশাদ করেছেন—
গুহাদ্বারের বাঁধন হলো চক্ষুদ্বয়; অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায়
সে যেন অজু করে নেয়। — [আবু দাউদ]

শায়খ ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন, যারা বসে ঘুমায় তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এ আদেশ প্রযোজ্য হবে। কেননা, হযরত আনাস (রা.) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ——-এর সাহাবীগণ ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতেন, অথচ (নিদ্রায়) তাদের মাথা ঝুঁকে পড়ত। অতঃপর তারা নামাজ পড়তেন; কিন্তু নিতৃন করে] অজু করতেন না। –[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

কিন্তু তিরমিয়ী 'তারা ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন, এমনকি তাঁদের মাথা ঝুঁকে পড়ত' এর স্থলে 'তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शमीरमत ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, চিৎ, কাত বা কোনো কিছুতে হেলোান দিয়ে না ঘুমালে, নিছক বসে বসে ঝিমানোর কারণে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা বসা অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় নিদার কারণে শরীর অহেতোন হয়ে শুহাদার ঢিলা হয়ে যায়, ফলে শুহাদার দিয়ে বায়ু বের হলে টেরও পাওয়া যায় না, তবে কেউ বসে বসে হেলোান দিয়ে ঘুমালেও তার অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবীগণ মসজিদে কোনো কিছুর সাথে হেলোান না দিয়ে বসে ঝিমাতেন, ঘুমাতেন না, তাই তাদের অজু বিনষ্ট হতো না।

وَعُرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ . رَوَاهُ التَّرْمِيذِيُّ وَ ٱبُودَاوَدَ

২৯৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায়, তার জন্য অজু করা আবশ্যক। কেননা, সে যখন শুয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। —[তিরমিয়ী ও আবু দাউদ]

আন্তয়াৰুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وُعُرُ ٢٩٥ بُسْرَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ السُّبِهِ ﷺ إِذَا مَسَّسَ احَـُدُكُمْ ذَكَـرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ . رَوَاهُ صَالِكُ وَاحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوْدَ وَالبِّدْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَالنَّدارِمِيُّ

২৯৫. অনুবাদ : হযরত বুসরা [বিনতে সাফওয়ান] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তখন সে যেন অজু করে নেয়। -[মালিক, আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

১. مَذْمَبُ الْأَصَّةُ الشَّكْوَةُ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে, কোনো আবরণ ছাড়া পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল—

١. عَنْ بُسْمَرَة (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مُسَّ أَحَدُكُمُ ذَكَرَهُ فَلْبَتَوَشَّأُ

٢ - عَنن آبِسَى هُسَرَيْسَرَةَ (رض) عَنْ رَسُولِ السُّلَعِ ﷺ قَالَ إِذَا افَسْطَنٰى اَحَدُكُمْ بِسِيدِهِ اللّٰى ذَكَيرِهِ لَبِيْسَ بَسَدُ وَبَيْنَ نَهَا اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمُ الللللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ الللللّٰ

- ২. ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর এক মতে, যদি কামভাবের সাথে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হয়, তবে অজু নষ্ট হয়ে যায়।
- ৩. مَنْمُتُ الْاَحْنَان : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, কোনো অবস্থাতেই পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু বিনষ্ট হবে না। ا عَنْ طَيِلْق بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سُئِلَ رسُولُ النَّلِهِ ﷺ عَنْ مَنْ الرَّجُلِ ذَكره بَعْدَ مَا -जात प्रिलन
   يَقَوَضَأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلّا بكُضْعَةً مِنْهُ

  - حسوب کے وقع کے وقع کی ہے۔ ۲ ۔ عَنْ عَلِيّ (رضہ) قَبَالَ مَا اُبُالِیْ اَنْفَیْ مَسَسْسُتَ اُوْ اُذَنِیْ اَوْ ذُکَوِیْ …. ۳ ۔ عَنِ ابْن مَسْعُنُودِ (رضہ) قَالَ مَا اُبْالِیْ ذَکَوِیْ مَسَسْتُ فِی الصَّلُوةِ اَوْ اُذَنِیْ اَوْ اَنْفِیْ ·

: विक्षक्षतानींत्मत मिल्लंत জवाव اَلْجَوَاتُ عَنْ اَدَلَّهَ اْلْمُخَالِفْيْنَ

- ১. সাহাবীদের বিভিন্ন বর্ণনা হযরত তালাক (রা.)-এর হাদীসের সমর্থন করে। যেমন– হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে. আমি আমার নাক স্পর্শ করি অথবা কান স্পর্শ করি কিংবা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করি তাতে ক্ষতির কিছু নেই।
- ২. ইমাম তাহারী (র.) বলেন, হ্যরত তালাক (রা.)-এর হাদীস বুসরার হাদীস হতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য।
- ৩. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র.) বলেছেন. তিনটি হাদীস বিশুদ্ধ নয়, প্রথমত সকল নেশাকারক বস্তই মদ: দ্বিতীয়ত যে নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে অজু করত হবে; তৃতীয়ত অভিভাবকের আদেশ ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। –[তাহাবী]
- ৪. হ্যরত বুসরা (রা.)-এর হাদীসে একজন বর্ণনাকারীর নাম মারওয়ান, যিনি হ্যরত বুসরা (রা.) ও হ্যরত ওরওয়াহ (রা.)-এর মধ্যে যোগসূত্র। উপরোক্ত মারওয়ান হাদীসবিদগণের নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। অতএব হযরত বুসরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।
- ৫. হ্যরত বুসরা (রা.)-এর হাদীস মুরসাল, আর হ্যরত তালাক (রা.)-এর হাদীস মারফু'। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মাযহাবের অনুসারীদের মতে মুরসাল হাদীস মাযহাব সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দলিল হতে পারে না। এ কারণে হাদীসটি মারফু' হাদীসের মোকাবেলায় গৌণ।
- ৬. হ্যরত বুসরা (রা.)−এর হাদীস সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। কেন্না, এ হাদীসটির বর্ণনা মুতাবিক শরীরের অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না, শুধু পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেই অজু নষ্ট হয়ে যায়, অথচ পুরুষাঙ্গও শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় গোশতের অংশ।
- ৭. আর হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসও হ্যরত তালাক (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের হাদীস দ্বারা রহিতো হয়ে গেছে।
- ৮. অথবা, তাঁদের বর্ণিত হাদীসে অজু দ্বারা মোস্তাহাব অজু উদ্দেশ্য, ওয়াজিব নয়।
- ৯. সাধারণ জ্ঞানেও এটা অনুমিত হয় পুরুষাঙ্গ শরীরের অন্যান্য অংশর ন্যায় একটি অংশ মাত্র, তা স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ নেই।
- ১০. ফুকাহায়ে কেরাম অজু ভঙ্গের ৮টি কারণ লিখেছেন, তন্মধ্যে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে এমন কোনো কারণের উল্লেখ নেই।

وَعَنْ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قَالَ سُئِكَ رَسُولُ السُّلِهِ ﷺ عَنْ مَسَسّ الرَّجُ لِ ذَكْرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُــُو إِلاَّ بِسَضْعَتُ مِـنْهُ ـ رَوَاهُ اَبُــُودَاوُدَ وَالرِّتِدْرِمِدِدِّيُّ وَالنَّسَسائِتُيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ نَحْدَهُ . وَقَدَالَ السَّشْدِيُ الْإِمَدَامُ مُدْحَدَى السُّنَّةِ رَحِمَهُ الثَّلُهُ لَهَذَا مَنْسُوحٌ لِأَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ اسْلُمَ بَعْدَ تُدُوْمِ طُلُق وَقَدْ رُوٰى أَبُوْهُ رَيْسُرةَ (رض) عَنْ رَسُولِ السَّبِهِ ﷺ قَالَ إذا اَفَضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهِ اللَّي ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ السَّيْ فَلْيَتَوَضَّا . رَوَاهُ السَّسَافِيعِيُّ وَالسَّدَارَقُ طِنِيُّ وَ رَوَاهُ النَّنَسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَـُم يَـُذُكُـر لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءً ২৯৬. অনুবাদ : হযরত তালাক ইবনে আলী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ
স্পর্শ করলে কি হুকুম হবে এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ
-কে জিজ্ঞেস করা হলে, রাসূলুল্লাহ জবাবে বললেন,
এটা তো শরীরের একটা অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।
-[আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী; ইবনে মাজাহ্ও অনুরূপ
বর্ণনা করেছেন]

শায়খুল ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন, হযরত তালাক (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিতো হয়ে গেছে। কেননা, হযরত তালাক (রা.)-এর মদীনায় আগমনের পরই হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর আবৃ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ হুতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—তোমাদের কারো হাত যদি পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত পৌছে যায় আর হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যখানে কোনো আড়াল না থাকে, তবে সে যেন অজু করে নেয়।—[শাফেয়ী ও দারাকুতনী]

এ হাদীসটি নাসায়ী হযরত বুসরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "হাত ও পুরুষাঙ্গের মাঝখানে কোনো বস্তুর অন্তরাল না থাকে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

২৯৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম কথনো তাঁর কোনো
স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর নামাজ আদায় করতেন;
কিন্তু অজু করতেন না। — আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও
ইবনে মাজাহা

ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, আমাদের হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের মতে হযরত আয়েশা (রা.) হতে ওরওয়ার অথবা ইবরাহীম তাইমীর বর্ণনা কোনো অবস্থাতেই বিশুদ্ধ হতে পারে না। আর ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেছেন, এটা মুরসাল হাদীস, আর হযরত ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা (রা.) হতে শুনেননি।

وَعَرْبُكِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِتُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِتُ عَلَّهُ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْواَجِه ثُتَم يُكُونَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبَ وَرَواهُ أَبُسُو دَاوُدَ وَلاَ يَسَتَسُونَا أُدُ وَرَواهُ أَبُسُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَائِقُ وَابْنُ مَاجَة

وَقَالَ التِّرْمِذِي لَا يَصِحُّ عِنْدَ اصْحَابِنَا بِحَالِ اِسْنَادِ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة وَايْنِظًا اسْنَادُ إِبْرَاهِ بِمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا وَقَالَ ابُوْ دَاوْدَ هٰذَا مُرْسَلٌ وَإِبْرَاهِ بِمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَة .

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बीत्क न्मर्म वा চুম্বনের ফলে ওযু আবশ্যক হবে কিনা : श्वीत्क कुप्तन वा नुम्नत करल अयु आवশ্यक হবে किना : श्वीतक कुप्तन वा न्मर्भ कता जज्ज विनष्टित कात्र किना ? এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন—

- كَالَ صَارِشَةُ وَكَالَ اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل
- ২. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, নারীকে চুম্বন কিংবা স্পর্শ করা অজু বিনষ্টের কারণ। তাঁদের দলিল-
  - ١ إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَانِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءُ الخ
     ٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كَانَ يَعُولُ مَنْ قَبَّلَ إِمْرَأْتَهُ أَوْ مَشَهَا بِبَدِمٍ فَعَلَبْهِ الْوُضُوءُ
- ৩. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, চুম্বনে যৌন উত্তেজনা থাকলে তার মাধ্যমে অজু নষ্ট হবে, নতুবা নয়।
- ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে "لَــُـْنِ" শব্দটির অর্থ হবে সহবাস।
- ২. আর ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে চুম্বন ও স্পর্শ দ্বারা যেহেতোু মযী বের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ৩. এ ছাড়া মুসনাদে ইমাম আবৃ হানীফা নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ ক্রিলছেন, চুম্বনের পরে অজু নেই।
  মূলকথা হলো স্পর্শ বা চুম্বনের পরে যদি মথী বের হয় তবে অজু আবশ্যক, আর মনী বের হলে গোসল ফরজ, আর কিছুই
  বের না হলে অজু, গোসল কোনোটাই আবশ্যক নয়।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اكْلَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهُ كَتِفًا ثُمَّ مَسَعَ يَدَهُ بِعِشْجِ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى . رَوَاهُ ابُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَة

২৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি এ কদা একটি ছাগলের কাঁধের গোশ্ত খেলেন, অতঃপর তিনি তাঁর হাত তাঁর পায়ের নিচের চটের সাথে মুছে নিলেন। এরপর নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। —আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत्र रा। খ্যা : উর্জ হাদীস দারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আগুনে পাকানো কোনো কিছু খেলে অজু বিনষ্ট হয় না, বরং তৈলাক্ত জাতীয় কিছু খেলে হাত মুখ মুছে নেওয়াই যথেষ্ট, যাতে হাতে মুখে কিছু লেগে না থাকে।

وَعَرْكِ إُمْ سَلَمَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ قَرَّبْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ جَنْبًا مَشْوِبًّا فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৯৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম এবি এক নিকট ভূনা পাঁজর [ভাজি করা পাঁজরের গোশত] উপস্থিত করলাম, তখন তিনি তা হতে খেলেন, অতঃপর নামাজের জন্য দাঁড়ালেন, অথচ অজু করেননি।—[আহমদ]

# ्रण्णिय शतित्वर : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْضَ آَبَى ْ رَافِع (رض) قَالَ اَشْهَدُ لَعَدْ كُنْتُ اَشْوِى لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ بَسْطَنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . رَوَاهُ مُسْلِمً

৩০০. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ = -এর জন্য বকরির [পেটের অংশ তথা কলিজা] ভূনে দিতাম [তিনি তা খেতেন] অতঃপর নামাজ পড়তেন, কিন্তু অজু করতেন না।-[মুসলিম]

وَعُرْكُمُ مَالًا الْمُدِيَثُ لَهُ شَاةً فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا أَبَا رَافِعِ فَقَالَ شَاءً أُهْدِيتُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَبَخْتُهَا فِي الْيَقِدْد قَالَ نَاوِلْنِنْ اليِّذْرَاعَ يَا اَبَا رَافِعٍ فَخَاوَلْتُكُ اليِّذَرَاعَ ثُكَّمَّ قَالَ نَاوِلْنِي النَّذَرَاعَ الْلُخَرَ فَسَنَاوَلْتُهَ البِّذَرَاعَ الْلُخَرَ ثُرُّمَّ قَسَالُ نَبَاوِلْنِنْ الدِّدَرَاعَ الْأَخَرَ فَقَالَ لَهُ يَبَا رَسُولُ اللُّهِ إِنَّصَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَعَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوْسَكَتُ لَنَاوَلْتَينَى ذراعيًا فَذِرَاعيًا مَا سَكَتَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَانَ اصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمُّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَاكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمُسَّ مَاءً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دُعًا بِمَاءِ إلى أَخِرِهِ.

৩০১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁকে অর্থাৎ, আবৃ রাফে'কে বকরির গোশত হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি তা হাঁড়িতে [রান্না করে] রাখলেন, এমন সময় রাসূল 🚐 তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আবূ রাফে'! এটা কি? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বকরির গোশত হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তাই এখন তা হাঁড়িতে রান্না করেছি। রাসূল 🚐 বললেন, হে আবৃ রাফে'! আমাকে একটি বাহু দাও। অতঃপর আমি তাঁকে একটি বাহু দিলাম। অতঃপর রাসূল 🚃 বললেন, আমাকে আরও একটি বাহু দাও। [আবূ রাফে' বলেন,] আমি তাঁকে আরেকটি বাহু দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আমাকে আরেকটি বাহু দাও। আবূ রাফে' বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! বকরির বাহু তো দু'টি। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 তাকে বললেন, যদি তুমি চুপ থাকতে তবে তুমি আমাকে একটার পর একটা বাহু দিতে পারতে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নীরব থাকতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 পানি চাইলেন এবং কুলি করে মুখ পরিষ্কার করলেন এবং আঙ্গুলসমূহের মাথা ধুয়ে ফেললেন। এরপর নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। [নতুন করে অজু করলেন না।] অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসে তাদের নিকট ঠাণ্ডা গোশত পেলেন এবং তা ভক্ষণ করলেন, তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামাজ পড়লেন অথচ পানি স্পর্শ করলেন না। -[আহমদ] ইমাম দারেমী হাদিসটি আবূ উবাইদ (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি রাসুলুল্লাহ 🚐 পানি চাইলেন হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শুদি তুমি চুপ থাকতে' কথাটির তাৎপর্য: আলোচ্য বাক্যাংশে মহানবী —এর একটি মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো একটি বকরির দু'টি বাহুই থাকে। রাসূল —এরও তা অজানা ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি আবৃ রাফে' (রা.)-এর নিকট ততোধিক বাহু চাওয়ার মধ্যে হিকমত নিহিতো ছিল। এ ক্ষেত্রে যদি আবৃ রাফে' নীরবতা পালন করে বাহু দিতে থাকতেন তবে বাহু শেষ হতো না। কিন্তু আবৃ রাফে' তা তৎক্ষণাৎ বৃঝতে পারেননি, যার কারণে মু'জিযা প্রকাশ পেতে পারল না। এরপ বহু মু'জিযা রাসূল — হতে অসংখ্যবার প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটত না।

وَعَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

৩০২. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা আমি, উবাই ইবনে কা'ব ও আবৃ তালহা একস্থানে বসা ছিলাম, সেখানে আমরা গোশত ও রুটি খেলাম। অতঃপর আমি অজুর জন্য পানি চাইলাম তখন তারা [উবাই ও আবৃ তালহা] উভয়ে আমাকে বললেন, তুমি কেন অজু করবে? আমি বললাম, এ খাবারের কারণে, যা আমরা এখন খেলাম। তখন তাঁরা বললেন, তুমি কি পবিত্র জিনিস খাওয়ার কারণে অজু করবে ? অথচ তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি [অর্থাৎ নবী করীম

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: ইযরত উবাই ইবনে কা'বের সংক্ষিপ্ত জীবনী : نَبْذًا مِنْ حَبَازٍ أُبِيَ بُن كَعْب

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম উবাই। পিতার নাম কা'ব, মাতার নাম সুহায়লা বিনতুল আসওয়াদ। উপনাম আবুল মুন্যির, অথবা আবু তোফায়েল। উপাধি সাইয়িদুল কুররা ও সাইয়িদুল আনসার।
- ২. ইসলাম গ্রহণ : হযরত উবাই (রা.) দ্বিতীয় আকাবায় ৭০ জন আনসারের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. ওহী লেখক : তিনি ইহুদিদের ধর্মযাজক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল = -এর সর্বশেষ কাতেবে ওহী হিসেবে
  নিযুক্ত হন।
- 8. জিহাদে যোগদান: তিনি বদর থেকে শুরু করে তায়েফ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।
- ৫. মৃষ্ঠিত ও কারী: রাস্ল = এর যুগে পবিত্র কুরআনের যে কয়জন হাফেজ ছিলেন উবাই ইবনে কা'ব ছিলেন তাদের অন্যতম। রাস্ল = এর যুগে যাদের উপর ফতোয়া দানের দায়িত্ব ছিল তিনি তাঁদেরও অন্যতম। হয়রত ওসমান (রা.)-এর যুগে তিনি কুরআন পাক শিক্ষা দাতাদের প্রধান ছিলেন।
- ৬. রিওয়ায়েত: তিনি সর্বমোট ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৭. **ইন্তেকাল** : তিনি ৩০ অথবা, ৩২ হিজরিতে হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফত কালে ইন্তেকাল করেন।

وَعَرِيْتِ ابْنِ عُسَرَ (رض) كَانَ يَعُولُ وَجَسُّهَا بِيَدِم مِنَ الْمُلاَمُسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ إِمْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا مِيَدِم مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ إِمْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِم فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

৩০৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন— কোনো ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করা বা নিজ হাত দ্বারা স্পর্শ করা "লামস"-এর অন্তর্গত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করল অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করল তার জন্য অজু করা আবশ্যক।
–[মালিক ও শাফেসী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুশি হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দের সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল তার স্ত্রীকে চ্ম্বন করার পর অজু না করে নামাজ আদায় করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, চ্ম্বন করার কারণে অজু ভঙ্গ হয় না। আর হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীকে স্পর্শ বা চ্ম্বন করার দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। এতে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ:

- ১. অথবা স্ত্রী স্পর্শকরণ বা চুম্বন দান তখনই অজু ভঙ্গকারী হবে যখন তাদ্বারা অজু ভঙ্গকারী کَدْیٌ [মযী] লিঙ্গ দ্বার দিয়ে বের হবে।
- ২. অথবা হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসে పَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ দারা অজু করা মোস্তাহাব, এটাই বুঝানো হয়েছে। ওয়াজিব হওয়া বুঝানো হয়নি।
- ৩. অথবা হ্যরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি مُرْفُرُع या مُرْفُرُع या مُرْفُرُع হতে পারে না।
- অথবা হ্যরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি মানসৃখ হয়ে গেছে।

وَعَرِيْتِ ابْنِ مَسْعُودِ (رض) قَالَ كَانَ يَقُولُ مِن قُبْلَةِ الرَّجُلِ إِمْراَتُهُ الْوُضُوءُ. رَوَاهُ مَالِكُ

৩০৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন– কোনো ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করলে সে কারণে অজু করতে হয়। –[মালেক]

وَعَرِفِتِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ عُمَرَ بننَ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأُواْ مِنْهَا .

৩০৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন- চুম্বন করা 'লামস'-এর অন্তর্গত। কাজেই চুম্বনের কারণে তোমরা অজু করবে। [দারাকুতনী]

وَعَرْبُ الْعَزِيْزِ الْعَزِيْدِ مَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَصَا قَالَ قَالَ وَالْمَارِيِّ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اَلْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ . وَاهُمَا الدَّارَ قُطْنِى . وَقَالَ : عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيْمِ الدَّارِي وَلاَ رَأْهُ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولاَنِ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولاَنِ

৩০৬. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) হযরত তামীমে দারেমী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ ক্রিই ইরশাদ করেছেন— প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই অজু করতে হয়। উপরোজ হাদীস দু'টি ইমাম দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী তামীমে দারী হতে হাদীসটি শুনেননি এবং তাকে দেখেনওনি। আর ইয়াযীদ ইবনে খালেদ এবং ইয়াযিদ ইবনে মুহাম্মদ [বর্ণনাকারীদ্বয়] মাজহুল [অর্থাৎ, তাদের পরিচয় অজ্ঞাত]।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: রক্ত বের হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতডেদ إِخْتِلَانُ الْعُلْمَاءِ فِيْ نَقْضِ الْوضوءِ بِخُروج الدُّم শরীর হতে রক্ত নির্গত হলে অজু ভঙ্গ হবে কিনা ? এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

غَنْمَبُ مَالِكِ وَالشَّافِعيّ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, মাকহুল প্রমুখ ইমামের মতে, রক্ত বের হলে অজু ভঙ্গ হয় না। তাঁদের দলিল:

- ১. ذَاتُ الرَفَاعِ أَعُ নামক লড়াইয়ের সময় হুজুর একজন আনসার ও একজন মুহাজিরকে রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য পাহাড়ী -পথের মুখে নিযুক্ত করেন। আনসারী সাহাবী পাহারারত অবস্থায় নামাজ পড়তে লাগলেন, আর মুহাজির সাহাবী ঘুমিয়ে পডলেন। ইত্যবসরে একজন মুশরিক এসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল : কিন্তু তিনি নামাজ ছাড়লেন না। উল্লেখ্য যে. এ সময়তীরের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে শরীর ও কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যায়। নামাজ শেষ করে মুহাজির ভাইকে জাগ্রত করেন
- ভাইকে জাগ্ৰত করেন।

  وَفِي الدَّارِ قُطْنِي عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ عَلَى عُمْدُ (رض) فِي اللَّيْلَةِ التَّيْ طُعِنَ فِيهَا فَصَلَّى عُمْدُ وَجَرْحُهُ . ৩

  يَنْشَعِبُ دَمَّا .

ইমাম আবৃ হানীফা, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখ ওলামার মতে প্রবাহিত রক্তের দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। তাঁদের দলিল–

١. مَا رَوَاهُ الْبِخَارِيُ عَنْ عَائِشَةَ (رض) جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي خُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّيْ إِمْرَأَةً ۖ استُحاصُ فَلاَ أَظْهُرُ اَفَادَعُ الصَّلْوَةَ قَالَ ﷺ لاَ إِنَّمَا ذَٰلِكَ دَمْ عِرْقٍ ثُمَّ تَوَظُّينَى لِكُلِّ صَلَّوةٍ .

এখানে রক্ত প্রবাহের কারণে অজুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, রক্ত অজু ভঙ্গকারী।

٢. وَفِي ابْنِ مَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ مَنْ اصَابَهُ قَنْ أَوْ رُعَاكُ اوْ مَذِي كَالْبَنْ صَرِفُ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنْدَوْشَا .

٣. وَفِي الدَّارِ قُطْنِي عَنْ ابِي سَعِبْدِ الْخُدْرِيِّ (رضا) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ رَعُفَ فِي الصَّلُوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتُوضًا وليسَ عَلَى صَلَوتِهِ .

- जांप्तत मिललत जवाव निम्नत्त न : ٱلْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِهِمْ

- ১. তাঁদের عَقِيلُل এর ঘটনা সম্পর্কীয় দলিলের জবাব হলো– উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী عَقِيلُل একজন মাজহল तावी । जात مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقُ तावी । कार्राङ এটा द्वाता प्रतिन क्रिया याय ना أ
- ২. অথবা একজন মাত্র সাহাবীর কর্ম দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না।
- ৩. অথবা ঐ সাহাবীর এ ব্যাপারে জানা ছিল না।
- 8. আর তাদের দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী সালেহ ইবনে মুকাতিল শক্তিশালী রাবী নয়। আর সুলায়মান ইবনে দাউদ ও মাজহুল রাবী।
- ৫. আর তাদের তৃতীয় দলিল হ্যরত ওমর (রা.) সংক্রান্ত। এটি দলিল হিসেবে পেশ করা একেবারে অযৌক্তিক। কেননা, তিনি ছিলেন مُعْذُور, আর মাজুর ব্যক্তির রক্ত প্রবাহের ফলে অজু যায় না, যেমন– مُعْذُور যার প্রশ্রাব ঝরার রোগ আছে, সে অজু করার পর প্রশ্রাব ঝরার কারণে তার অজু ভঙ্গ হয় না।

# بَابُ أَدَابِ الْخَلاءِ

# পরিচ্ছেদ: মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার

ं नक्षित "خ" वर्त यवत यारा । नक्षित वर्थ निर्जनञ्चान वा थालिञ्चान । विर्मिष वर्ष भार्यथाना-প্রস্রাবের জায়গা । আর একে الْخَلَاءُ مُرَا مُوقَاتِ قَضَاءُ الْحَاجَةِ निर्जन करत नामकत्रत्वत कात्रव राता الْخَلَاءُ وَقَاتِ قَضَاءُ الْحَاجَةِ वर्ष करत नामकत्रत्वत कात्रव राता निर्णे करत नामकत्रत्वत कात्रव कर्ता वर्ष ।

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) বলেন, 'আদাবুল খালা' তথা মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার রক্ষার্থে বেশ কিছু বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখা বাঞ্চনীয়।

প্রথমতঃ পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন মেটানোর সময় কিবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাকে পেছনে বা সামনে না রাখা। (যমন - রাস্ল نَعْتُ مُرُوْهَا विलाहिन, وَإِذَا اَتَيْتُمُ الْغَالِطُ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَذْبُرُوْهَا ।

তৃতীয়তঃ এমন স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা, যেখানে মানুষের কষ্ট হয়। যেমন- মানুষের চলাচলের পথে, বদ্ধ পানিতে অথবা নিজের ক্ষতি হয় এমন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা।

চতুর্থতঃ পেশাব-পায়খানার সময় ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া। যেমন ডান হাতে শৌচকর্ম না করা।

পঞ্চমতঃ এমন দূরে পেশাব-পায়খানা করা, যাতে মানুষ বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ শুনতে না পায় এবং লজ্জাস্থানও দেখতে না পায়।

ষষ্ঠতঃ শরীর বা কাপড়ে যেন মলমূত্র বা ময়লা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যেমন রাসূল 🚃 বলেছেন-

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولُ فَلْيَرْتَدُ لِبُولِهِ .

সপ্তমতঃ ازَالَةُ الْـوَسُوسَـة তথা মনের খটকা দূর করা। অর্থাৎ, এমন স্থানে পেশাব না করা যেখান থেকে শরীর বা জামা কাপড় অপবিত্র হওয়ার সন্দেহ হয়। যেমন গোসলখানায় পেশাব করা।

كَمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَبُولُنَّ احَدُكُمْ فِي مُسْتَحَيِّم فَإِنَّ عَامَّةَ ٱلْوَسُواسِ مِنْهُ . (حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَة)

# थेथम जनुल्हिन : विश्म जनुल्हिन

عَرِفِ الْاَنْ صَارِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا اَتَبْتُهُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة وَلَاتَسْتَذْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيُ السُّنَةِ رَحِمَهُ اللّهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي

৩০৭. অনুবাদ: হযরত আবু আইয়্ব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাস্লুল্লাহ করেছেন, যখন তোমরা [মলমূত্র ত্যাগের জন্য] শৌচাগারে গমন করবে; তখন কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না; বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

শায়খ ইমাম মুহীউস সুন্নাহ (র.) বলেন, এ হাদীসটি খোলা মাঠের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে

অন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৪৫

الصَّحْراء وَامَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلاَ بَاْسَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ إِرْتَقَيْتُ وَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَرَايْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَة لِبَعْضِ حَاجَتِى فَرَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقضِى حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقضِى حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقَامِ . مُتَّفَقَ عَلَيْدِ الْقَامِ . مُتَّفَقَ عَلَيْدِ

হলে এরূপ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন— আমি কোনো এক প্রয়োজনে হ্যরত হাফসা (রা.)-এর ঘরের ছাদে আরোহণ করেছিলাম, তখন আমি রাস্লুল্লাহ করে দেখতে পেলাম, তিনি কিবলা পেছনে রেখে সিরিয়ার দিকে ফিরে মলমূত্র ত্যাগ করছেন।
—[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কবলা সম্মুখে বা পিছনে করে মলমূত্র ত্যাগ করার ব্যাপারে ইমামদের মতামত : পারখানা-প্রাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পশ্চাতে রাখার বিধান নিয়ে ফিকাহবিদ ইমামগণের নিম্নর মতার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

- छण्यणि नवीवश्वाय जात्यक । जात्मत प्रतिन إِسْتِدْبَار ٥ إِسْتِقْبَال ) जारत जाउपात्यत्वत प्रति : مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ . ﴿ عَنْ جَابِرٍ (رضه) قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَسْتَدْبِرَهَا بِبَوْلٍ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ بِسُتَقْبِلُهَا .

তাদের দিল : عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَقَدْ إِرْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِل بَنْتِ الْمُقَدِّسِ لِحَاجَتِهِ .

بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ . عَن जाराज । जार प्रांत प्रिज । जार إسْتِقْبَال हाताम । जरा إسْتِقْبَال काराज अनिज मर्ज नर्वशाल إسْتِقْبَار काराज । जार प्रांत काराज । जार जो प्रेत के أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَة مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ مُسْتَدْبِرَ الْكَفْرَة . الْكَفْرَة . الْكَفْرَة .

8. وَأَيُ الْإِمَامِ اَبَيْ يُنُوسُفُ : ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, اِسْتِفْبَالُ সর্বাবস্থায় হারাম, আর اِسْتِفْبَالُ (খালা ময়দানে হারাম। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে জায়েজ।

মতলকভাবে اِسْتِذْبَارِ ٥ اِسْتِقْبَالَ , তাদের সারীনের মতে اَسْتِذْبَارِ ٥ اِسْتِقْبَالَ , অমনকি বায়তুল মুকাদাসের দিকেও এরপ হুকুম। তাদের দলিল হলো– عَنْ مَعْقَلِ الْاَسَدِى (رض) نَهْى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ اَوْ بِغَانِطٍ .

উক্ত হাদীসে শুধু মদীনাবাসীদের خِطَابٌ করা হয়েছে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَانِ : ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ছাওর, মুজাহিদ এবং ইমাম আহমদেরও এক বর্ণনা মতে, সর্বাবস্থায় মলমূর্ত ত্যাগ করার সময় اِسْتِفْبَارِ ७ اِسْتِفْبَال अत्त বসা হারাম। তাদের দলিল-

١. عَنْ أَيِى أَيُوبِ الْاَنْصَارِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَاثِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدِيرُوهَا .
 تَسْتَديرُوها .

٢. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ لَقَدْ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَغْيِلَ الْقِبِلَةَ بِغَانِطٍ أَوْ بَولٍ.

٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَأَذِا أَتَّى أَحُدُكُمُ الْغَاثِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَتُسْتَدْبِرْهَا .

## 

- ১. আহলে যাওয়াহের কর্তৃক বর্ণিত হ্যরত জাবের (রা.) -এর হাদীসের রাবী مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاْق গ্রহণযোগ্য রাবী নয়।
- रहाय المَنْكُرُ الْحَدِيْثِ रियाय पूरायम जातक كُذَّابٌ वलाएन أَنْكُرُ الْحَدِيْثِ
- ৩. আর ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর হাদীসের জবাবে বলা যায় যে,
  - ক. সম্ভবতঃ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বেকার। সুতরাং হযরত আবৃ আইয়ূব (রা.)-এর হাদীস কর্তৃক হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে।
  - খ. অথবা কোনো অসুবিধার কারণে নবী করীম 🚐 কিবলা পেছনে রেখে ইস্তিঞ্জা করেছেন।
  - গ. অথবা নবী করীম হ্রু কোনো বিশেষ ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এরপ অন্যমনক্ষ অবস্থায় কিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করাতে কোনো দোষ নেই।
  - ঘ. অথবা এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিঞ্জি কিবলার দিকে ফিরে বসেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ক্ষণিকের দৃষ্টিতে কিবলার দিক বলে ভুল বর্ণনা করেছেন। শিষ্টাচারের বরখেলাফ বলে তিনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেননি।
  - ছারা জানা যায় যে, রাস্ল ক্রিক কেবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। আর হ্যরত ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা রুঝা যায় রাস্ল ক্রিকেবলাকে পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। আর হ্যরত ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাস্ল ক্রিকেবলাকে পিছনে রেখে উক্ত কাজ করেছেন, বাহ্যিকভাবে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরপ ঃ
- ১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসখানি নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বেকার। সূতরাং হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর হাদীস দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।
- ২. হয়তো বা কোনো অসুবিধার কারণে রাসূল হাট কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। সুতরাং এটা দলিল হতে পাবে না।
- ৩. অথবা, রাসূল হ্রা কোনো বিশেষ ব্যাপারে ধ্যানমণ্ণ ছিলেন বলে অন্যমনস্ক অবস্থায় কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। সুতরাং এটাও দলিল হতে পারে না।
- ৪. আলোচ্য বিষয়ে হয়রত আবৃ আইয়ৄব আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীসটি অতিশয় বিশুদ্ধ। য়েয়ন- ইয়য় তিরয়িয়ী (র.) হতে তার স্বীকৃতি পাওয়া য়য়য় য়ৢঢ়য়য় অতি বিশুদ্ধ হাদীস প্রাধান্য পাওয়াই য়ুক্তির কথা। অতএব, এ ক্ষেত্রে হয়রত আবৃ আইয়ৄব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি অনুসরণীয় হবে।
- ৫. হযরত আবৃ আইয়ৄব (রা.)-এর হাদীসে নিষেধাজ্ঞার কার্যকারণটি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
   পক্ষান্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে কার্যকারণ উল্লেখ নেই। অতএব, কার্যকারণ সুস্পষ্ট ও অস্পষ্টের ক্ষেত্রে
  সুস্পষ্ট সম্বলিত হাদীসই প্রাধান্য পায়।
- ৬. হযরত আবৃ আইয়ৃব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি غَوْلِيْ আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে نِعْلِيْ সুতরাং দদ্বকালে غُوْلِيْ হাদীস প্রাধান্য পাবে।
- ৭. হযরত আর্ব আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি হারাম হওয়ার দলিল। অপর পক্ষে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হালাল হওয়ার দলিল। সুতরাং দ্বন্দুকালে হারাম হওয়ার দলিলই প্রাধান্য লাভ করে।
- ৮. অথবা, উম্বতের জন্য মলমূত্র ত্যাগকালে কিবলার اِسْتِدْبَارٌ এবং اِسْتِدْبَارٌ উভয়ই হারাম। কিন্তু রাসূল === -এর জন্য এ হুকুম নয়।

- ৯. অথবা, রাসূল কা'বা ঘর হতে উত্তম, তাই তাঁর জন্য কা'বার সম্মান জরুরি নয়। সুতরাং اِسْتِئْبَار ও اِسْتِغْبَال তাঁর জন্য বিশেষভাবে জায়েজ ছিল। এ হুকুম উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়।
- ১০. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে বিষয়টির আংশিক বিবরণ বিদ্যমান। আর আবৃ আইয়ৃব (রা.)-এর হাদীসে একটি মৌলনীতি বর্তমান। অতএব, আসল ও ফরা'তে [মূলনীতি ও প্র-মৌলনীতিতে] দ্বন্দ্ব হলে শাস্ত্রমতে আসলই প্রাধান্য পায়। এ ক্ষেত্রেও তাই কার্যকরী হবে।
- ১১. এমনও হতে পারে যে, রাস্লুল্লাহ কিঞ্চিৎ মোড় ঘুরিয়েই বসেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) আকস্মিক দৃষ্টিতে তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি এবং লজ্জাশীলতার পরিপন্থি হিসেবে তিনি পুনরায় তাকিয়ে নিশ্চিত হননি।

  কারা : মলমূত্র ত্যাগের সময় কোন দিকে ফিরে বসতে হবে-এর সমাধানে রাস্ল وَلْكِنْ شَرْفُوْا اَوْ غَرْبُوْا " অর্থাৎ, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। প্রশ্ন হলো, রাস্ল আধা বলে কাদেরকে সম্বোধন করেছেন ? এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–
- ২. অথবা, ফাদের কিবলা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে নয়, "وَلَكِنْ شَرِفُواْ اَوْ غَرُبُواً" দারা রাস্ল তাদের সবাইকে সম্বোধন করেছেন।
  কিবলাকে সামনে বা পেছনে করার নিষেধের কারণ: মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আর তাকে জীবন যাপন করতে দ্নিয়াবী খাবার খেতে হয়; তাই তাকে মলমূত্র ত্যাগ করতে হয়। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঘৃণিত কাজ হলেও তা ত্যাগ করতে মানুষ বাধ্য। অপর দিকে কিবলা তথা বায়তুল্লাহ শরীফ মানুষের জন্য অতিশয় সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এরই দিকে মুখ করে তারা মহান আল্লাহ তা আলার সম্মুখে সিজদায় অবনত হয়, নামাজ আদায় করে। তাই সে কিবলাকে তারা সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রতি মুখ করে এমন কোনো কাজ করা শোভনীয় হতে পারে না, যা তজ্জন্য অবমাননাকর হয়। এ জন্যই কিবলার প্রতি সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন ও তাকে অবমাননা করা হতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যেই কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعُوْكِ سَلْمَانَ (رض) قَالَ نَهَانَا يَعْنِى رَسُولَ اللهِ عَلَى اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَولٍ اَوْ نَسْتَنْجِى بِالْبَعِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِى بِالْبَعِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِى بِالْبَعِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِى بِالْقِلِ مِنْ ثَلْثَةِ اَحْجَادٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِى بِرَجِيْعِ اَوْ بِعَظْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ نَسْتَنْجِى بِرَجِيْعِ اَوْ بِعَظْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩০৮. অনুবাদ: হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, কেবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে। ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে, ইস্তিঞ্জায় তিন ঢিলার কমে ব্যবহার করতে এবং শুষ্ক গোবর অথবা হাড়-দ্বারা ঢিলা নিতে। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ু عَدُدِ الْأَحْجَارِ एिलाর সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মততেদ : শৌচ ইস্তিঞ্জা করার সময় কয়টি ঢিলা নিতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ك. كَذُهُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ ك. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবৃ ছাওরের মতে তিনটি ঢিলা নেওয়া ওয়াজিব। তাদের দলিল–

- ١. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ عَلَيْ إَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ احْجَارِ.
   ٢. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَ إِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْبَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ احْجَارِ.
  - ٣. عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَن اسْتَجْمَرَ فَلَيْوِيْرْ.

- ২. مَذْهُبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكِ وَالصَّاحِبَيْنِ . كَ اللهُ الْمِيْ عَنِيْفَةَ وَمَالِكِ وَالصَّاحِبَيْنِ . كَ الْمَادِ اللهُ ال
- ৩. আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, ইস্তেঞ্জার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে– تصغبة المحل بازالة النجاسة অর্থাৎ, ময়লা দূর করে স্থানটি পরিস্কার করা। তাই পরিস্কার করতে যত ঢিলা দরকার ততটি নিতে হবে। তিনটি নেওয়া শর্ত নয়। তাদের দলিলের জবাব:
- ১. যে সকল হাদীসে তিনটি ঢিলা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা مَحْمُولٌ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ তথা সর্ব সাধারণের নিয়মের উপর ব্যবহার হয়েছে। আর সাধারণত মানুষ তিনটি ঢিলা ব্যবহার করে থাকে। ফলে উক্ত হাদীসটি তিনটি ঢিলা ব্যবহার করাকে ওয়াজিব প্রমাণিত করে না।
- ২. অথবা বলা যায় যে, তিনটি নেওয়া মোস্তাহাব।
- ৩. অথবা তিনটি ঢিলার কথা الْحَتِياطًا বা সতর্কতার জন্য বলা হয়েছে।
  مَجْهُ النَّهْي عَنْ الْاِسْتِنْجَاء بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ গোবর ও হাড় ব্যবহার দ্বারা ইন্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ :
  রাস্ল نَّهُ دُالْمَة دُالْمَة النَّهْي عَنْ الْاِسْتِنْجَاء (গোবর ও হাড় দ্বারা الْسَتِنْجَاء করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণসমূহ নিম্ন্নপ–
- ১. গোবর তো নিজেই অপবিত্র। তাই তা দ্বারা নাপাকী তো দূর হবে না; বরং আরো নাপাকী বৃদ্ধি পাবে।
- ২. হাঁড় হচ্ছে শক্ত পদার্থ। তা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে আঘাত লাগতে পারে।
- ৩. অথবা [গোবর ও] হাড় হলো জিনদের খাদ্য, যেমন হ্যরত ইবনে মাসউদে (রা.)-এর হাদীসে এসেছে– فَانَهَا زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنَّ

কাজেই তাতে জিনদের খাদ্যের দুস্প্রাপ্যতা দেখা দেবে। এ জন্যই রাস্ল হ্রা গোবর ও হাড় ইন্তিঞ্জার কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وَعُرْثِ آَنِسِ (رض) قَالَ كَانَ رَضُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اذَا دَخَلَ الْخُلَاء يَدُولُ اللّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৩০৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি পায়খানা প্রবেশ করার সময়
বলতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ مَا عُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ अথাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জিন-পরীদের
অনিষ্ট সাধন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। - বিখারী ও মুসলিমা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খিত্র হাদীসের ব্যাখ্যা: হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি পায়খানা-প্রস্রাবের পূর্বে পড়া সুন্নত। এই দোয়া দ্বারা শয়তানের প্রভাব প্রতিক্রিয়া হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। কেননা, অন্য হাদীসে এসেছে যে, শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। আর পায়খানা, প্রস্রাবকালে লজ্জাস্থান যেহেতু অনাবৃত থাকে তাই শয়তান খেলা করার বিশেষ সুযোগ পায়। এ জন্য উল্লেখিত দোয়া পাঠ করার বিধান করা হয়েছে, যাতে শয়তানের প্রভাব হতে মুক্ত থাকা যায়।

चंद्रें - এর प्रविक्त । भग्नजान ও जिनत्त प्रथा اَلْخَبِيْثُ - এর বহুবচন । भग्नजान ও जिनत्त प्रथा اَلْخَبَائِثُ याता प्रानुष्ठति कष्ठ तिम्र जात्नत्व اَلْخَبِيْثُ वना रहा ।

আর اَلْخَبَائِثُ শব্দিট اَلْخَبِيْثُهُ -এর বহুবচন, শয়তানের মধ্যে নারী জাতিকে اَلْخَبَائِثُ বলা হয়।
কারো মতে بَالْخُبُثُ শব্দটি بِ সাকিন যোগে হবে। আর এর সাধারণ অর্থ হলো– কুফর, খারাবী, নাফরমানী, অপছন্দনীয়
ইত্যাদি। আর الْخَبَائُ অর্থ হলো– গহিত, ঘুনাই অভ্যাস, ভ্রান্ত ধারণা, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি।

وَعَنِ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُ مَا يُعَلَّبَانِ وَمَا يُعَلَّبَانِ فِئ كَبِيْرِ اَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُولِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ ٱلبُولِ وَامَّا الْأُخَرُ فَكَانَ يَسْمُشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقُّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةً قَالُوا بَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخُفُّفَ عَنْهُمَ مَالَمْ يَيْبَسًا . مُتَّفَقُّ عَلَيهِ

৩১০. অনুবাদ : হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম 🚐 দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে : কিন্ত কোনো বড পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রসাবের সময় আডাল করত না।

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, সে প্রস্রাব হতে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করত না।

আর অপর ব্যক্তি একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়াত। এরপর রাসূল 🚐 একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে তাকে দু'ভাগে ভাগ করলেন- এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেঁড়ে দিলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা कतलन, (२ जाल्लारत तामुल! এরপ কেন করলেন? জবাবে রাসল 🚐 বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি না শুকায়, সে পর্যন্ত তাদের শান্তি হালকা বা লঘু করা হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

وَمَا عِنْ كَبِيْرٍ وَالْحَالُ كِلاَهُمَا وَجُهُ قَوْلِهِ ﷺ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ وَالْحَالُ كِلاَهُمَا ذَنْبَانِ كَبِيْرَانِ كُبِيْرٍ বলার কারণ : প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা এবং পরনিন্দা তথা চোগলখুরী কবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও মহানবী يُعَذَّ بَانِ فِي كَبِيْرٍ তথা তাদেরকে কবীরা গুনাহের কারণে শান্তি দেওয়া হচ্ছে না বলার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে مُعَدِّثِيْن رِكراً أُمُعَدِّثِيْن رِكراً أُمُعَدِّثِيْن رِكراً أُمُعَدِّثِيْن رِكراً أُمْ

- ك. এগুলো তোমাদের কাছে কবীরা গুনাহ নয়; কিন্তু আল্লাহর কাছে কবীরা গুনাহ।
  ع. এগুলো مَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيْرٍ বলা হয়েছে।
- ৩. এগুলো থেকে বেঁচে থাকা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, তাই এগুলোকে وَمَا يُعُذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ বলা হয়েছে। ৪. এগুলো فِي نَفْسِم কবীরা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু বারংবার করার ফর্লে এগুলো কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।
- وَخْي مِعْ مَا يَعْدُبُونِ وَيْ كَبِيْرٍ ﴿ وَمَا يَعَدُبُونِ وَيْ كَبِيْرٍ ﴿ وَهِ مِا اللَّهِ اللَّ षाता ज़िताहन त्य, देश कवीता छनार। जारे পূर्व कथात्क প्रजाभान कत्त र्वत्वहन त्य, عَنْهُمُ النَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ শরীফে বলা হয়েছে।
- ৬. অথবা, কাবীরা অর্থ সর্বোচ্চ মানের কবীরা। অর্থাৎ বড় ধরনের কাবীরা গুনাহের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।
- ৭. রাসূল 🕮 এর কথার অর্থ হলো, বাহ্যিকভাবে এটা কাবীরা বলে মনে হয় না। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মহানবী 🕮
- এরশাদ করেছেন- "مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ" ৮. النَّهِ عَنْ الْرِسْتِتَارِ عَنِ الْبُولِ कবীরা গুনাহ হওয়ার মধ্যে সন্দেহ নেই, তবে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা र्किठिन र्हिन नो, विधाय प्रशनवी 🥮 वंशात्न مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ : এর অর্থ - ألاستِتَارُ مِنَ الْبَولِ
  - अत्र मांत्र । यो السُّتُو गंक्म्न (थरक उंदकनिंठ । वर्थ السُّتِعَارُ अांडिशांनिक वर्थ : السُّتِعَارُ আড়াল করা, পর্দা করা, আবরণ বা আচ্ছাদন দেওয়া ইত্যাদি। আর 🗸 শব্দের অর্থ হলো– প্রস্রাব।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় প্রস্রাব হতে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করাকে اَلْإِسْتِتَارُ مِنَ الْبُولِ বলে। উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীসে الْاِسْتِتَارُ শৃদটি বর্জন ও দূরে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রস্রাব দ্বারা উদ্দেশ্য: হাদীসে প্রস্রাব-এর কথা উল্লেখ করা হলেও মানুষের না পশুর প্রস্রাব এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই স্বভাবতই এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্ট হয়। যেমন-

- প্রথমত : কারও মতে, এখানে উদ্দেশ্য মানুষের প্রস্রাব। الْإِسْتِتَارُ বলার দ্বারা নিজের প্রস্রাব-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জন করত না।
- দিতীয়ত: আবার কারও মতে পশুর প্রস্রাব। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী ক্রেউ উভয় সাহাবীর একজনের জীবদ্দশার অবস্থার কথা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর স্ত্রী পশুর প্রশ্রাবের বেলায় তিনি অসতর্ক থাকতেন বলে উত্তর দেন। এতে প্রমাণিত হয় যে بَرُ الْبَوُل الْبَوُل الْبَوُل ।
- ك. ইমাম খাতাবী (র.) বলেছেন যে, সজীব বৃক্ষ ও ডাল আল্লাহ তা আলার তাসবীহ পাঠ করে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, وَإِنْ مُن وَإِنْ مُن مُن اللهِ عَمْدِهِ وَلَكُنْ لاَ تَغْتَهُونَ تَسْبِعُهُمُ । হজুর قَصْد اللهِ اللهِ اللهُ تَعْتَهُونَ تَسْبِعُهُمُ । হজুর করবে, ততক্ষণ আযাব কিছুটা হালকা হবে।
- ২. ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, কবরবাসীদ্বয়ের দুঃখ দেখে রাসূল আছি আজাব হতে মুক্তির সুপারিশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে দোয়া কবুল করেছেন যে, তাদের কবরের উপর দু'টি ডাল পুঁতে দিন। তা শুকানো পর্যন্ত আপনার দোয়া কবুল হলো। সে জন্য তিনি ডাল পুঁতে দিয়েছেন।
- ৩. কারো কারো মতে, কবর দু'টিকে চিহ্নিত করার জন্য খেজুর ডাল পুঁতে দিয়েছেন।
- 8. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেছেন, ডাল পুঁতে রাখা বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র। মূলতঃ রাস্লের হাতের বরকতে তাদের শাস্তি কিছু লাঘব হয়েছে।

  ﴿ الْجَرِيْدَةِ فِي الْحَالِ وَالْقَاءِ الرَّيَاحِيْنَ وَالْجَالِ وَالْقَاءِ الرَّيَاحِيْنَ وَالْجَاءِ الرَّيَاحِيْنَ وَالْجَالِ وَالْقَاءِ الرَّيَاحِيْنَ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ الرَّيَاحِيْنَ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ الرَّيَاحِيْنَ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ وَالْوَالْقَاءِ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ وَالْعَاءُ وَالْعَاءُ وَالْعَاءُ وَالْعَاءُ وَالْعَاءُ وَالْعَاءِ وَالْعَاءِ وَالْعَاقِ وَالْعَالَةُ وَالْعَاقِ وَالْعَالَةُ وَالْعَاقِ وَلَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَّاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَاقَاقِ
- ك. عُلْ بِدْعَتْ ( বলেন যে, উভয়টি জায়েজ ; বরং মোস্তাহাব।
- ২. ইমার্ম খাত্তাবী, ইবনে বাত্তাল ও আল্লামা মাযেরী (র.) প্রমুখের মতে কবরে ডাল রোপণ ও পুষ্প অর্পণ কোনোটাই জায়েজ নেই। কেননা, এটা ﷺ তথা রাসূল তথা রাসূল তথা বিশেষত্ব। অপরদিকে তাঁর নিকট এ মর্মে ওহী এসেছে। আর আজাব হালকা রাসূলের হাতের বরকতের কারণেই হয়েছে।
- ৩. ইবনে হাজার ও ইমাম নববীর মতে কবরে ডাল পুঁতে রাখা জায়েজ।
- 8. চ্ড়ান্ত কথা: مَعَارِفُ الْفَرَانِ -এর লেখক মাওলানা মুফতি শফী (র.) বলেছেন, যেহেতু রাস্ল এরপ করেছেন তাই সময় সময়ে গাছের ডাল পুঁতে রাখা জায়েজ। তবে এটা مَادَت جَارِيَة ও مَادَت جَارِيَة و এর বিষয় নয়। ফুল দেওয়া, আতর, লোবান, গোলাপ জল ছিটানো ও বাতি দেওয়া এগুলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। مَا الْفَبْرِ كَانَا مُسْلِمَبْنِ أَمْ كَافِرَيْنِ কবরবাসীদ্বয় মুসলমান না কাফির ছিল ? কবরবাসী দু'জন মুসলিম না কাফির ছিল, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–
- كانَا أَبِي نَمَامَة "أَنَه عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِالْبَقَيْعِ فَقَالَ مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَوْمَ هُهُنَا" هٰذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُمَا كَانَا
   مُسْلِمَيْنِ لِإِنَّ الْبَقِيْعَ كَانَتْ مَقْبَرَةَ الْمُسْلِمِيْنَ -
  - ٢. جَاءَ فَنْ شَنْنَ ابْنِ مَاجَةَ "أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ جَدِيْدَيْنِ" وَلهٰذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ .
     ٣. الَّ ثَنَاءَ ثُونَ أَوْ أَنْ أَلْ أُوْمِنْ نَفَعَلَا السَّلَامُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ جَدِيْدَيْنِ" وَلهٰذَا يَدُلُ عَلَى اَنَهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ .

- ২. আবৃ মৃসা মাদানীসহ কেউ কেউ বলেন, কবরবাসী দু'জন কাফের ছিল। তাঁদের দলিল-
  - ١. عَنْ جَابِرٍ "مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ مِنْ بَنِيْ نَجَّادٍ هَلَكَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَنَسَمِعَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي أَلْبُولِ
     وَالنَّمِيْمَةِ لِهَذَا يَدُلُ عَلَى اَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ مَ

यित কবরবাসী উভয়ই কাফের হয়, তবে কিভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন : কবরবাসী দু'জন যিন সত্যই কাফের হয়ে থাকে, তবে কিভাবে রাসূল واسْتِغْفَارُ कরলেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য اسْتِغْفَارُ করতে নিষেধ করেছেন। এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

- ك. कारफत-पूर्णितकरमत जना شَعَفَارٌ वरि वरि إُسْتِغْفَارٌ अश्कांख निरंसधां आरतां शिठ २७ श्रोत शृर्त जिनि वर्त ا करति हिलन ।
- ২. যে আয়াতে আল্লাহ তা আলা কাফেরদের জন্য إِسْتِغْفَارٌ করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে বিষয়টি عَذَابُ الْتَبْر
- ৩. অথবা, কিছু সময়ের জন্য রাসূল 🚐 তাদের জন্য আহুর্ন করেছিলেন।
- অথবা, اسْتَغْفَا, করেনিন : वंतर একটু عَخْفَنْف এর জন্য খেজুরের তাজা ডাল গেঁড়ে দিয়েছিলেন।
- े कर्तिष्ट्रिलन। سُتغْفَارٌ केरिक मूं कि कारफ तित किला, व कथा ठाँत जाना ष्टिल ना विधाय ठिनि اسْتغْفَارٌ केरिक कर्तिष्टिलन।
- ৬. অথবা, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতি পেয়ে তিনি তাদের জন্য ুর্নিকরেছিলেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِتَّقُوا اللّاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا السّلّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ نَالَ اللّهِ فَالَ اللّهِ فَالَ اللّهِ فَا لَا يَسْفِلُ النّاسِ أَوْ فِي ظِلّهِمْ لَهُ مُسْلَمُ

৩১১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তোমরা দু'টি অভিসম্পাতের কারণ হতে বেঁচে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! অভিসম্পাতের কারণ দু'টি কি? রাসূলুল্লাহ কলেনে, ১. যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় পায়খানা করে, অথবা, ২. যে ব্যক্তি মানুষের ছায়ার জায়গায় পায়খানা করে। তিাদের এই কার্যদ্বয়েই হলো– অভিসম্পাতের কারণ। ] –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা : মানুষ চলাচলের পথে কিংবা মানুষ যে বৃক্ষ বা প্রাচীরের ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করে এরপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করার কারণে পথিক এবং পরিশ্রান্ত ব্যক্তির কষ্ট হয়, বিধায় এই দু'টিই অভিসম্পাতের কারণ। তাই রাসূল والمعامة প্রস্ব স্থানে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।

অভিসম্পাতের জন্য স্থান দু'টি নির্দিষ্ট নেই। বরং এমন সব জায়গা যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করলে মানুষের কষ্টের কারণ হতে পারে, যেমন— শীতের মওসুমে মানুষ যেখানে বসে রৌদ্র ভোগ করে বা আগুনের কাছে বসে তাপ গ্রহণ করে তার বিধান বৃক্ষের তলায় বসে ছায়া গ্রহণের মতোই। যেমন— শীত প্রধান দেশের লোকেরা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে। আবার স্বাভাবিকভাবে মানুষের চলাচলের পথে পায়খানা করলে যেমন লোকের কষ্ট হয়, তদরূপভাবে পুকুরের ঘাটলা, জীব-জত্মকে পানি পান করানোর স্থান ইত্যাদির বিধানও চলাচলের রাস্তার মতো।

وَعَرْكِ اللّهِ عَلَيْ اَبِى قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا اَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ بِيَمِيْنِهِ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

৩১২. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানি পান করে সে যেন পানির পেয়ালায় নিঃশ্বাস না ফেলে। আর যখন পায়খানায় যায় তখন যেন ডান হাতে পুরুষাঙ্গ না ধরে না এবং ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই নরে ব্যাখ্যা : পানি পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে রাসূল ভারি নিষেধ করেছেন। এই নির্মেধাজ্ঞার কয়েকটি কারণ রয়েছে–

প্রথমতঃ মানুষের নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় দৃষিত বায়ু নির্গত হয়ে তা পানির সাথে মিশে গিয়ে পানিকে দৃষিত করে ফেলে। এটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ জন্য রাসূল হাষ্ট্র পান-পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এটা অন্যের জন্য ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে বিধায় রাসূল 🚐 নিষেধ করেছেন।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় নিঃশ্বাসের কারণে পানির স্বাদে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, তাই নিষেধ করেছেন।

**চতুর্থতঃ** নিঃশ্বাসের সাথে অনেক সময় নাকের ময়লাও পানিতে গিয়ে পড়তে পারে, তাই নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ اللهِ عَلَى مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ تَوَضَّأَ فَلْبَسْتَنْفِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْبُوتِرْ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৩১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে কেউ ঢিলা [দ্বারা ইন্তিঞ্জা] করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेर्ने रामीत्मत्र त्राच्या : সাধারণত মানুষের নাক সর্বদা খোলা থাকে ; আর মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিঃশ্বাস নেয়, ফলে ধূলা-বালির সাথে নানা প্রকার রোগ-জীবাণু নাকের ভেতরে প্রবেশ করে। এছাড়া নিঃশ্বাসের সাথে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বের হওয়ার সময় নাকের মধ্যস্থিত লোমে এক প্রকার দূষিত লালা জমা হয়। তাই অজুর সময় নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলে এগুলো হতে মুক্ত হওয়া যায়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানেও দৈনিক কয়েকবার পানি ছারা নাক পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে। এভাবে হাত, পা ও চুলের অগ্রভাগ ধৌত করতেও বলা হয়েছে। মুসলমানরা নিয়মিত অজু করলে এই কাজগুলো অনায়াসে হয়ে যায়।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اَنْسِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اَنْسُولُ اللّهِ عَلَى اَنْدَ اللّهِ عَلَى اَنْدَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

৩১৪. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ক্রি পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র এবং মাথায় বর্শাধারী একটি লাঠি বহন করে নিয়ে যেতাম। তিনি সে পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন। –বিখারী ও মুসলিমা

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत वाचा : উক্ত হাদীসে غُكُمٌ प्राता कात्क বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে। যথা شُرُحُ الْحَدِيْثِ

- ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে তিনি ছিলেন হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।
- ২. কারো মতে, তিনি হলেন হযরত বেলাল (রা.)।
- ৩. আরেক দলের মতে, তিনি হলেন হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)।

  র্ট্র -এর অর্থ কুর্ট্র বলা হয় একধরনের লাঠি বা ছড়ি, যার অগ্রভাগে বর্শা লাগানো থাকে। রাস্লুল্লাহ ক্রিকোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতেন। খোলাস্থানে নামাজ পড়লে তা গেঁড়ে নামাজ পড়তেন। আর ইস্তিঞ্জার জন্য ডেলার প্রয়োজন হলে তা দ্বারা মাটি খুঁড়ে ডেলা নিতেন।

# षिठीय़ जनूत्रहफ : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عُرُفُكُ انسس (رض) قَالَ كَانَ النّبِي عَنْ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَء نَزَعَ خَاتَمَهُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَالنّبَسَائِي وَالتّبْرِمِذِي وَقَالَ الْخُلاَء نَزَعَ خَاتَمَهُ . هُذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ اَبُوْ دَاوْدَ هُذَا حَدِيثُ مُنْكُرٌ وَفِي رِوَايَتِم وَضَعَ مَدْلَ نَزَع .

৩১৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম হ্রা যখন পায়খানায় প্রবেশ
করতেন, তখন তিনি নিজের আংটিটি খুলে রাখতেন।
—[আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিয়ী]

ইমাম তিরযমী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেন,এটা মুনকার হাদীস। তাঁর বর্ণনায় نَـزَعُ শব্দের পরিবর্তে রয়েছে। অর্থাৎ 'খুলে রাখতেন স্থলে' এর 'রেখে দিতেন' রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

থোদাই করানো ছিল। আল্লাহর নামের পবিত্রতা ও সম্মানার্থে উহাকে অপবিত্র স্থানে নিয়ে যেতেন না। এটা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ও রাস্লের নাম সম্বলিত কোনো বস্থু অথবা পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ নিয়ে কোনো নাপাক স্থানে প্রবেশ করা অনুচিত এবং কোনো অপবিত্র স্থানে যাতে এরপ কোনো কিছু লেখা কাগজের টুকরা বা এরপ কিছু লেখা বস্তু না পড়তে পারে সেদিকে আমাদের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন কি স্ত্রী সহবাসের সময় তা সাথে রাখা ঠিক নয়।

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পায়খানা প্রস্রাবকালীন সময় শরীর হতে আল্লাহ বা রাস্লের নাম অঙ্কিত কোনো বস্তু অথবা পবিত্র কুরআনের আয়াত থাকলে তা পৃথক করে রাখা ওয়াজিব।
- ২. ইবনে হাজার (র.) বলেন, এমতাবস্থায় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন রাখা মোস্তাহাব। এর বিপরীত করা মাকরহ। এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত।

وَعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

৩১৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন– নবী করীম হু যখন পায়খানার উদ্দেশ্যে
বের হতেন, তখন দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে
দেখতে না পায়। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى مُوسَى (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِي عَلَى ذَاتَ يَنُومٍ فَارَادَ أَنْ يَبُولُ فَاتَى دَمِثًا فِى اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ بَبُولَ فَاتَى دَمِثًا فِى اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولُ فَلْيَسْرَتُدْ لِيَسْرَتُدْ لِيَسْرَتُدُ لِيَسْرَتُدُ لِيَسْرَلُ فَلْيَسْرَتُدُ لِيَسْرَتُدُ لِيَسْرَتُدُ لِيَسْرَتُدُ لِيَسْرَلُهُ وَاوَدُ لَيَسْرَلُهُ وَاوَدُ

৩১৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ——এর সাথে ছিলাম। তিনি প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি একটা দেয়ালের পাদদেশে নরম মাটিতে গেলেন এবং প্রস্রাব করলেন। অতঃপর বললেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্রাব করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন এরপ স্থান তালাশ করে নেয়। [যাতে প্রস্রাবের ছিটা [ফিরে] গায়ে না আসে]। –[আবৃ দাউদ]

অন্ত্য়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৪৬

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পশাব করার বিধান : অন্যের দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করার বিধান : অন্যের দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করাটা উচিত নয়। কেননা, এতে দেয়ালের ক্ষতি হয়। আর মহানবী হুত্রু হতে এ ধরনের কাজ প্রকাশ পাওয়া তাঁর উত্তম চরিত্রের পরিপস্থি। এর উত্তরে বলা যায় যে, সম্ভবতঃত তা ছিল বিরান এলাকার ধ্বংসাবশেষ, যেখানে কোনো বসতি ছিল না বা তার কোনো মালিকই ছিল না। অথবা দেয়ালের গোড়ায় অর্থ দেয়ালের নিকটে। আর প্রস্রাব সে পর্যন্ত গড়ায়নি। এতে দেয়ালের ক্ষতি হওয়ার কোনো আশক্ষা ছিল না।

وَعَنْ النَّبِيُّ اَنَسِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوْدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হাত্র যখন প্রস্রাব বা পায়খানার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।

وَعُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

৩১৯. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করশাদ করেছেন—পিতা যেমন পুত্রের জন্য আমিও তোমাদের জন্য তদ্রপ। আমি তোমাদেরকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করে থাকি। অতএব যখন তোমরা পায়খানায় গমন করে তখন কেবলাকে সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে রাখো না। আর ইস্তিঞ্জার জন্য তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন এবং গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর কোনো ব্যক্তিকে তার ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। —[ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পিতা সদা-সর্বদা সন্তানের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানের সার্বিক সাফল্য, মর্যাদা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি সব ধরনের উনুতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, এটা সন্তানের প্রতি পিতার অগাধ স্লেহ-মমতা ও ভালোবাসার কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসূল নিজেকে মু'মিনের জন্য পিতার সমত্ল্য ঘোষণা দিয়েছেন। পিতা তার সন্তানের প্রতি যতটুকু স্লেহশীল থাকেন। রাসূল তার চেয়ে শত শতগুণ বেশি স্লেহপরায়ণ ছিলেন মু'মিনদের উপর। তাই মহানবী দ্বা দয়ণেরবশ হয়ে মু'মিনদের জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার পুজ্খানুপুজ্খ বর্ণনা রাস্ল দেননি। এটা মু'মিনদের প্রতি তাঁর স্লেহ-মমতারই বহিঃপ্রকাশ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, بالْمَوْمِنْ مِنْ اَنْفُرْمِنْ وَانْفُرْمِنْ اَنْفُرْمِنْ اَنْفُرْمُ الْمُعْرِيْدُ الْمُعْرَاقِيْ الْمُعْرِقِيْ الْمِعْرَاقِيْ الْمُعْرَاقِيْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِيْ الْمُعْرَاقِ

وَعَرِفِكُ عَائِشَةَ (رض) قَالُتُ كَانَتُ يَدُهُ الْيُسْلَى لِللهِ اللّهِ الْيُسْلَى لِطُهُ وُرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتُ يَدُهُ الْيُسْلَى لِخُلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ اَذَى ـ رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ

৩২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা ও খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো এবং বাম হাত তাঁর পায়খানা-প্রস্রাব ও অন্যান্য নাপাক কাজের জন্য ব্যবহৃত হতো। – আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আর তা শিষ্টাচারেরও অন্তর্গত। কেননা, যে হাতে ময়লা-আবর্জনা স্ষ্টি। আর উভয় হাতের ব্যবহারের ক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করা। আর তা শিষ্টাচারেরও অন্তর্গত। কেননা, যে হাতে ময়লা-আবর্জনা স্পর্শ করা হয় তাকে খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা স্বভাবত ঘৃণার উদ্রেক ছাড়াও স্বাস্থ্য বিধিমতে ক্ষতির আশক্ষা রয়েছে। কেননা, ময়লার মধ্যে বিভিন্ন রোগের অতি ক্ষুদ্র ও সৃক্ষ জীবাণু থাকে, যা হাতের চামড়ার মধ্যে লেগে থাকে, খালি চোখে তা দেখা যায় না। সুতরাং খাওয়া-দাওয়ার সময় সে হাত ব্যবহার করলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য নবী করীম ক্ষেত্র কোন হাত কোন্ কাজে ব্যবহার করতে হবে তা নিজে আমল করে উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

وَعِنْهَ اللهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اِذَا ذَهَبَ احَدُكُمْ اللهِ عَلَيْطِ فَلْ اللهِ الْحَدُكُمْ اللهِ الْحَائِمِ الْحَائِمِ الْحَائِمِ الْحَائِمِ الْحَائِمِ الْحَائِمِ الْحَدُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

৩২১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যখন
তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করে তখন সে যেন
তিনটি পাথর [ঢিলা] সঙ্গে নিয়ে যায়, যেগুলো দ্বারা সে
পবিত্রতা হাসিল করবে। কেননা, এগুলো [ব্যবহারই] তার
[পবিত্রতার] জন্য যথেষ্ট হবে। [তার আর পানির দরকার
হবে না।] –[আহমদ, আর দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

وَعَرِيْكِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَتَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذُكُرْ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ .

৩২২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করেছেন— তোমরা গোবর ও হাডিড দ্বারা ইস্তিঞ্জা করো না। কেননা, তা তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম জিনদের খাদ্য। –তিরমিয়ী ও নাসায়ী

কিন্তু ইমাম নাসায়ী "তা তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম জিনদের খাদা" কথাটি উল্লেখ করেননি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"عَانَهُا" -এর যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল : কোনো কোনো বর্ণনায় غَانَهُا -এর স্থলে غَانَهُ রয়েছে তখন عَظَامٌ ও رُفَّ उভয়ের দিকে বাহ্যিকভাবে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যদি غَانَهُا হয় তবে عِظَامٌ الله -এর দিকে ফিরবে, আর رُفَّ তার অধীনে পরিগণিত হবে। তবে غَانَهُا তাই অধিক বিশুদ্ধ।

এর ব্যাখ্যা : হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হাড়ের টুকরা এবং গোবর জিনদের খাদ্য, এখন প্রশ্ন হলো গোবর অপবিত্র বস্তু কিভাবে জিনদের খাবার হতে পারে। এর জবাব হলো–

- ১. মূলত হাড়ই হলো জিনদের খাদ্য ; আর গোবর জিনদের জানোয়ারের খাদ্য।
- ২. অথবা, গোবর হলো জিনদের খাদ্য উৎপাদনের সারস্বরূপ, তাই একে রূপকভাবে জিনদের খাবার বলা হয়েছে।

وَعَرْفَكِ بِنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يَا رُوَيْفَعُ لَعَلَّ الْحَيْوةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَاخْبِرِ النَّاسَ الْحَيْوةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَاخْبِرِ النَّاسَ الْحَيْوةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَاخْبِرِ النَّاسَ الَّهِ الْحَيْدَةَ الْ تَعْلَمُ فَاخْدِ وَتَسُرا اَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا اللهِ مِنْهُ بَرِئَ . رَوَاهُ اَبُو دَاؤَدَ

৩২৩. অনুবাদ: হযরত রুওয়াইফে ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ আমাকে বলেছেন— হে রুওয়াইফে ! হয়ত তুমি আমার পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, তখন মানুষদেরকে এই সংবাদ প্রদান করবে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়িতে জট বাঁধে অথবা [বদ নজরের ভয়ে কুসংস্কার বশত] ঘোড়ার গলায় কবচ বা ধনুকের ছিলা বাঁধে কিংবা পশুর শুকনো গোবর বা হাডিড দ্বারা ইন্তিঞ্জা করে, মুহাম্মদ তার থেকে মুক্ত অর্থাৎ তার প্রতি মুহাম্মদ অসক্তষ্ট। —[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चंद्रोमीत्मत পটভূমিকা : বর্ণিত আছে যে, জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কারের মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা যুদ্ধকালে বীরত্ব দেখানোর জন্য ঔষধ দারা বা কৃত্তিম উপায়ে দাড়িতে জট বাঁধত। আর বদ নজর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘোড়ার গলা কবচ বা ধনুকের ছিলা বাঁধত, এ সকল কুসংস্কার দূর করার জন্য নবী করীম উক্ত হাদীস বর্ণনা করে দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দেন যে, যে ব্যক্তি এই কুসংস্কারে লিপ্ত হয়, নবী করীম তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কাজেই এই সকল কুসংস্কার পরিহার করে চলা উচিত।

এর ব্যাখ্যা : রাসূল্ল্লাহ ় দাড়িতে জট পাকাতে নিষেধ করেছেন। তদানীন্তন আরবগণ এরপ করত। রাসূল্লাহ من عَقَدُ لِحُيتَهُ مَا اللهُ عَقَدُ الْحُيتَةُ مَا اللهُ عَقَدُ الْحُيتَةُ الْحُيتَةُ الْحُيتَةُ وَالْحُيتَةُ الْحُيتَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

- অধিকাংশ ওলামার মতে, তদানীন্তন আরবগণ দাড়িতে আঠা জাতীয় ঔষধ লাগিয়ে জট পাকাত। এটা ছিল সুনুতের পরিপস্থি। তাই রাসূল ক্রিপ্র এরপ করতে নিষেধ করেছেন।
- ২. কেউ কেউ বলেন, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা দাঁড়িতে গিরা লাগিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গমন করত। এতে মহিলাদের সাদৃশ্য হত বিধায় রাসল ত্রান্ত তা করতে নিষেধ করেছেন।
- ৩. কারো মতে, এটা ভণ্ডদের অভ্যাস ছিল বিধায় নিষেধ করেছেন।
- 8. কিছু সংখ্যক বলেন, তদানীন্তন আরববাসীদের মধ্যে যার একজন স্ত্রী ছিল সে দাড়িতে একটি গিরা লাগাত এবং যার দু' জন স্ত্রী ছিল সে দু'টি গিরা লাগাত। এটা অহেতুক কাজ বিধায় রাসূল তা করতে নিমেধ করেছেন।
  আই এর ব্যাখ্যা: জাহিলিয়া যুগের আরেকটি বদ রেওয়াজ এটাও ছিল যে, তারা 'বদ নজর' হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার গলায় ধনুকের ছিলা বেঁধে দিত। যেমন বর্তমানে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর ওজা-বৈদ্য বদনজর ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে এই ধরনের কবচ মানুষ ও পশুর গলায় এমনকি গাছের মধ্যেও বেঁধে দেয়। মূলত এটাও জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার। এসব কুসংস্কার হতে আমাদের যথা সম্ভব বেঁচে থাকা আবশ্যক। নতুবা হযরত রাসূল ত্রু এর অসন্তুষ্টিতে পতিত হওয়ার ভয় রয়েছে।

وَعَرِيْكِ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَلَا حَرَجَ وَمَنِ الْعَنْدَ خَرَجَ وَمَنِ الْسَتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ

৩২৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুরমা লাগায়, সে যেন তিনবার লাগায়। যে এরপ করল সে ভালো করল। আর না করলে কোনো অসুবিধা নেই। যে ডেলা নেয় সে যেন বেজোড় [তিনটি] নেয়, যে এরপ করল সে উত্তম কাজ করল।

وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلُ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اتَى فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَكُمْ يَجِدْ إلاَّ اَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلِ فَلْيَسْتَدْبِرُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيْ أَدْمَ مَنْ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيْ أَدْمَ مَنْ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيْ أَدْمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ . رَوَاهُ ابُو دَاوْدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

আর না করলে কোনো অসুবিধা নেই। যে খাবার খেল, আর দাঁতের ফাক হতে খিলাল দিয়ে কিছু বের করল সে যেন তা ফেলে দেয়। আর যা জিহ্বার সাহায্যে বের করল তা যেন সে গিলে ফেলে। যে এরপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর না করলে তাতে কেনানো আপত্তি নেই। আর যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করল সে যেন নিজেকে আড়াল করে নেয়। যদি সে আড়াল করার মতো বালুর স্তৃপ ছাড়া কিছু না পায় তবে সে স্থূপকে যেন পিছনে রেখে বসে [এবং নিজের কাপড় দ্বারা সম্মুখ দিক আড়াল করে বসে।] কেননা, শয়তান আদম সন্তানের নিতন্ব নিয়ে খেলা করে। যে এরপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর না করলে তাতে তাতে কোনো আপত্তি নেই —[আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ও দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এটা ব্যবহারের ফলে চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রোগ হতে মুক্ত হওয়া যায়। অপরদিকে এটা রাস্লের সুনুত হওয়ার কারণে ব্যবহার করলে ছওয়াবও হয়। আর এটা পুরুষের জন্য রাতে এবং মেয়েদের জন্য যে কোনো সময় ব্যবহার করা যায়। সুরমা বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করা উত্তম। অবশ্য কিতাবে এর কয়েকটি ব্যবহার-বিধি পাওয়া যায়। যেমন— প্রত্যেক চোখে তিনবার করে অথবা ডান চোখে তিনবার আর বাম চোখে দু'বার মোট পাঁচবার। অবশ্য প্রত্যেক চোখে তিন বার ব্যবহার করা রাস্ল ত্রে এর আমল হতে প্রমাণিত হয়। শামায়েলে তিরমিযীতে রাতের বেলায় রাস্ল ত্রি তিন তিন বার করে সুরমা লাগাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা : মহানবী ত্রত্ত-এর প্রত্যেক কাজ এবং সকল আদেশ-নিষেধ ছিল যথার্থ ও বিজ্ঞান সমত। খাদ্য ভক্ষণের পর খিলাল করে দাঁত হতে যে খাদ্যের অংশ-বিশেষ বের হয় তা না গিলে রাসূল ত্রত্তে ফেলে দিতে বলেছেন। কেননা তাতে রক্তের সংমিশ্রণ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। আর রক্ত মিশ্রিত খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। এছাড়া এটা স্বভাবত ঘৃণাকর বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য রাসূল ত্রত্তে তা ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে জিহ্বার সাহায্যে মুখের এদিক ওদিক থেকে খাবারের অংশ বের করে আনলে তা গিলে ফেলতে বলেছেন। কেননা, তাতে রক্ত মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে না। যদি রক্তের মিশ্রণ থাকে তবে তা খাওয়াও মাকরহ।

করে। রাস্লের বাণী – "শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নির্মান মানুষের চিরশক্র। সে মানুষকে অন্যের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করে। রাস্লের বাণী – "শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নিয়ে খেলা করে"-এর অর্থ হলো – শয়তান নানা রকম কৌশলে অন্য মানুষকে ঐ ব্যক্তির লজ্জাস্থান খুলে দেখাতে চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে সে খুব তৎপর হয়ে উঠে। এখানে 'কোনো ক্ষতি নেই' অর্থ হলো – যদি অন্য কোনো লোক তার লজ্জাস্থান না দেখে তবে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু যদি প্রয়োজনবশত সে সতর খোলে আর অন্য কেউ সে দিকে তাকায় তবে যে লোক তাকাবে সে-ই গুনাহগার হবে।

وَعَرِ ٣٢٥ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رضه) قَالٌ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوضَّأُ فِيْهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوضَّأُ فِيْهِ .

৩২৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন নিজ গোসলখানায় অবশ্যই পেশাব না করে। তারপর তাতে আবার গোসল বা অজু করে। কেননা, অধিকাংশ সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তা হতেই সৃষ্টি হয়। —[আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী] কিন্তু ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী "অতঃপর তাতে গোসল বা অজু করে" কথাগুলো উল্লেখ করেননি।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

শৈশিসের ব্যাখ্যা : রাস্ল গোসলখানায় প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হলো, গোসলের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রস্রাব করবে না। কেননা এটা দ্বারা অপবিত্র তথা পেশাবের ছিটা শরীরে পড়ার আশঙ্কা থাকবে এবং তাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তবে গোসলখানার অভ্যন্তরে পেশাব-পায়খানার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকলে তাতে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা এই হাদীসের উদ্দেশ্য নয়; বরং হুবহু গোসলের স্থানে প্রস্রাব করে তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে গোসল বা অজু করা নিষেধ করাই উদ্দেশ্য। এতে গোসলের পানিতে পেশাব ধুয়ে চলে গেলেও সন্দেহ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই রাস্ল ক্রেগোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَرِبِهِ عَبِدِ اللّٰهِ بَنِ سَرِجَسٍ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبُولَنَّ احَدُكُمْ فِنْ جُعْدٍ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩২৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন কখনো গর্তের মধ্যে প্রস্রাব না করে। – আবু দাউদ ও নাসায়ী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

গর্তের ভিতর পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, গর্তে কোনো বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে, আর উত্তপ্ত প্রস্রাব তাকে বিরক্ত করতে পারে। ফলে সে প্রাণী বা কীট তাকে অতর্কিত দংশন করতে পারে কিংবা বিষাক্ত গ্যাস-বাস্প নিক্ষেপ করতে পারে। অথবা এতে সেসব গর্তের নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট হতে পারে। তাই রাসূল ক্রান্ত পর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَن ٢٢٣ مُعَاذٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْمُرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَة

৩২৭. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন— তোমরা তিনটি অভিসম্পাতের ক্ষেত্র হতে
বেঁচে থাকবে, আির তা হলো—া পানির ঘাটে, চলাচলের
রাস্তার উপরে এবং গাছের ছায়ায় প্রস্রাব পায়খানা করা।
—[আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্হ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীদের ব্যাখ্যা: মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক সব কাজই ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে হারাম এবং গহিত কাজ। হাদীদে উল্লিখিত তিনটি স্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কর্যাবলি সম্পাদন করে। তাই এ সব স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করলে মানুষ কষ্ট পেয়ে তার উপর অভিসম্পাত করবে। এ জন্য রাসূলে কারীম ক্রিয়ে এসব স্থানে পায়খানা করে মানুষকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

وَعَرِ ٢٢٨ آبِى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ الرَّجُ لَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ . يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ . رَوْاهُ اَحْمَدُ وَابُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَة

৩২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেন—দু'জন ব্যক্তি যেন একত্রে নিজেদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে একে অপরের সাথে কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের কর্মে রাগন্বিত হন।—আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْحَرِيْتُ হাদীসের ব্যাখ্যা : পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কথাবার্তা বলা কিংবা কিছু খাওয়া-দাওয়া করা অসভ্যতার পরিচায়ক। আর ﴿ ﴿ শব্দের অর্থই হলো – নিঃসঙ্গ, একাকী হওয়া। জাহিলিয়া যুগে একে কোনো দোষ তো মনে করা হতোই না; বরং নারী-পুরুষও একত্রে পায়খানা করত এবং পরস্পর কথাবার্তাও বলত। উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক হয়রত মুহামদ এ অভ্যাস পরিহার করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। কেননা, এর দ্বারা লজ্জাহীনতা হয়। আর লজ্জহীনতা অত্যধিক বেহায়পনা, ফলে এতে আল্লাহর ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

يَضْرِبَانِ কিন্তু এখানে يَضْرِبَانِ म्लठ এর অর্থ يَضْرِبَانِ किन्तु এখানে يَضْرِبَانِ म्लठ এর অর্থ يَضْرِبَانِ किन्तु এখানে وَيَضْرِبَانِ म्लठ এর অর্থ يَضْرِبَانِ किन्तु এখান وَ الْمَصْرُبُ فِي الْأَرْضُ (সববা বলে مَسَبَّبُ الْعَرْبُ فِي الْأَرْضُ (সববা বলে المَصْرَبُ فِي الْأَرْضُ (স্বমন বলা হয় - الصَّرْبُ فِي الْأَرْضُ (আল্লামা আবহারী বলেন المَصْرَبُ فِي الْأَرْضُ (অর্থাৎ, জমিনে গমনাগমন করা । 'মুখতাসারুন নিহায়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে যাওঁয়া হয় সে অবস্থাকে বুঝার জন্য الفائط يضر والفائط يضر والفائط (স্বাহ্য স্বাহ্য স্ব

وَعَرْدُكِ نَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ هٰذِهِ الْحُسُوشَ مُحْتَضَرَةً فَإِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْخَلاَء فَلْيَقُلْ اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ . رَوَاهُ اَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةً

৩২৯. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রিলিছেন— এই পায়খানার জায়গাসমূহ জিনদের উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করলে সেবলবে اَعُوزُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ — হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নারী জিন ও শয়তানের প্রভাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। — আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্য

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ضُرُّ शमीत्मत त्राখ্যা: শয়তান ও দুষ্টনারী জিনসমূহ অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত স্থানেই বেশি থাকে। মলমূত্র ত্যাগের সময় তারা মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে এবং সুযোগ বুঝে ক্ষতি সাধন করে। তাই রাসূল ক্রিত্র পায়খানা ক্রোবখানায় গমন করার সময় উক্ত দোয়া পড়তে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

وَعَوْدَاتِ بَنِى الدَمَ إِذَا دَخَلَ احَدُهُمُ الْجَنِّ الْجِنِّ وَعَوْدَاتِ بَنِى الْجِنِّ الْجِنِّ وَعَوْدَاتِ بَنِى ادَمَ إِذَا دَخَلَ احَدُهُمُ الْخَلاءَ أَنْ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ عَرِيْبُ وَإِسْنَادُهُ لَبْسَ بِقَوِي

৩৩০. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেবলেছেন— যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করে, তখন জিনদের চক্ষু এবং আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যকার অন্তরাল হলো [মনে মনে] 'বিসমিল্লাহ' বলা । – ইিমাম তিরমিয়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গারীব এবং এর বর্ণনা সূত্র সবল নয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत्र त्राच्या : পূর্বোল্লেখিত হাদীসে দোয়া পড়তে বলা হয়েছে ; আর এ হাদীসে বিসমিল্লাহ কে অন্তরাল বলা হয়েছে । উভয়ের মধ্যে সমন্তর হতে পারে এভাবে যে, উক্ত দোয়া পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে ।

وَعَنْ ٣٣٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُ

৩৩১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম تعنفرانك বখন পায়খানা হতে বের
হতেন তখন বলতেন "غَنفُرانك (হ আল্লাহ তোমার ক্ষমা
প্রার্থনা করছি। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ शाय्याना হতে বের হওয়ার পর غُفْرَانَكَ" بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ शाय्याना कर्ता তো কোনো শুনাহের কাজ নয়, তবু غُفْرَانَكَ वलात कात्रं कि? হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি উত্তর প্রদান করেছেন—

- ১. আল্লামা ত্রপুশতী (র.) বলেন, রাসূল্ল্লাহ হ্রা সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মাশগুল থাকতেন, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সময় জিহবা জিকির হতে বিরত থাকত বিধায় রাসূল হ্রা ঠিটি বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
- ২. আনওয়ারুল উসূল প্রন্থে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা অতি আদরের সাথে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের দারা সিজদা করিয়ে অতি সম্মানের সাথে বেহেশতে থাকতে দেন, কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণায় নিষিদ্ধ ফল খেয়ে বেহেশত হতে বিতাড়িত হন এবং প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত আদম (আ.)-এর এই অবস্থা স্মরণ করে রাসূল কর্তিটিটি বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
- 8. হযরত আনওয়ার শাহ (র.) সিবওয়াই হতে বর্ণনা করেন যে, غُنْرَانَكُ -এর অর্থ হলো لَا كُنْرَانَكُ অর্থাৎ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে غُنْرَانَكُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানেও রাসূল উক্ত বাক্য দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
- ৫. হাফেয ইবনে কাইয়েম (র.) বলেন, পায়খানা-প্রস্রাব পেটে জমা হলে মানুষের শরীরে যেমন ভারীত্ব ও অশ্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, তেমনি গুনাহের কারণে মানুষের হৃদয়েও এক ধরনের ভারিত্বের সৃষ্টি হয়। অতএব পায়খানা-প্রস্রাব করার পর শরীরের ভারিত্ব যেমন দ্রীভূত হয়, তদ্রপ রাসূল হৃদয়ের ভারিত্ব দ্রীভূত করার জন্য তার শেষে ইসতিগফার করতেন।
- ৬. অথবা, বলা যেতে পারে যে, পায়খানা-প্রস্রাব যেহেতু নাফরমানির ফলশ্রুতি, অর্থাৎ আদমের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কারণে যেহেতু এর সূচনা, সেহেতু রাসূল হ্রুক্র সেদিকে লক্ষ্য করে পায়খানা-প্রস্রাবের শেষে ইসতিগফার করতেন।

وَعَنْ النّبِيُ الْمِنْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ النّبِيُ النّبِيُ الْحَالَاءَ اَتَبْتُهُ لِمَاءٍ فِيْ تَوْدٍ أَوْ رَكُوةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ بِمَاءٍ فِيْ تَوْدٍ أَوْ رَكُوةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ بَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ اتَبْتُهُ بِإِنَاءِ الْخَر فَيَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ اتَبْتُهُ بِإِنَاءِ الْخَر فَيَ مَعْنَاءُ وَالنَّسَائِيُ مَعْنَاهُ وَالدَّود وَ رَوَى الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُ مَعْنَاهُ

৩৩২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম অথন পায়খানায় যেতেন, তখন আমি তার জন্য পাথরের বাটিতে করে অথবা কখনো চামড়ার ছোট পাত্রে করে তাঁর জন্য পানি নিয়ে যেতাম। তিনি [তা দ্বারা] শৌচকার্য করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত মাটির উপর ঘষতেন। এরপর আমি আরেক বাটি পানি আনতাম, তিনি তা দ্বারা অজু করতেন। —[আবৃ দাউদ, দারেমী ও নাসায়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

করতেন না; বরং ঢিলার পর পানিও ব্যবহার করতেন। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনে যথেষ্ট মনে করতেন না; বরং ঢিলার পর পানিও ব্যবহার করতেন। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার পর মানবতার মহান শিক্ষক হযরত রাসূল হাতকে মাটিতে ঘষে দুর্গন্ধ ও জীবাণু মুক্ত করতেন। কেননা, পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পরও অসংখ্য সৃক্ষ জীবাণু হাতের মধ্যে লেগে থাকে, এগুলো পরে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি করে। শুধু পানি দ্বারা ধৌত করে ছেড়ে দিলে জীবানু পুরোপুরি বিদ্ষিত হয় না। মাটিতে এমন প্রতিষেধক শক্তি রয়েছে যার স্পর্শে সে জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা আর রোগ জীবাণু ছড়াতে সক্ষম হয় না। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পর মাটি দ্বারা হাতকে ঘষে ধৌত করা।

وَعَرِيْتِ الْحَكِمِ بُنِ سُفْسَيَانَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا بَالَ تَوضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ ـ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৩৩. অনুবাদ: হযরত হাকাম ইবনে সুফইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রেয়খন পেশাব করতেন তখন অজু করতেন এবং পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটাতেন।—[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

रामीत्तत त्राचा : نَضْحُ अमितित वर्ष रल- शानि हिंगता, এि मू'ि वर्ष त्रवरू रख़ शाक— فَرُحُ الْحَدِيْثِ

- ك. ﴿ وَمُنَّ الْمَاءِ ﴿ وَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ
- ২. ইমাম খান্তাবীর মতে, اَنَعْنَىٰ -এর অর্থ হল اَنَعْنَىٰ পানি দ্বারা ধৌত করা।
  পানি ছিটানোর কারণ: আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রাব করার শেষে পুরুষঙ্গের উপর যে
  পানি ছিটাতেন এর পেছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে—
- প্রথমত পেশাবের শেষে পুরুষঙ্গে পানি ছিটালে তা সংকোচিত হয়ে যায় এবং প্রস্রাবের ফোটা থাকলে তা বের হয়ে যায়।
   পরে প্রস্রাবের ফোটা বের হয়ে অপবিত্র হবার সম্ভাবনা থাকে না।
- ২. দ্বিতীয়ত কারণ ছিল, শরীর বা কাপড়ে প্রস্রাবের ফোটা লেগে যাবার সংশয় ও সন্দেহ হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে রাসূল হ্রা পানি ছিটাতেন।

অন্ভয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৪৭

وَعَرْثِكِ الْمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحُ عَنْ عِيْدَانٍ تَخْتَ سَرِيْرِهِ يَبُولُ فِينِهِ بِاللَّيْلِ . رَوَاهُ اَبُودَاؤَدَ وَالنَّسَانِيُ

৩৩৪. অনুবাদ: হযরত উমাইমা বিনতে ক্রুকাইকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম । এর খাটের নিচে একটি কাঠের গামলা ছিল, যাতে তিনি [প্রয়োজনবশত] রাতে পেশাব করতেন। - [আর দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ১. রাতের বেলায় মহানবী 🚟 এর বাইরে বের হতে কষ্ট হতো বিধায় রাতে বের না হয়ে উক্ত পাত্রে পেশাব করতেন।
- ২. অথবা, তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে রাতের বেলায় তাতে পেশাব করতেন।
- কংবা সাবধানতার স্বার্থে প্রসাবের প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত পাত্রে প্রসাব করতেন।
- 8. অথবা, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘরের ভিতর প্রস্রাব রাখলে তাতে দুর্গন্ধ হয়ে যায়, সে অবস্থায় ঘরের ভিতর ফেরেশতা প্রবেশ করে না। রাসূল আ এরপ করতেন না। কাজেই উভয়ের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দু নেই।

عَبْدان শব্দের বিশ্লেষণ: আল্লামা মীরাক বলেন, মাসাবীহ এবং মিশকাত গ্রন্থে عَبْداً শব্দি عَبْداً হরফটি যের যোগে পঠিত হয়। তখন শব্দটি হবে عَبْد -এর বহুবচন, অর্থ – কাঠ। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো عِبْدان হরফে যবর হওয়াই অধিক সঠিক। শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী 'কাম্স' গ্রন্থে লিখেন عَبْن এব عَبْد وَمِهُ اللّهُ وَمِهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُؤُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُؤْهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُؤْهُ وَمُؤْهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُوهُ وَمُؤْهُ وَمُؤُوهُ وَمُؤْهُ وَمُؤُهُ وَمُؤُوهُ وَمُؤُوهُ وَمُؤْهُ وَمُؤْهُ وَمُؤْهُ وَمُؤْهُ وَاللَّهُ وَمُؤْهُ وَمُؤْهُ

وُعَنْ اللّهِ عُسَمَر (رض) قَالَ رأنِي النّبِي عُلِي وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَعَالَ فَعَالَمُ النّبِي عُلِي وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا بُلُتُ قَائِمًا بَلْتُ قَائِمًا بَلْتُ قَائِمًا بَلْتُ قَائِمًا بَعْدُ . رَوَاهُ التّبِرْمِيذِي وَابْنُ مَاجَة قَالَ الشّنَةِ رَحِمَهُ اللّهُ الشّنَةِ رَحِمَهُ اللّهُ قَدْ صَعَ عَنْ حُذَيْ فَهَ قَالَ اتّبَى النّبِي لُكُ سُبَاطَة قُومٍ فَبَالَ قَائِمًا . مُتّفَقً عَلَى اللّهُ لِعُذْدٍ .

৩৩৫. অনুবাদ: হ্যরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিএকদা আমাকে দেখলেন যে, আমি [জাহিলিয়া যুগের অভ্যাস মতো] দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিছিলাম। তখন রাসূল ক্রিএলেন, হে ওমর! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। অতঃপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিনি। [তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

শায়খ ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন, সহী সনদে অন্যত্র হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নবী করীম ক্রে কোনো এক গোত্রের ময়লা ফেলার স্থানে গমন করলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন— [বুখারী ও মুসলিম]

[উপরিউক্ত দুই বর্ণনার বিরোধ নিরসনের জন্য] বলা হয় যে, নবী করীম ক্রেকোনো ওজরের কারণেই দাঁড়িয়ে প্রসাব করছিলেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত : দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত : দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মার্কা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরপ—

হযররত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, উরওয়া ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সাধারণত জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, কোনো ওজরের দরুন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কোনো দোষ হয় না। বিনা ওজরে মাকরুহ। হানাফী ইমামগণ এবং অধিকাংশ উলামার মতে শর্মী কোনো ওজর ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাক্রহে 'তান্মীহ'; 'তাহরীমী' নয়। যাঁরা জায়েজ বলেন, হযরত হুযাইফার হাদীস তাঁদের দলিল। আর যাঁরা নিষেধ করেন তাঁরা হ্যরত ওমর (রা.) ও পরবর্তী হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তারা হ্যরত হুযাইফার হাদীসের নিম্নোক্ত জবাব দেন—

- ১. সম্ভবত নবী কারীম ক্রিয় কোনো শরিয়তগ্রাহ্য অসুবিধার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। যেমন— নিচে ময়লা ছিল, বসে পেশাব করলে কাপড় অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা ছিল।
- ২. সম্ভবত স্থান এত সংকীর্ণ ছিল যে, বসে পেশাব করা সম্ভবপর ছিল না।
- ৩. অথবা, বাতাসের ঝাপটায় কাপডে প্রসাবের ছিঁটা পডার সম্ভাবনা ছিল।
- 8. অথবা, 'সমুখের স্থান উঁচু ছিল, বসলে প্রস্রাব গায়ে আসার বেশি সম্ভাবনা ছিল।
- ৫. অথবা, রাসুলুল্লাহ 🚟 এর হাটুতে এমন কোনো অসুবিধা ছিল, যার কারণে তিনি বসতে অসমর্থ ছিলেন।
- ৬. অথবা, আরবদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ক্রি কোমরের বেদনার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন এবং এ প্রক্রিয়ায় বেদনার উপশম কামনা করেছিলেন।
- ৭. অথবা, এটাও হতে পারে যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরহ হলেও জায়েজ

   এ কথা প্রকাশ করার জন্য, একবার দাঁড়িয়ে
   পেশাব করেছিলেন।

# وَ الْفَصْلُ الثَّالِثُ : पृषीय अनुत्रहर

عَرْبِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَنْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ النَّبِي اللَّهَ كَانَ بَبُولُ النَّبِي اللَّهَ كَانَ بَبُولُ اللَّ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ اللَّ قَاعِدًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُ .

৩৩৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নিকট যে বলে রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি সর্বদা বসেই প্রস্রাব করতেন।

-[আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

पू'ि হাদীসের মধ্যে एम् : হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল কথনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি। আর হযরত হুযায়ফার হাদীসে এসেছে যে, রাস্ল দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নুরূপ—

- ك. হযরত আয়েশার হাদীসে الْسَتِمْرَارُ বাক্যে مَا كَانَ يَبُولُ الْا قَاعِدًا অর্থাৎ সদা-সর্বদার অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন— হুযূরের সাধারণ অভ্যাস ছিল বসেই প্রস্রাব করা। সূতরাং যদি কোনো ওজর অুসবিধার দরুণ কদাচিৎ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন, তবে তা তাঁর সাধারণ অভ্যাসের ব্যতিক্রম। কাজেই তিনি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেছেন।
- ২. হযরত আয়েশা (রা.) নিজের চাক্ষুস বাড়ি-ঘরে দেখা হুজ্রের অভ্যাসের কথা বলেছেন, কিন্তু বাইরে তিনি কি করেছেন, আয়েশা (রা.) হয়তো সে অবগত ছিলেন না, তাই তিনি তা অস্বীকার করেছেন। আর হ্যরত হ্যাইফা (রা.) বাহিরের দেখা বর্ণনা করেছেন।
- ৩. অথবা, প্রয়োজন বোধে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যে জায়েজ আছে, তা তিনি উন্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করেছিলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এই বিষয়ে অবগত ছিলেন না।

وَعُرْثُكُ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ اَنَّ جِبْرَئِيْلُ اَتَاهُ فِي اَوَّلِ مَا اُوْجِى اِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلُوةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنَ الْمَاءِ فَنَضَعَ بِهَا فَرْجَهُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارُ قُطْنِيْ ৩৩৭. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আ.) সর্বপ্রথম যখন প্রত্যাদেশ নিয়ে তার নিকট আগমন করেন তখন [একদিন] হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাকে অজু করা এবং নামাজ পড়া শিক্ষা দিলেন। অতঃপর যখন রাস্ল অজু করা শেষ করলেন তখন তিনি এক কোষ পানি নিয়ে তা লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দিলেন। –[আহমদ ও দারে কুতনী]

وَعُنِيْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

৩৩৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইনশাদ করেছেন—
একদা হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি যখন অজু করেন তখন কিছু পানি [লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের] উপরে ছিটিয়ে দিন। –হিমাম তিরমিয়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, হাসান ইবনে আলী হাশেমী নামক বর্ণনাকারী হাদীসের ক্ষেত্রে মনকার।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत व्याच्या : হাদীসে উল্লিখিত লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, লজ্জাস্থানের উপরে পরিধেয় বিশ্রে পানি ছিটিয়ে দাও। আর এটি এই জন্য যেন এই ধারণা না হয় যে, কাপড়ে দৃষ্ট ফোটা পেশাবের ফোটা, বরং তা যে অজুর পানির ছিটানো ফোটা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহে থাকা যায়, অথবা হাদীসের মধ্যে পানি ছিটানোর আদেশ অজুর পরে নয়; বরং অজুর পূর্বে। مُنْكُمُ الْكَذَنْتُ -এর সংজ্ঞা ও ছকুম :

بِهُ وَانْكَارٌ भेकिंটি বাবে إِنْمَ مَغْمُولُ থেকে إِنْمَالُ এর সীগাহ, একবচন। মাসদার হচ্ছে أَنْكُو كُغَةً আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ১. অপ্রিচিত, ২. অসৎ কাজ। এ অর্থে কুরআন শরীফে এসেছে– (ن و و كَانْهُونُ عَنِ الْمُنْكُورِ وَتُنْهُونُ عَنِ الْمُنْكُورِ وَتُنْهُونُ عَنِ الْمُنْكُورِ . অসীকৃত।

: مُعْنَى الْمُنْكُرِ إِصْطِلَاحًا

- ك. উস্লে হাদীসের পরিভাষায় مُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الصَّعِيْفُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثَفَةُ वर्षाৎ, কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে مُنْكُرُ এবং সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ वेला হয়।
- ২. মুফ্তী আমীমূল ইহসান (র.) বলেন-إِنْ كَانَ مَعَ ضُعْفِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى الْمَقْبُولُ أَوْ كَانَ غَافِلًا أَوْ نَاسِيًا كَثِيْرَ الْوَهْمِ فَالْعَدِيثُ مُنْكُر .
- ৩. হফেজ ইবনে কাছীর (র.) বলেন- وَأُنْ خُالُفُ رِوَايَةُ الِثِيَّقَاتِ فُمُنْكُرُ
- 8. ७३ आमीव সালেহ বলেন هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهٖ ضَعِيْثُ خَالَفَ فِيْهِ الثَقَاتُ نَصُمُ : এরপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়; অবশ্য বর্ণনাকনারীর দুর্বলতা প্রকট না হলে এবং হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

مَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَامَ عُمُرُ خَلْفَهُ بِكُوْرِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَاهٰذَا يَاعُمُرُ فَقَالَ مَاهٰذَا يَاعُمُرُ فَقَالَ مَاءُ نَقَالَ مَاهٰذَا يَاعُمُرُ فَقَالَ مَاءُ نَقَالُ مَاءُ نَقَالُ مَا أُمِرْتُ كُلّمَا بُلْتُ مَاءُ نَقَالُ مَا أُمِرْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهُ اللّهُ لَكَانَتْ سُنَّةً . رَوَاهُ اللّهُ دَاوُدُ وَائِنُ مَاجَةً

৩৩৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ প্রপ্রাব করলেন, আর
হযরত উমর (রা.) তার পিছনে পানির একটি পাত্র নিয়ে
দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন–হে ওমর!
এটা কিঃ তিনি বললেন, এটা আপনার অজু করার পানি।
তখন রাসূল বললেন– আমি এই জন্য আদশেপ্রাপ্ত
হইনি য়ে, যখন প্রস্রাব করব তখনই অজু করব। যদি আমি
তা করি তবে তা সুনুতে পরিণত হয়ে যাবে।—আবু দাউদ,
ইবনে মাজাহা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : একদা রাস্লে করীম ক্র -এর ইস্তিঞ্জার সময় হযরত ওঁমর (রা.) অজুর পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু রাস্ল ক্র তখন অজু না করে বললেন, আমি যদি এরপ করি তবে তা সুনুতে পরিণত হয়ে যাবে। কেননা, রাস্লের নিয়মিত কাজগুলো সুনুতে দায়েমী হিসেবে পরিণত। রাস্ল ক্র এমন কোনো কাজ করেননি, যা তার উন্মতের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই তিনি প্রতিবার হদছের পর অজু করতেন না। তবে প্রতিবার হদছের পর অজু করা মোস্তাহাব।

وَعَنْ الْمِهُ وَهِ الْآَيَةُ لَدًّا نَزَلَتْ فِيهِ رِجَالًا الرَّفِ اللَّهُ يَبِهِ رِجَالًا يَحِبُ وَجَالًا يَرَلَتْ فِيهِ رِجَالًا يَسِجِبُ وَنَ اللَّهِ يَسِعُ رَجَالًا يَسِعُ مِنَ النَّهُ يَسِعُ يَا مَعْشَرَ النَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الْمُعْشَرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي النَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَدْ اثْنَى عَلَيْكُمْ فِي النَّهُ عَدْ اثْنَى عَلَيْكُمْ فِي النَّهُ عَلَيْكُمْ فِي النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَدْ اثْنَى عَلَيْكُمْ فِي النَّهُ اللَّهُ عَدْ اثْنَى عَلَيْكُمْ فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي النَّهُ اللَّهُ ال

৩৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ আইয়ুব (রা.), জাবির ও আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুবাবাসীদের সম্পর্কেট যখন এই আয়াত নাজিল হয় যে, কুবাবাসীদের সম্পর্কেট যখন এই আয়াত নাজিল হয় যে, কুবাবাসীদের অর্থাৎ, তথায় [কুবা মসজিদে] এরপ লোকেরা রয়েছে যারা পবিত্রতা পছন্দ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। তখন রাস্লুল্লাহ ক্রাণ্ডালা করেছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কিং তাঁরা বললেন— আয়রা নামাজের জন্য অজু করি। নাপাকী হতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করি এবং ইন্তিঞ্জায় পানি দ্বারা শৌচকার্য করি। রাস্লুল্লাহ ক্রাণ্ডালন— এ জন্যই তো প্রশংসিত হয়েছ। তোমরা এর উপর সর্বদা স্থির থাকবে। —হিবনে মাজাহা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَكُمُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ পানি দ্বারা শৌচকার্য করার হুকুম : ইমাম খান্তাবী (র.) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) বলেন, পানি দ্বারা শৌচকার্য করা নিষিদ্ধ। কেননা, তা হলো পানীয় দ্রব্য, তাকে নাপাকীর সাথে মিশ্রণ না করাই উচিত। مُذْمُبُ الْارْبَعَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُرْبَعَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُرْبَعَةِ الْمُرْبَعَةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعَةِ الْمُرْبَعَةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعَةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبَعِةِ الْمُرْبِعُةِ الْمُرْبِعُةِ الْمُرْبِعُةِ الْمُرْبَعِةُ الْمُرْبِعُةِ الْمُرْبِعُةِ الْمُرْبَعِةُ الْمُرْبَعِةُ الْمُرْبَعِةُ الْمُرْبِعُةِ الْمُرْبِعُةِ الْمُرْبَعِةُ الْمُرْبَعِةُ الْمُرْبَعِةُ الْمُرْبَعِةُ الْمُرْبَعِقْةُ الْمُعْتَعِيْدِ الْمُرْبَعِيْدِ الْمُرْبَعِيْدِ الْمُرْبَعِيْدِ الْمُرْبِعُةُ الْمُرْبَعِيْدِ الْمُرْبَعِيْدُ الْمُرْبَعِيْدِ اللَّهُ الْمُرْبَعِيْدِ الْمُرْبَعِيْدُ الْمُرْبِعُةُ الْمُرْبَعِيْدُ الْمُرْبِعُةُ الْمُعْتِيْدُ الْمُرْبِعُةُ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُرْبِعُةُ الْمُرْبِعُةُ الْمُرْبِعُةُ الْمُرْبِعُةُ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعِلِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتَعِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدِ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتَعِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتَعِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْتُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتِيْدُ الْمُعْتَ

জন্য পানি এবং ডেলার সমন্বয়ে ইস্তিঞ্জা করাই উত্তম। আর্থাৎ প্রথমে ডেলা এবং তারপর পানি ব্যহার করতে হবে। কেউ যদি তার একটি ব্যবহার করতে চায় তবে তাঁর জন্য পানি ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা, পানি দ্বারা মূল নাপাকী এবং তার চিহ্ন পর্যন্ত দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু ঢিলা দ্বারা মূল নাপাকী বিদ্রিত হলেও তার চিহ্ন মুছে যায় না। পানি দ্বারা যে শৌচকার্য করা উত্তম এর সপক্ষে ইমাম তাহাবী (র.) কিছু দলিল উপস্থাপন করেছেন–

র সিপক্ষে ইমাম তাহাবী (র.) কিছু দলিল উপস্থাপন করেছেন—

۱. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِنْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهُرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ .

۲ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ دَخَلَ الْخَلاَءَ فَوضَعْتُ لَهُ وَضُوّةً الخ

۳ . إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضٰى حَاجَتَهْ فَاتَاهُ جَرِيْرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى بِهِ . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِى صَحِيْجِهِ .

٤ . عَنْ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجُكُنَّ أَنْ يَغْتَسِلُوا آثَرَ الْفَائِطِ وَالْبُولِ . (اَلتَرْمِذِيُّ)

٥ . رَوَى ابْنُ حَبَّانٍ (رض) مَارَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مُسْ مَاءً .

وَعُرْكِ سُلْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ مَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئَ إِنِّى لاَرَىٰ مَا مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئَ إِنِّى لاَرَىٰ مَا مِنْكُمْ مُتَى الْخِرَاءَةَ قُلْتُ الْجَلْ امْرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ عَلْمَ بِدُونِ نَسْتَنْجِى بِالْمِنْ فِيها وَلاَ نَكْتَفِى بِدُونِ تَسْتَنْجِى بِالْمِنْ فِيها وَلاَ نَكْتَفِى بِدُونِ تَلْكَةِ احْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلاَ عَظم .

৩৪১. অনুবাদ: হযরত সালমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুশরিকদের এক ব্যক্তি আমাকে বিদ্রুপ করে বলল যে, তোমাদের বন্ধু [অর্থাৎ, নবী করীম আছা। তোমাদেরকে সব কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন, এমনকি পায়খানায় বসার নিয়ম-কানুন পর্যন্ত, আমি বললাম— হাাঁ! অবশ্যই তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন [পায়খানায়] কিবলার দিকে মুখ করে না বসি। ডান হাতে ইন্তিঞ্জা না করি এবং ইন্তিঞ্জার সময় তিনটি চেলার কম ব্যবহার না করি, আর তাতে যেন শুকনা গোবর ও হাডিড না থাকে। —[মুসলিম ও আহমদ; তবে হাদীসের উল্লিখিত ভাষা ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত।]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْبُ হাদীসের ব্যাখ্যা: মুশরিক লোকটি যে কাজটিকে বিদ্রাপের উপলক্ষরপে চিহ্নিত করেছে, হযরত সালমান (রা.) সে কাজটিকে মহৎরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি তার ঠাট্টার জবাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহানবী আমাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ শিক্ষা দিতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েরই শিক্ষাদেন। এমনকি পেশাব-পায়খানা করার নিয়ম পদ্ধতিও শিক্ষাদেন। যাকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর। এর উপর নির্ভর করে মানুষের পাক-পবিত্রতা যা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।

أَلْخِرَاءَ 'الْخِرَاءَ ' শব্দটির উচ্চারণে কেউ কেউ বলেন خ এবং , উভয়টির উপরে যবর এবং পরে আলিফ মাক্স্রা। আবার কেউ বলেন, মদ্দ সংযুক্ত। আবার কেউ বলেন মদ্দসহ خ এর নিচে জের। আল্লামা নববী বলেন এর خ এর উপর যবর এবং , এর উপর জযম। অর্থ পায়খানায় বসার পদ্ধতি। তবে ; কে বাদ দিলে এবং خ এর নিচে জের বা উপরে যবর দিলে এবং خ অর্থ মল বা পায়খানা।

وَعَن بَنِ حَسَنَة الرَّحْمِن بَنِ حَسَنَة ارضا قَالَ خَرَج عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَفِي يَدِهِ الدَّرقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبالَ وَفِي يَدِهِ الدَّرقَةُ فَوضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبالَ النَّهَا فَقَالَ بَعْضُهُم انظُرُوا البَّهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُ عَلَيْ يَكُ فَيَالَ وَيَحْكَ امَا عَلِمْتَ مَا اصَابَهُمُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ وَيَحْكَ امَا عَلِمْتَ مَا اصَابَهُمُ الْبَولُ بَنِي إِسْرَائِيلً كَانُوا إِذَا اصَابَهُمُ الْبَولُ بَنِي إِسْرَائِيلً كَانُوا إِذَا اصَابَهُمُ الْبَولُ قَرَولُهُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِينِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَرَدُهُ وَابْنُ مَا جَلَةً وَرَواهُ النَّسَائِقُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْ مُوسَى

৩৪২. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ

ঘর হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তখন তাঁর

হাতে একটি চামড়ার ঢাল ছিল। তিনি ঢালটিকে মাটিতে
রাখলেন [অন্তরাল হিসেবে], অতঃপর বসলেন এবং ওটার

দিকে মুখ করে প্রস্রাব করলেন। তখন [মুশরিকদের]
কোনো এক লোক বললেল দেখ লোকটির দিকে, সে

কিরপ মেয়েলোকদের মতো অন্তরাল করে প্রস্রাব করছে।
নবী করীম এ কথা শুনে বললেনল তোমার ধ্বংস

হোক। তুমি কি জান না, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি

ঘটনা ঘটেছিল। বনী ইসরাঈলের লোকদের কাপড়ে যখন

পেশাব লাগত তখন তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত।

তখন সে ব্যক্তি তা করতে নিষেধ করল। ফলে তাকে

কবরে শান্তি দেওয়া হলো।

আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ; আর ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা'র মাধ্যমে হ্যরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এ উক্তিটি কার? বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, উপস্থিত সাহাবীদের কেউ এই কথা বলেছেন, অথচ তাদের পক্ষে এরপ কথা বলা অসম্ভব ; তবু এ বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে।

- সাহাবীগণের মধ্য হতেই কেউ এই উক্তি করেছেন, তবে তাঁর এই উক্তি বিদ্রাপাত্মক ছিল না ; বরং আরবের চিরাচরিত
  অভ্যাসের বিপরীত প্রস্রাব করতে দেখে তিনি বিশ্বয়ের সাথে এই উক্তি করেছেন।
- ২. অথবা, রাসূল ক্রি-কে এরপ প্রস্রাব করতে দেখে এর কারণ জানার উদ্দেশ্য অন্য সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই উক্তি করেছেন, বিদ্রূপের লক্ষ্যে নয়।
- ৩. কিংবা ঘটানাস্থলে উপস্থিত কোনো কাফির বা মুনাফিক এই উক্তিটি করেছিল এবং তা মুসলমানদেরকে হেয় করার জন্য বলেছিল। অধিকাংশ ওলামা এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বলেছিল। অধিকাংশ ওলামা এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্রিটির ব্যাখ্যা : মহানবী ক্রিস্ব সর্বদা আড়াল করে বসে পেশাব করতেন। একদা কোনো মুশরিক রাস্ল ক্রিটিন এরপ করতে দেখে বলল যে, এই লোকটি মহিলাদের মতো আড়াল করে বসে প্রস্রাব করে। মেয়েলোকের সাথে তুলনা করার কয়েকটি কারণ রয়েছে—
- ১. তৎকালের আরবের পুরুষ লোকেরা দাঁড়িয়ে, আর মহিলারা বসে প্রস্রাব করত। রাসূল হ্রান্ট্র-কে এভাবে বসে প্রস্রাব করতে দেখে মহিলাদের সাথে তুলনা করে উক্ত কথাটি বলা হয়েছে।
- ২. মহিলারা সাধারণত অন্তরাল করে প্রস্রাব করে; কোনো ব্যক্তি রাসূল ===-কে ঢাল দিয়ে অন্তরাল করে প্রস্রাব করতে দেখে মহিলাদের মতো পেশাব করে বলে বর্ণনা করেছে।
  - এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈলীগণকে যেমন আল্লাহ তা আলা আসমানী খাবার দিয়েছিলেন, তেমনি কিছু বিধানও অত্যাধিক কঠিন করে দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রস্রাবের বিধানটি। কাপড়ে যদি প্রস্রাবের ফোটা লাগত তবে কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলার নির্দেশ ছিল।

وَعُرْقِكَ مَرُوانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ انَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ الْفِهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ النَّيْسَ قَدْ نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ ذَلِكَ فِى الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ الْقِبْلَةِ شَيْ يَسْتُرُكَ فَلا بَأْسَ. وَوَاهُ الْوَدُودَ

৩৪৩. অনুবাদ: তাবেঈ হযরত মারওয়ান আসফার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর বাহনের উটটি কিবলার দিকে বসালেন এবং তার দিকে মুখ করে বসে প্রস্রাব করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবৃ আব্দুর রহমান! এরপ করতে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন, না; বরং খোলা ময়দানে এরপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমার ও কিবলার মধ্যে কোনো বস্তু অন্তরাল থাকে তবে কোনো দোষ নেই। – [আবু দাউদ]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত ইবনে ওমর-এর অভিমত হলো খোলা ময়দানে পায়খানা প্রস্রাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখা জায়েজ নেই। কিন্তু আড়াল অবস্থায় জায়েজ। অধিকাংশ ওলামা-এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

وَعَنْ عَلَىٰ الْسَبِي الْسَبِي (رض) قَالَ كَانَ النَّبِي مَنَّ الْخَلَاءِ قَالَ النَّبِي الْنَّابِي الْفَالِي الْنَافِي الْفَالِي الْنَافِي الْفَالِي الْنَافِي الْفَالِي اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ ا

৩৪৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম تعلم পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন بالدُوْلُ وَعَافَانِيْ صَافَانِيْ سَالْاَذُلُى وَعَافَانِيْ سَالْاَذُلُى وَعَافَانِيْ سَالْاَذُلُى وَعَافَانِيْ سَالْاَذُلُى وَعَافَانِيْ سَالْاَدُلُى وَعَافَانِيْ سَالْاَدُ سَالِمَ الْاَدُلُى وَعَافَانِيْ سَالِمَ بَالْكُوْلُ وَعَافَانِيْ سَالْكُوْلُ وَعَافَانِيْ سَالْكُوْلُ وَعَافَانِيْ مَعْرَصِم وَمَا اللّهُ عَلَى وَعَافَانِيْ مَعْرَصِم وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَعَافَانِيْ مَعْرَصِم وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

شُرِّحُ الْعَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : পায়খানা-প্রস্রাব শেষে রাস্ল ক্রি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পড়েছেন। তন্মধ্যে উক্ত হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি প্রসিদ্ধ। তাই পায়খানা-প্রস্রাব হতে অবসর হওয়ার পর উক্ত দোয়াটি পড়া বাঞ্ছনীয়।

وَعَرِفِكَ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهِ إِنْ هَ اُمُّتَكَ اَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمِ اَوْ رَوْتَةٍ اَوْ حُمَمةٍ فَانَ لَسُولُ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ عَنْ ذٰلِكَ ـ رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ

৩৪৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জিনদের পক্ষ হতে একদল প্রতিনিধি নবী করীম এর নিকট আগমন করলেন, তখন তারা বললেন— হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার উত্মতকে নিষেধ করে দিন যে, তারা যেন হাড়, গোবর এবং কয়লা দ্বারা ইস্তিজ্ঞা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মধ্যে আমাদের রিজিক রেখেছেন। সেমতে রাসূল আমাদেরকে এসব বস্তু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

# পরিচ্ছেদ: মিসওয়াকের বর্ণনা

আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, اَلْسَوْالُ শব্দটি আর্থ ব্যবহৃত হয়। প্রথমত মিসওয়াক করা, দ্বিতীয়ত يُطْلُقُ عَلَى الْعُوْدِ اللَّذِي يُسْتَاكُ بِهِ অর্থাৎ এমন কাঠিকে বুঝায়, যা দিয়ে মিসওয়াক করা হয়। আল্লামা নববী (র.) বলেন– সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা মোস্তাহাব, তবে পাঁচটি সময়ে মিসওয়াক করা বিশেষ মোস্তাহাব। সেগুলো হলো– ১. নামাজের সময়, তখন পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করুক বা মাটি দ্বারা, ২. কুরআন তেলাওয়াতের সময়, ৩. অজু করার সময়, ৪. নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর এবং ৫. মুখে দুর্গন্ধ দেখা দিলে, তা খাবার খাওয়ার কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক।

শায়খ ইবনে হুমাম ও ইবনে আবেদীন (র.) বলেন, পাঁচ অবস্থায় মেসওয়াক করা মোস্তাহাব- ১. দাঁত হলুদ বর্ণ হয়ে গেলে, ২. মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলে, ৩. ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর, ৪. নামাজে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় এবং ৫. অজুর সময়। তবে এই সব অবস্থায় মেসওয়াক করা মোস্তাহাব। যেমনিভাবে ইমামূ আবৃ হানীফা (র.) বলেছেন–

إِنَّ السَّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الدِّينِ فَتَسْتَوِى فِينْهِ الْأَحْوَالْ كُلُّهَا .

মেসওয়াকের শুরুত্ব: মেসওয়াক করার ব্যাপারে মহানবী জ্রোজের তাকিদ দিয়েছেন, ডাঁজারী মতেঁও এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। দাঁতের সাথে খাদ্য কনা জমে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যই মিসওয়াক করা একান্ত প্রয়োজন। তিক্ত গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করাই উত্তম। কেননা, এতে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, তেমনি অনেক জীবাণুও ধ্বংস হয়ে যায়। মেসওয়াকের পরিমাণ এক বিঘত পরিমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এর ব্যবহারের নিয়ম হলো ভান হাত দিয়ে মুখের ডান দিক থেকে আড়া আড়িভাবে ঘষবে। দাঁত দৈর্ঘ্যে ঘষবে না। মেসওয়াক শেষে কাঠিটিকে ভালোভাবে ধৌত করে দাঁড় করিয়ে রাখবে। যাতে পানি শুকিয়ে গিয়ে দুর্গন্ধ মুক্ত থাকে। আর মেসওয়াক না পাওয়া গেলে অঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করলেও সুনুত আদায় হয়ে যাবে।

মেসওয়াকের ফজিলত ঃ মেসওয়াকের ফলে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে যায় এবং মৃত্যু কালে কালেমা নসীব হয় এবং যে অজুর পূর্বে মেসওয়াক করা হয় সে অজু দিয়ে নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতে সত্তর রাকাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। এ ছাড়াও অসংখ্যা ছওয়াব রয়েছে অধিকন্তু রাস্লের সুনুতের প্রতি মহব্বত করলে আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের ভালোবাসা উভয় জগতে নসীব হয়।

# थेथम जनुत्कर : विधे वें विधे

عَرِفِكِ آبِى هُرَيْرَة (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَرْدَ اللّهِ عَلَى أُمَّتِى لَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمَتِى لَا مَرْتُهُمْ بِتَاخِيْدِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلُوةٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْدِ

৩৪৬. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন, যদি আমি আমার উন্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে আমি অবশ্যই ইশার নামাজকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাজের [অজুর] সময় মেসওয়াক করতে তাদেরকে নির্দেশ দিতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : আলিমগণ এ কথার উপর একমত যে, ইশার নামাজ বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। আর মিসওয়াক করা সুনত। অথচ আলোচ্য হাদীসে ইন্ট্রের্মির ওয়াজিব হওয়ার আদেশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল হ্রা বলেছেন, যদি আমার উন্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমি তাদের জন্য ইশার নামাজ দেরী করে পড়া এবং মেসওয়াক করা আবশ্যক

আন্**ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড)** –

করে দিতাম। কিন্তু উন্মতের কষ্টের আশংকায় ইশার নামাজ দেরীতে পড়া আবশ্যক করা হয়নি, এতে বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ দেরীতে পড়া এবং মেসওয়াক করা রাসূল এবং খবই মনোঃপুত কাজ। সুতরাং তা ওয়াজিব ঘোষিত না হলেও অন্যান্য মোস্তাহাব ও সুনুত কাজগুলোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত উন্মতের কষ্ট না হলে রাসূল এই এ দুটি কাজকে ওয়াজিব করে দিতেন।

يَّ الْعُلَمَاءِ فِيْ أَنَّ السَّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الصَّلُوةِ أَمْ مِنْ سُنَنِ الصَّلُوةِ أَمْ مِنْ سُنَنِ الوضوء সুন্নত. এই বিষয়ে আলিমদের মতামত :

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মেসওয়াক করা সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। কিন্তু আসহাবে যাওয়াহেরের মতে মেসওয়াক করা ওয়াজিব। তবে মেসওয়াক করা অজুর সুন্নত; না নামাজের সুন্নত এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেরীর অভিমত : ইমাম শাফেরী (র.)-এর মতে, মেসওয়াক করা নামাজের সুনুত। এ জন্য প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করতে হবে। যদিও তার পূর্বের অজু বহাল থাকে।

١ - عَنْ جَابِرٍ (رض) كَانَ السَّوَاكُ مِنْ أَذْنِ النَّبِي ﷺ مَوْضَعَ الْقَلَمِ مِنَ الْكُتَّابِ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْسَوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ - ٢ - عَنْ اَبِي هِرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَاَمُرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ - ٢

مستور مبور مبورة (رضا) كانَ اصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَسْوِكْتُهُمْ فِي اَذَانِهِمْ يَسْتَنُونَ بِهَا لِكُلِّ صَلُوتٍ. رَوَاهُ الْخَطِيَّبُ

২. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত: ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, মেসওয়াক করা অজুর সুনুত। স্তরাং কেউ মেসওয়াক করে অজু করার পর ঐ অজু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও মেসওয়াকের সুনুত আদায়ের ছওয়াব পাবে।

١ - عَن اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَاَمُرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ : पिन

٢ ـ عَنْ عَانِشَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَولاً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لاَمُرتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ ـ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانِ

٣ ـ عَنْ إَبِّىٰ هُرَيْرَةَ (رضًا ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ اَشْقَ عَلَى اُمَّتِى لَاَمرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ـ رَوَاهُ الطَّخَادِيُّ

- كَالْجُوابُ عَنْ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِينَ : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার উত্তরে বলা যায়

- ১. প্রথম হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন- এটা দুর্বল হাদীস। হাদীসে আছে রাসূল ত্রত্র এর কাছে মেসওয়াক থাকত। তিনি ঠিক নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করতেন, একথা উল্লেখ নেই।
- ২. विতীয় হাদীসে عِنْدُ كُلِ صَلاة अलिएत अत وُضُوْء अकिएत अत عِنْدُ كُلِ صَلاة अलिएत अत عِنْدُ كُلِ صَلاة अलिएत अलिएत
- ৩. আর কানের উপর মেসওয়াক রাখার হাদীসটি ইমাম বায়হাকী দুর্বল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর এতে ওঁধু কানের উপর রাখার কথা আছে। নামাজের সময় মেসওয়াক করার কথা নেই।
   তা ছাডা প্রতিপক্ষের উপস্তাপিত হাদীসগগুলার ভিত্তিতে হানাফীগণ নামাজের সময় মেসওয়াক করাকে মোস্তাহাব হিসেবে

তা ছাড়া প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত হাদীসগগুলোর ভিত্তিতে হানাফীগণ নামাজের সময় মেসওয়াক করাকে মোস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন। সূতরা এসব হাদীস হানাফীদের অভিমতের খেলাফ নয়।

سَرَائِدُ السَرَاكِ السَرَاكِ (মসওয়াকের উপকারিতা: মেসওয়াকের উপকারিতাসমূহ নিম্নরপ ঃ ১. মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত নসীব হয়। ২. ইমাম আহমদ (র.) বলেন— মিসওয়াক করে নামাজ আদায় করলে সত্তর গুণ বেশি ছওয়াব হয়। ৩. দূররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন— মেসওয়াক দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। ৪. দাঁত ও মুখের পরিচ্ছনুতা লাভ হয়। ৫. হযমী শক্তি অটুট থাকে। ৬. মিসওয়াক মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময়কারী। ৭. যারা নামাজের প্রত্যেক অজ্তে মেসওয়াক করে মৃত্যু যন্ত্রণা তাদের কম হয়। ৮. সহজে রহ কবজ করা হয়। ৯. মেসওয়াক করলে শ্বরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

وَعَرْ <u>٣٤٧</u> شُرَيْحِ ابْنِ هَانِي قَالَ سَالُتُ عَائِشَة بِاي شَعْرُكَانَ يَبْدُأُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত তরাইহ ইবনে হানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি হ্যরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ত্রু যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথমে কোন্ কাজ করতেন? জবাবে হ্যরত আয়েশা (রা.) বললেন— মেসওয়াক করতেন। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत व्याच्या : উক্ত হাদীস দারা বুঝা যায় যে, রাসূল ক্রেমেসওয়াকের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। অজু করার সময় ছাড়াও কোনোরূপ দুর্গন্ধের আশংকা করলে সাথে সাথে মেসওয়াক করতেন। ঘরে ফিরেই সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন। কেননা, বাইরের লোকজনের সাথে কথাবার্তার ফলে মুখে লালা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

৩৪৮. অনুবাদ: হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন- নবী করীম হ্রেয়থন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার
জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক করে নিজের মুখ পরিষ্কার
করে নিতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মুখে লালা জন্মে, যার ফলে তা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তাই রাসূল তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ঘুম হতে উঠার পর মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন ; তারপর অজু করে পবিত্র মুখে নামাজে দণ্ডায়মান হতেন।

وَعَرُفِكَ عَائِشَةُ (رض) قَالَتُ قَالًا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ السَّارِبِ وَاعْفَاءُ اللّهِ عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ السَّارِبِ وَاعْفَاءُ اللّهِ عَشْرُ الْأَظْفَادِ وَعَسْلُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَادِ وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِسِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْبَيْرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِسِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْبَيْرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِسِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْبَيْرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِسْتِنْجَاءَ قَالَ الْبَيْرَادِي وَنَسِينتُ الْعَاشِرَةَ إِلّا انْ تَكُونَ الْبَيْرَادِي وَنَسِينتُ الْعَاشِرَةَ إِلّا انْ تَكُونَ اللّهِ الْمَدْمَ وَفِي رَوَابَةٍ الْمَدْمُ وَفِي رَوَابَةٍ الْمُحْتَانُ بَذَلًا إِعْفَاءِ اللّهِ حَبَيةِ لَمْ اَجِذَ هٰذِهِ الْخِيْدِةِ لَمْ اَجِذَ هٰذِهِ

৩৪৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন যে, দশটি
বিষয় হলো সনাতন স্বভাবের অন্তর্গত। সেগুলো হলো ১.
গোঁফ খাটো করা। ২. দাঁড়ি লম্বা করা। ৩. মেসওয়াক
করা। ৪. পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা। ৫. নখ কাটা। ৬.
আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা। ৭. বগলের পশম উপড়ে
ফেলা। ৮. নাভির নীচের পশম মুড়ানো। ৯. পানি দ্বারা
শৌচকার্য করা। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, দশমটি আমি
ভুলে গেছি, তবে সম্ভবতঃ সেটি হচ্ছে, ১০. কুলি করা।
–[মুসলিম]

অপর এক বর্ণনায় দাঁড়ি লম্বা করার স্থলে খতনা করার কথা রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, আমি হাদীসটি বুখারী, الرِّوايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخَطَّابِيْ فِيْ مَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ اَبِيْ دَاوْدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

মুসলিম ও হুমাইদীর কিতাবে খুঁজে পাইনি। অবশ্য জামেউল উসূলের গ্রন্থকার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে খান্তাবীও মা'আলিমুস সুনানে আবৃ দাউদ হতে সাহাবী হযরত আন্মার ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিন্নর আডিধানিক অর্থ : আভিধান বিদদের মতে الْغُطُرَةُ শব্দটি عَمَادَ وَعَلَدُ এর ওয়নে الْغُطُرَةُ यांत শাব্দিক অর্থ - الْغُطُرَةُ (স্জন, ) ২. خِلْقَةَ . (ক্ষান প্রকৃতি, ) وَالْفُطُرَةُ (জীবন ব্যবস্থা, ) ৪. خِلْقَةَ . (তরীকা, পদ্ধতি ইত্যাদি।) وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطُرُةُ : এর শরয়ী সজ্জা : الْفُطُرُةُ وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطُونُ وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُطُرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُرِقُونُ وَالْفُطِرُةُ وَالْفُرُونُ وَالْمُونُ وَالْفُرُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

- ك. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, الْغَيْرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَال অর্থাৎ, ব্যক্তির এমন এক গোপনীয় যোগ্যতা, যা দ্বারা সে ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।
- ৩. কারো কারো মতে, الْفُطْرَةُ هِى الْمُقْلُ السَّلِيْمُ وَالْفَهُمُ الْمُسْتَقِيْمُ অর্থাৎ, শুভবুদ্ধি ও সঠিক বুঝকে وَعُطرَةُ عَلَى الْمُسْتَقِيْمُ अর্থাৎ, শুভবুদ্ধি ও সঠিক বুঝকে وَعُطرَةُ সমাম খাতাবী ও ইমাম নববী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে وَعُطرَةُ ছারা সুনুত ও রীতি বোঝানো হয়েছে।

  अरिश्विष्ठ मानाना :
- كَمُ مَّ مَّ وَالشَّارِبِ : উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণ গোঁফ ছোট রাখাকে সুনুত বলেছেন।
  কিছু সংখ্যক বলেন– গোঁফ কামিয়ে ফেলা মাকরহ, কিছু নাসায়ীর বর্ণনা মতে কামানো এবং ছোট করে রাখা উভয়টাই
  আছে, এ কারণে ছোট করে রাখা ও মুড়িয়ে ফেলা উভয়ই জায়েজ আছে।
  ইমাম নববী (র.) বলেন– গোঁফ এতটুকু ছোট করা সুনুত, যাতে ওষ্ঠ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তবে যোদ্ধাদের জন্য
  - হমাম নববা (র.) বলেন গোফ এতচুকু ছোট করা সুন্নত, যাতে ওপ্ত পার্ক্কারভাবে দেখা যায়, তবে যোদ্ধাদের জন্য শক্রদের মাঝে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোঁফ বড় রাখা জায়েজ আছে।
- جُكْمُ إِعْفَاءِ اللَّحِيةِ : দাড়ি কাটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। দাঁড়ি মুড়ানো ব্যক্তি ফাসিক। তবে দাঁড়ি
  রাখার পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ আছে। যথা–
- ১. কারো করো মতে দাঁড়ি খাটো করা যাবে না, লম্বা করাই উত্তম।
- ২. আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, দাড়ি একমৃষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এর বেশি হলে ছেটে রাখা দুরস্ত আছে। এক মৃষ্টির কম রাখা হারাম। এই বক্তব্যের দলিল হচ্ছে-
- ক. দাঁড়ি রাখা সংক্রোন্ত অনেক হাদীসে إغْنَاء শব্দ এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে- লম্বা করা।
- খ. দাড়ি কাটলে অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য হয়। আর রাসূল 🚐 এমনটি হতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তিনি বলেছেন–
- গ. এটি ইসলামের ইউনিফর্ম। যেমন আল্লাহ বলেন- بِنُ تَغْنَى اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَغْنَى الْقُلُوبِ উল্লেখ্য যে, মেয়েদের দাঁড়ি গজালে তা ফেলে দেওয়া মোস্তাহাব।
- ৩. حَكُمُ السَّوَاكِ : মেসওয়াক করা সুনুতে মুওয়াক্কাদা। তবে এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।
  (ক) কিন্তু দাউদে জাহেরীর মতে এটা ওয়াজিব। (খ) হানাফীদের মতে মেসওয়াক অজুর সুনুত, আর নমাজের জন্য মোস্তাহাব। (গ) শাফেয়ীদের মতে মেসওয়াক নামাজের সুনুত।

- 8. کُمْ اِسْتِنْشَاق الْمَاء : (क) হানাফীদের মতে নাকে পানি দেওয়া অজুর সুনুত এবং গোসলের ফরজ। (খ) শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মতে উভয়টিতেই ওয়াজিব।
- ৫. عُكُمُ فَصَ الْأَطْفَارِ : হাত পায়ের নখ কাটা স্নুত। আর কাটা নখগুলো দাফন করা মোস্তাহাব। আর নখ কাটার নিয়ম হলো, ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল হতে শুকু করে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত নখ কাটবে। এর পর বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবে। আর বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠা পর্যন্ত নখ কাটা উত্তম। পায়ের নখ কাটতে ডান পায়ের কনিষ্ঠা হতে আর**ও** করে বাম পায়ের কনিষ্ঠায় শেষ করা উত্তম। প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কাটা মোস্তাহাব।
- ৬. کُکُرُ نَتْف الْابْط : বগলের লোম উপড়ে ফেলা সুনুত, তবে মুড়িয়ে ফেলাতে কোনো দোষ নেই।
- ৭. عُكُمُ حُلْقَ الْعَانَةِ: নাভির নিচের লোম মুড়িয়ে ফেলা সুন্নত। আর লোমনাশক ঔষধ দ্বারা নষ্ট করা সুন্নতের খেলাফ। মেয়েদের জন্য নাভির নিচের লোম উপড়ে ফেলা উত্তম। মুড়িয়ে ফেলা মাকরহ।
- ৮. کُکُمُ الُختَان : খতনার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। যথা ঃ

عَدْمَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيّ : ইমাম শাফেঈ ও একদল ওলামার মতে, খাতনা করা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য ওয়াজিব। কেননা, এটা شِعَارُ الدِيْنِ আর شِعَارُ الدِيْنِ কে সমান করা সকল মু'মিনের উপর ওয়াজিব। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

يُعَظَّمُ شَعَالِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقِلْوِبِ. وَقَالَ ابْنُ غَبَّاسٍ (رض) مَنْ لَمْ يَخْتَتِنْ لَآ تُقْبَلُ شَهَادَتْهُ وَلاَ أُضْحَبَّتُهُ.

- ৯. عَكُمُ الْمُعْمَدَةُ : কুলি করা অজুর সুনুত; আর গোসলের ফরজ। ইমাম আহমদের মতে এই বিষয়ে মতানৈক্য
- ১০. انْتِقَاصُ الْمَاء: পায়খানা-প্রস্রাবের পর শৌচকার্য করা ফরজ। ময়লা যদি স্থান অতিক্রম না করে তবে ঢিলা ব্যবহারের দ্বারা যথেষ্ট হবে। আর স্থান অতিক্রম করলে পানিও ব্যবহার করতে হবে।
- كُمُسُلُ ٱلبَرَاجِمِ . ﴿ دُ शिताসমূহ ভালো মতো মথিত করে ধৌত করা অজুর সুনুত।

# षिठीय अनुत्रक्त : الْفَصْلُ الثَّانِي

عَدْهُ صَلَّى عَائِشَةُ (رض) قَالَتْ قَالَ رُسُولَ السُّهِ عَلَيْكَ السِّسُواكُ مَطْهَرَةُ لِلفِّع مَرْضَاةً لِلرَّبِّ ـ رَوَاهُ الشَّسافِعِيُّ وَ اَحْس وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْجِهِ بِلَّا إِسْنَادٍ .

৩৫০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন- মেসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায়। [শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী ও নাসায়ী। আর ইমাম বুখারী হাদীসটি নিজ সহীহ গ্রন্থে সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহানবী 🊃 মেসওয়াক করার দু'টি উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি বাহ্যিক তথা এতে মুখ পরিষ্কার ও পরিচ্ছনু হয়। আর অপরটি অপ্রকাশ্য অর্থাৎ এতে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয়।

وَعَرْدِكِ آبِى آيُوْبَ (رض) قَالَ قَالَ وَسُوبَ (رض) قَالَ قَالَ وَسُوبُ (رض) قَالَ وَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَهُ آرْبَعُ مِّنْ سُنَسِنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَبَانُ وَيُرُوى الْحِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

৩৫১. অনুবাদ: হযরত আবৃ আইয়ৄব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন, চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নত - ১. লজ্জা করা, অপর বর্ণনায় এসেছে, খাতনা করা। ২. সুগন্ধি লাগানো। ৩. মেসওয়াক করা এবং ৪. বিবাহ করা। -[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : এই চারটি বিষয়কে রাসূল ত্রাম্থ্য অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন বিধায় এগুলোকে سُنَنُ الْمُرْسَلِبْنَ বলা হয়েছে। সাধারণত এই সব বিষয় মানুষ নবী-রাসূলগণ হতেই শিখেছে।

وَعَنْ ٢٥٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا نَهَادٍ فَيَسْتَبْقِظُ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا نَهَادٍ فَيَسْتَبْقِظُ النَّيِيُ عَلَيْ لَا نَهَادٍ فَيَسْتَبْقِظُ النَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَشَّا . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْدَاوُدَ

৩৫২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম হ্রাতে কিংবা দিনে
যখনই ঘুম হতে জাগ্রত হতেন তখনই অজু করার
পূর্বে মিসওয়াক করতেন। — আহমদ ও আবূ দাউদ]

وَعَنْهَ النَّبِيُّ عَلَيْ السَّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَاسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ اِلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ

৩৫৩. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্রেমেসওয়াক করতেন, অভঃপর
আমাকে ধৌত করতে দিতেন, তখন আমি [ধোয়ার পূর্বে]
প্রথমে তা দ্বারা নিজে মেসওয়াক করতাম। অতঃপর
ধৌত করতাম এবং তাকে দিতাম।—[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शित्तित राभि : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মেসওয়াক করার পূর্বে ও পরে মেসওয়াককে ধৌত করে নেওয়া সূন্নত। আর এটাও বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী পরম্পর একে অপরের মেসওয়াক ব্যবহার করা দৃষণীয় নয়; বরং এটা প্রগাঢ় ভালোবাসার লক্ষণ। এছাড়া এটাও অনুমিত হয় যে, অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের মেসওয়াক ব্যবহার করা মাকরহ নয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর এহেন কর্মে উভয়ের মাঝে প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

# श्रुवाय वनुत्रस्त : إَلْفَصْلُ التَّالِثُ

عَرِيْكَ النّهِ عُمَر (رض) أَنَّ النّهِ عَمَدَ فَي الْمَنَامِ اتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَي الْمَنَامِ اتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَي الْمَنَامِ اتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَي الْمَنَامِ الْكَبَرُ مِنَ الْاخَرِ فَيَاوَلُتُ السِّوَاكَ الْاصْغَر مِنْهُمَا فَقِيلُ لِيْ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاصْغَر مِنْهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَبِرْ فَدَفَعَتُهُ إِلَى الْاكْبَرِ مِنْهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রান্ত্রবলেছেন— আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মেসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজছি, তখনই দু' ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করল, তাদের একজন অপরজন হতে বড়। আমি ছোটজনকে মেসওয়াকটি দিতে চাইলাম, তখন আমাকে বলা হলো যে, বড়জনকে প্রদান করুন, সুতরাং আমি তাদের মধ্যকার বড়জনকে মেসওয়াক প্রদান করলাম।—[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : মেসওয়াক একটি উত্তম বস্তু। আর বড় ব্যক্তিও সাধারণত সম্মানী হয়ে থাকে, তাই উত্তমকে উত্তম বস্তু দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তাই মহানবী হ্লুক্ত বড়জনকে মেসওয়াক প্রদান করেন। মূলতঃ এখানে মেসওয়াকের মর্যাদা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْ اَبِی امْسَاسَة (رض) اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَیْ قَالَ مَاجَانَنِی جِبْرَئِیلُ عَلَیْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

৩৫৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট যখনই আগমন করতেন তখনই মেসওয়াক করার জন্য আদেশ প্রদান করতেন। এতে আমার আশঙ্কা হলো যে, [অতিরিক্ত মেসওয়াকের কারণে] আমার মুখের সমুখের দিক [অর্থাৎ, দাঁতের মাড়ি] উঠিয়ে ফেলি নাকি। –[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीरमत ব্যাখ্যা: হ্যরত জিবরঈল (আ.) এ রকম বার বার মেসওয়াক করার আদেশ দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, রাস্লুল্লাহ — এর মুখে দুর্গন্ধ হতো বরং এর দ্বারা তিনি মেসওয়াক করার শুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন যাতে রাস্লুল্লাহ উমতকে মিসওয়াক করার ব্যাপারে শুরুত্বারোপ করেন।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُدُونُ عَلَيْكُمُ " فِي السِّواكِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

৩৫৬. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র বলেছেন—
আমি তোমাদেরকে মেসওয়াক সম্পর্কে অনেক কিছুই
বললাম [অর্থাৎ এটা যে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বুঝাতে
চেয়েছি। -[বুখারী]

وَعَنْ لَا لَٰهِ عَلَيْهَ الرَّفِ النَّهِ عَلَيْهَ الرَّفِ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ النَّهُ النَّهُ الْمُؤَادُةُ الْمُؤْدُاوُدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ

৩৫৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ স্থাক করছিলেন। তখন তাঁর নিকট দু' ব্যক্তি ছিল, তাদের একজন অপরজন হতে বড়। তখন তার প্রতি
মিসওয়াকের ফজিলত সম্পর্কে ওহী নাজিল করা হলো যে, বড়কে দিন, অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে বড় তাকে দিন।
—[আবু দাউদ]

وَعُنْهَ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى تَغُنُّهُ اللّهِ عَلَى تَغُنُّهُ الصَّلُوةُ الَّتِى يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلُوةِ الَّتِى لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ الصَّلُوةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي فَيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩৫৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে
নামাজে মিসওয়াক করা হয়েছে তার ফজিলত ঐ নামাজের
তুলনায় সত্তরগুণ বেশি, যে নামাজের জন্য মেসওয়াক করা
হয়নি। –[বাইহাকী ভ'আবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা
করেছেন]

৩৫৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবৃ সালামা হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি [যায়েদ] বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ ক্রিক্র হবে বলেত শুনেছি যে, যদি আমার উন্মতের উপর কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য মিসওয়াক করার আদেশ প্রদান করতাম এবং ইশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। বর্ণনাকারী আবৃ সালামা বলেন— হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ মসজিদে নামাজের জন্য হাজির হতেন, তখন তাঁর মিসওয়াক তাঁর কানের উপরে থাকত, যেখানে লেখকের কানের উপর কলম থাকে। যখনই তিনি নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করে নিতেন, অতঃপর তা আবার যথাস্থানে রেখে দিতেন।—[তিরমিযী ও আবৃ দাউদ]

কিন্তু ইমাম আবৃ দাউদ (র.) "আমি ইশার নামাজকে দেরী করতাম রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন– এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

# بَابُ سُنَنِ الْوُضُوْءِ পরিচ্ছেদ : অজুর সুন্নত

্র্নিশনটি ্র্নিন্ন -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ– নিয়ম-নীতি, কর্মপন্থা, রাস্তা ও পদ্ধতি। শরিয়তের পরিভাষায় সুনতের বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে—

- ১. মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় রাস্লের মুখ নিঃসৃত বাণী, সম্পাদিত কর্ম এবং তাঁর সম্মতিকে সুনুত বলা হয়। এখানে সুনুত এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ২. কুরআন ও হাদীস দ্বারা দীন সম্পর্কিত প্রচলিত ও গৃহীত পন্থাকেও সুনুত বলা হয়।
- ৩. ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত নবী করীম ইবাদত হিসেবে যা করেছেন তাও ফকীহদের নিকট সুনুত হিসেবে পরিচিত। আলোচ্য অধ্যায়ে অজু সম্পর্কে মহানবী = -এর কথা, কাজ ও সম্মতি কি ছিল তাই বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অজুর ফরজ, সুনুত, মোন্তাহাব সব কিছুই এর অন্তর্ভুক।

# थथम जनुल्हन : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَرْضًا آبِی هُرَدْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّدِ السَّدِ السَّدَ السَّدُ السَّدَ السَّدُ السَّدُ السَّدُ السَّدُ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدُ السَّدَ السَّدُ السَّدُ السَّدُ السَّدُ السَ

৩৬০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন পানির পাত্রে হাত প্রবেশ না করায়, যে পর্যন্ত না তা তিনবার ধৌত করে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, রাতে [ঘুমের মধ্যে] তার হাত কোথায় ছিল। —[রখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पूম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করার ব্যাপারে إِخْتِكَانُ الْعُلَمَاءِ فِي غُسُلِ الْبَدِ بَعْدَ الْإِسْتِبْقَاظِ ইমামগণের মৃতভেদ:

হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, ইসহাক ও ইমাম আহমদের এক বর্ণনা অনুযায়ী রাতের ঘুম হতে জার্ঘত হওয়ার পর হাত ধৌত করা ওয়াজিব। হাত ধৌত করা ব্যতীত পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করালে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল—

عَنْ ابَىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السُّهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْتَفَظَ احَدُكُمُ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَكَهَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرَى اَيْنَ بِاتَتْ يَذُهُ .

غَنْهُمَ الْاَبَكَةِ: শাফেয়ী, হানাফী ও মালিকী সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, দিনের ঘুম হোক বা রাতের হোক, যদি হাতে নাপাক লাগার কথা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকে তবে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব।

তাঁদের দলিল—

১. রাস্লুল্লাহ 🚐 এর বাণী أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ अই অংশটি সন্দেহের উপর ব্যবহৃত, যা وَجِبْ بِاتَتْ يَدُهُ आवास्त

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম **খণ্ড)** – :

عَن اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْدِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَيْفَظَ احَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ता, शनीत्न अत्तरह ता, وَاللَّهُ عَالَ إِذَا اسْتَيْفَظَ احَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ क्रात्ति अत्तरह

আর ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার নাক পরিষ্কার করা কারো মতেই وَاجِبُ مَنْ اَدلَّةَ الْمُخَالِفَيْنَ اَلْجُوَابُ عَنْ اَدلَّةَ الْمُخَالِفَيْنَ ठाँদের দিশিদের জবাব :

- ১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, তাতে إِسْتِينْقَاظُ مِنَ النَّوْمِ কথাটি وَيَعَانِي যেমন, কুরআনে এসেছে— وَمَ مُجُوْرِكُمْ কথাটি وَرَبَاأِنْبَكُمُ النَّتِیْ فِی حُجُورِكُمْ কথাটি وَرَبَاأِنْبَكُمُ النَّتِیْ فِی حُجُورِكُمْ কথাটি مَا مَا مُعَانِی وَرَبَاأِنْبَكُمُ النَّتِیْ فِی حُجُورِكُمْ কথাটি مَا مَا مَا مُعَانِی مَا مَا مُعَانِی مَا مُعَانِی مَا مُعَانِی مَا مُعَانِی مَا مُعَانِی مَا مُعَانِی مُعَانِعُمُ مُعَانِعُ مُعَانِع
- ২. এমনিভাবে غَامُ -এর কারণটি غَامُ কাজেই তার হুকুমও غَامُ হবে।
  পরিশেষে বলা যায় যে, হাত ধৌত করার হুকুমের ভিত্তি হলো নাপাকী, তাই নাপাকী লাগা নিশ্চিত হলে হাত ধৌত করা ওয়াজিব, অন্যথায় মোস্তাহাব।

وَعَنْ اللّهِ مَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّ

৩৬১. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয় এবং অজু
করে তখন সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার
করে নেয়। কেননা, শয়তান তার নাকের বাঁশিতে রাত
কাটায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই -এর তাৎপর্য : 'শয়তান মানুষের নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে।' এই مَانَ الشَّبِطَانَ يَبِبْتُ عَلَى خَبْشُوْمِه কথাটির অর্থ—

মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন শয়তান তাকে কু-মন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ পায় না, ফলে সে নাকের বাঁশিতে আশ্রয় নিয়ে নানাবিধ দুঃস্বপু দেখায়, যার প্রভাব সে জাগ্রত হওয়ার পরও অনুভব করে। সুতরাং কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি দ্বারা যখন নাক পরিষ্কার করে নেয় তখন শয়তান দূর হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কেটে যায়। এই জন্য রাস্লুল্লাহ হুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর অজু করা ও নাকে পানি দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

কাজি ইয়ায (র.) বলেন— নাকের ভিতরে মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্থানকে خَبْشُوْم বলে। এখানে মানুষের খেয়াল ও অনুভূতি জাগ্রত হয়, মানুষ ঘুমালে এখানে আঠা জাতীয় বস্তু জমা হয়ে তা শুকিয়ে অনুভূতি শক্তি তিরোহিত করে এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে গড়মিল করে, ফলে সে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে। এমনকি ঘুম হতে জাগার পরও সে অবস্থা বিরাজমান থাকে, ফলে অলসতা ও দুর্বলতা তাকে ঘিরে ফেলে। ফলে নামাজ আদায় করতেও মন চায় না। এতে শয়তান খুবই আনন্দিত হয়। তখন নাক পানি দ্বারা ভালো করে ধৌত করে ফেললে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এ জন্য রাসুল্লাহ

আল্লামা তৃরপুশতী (র.) বলেন, উপরে যা বলা হয়েছে সবই ধারণা প্রসূত, সঠিক বক্তব্য হলো রাসূল্লাহ ্র এর এ জাতীয় দূর্বোধ্য কথার তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে মহানবী হ্র যা বলেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই উত্তম। কেননা, এ সমস্ত কথার মর্ম একমাত্র মহানবী হ্র জানেন, অন্য কেউ নয়।

وَعَرْكَتِكَ وَتِبْل لِعَبْدِ الكِّهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (رض) كَنْيفَ كَانَ رَسُولُ اللُّهِ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَافُرْغَ عَـلٰی یَـدَیْـهِ فَـغَـسَلَ یَـدَیْـهِ مَتَّرَتُـیْـنِ مَرَّتَبْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْتُرَ ثَلْتُا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مُسَّرَتَبْنِ مُرَّتَيْنِ إِلَى الْبِصْرِفَـقَـيْنِ ثُسَّم مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْدِ فَاقْبَلُ بِهِمَا وَادْبُرَ بَدَأُ بِمُ قَدِّم رَأْسِه ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ ثُرُمَّ رُدَّهُمَا حَتُّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّاذِي بَدَأُ مِنْهُ ثُسَمُ غَسَلَ رِجْلَيْدِ . رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُّ وَلاَبْسَ دُاؤَدَ نَحْوَهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ ـ وَفِي الْمُتَّفَق عَلَيْهِ قِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ بْن عَاصِمِ تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ رَسُولٍ اللُّهِ ﷺ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكُفَأُ مِنْهُ عَلَى يَـدَيْـه فَغَسَلَهُمَا ثَلَثًا ثُمُّ اَدْخَـلَ يَـدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُنِ وَاحِيدِ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلْثًا ثُتُّم ادْخُلُ يَدُهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغُسُلَ وَجُهُ لَهُ تُلِثًا ثُكُم إُدْخُلَ يَدُهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَخَسَلَ يسَدَيْدِ إِلَى الْمِسْرِفَ قَبْسِن مَرَّرَتبْسِن مَرَّ تَبْسِن ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَسَسَعَ بِسَرأْسِهِ

৩৬২. অনুবাদ : হ্যরত আবুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ 🚐 কি পদ্ধতিতে অজু করতেন ? এর জবাবে তিনি পানি আনালেন এবং দু'হাতের কজি পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন তিনবার। অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার। এরপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। তারপর তাঁর উভয় হাত দারা মাথা মাসাহ করলেন, সম্মুখের দিক ও পিছনের দিক হতে মাসাহ করলেন। অর্থাৎ মাথার সম্মুখের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, এরপর পুনরায় হাত ফিরিয়ে সামনের দিকে আনলেন, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে। অতঃপর উভয় পা ধৌত করলেন। -[ইমাম মালেক, নাসায়ী] আবূ দাউদও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং জামেউল উসূল -এর সংকলক তা উল্লেখ করেছেন]

فَأَقْبَلَ بِسَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰ كَذَا كَانَ و مِنْ و رَمِنْ ولِ السَّلْيِهِ عَلَيْكُ وَفَسَى رَوَايِسَ فَاقَبْلَ بِهِ مَا وَآذْبَرَ بَدَأَ بِمُلَقَّكُم رَأَيْ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ مَا النِّي قَسَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُ مُ مُتَنِّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَمَضْمَضَ واستنشق واستنشر ثلثا بشلث غُىرِفَاتِ مِنْ مَاءٍ وَفَيْ أَخُرُى فَهَضَضَصَ وَاسْتَنْشُتَ مِنْ كُنُّبة وَاحِدُة فُفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَثُنا وَفِي رَوَايَسَةٍ لِللْبُحَارِيّ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَاَذْبَرَ مَثَرَةً وأحسدة ثشتم غسسل رجسكسيب إلسى الْكَعْبَيْنِ وَفِي اَخْدُى لَهُ فَهَضَّهُ وَاسْتَنْفُرُ ثَلْثُ مَرَّاتٍ مِنْ غُرْفَةِ وَاحِدَةٍ . দারা সামনের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে
মাথা মাসাহ করলেন। অবশেষে তাঁর পদদ্বয় গোড়ালি
পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন– রাসূলুল্লাহ
্রাহ্

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, উভয় হাত দ্বারা সামনের দিক হতে পিছনের দিকে মাসাহ করলেন। অর্থাৎ, মাথার সম্মুখ ভাগ হতে আরম্ভ করে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এবং পুনরায় ফিরিয়ে এনে যেখান হতে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত পৌঁছান। অতঃপর দু'পা ধৌত করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি তিনবার করে তিন কোম পানি দ্বারা কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি এক কোম পানি দ্বারা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন আর এভাবে তিনবার করেলেন। বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথা মাসাহ করলেন দু' হাত একবার সামনে হতে পিছন দিকে এবং একবার পেছন হতে সামনের দিকে। অতঃপর দু'পা টাখনা পর্যন্ত ধৌত করলেন। বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে যে, এক কোম পানি দ্বারা তিনবার করে তিনি কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইদীসের ব্যাখ্যা: মহানবী হতে এটা সাবেত আছে যে, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অজু করেছেন। কখনো কোনো অঙ্গ একবার, কখনো দু'বার আবার কখনো তিনবার ধৌত করেছেন। কখনো কুলি ও নাকে পানি দিয়েছেন একই পানি দিয়ে, আবার কখনো ভিন্ন ভিন্নভাবে পানি নিয়েছেন। এ সবই উম্বতের সহজতার জন্য করেছেন, যাতে উমত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে পড়ে না যায়। তবে তিনি সাধারণত মাথা মাসাহ একবারই এবং হাত, পা ও মুখমণ্ডল তিনবার করেই ধৌত করতেন। একবার করে ধৌত করা হলো ফরজ, সতকর্তার জন্যই তিনবার ধৌত করতেন এবং এটা উত্তমও বটে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) প্রতিবার কুলি করার পানি ও নাক ঝাড়ার পানি পৃথক পৃথকভাবে নেওয়া ভালো মনে করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করা ও নাক ঝাড়া উভয় কাজ করাকে ভালো মনে করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করা ও নাক ঝাড়া উভয় কাজ করাকে ভালো মনে করেন। এবং ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম যুফার (র.) ও দাউদ যাহিরীর মতে অজুর সময় হাতের কনুই এবং পায়ের গিরা ধৌত করা ফরজ নয়।

১. তাদের প্রথম যুক্তি হলো, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী – اَبِيْسُوا الصِّبِيَامُ السَّبِيَامُ السَّبِيَّامُ السَّبِيَامُ السَّبِيَّةُ السَّبِيَّةُ السَّبِيَّةُ السَّبِيَّةُ السَّبِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَلِّيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ الْكِلْمُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَالِيَّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَلِّيِةُ السَّلِيِّةُ السَلِّيِةُ السَلِّيِّةُ السَلِّيِيِّةُ السَلِيِّةُ السَ

২. দ্বিতীয় যুক্তি হলো গাইয়াহ (غَيْكُ) মুগাইয়া (خنب) -এর মধ্যে শামিল কি না এ ব্যাপারে পরম্পর বিপরীতধর্মী দলিল আবার কোনোটি থেকে বুঝা যায় যে, একটি অপরটির মধ্যে শামিল নয়। যেমন, আল্লাহির أَرَّلِهِ الْيُ أَخِرِهِ বাণী— وَٱتِكُوا الصِّيامَ إِلَى اللَّابُل ﴿ সূতরাং নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ের্ছে। অতএব এ সন্দেহের মধ্যেও কনুই এবং গিরাকে ধৌত করা অপরিহার্য বলা যায় না। চার ইমাম এবং অধিকাংশ উন্মতের মতে হাতের দু'কনুই ও পায়ের দু'গোড়ালি সহ ধৌত فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ اِلَى الْمَرَافِيقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ - कता कत्रक । रक्तना, आल्लाश्त वानी - وَ الْمُعَالِينَ الْمُرَافِيقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ আর্থ ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন আল্লাহর অপর বাণী (اَلَيُ الْكُعْبَيْنِ الْكُعْبَيْنِ শব্দিট (مَنَهُ) অর্থাৎ সাথে এর অর্থে হয়েছে। ইমাম (إلى नेपि (مَنَهُ) অর্থাৎ সাথে এর অর্থে হয়েছে। ইমাম

দারাকুতনী في صفّة الْوَضْع অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-فَغَسَلَ يَدَيْدِ إِلَى الْمِعْرِفَقَيْنِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ .

৩. কতিপয় ভাষাবিদগণ বলেন, সীমানার পূর্ব ও পরবর্তী বস্তু যদি একই জাতীয় হয় তবে একটি অপরটির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়। সূতরাং হাত ও পায়ের উল্লিখিত সীমানার দুই পার্শ্বের অংশ একই জাতীয় হওয়ার কারণে কনুই ও গোড়ালি পরবর্তী অংশের ধোয়ার অন্তর্ভক্ত হবে।

ইমাম যুফার এবং ইমাম দাউদ যাহিরী (র.) যে সমস্ত দলিল উপস্থাপন করেছেন ইমাম চতুষ্টয়ের দলিল দ্বারা তার উত্তর প্রদান করা যেতে পারে।

: तमल माला मानार कतात वाालात मणात्नका : ٱلْإِخْسَلَانُ فِي إِسْسَبْعَابِ السَّرأْس بالْمَسْبِع

- كُنْفَبُ مَالِكُ : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা ফরজ। তিনি দলিল পেশ করেন—
  ك. প্রথম প্রমাণ : আল্লাহ তা আলা তায়ামুমের আয়াতে বলেন— نَامُسَعُواً بِوُجُوْمِكُمْ অর্থাৎ, মুখমণ্ডল মাসাহ কর, এখানে পুরো মুখমণ্ডল মাসাহ করা ফরজ ; তেমনি পুরো মাথা মাসাহ করা ফরজ।
- ছিতীয় প্রমাণ : অজুর সময় অন্যান্য অঙ্গ-প্রতাঙ্গ যেমন পুরোপুরি ধৌত করতে হয় তেমনি পুরো মাথা মাসেহ করা অপরিহার্য। তাদের মতে পুরো মাথা নয়; বরং কিছু অংশ মাসাহ করা ফরজ। তারা مَذْهَبُ أَبِي خَبِنْبَغَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَنْبِرِهِمْ অর্থাৎ কিছু অংশ وَامْسَتُخُوا بَرُوسَكُمْ، এ আঁয়াত দারা দলিল উপস্থাপন করেন যে, এখানে بَرُوسَكُمْ، বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তর:

- এর উপর কিয়াস করে সমস্ত মাথা মাসাহ করার হুকুম দিয়েছেন। এর উত্তরে বলা যেতে فَامْسَكُمُوا بِـرُجُوْهِكُمُ . د পারে যে, তাঁর এ কিয়াস যথার্থ নয়। কেননা, তায়ামুমের বেলায় মুখমগুল মাসাহ করার নির্দেশ মূলতঃ ধৌত করার হুকুমের স্থলাভিষিক্ত। অতএব মাথা মাসাহ করার নির্দেশ ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত নয়। সূতরাং একটি অপরটির সাথে কিয়াস করা যুক্তিসঙ্গত নয়।
- ২. তায়ামুমের ক্ষেত্রে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ করার অপরিহার্যতা আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি ; বরং রাসূলৃল্লাহ 🕮 এর আমল দ্বারাই এর ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে— اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ ضَسْهَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْهَةً لِلْبَدَيْنِ .
- ৩. ইমাম মালিক (র.) যে সকল হাদীস দ্বারা পুরো মাথা মাসাহ করার উপর দলিল দেন সেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা সুরুত।

: माजार्हत जन माथात भिर्वात्तव ताशात प्रजातिका : ٱلأَخْتِلَانُ فِيْ تَعْيِبْيِن مِقْدَارِ الرَّأْسِ لِلْمَسْح : (শাফেয়ীগণ বলেন) মাসাহ বলা যায় এ পরিমাণ স্থান মাসাহ করলেই মাসাহ করার ফর্যিয়্যাত আঁদায় হয়ে যাবে, এমনকি এক চুল পরিমাণ হলেও চলবে। যেমন, আল্লাহর বাণী—"وَامْسَكُواْ بِرُمُوْسَكُمْ কোনো পরিমাণ দেওয়া হয়নি

نَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ করা ফ্রজ। উল্লেখ্য যে, মাথার চারভাগের একভাগের সমপরিমাণ মাথার সামনের অংশকে নাসিয়াহ বলা হয়। ইমাম আব হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের দলিল নিম্নরূপ—

١. أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَسَرَ عَنْ عَمَامَةِ وَمَسَعَ عَلَى نَاصِيتِهِ.

٢ . وَعَنْ مُغِبِّرَةَ بُنِن مِشْعَبَة (رض) انتَّة عَلَبِهِ الشَّلَامُ نَوَضًا فَمَسَعَ عَلَى عِمَامَتِه وَمَسَعَ بناصيته . رواهُ الطَّحَاويُ

يعد وسيوم ، رود المستاري ٣ ـ وَعَنْ مُسَغِيْدَة (رض) أَنَّذُ عَسَلَيْدِ السَّسَلَامُ تَسَوَضَّا ومُسَسَعَ بِسَنَاصِيدِم، وعَلَى الْبِعسَمامَةِ وعَلَى الْعُخِفُينِ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ أَبُوْدَاوُدُ وَالنَّسَانِيُ)

: এकाधिकवात मात्राव्य कतात वाराशात में गों وُخْتِهُ لَا يُوْخُتِهُ الْمُسْتِعِ

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে মাথা তিনবার মাসাহ করা وَاحْسَدُ মোস্তাহাব। তাদের দলিলসমহ—

١ - حَدِيثُ أَبِيْ سَلَمَةً (رض) قَالَ .... فِيه .... وَمَسَعَ رَأْسَهَ ثَلَاثًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَد)

٢ . وَفِي الصَّحِبْحَبِينَ النَّهُ عَلَبْيهِ السَّلَامُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ۖ ثَلَاثًا .

٣ . وَعَنْ عَلِيِّ (رضاً) أَنَّهُ حَكَىٰ وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَغَسَلَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا .

(رحا) مَالِيكِ حَيْنَيْفَةَ وَمَالِيكِ (رحا) अभ्याखरत ইंমাম আবৃ হানীফা, ইমাম মালিক (র.)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমৃত মুতাবিক মাথা তিনবার মাসাহ করা মোস্তাহাব নয়; বরং একবারই মাসাহ করবে। তাদের দলিল নিম্নরূপ-

١ - عَنْ عَلِيٌّ (رض) فَمَسَحَ رَأْسُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً - (رَوَاهُ إِبُوهُ آوِد)

٢ . وَفِيْ خَدِيْثِ اخْرَ عَنْ غَيلِيِّ (رضه) ثُنَّمَ مُسَعَ رَأْسَهُ مُثَقَدَمَه وموخوه مَرَّةً .

٣ - وَفَى رَوَايِدَةٍ عَبْدِ الرَّحْمُينَ عَنْ عَلِي (رض) مسَعَ بِرَأْسِهِ مُرَّرَةً وَاحِدَةً .

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত আবু সালমা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার উত্তরে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়েতের খেলাফ বর্ণনা করায় উক্ত হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, তাছলীছের হাদীসকে সহীহ হিসেবে ধরা হলেও উত্তরে বলা যেতে পারে তা দ্বারা পুরা মাথা মাসাহ করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পিছনে একবার, সামনে একবার, দু'পাশে একবার এভাবে তিন দিকে সমস্ত মাথাকেই মাসাহ-এর অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে।

মাসাহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য : হাসান ইবনে সালিহের মতে, মাথার : اَلْافْتَلَانُ فِي كَبْفَيةِ الْمَسْعِ পিছন দিক থেকে মাসাহ শুরু করতে হবে। দলিল হিসেবে নিম্নের হাদীস পেশ করেন।

عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسَعَ دَأْسَهَ بِيبَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأُ بِمُنْقَدَّمِ دَأَسِهِ .

জমন্তর ওলামায়ে কেরামদের মতে : সামনের দিক থেকে মাথা মাসাহ আরম্ভ করতে হবে। কেননা, সামনের দিক থেকে মাসাহ করার দলিল হলো—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَادْبْرَ يَدَيْهِ وَآقَبْلَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) পদ (طَعَبَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ধৌত করতে হবে না. মাসাহ করতে হবে। এ ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্যের কারণ নিম্নোক্ত আয়াতটি— قَسُولُهُ تَعَالَى : فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَابَدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِيقِ وَامْسَعُوا بِرُوُوسِكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكُعْبَيْن .

উক্ত আয়াতে ﴿ اَرْجُلُكُمْ শব্দের মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে—

- ১. নাফের মতে, اَرْجُلُكُمُ -এর (لام) লাম হরফটি পেশযোগে।
- ২. হাসান, ইকরিমাহ, হামযাহ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মতে رَجُلكُمْ এখানে (لام) লাম হরফটি যের যোগে।
- ৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), ইবরাহীম, যাহ্হাক ইবনে আমের, কাসায়ী, হাফস প্রমুখের মতে اَرْجُلُكُمْ এখানে (צم) লাম হরফটি যবর যোগে। এর মধ্যে যবর ও যের কেরাতই মাশহর। যের যোগে পড়া হলে মাসাহ করাই ব্ঝায়। কেননা, পূর্ববর্তী بَارُوسِكُمْ وَ عَمْدُوْلُ عَمْدُوْلُ عَمْدُوْلُ وَجُمُوْلُهُ مَا يَا عَلَيْهِ وَالْمُعْدُولُ وَعَمْدُولُ وَجُمُولُهُ مَا يَا يَعْدُولُ وَعَمْدُولُ وَجُمُولُهُ وَالْمُعْدُولُ وَجُمُولُهُ مَا يَعْدُولُ وَجُمُولُهُ وَالْمِحْدُولُ وَالْمُحْدُولُ وَهُمُولُهُ وَالْمُحْدُولُ وَجُمُولُهُ وَالْمُحْدُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْمُعُلِقُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُعْلِقُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلْمُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

সুতরাং উক্ত দু'কেরাতের বিধানে দ্বন্দু সৃষ্টি হয়।

হযরত হাসান বসরী (র.), মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখের মতে, পদযুগল মাসাহ করা ও ধৌত করা অজুকারীর ইচ্ছাধীন। তাদের যুক্তি হল اَرْجُنَكُمْ শব্দটি যবর এবং যের যোগে পাঠ করার উভয় কেরাতেই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এ দ্বারা বুঝা যায় অজুকারীর ইচ্ছার উপরই সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

আহলে যাওয়াহেরদের মতে, ধৌত করা, মাসাহ করা উভয়টি করতে হবে। কেননা, উভয়টা নির্ভরযোগ্য। স্তরাং উভয় কেরাতের সমন্ত্য সাধনের খাতিরে উভয় কাজ করতে হবে।

শিয়াপস্থী ইমামদের মতে অজুর সময় পদদ্বয় মাসাহ করা ফরজ। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

١٠ قَوْلُهُ تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ اِلْى الْكَعْبَيْنِ (بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى رُوسِكُمْ تَحْتَ حَكْم الْمَسْعِ)

٢ . عَن عَبْدِ اللَّهِ بنن زَيْدٍ (رض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ تَوضًا وَمَسَحَ بِالْمَاءِ عَلَى رِجْلَبْهِ . (رَوَاهُ ابْنُ خُذَنْسَة)

٣ عَنْ رِفَاعَةَ بَيْن رَافِع (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَبِتمُّ صَلْوَةً لِلْحَدِ حَتَّى بُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَبَغْسِلُ وَجْهَةً وَيَسَدَيْهِ وَيَسْسَعُ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ (رَوَاهُ التِّعْرُمِذِيُّ)

পক্ষান্তরে ইমাম চতুষ্টয় এমনকি সকল আহলে সূন্নত ওয়ল জামাতের মতে অজু করার সময় পদয়ৢগল ধৌত করা ফরজ।
তাদের দলিল হলো— وَأَرْجُكُمْ اللَّهُ الْكُوْلَةَ وَاللَّهُ الْكُوْلَةَ فَتَوَضَّا وَغَسَلَ رِجْلَبْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالُ عَلْمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُكُذًا كَانَ وُضَوَّهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٢ - عَنْ عَبْدِ خَبْرٍ قَالَ دَخَلَ عَبْلَتُ هُلَاثًا ثَلَاثًا قَالُ قَالَ عَنْهُ هُكُذًا كَانَ وُضُوءٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٣. عَنْ ابِي رَافِع (رض) فَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَنَوضَا أَفَغَسَلَ رِجْلَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

এগুলো ব্যতীত আরো অনেক রিওয়ায়েত রয়েছে। এ ছাড়াও আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লার বর্ণনা মতে, সকল সাহাবী অজুর সময় পদযুগল ধৌত করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

: विक्रक्षवामीत्मत्र मिललत कवाव اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيثَنَ

- ১. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, যে সকল বর্ণনায় মাসাহ করার প্রমাণ মিলে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।
- ২. যে সমস্ত রিওয়ায়াতে অজুর সময় পা মাসাহ করার কথা রয়েছে তা দ্বারা মূলত হালকাভাবে ধৌত করা উদ্দেশ্য, মাসাহ করা নয়। কেননা, হালকাভাবে ধৌত করাকেও মাসাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।
- ৩. অথবা, বলা যেতে পারে, রাসূল্লাহ ক্রি-এর বিশেষ কোনো ওজরের কারণে ধৌত করার পরিবর্তে মাসাহ করতেন। এরূপ সব সময় করতেন না।

وَعَرْتِكِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبَّاسِ (رض) قَالاً تَوَشَّأَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُتَرَّةً مُتَرَةً مُتَرَةً لَمْ يَنِذَ عَلَى لَمَذَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৩. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা রাস্লুল্লাহ ত্রু অজু করলেন, অজুর স্থানগুলো একবার একবার করে ধৌত করলেন, একবারের বেশি ধৌত করলেন না। -[বুখারী]

وَعَرْكِلِّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ذَيْدٍ (رض) أَنَّ التَّنبِتَى ﷺ تَرُضَّا مُرَّتَبْنِ مُرَّتَئِن - رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ

৩৬৪. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] নবী করীম ত্রুত্র অজু করলেন এবং তাতে অজুর অঙ্গগুলো দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। – [বুখারী]

وَعَرْضاً عَسْفَهَانَ (رض) اَنَّهُ تَسَوَّا أُرِيْكُمْ تَسَوَّا أُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُولِ السُّهِ عَيْثَةً فَتَوَضَّا ثَلُمُّا ثَلُمُّا مُسُلِمٌ ثَلُمُّا . رَوَاهُ مُسُلِمُ

৩৬৫. অনুবাদ: হ্যরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি মাকায়েদ নামক স্থানে অজু করতে লাগলেন, তখন বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাস্লুল্লাহ — এর অজু করার পদ্ধতি দেখাব না ? অতঃপর তিনি অজু করলেন এবং প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করে ধৌত করলেন। – মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرُّ । الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: উল্লিখিত তিনটি হাদীসে তিন রকম তথা একবার, দু'বার ও তিনবার ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। মূলত এতে কোনো দ্বন্ধ নেই। কেননা, একবার করে ধৌত করা ফরজ দু'বার করে ধৌত করা জায়েজ। আর তিনবার ধৌত করা সুনুত। বিনা প্রয়োজনে এর বেশি ধৌত করা ঠিক নয়।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِهُ ارض قَال رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مِنْ مَكّة إلى الْمَدِبْنَةِ حَتّٰى إذَا كُنَّا بِمِنْ مَكّة إلى الْمَدِبْنَةِ حَتّٰى إذَا كُنَّا بِمِمَاءٍ بِالسَّطِرِيْتِق تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ اللّعَصْرِ فَتَرَوضَاوا وَهُمْ عُسجَالً فَانْتَهَ هَبُنْ اللّهِمْ وَاعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لُمْ فَانْتَهَ هَبُنْ اللّهِمْ وَاعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لُمْ يَسَرَسَهُا الْمَاءُ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى السَّبِعُوا وَمُثْرَا السَّبِعُوا النَّمَاءُ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النَّارِ السَّبِعُوا النَّارِ السَّبِعُوا النَّارِ السَّبِعُوا النَّارِ السَّبِعُوا الْمُصْرَدَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩৬৬. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্লুল্লাহ এর সাথে মক্কা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম, যখন আমরা রাস্তায় পানির কৃপের নিকট পৌছলাম তখন লোকেরা আসর নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করে অজু করল। আমরা যখন তাদের কাছে গেলাম তখন দেখলাম যে, তাদের পায়ের গোড়ালি [শুকনা থাকার কারণে] চকচক করছে। তাতে পানি লাগেনি। তখন রাস্লুল্লাহ কলেনে, সর্বনাশ গোড়ালিসমূহের, এগগুলো জাহান্নামে যাবে। তোমরা পরিপূর্ণরূপে অজু কর। –[মুসলিম]

عَدْرُحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: অজুর মধ্যে পা ধৌত করা যে ফরজ তা উক্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। পা ধৌত করা ব্যতীত বা সামান্যতম শুষ্ক থাকলেও অজু হবে না। আর অজু না হলে নামাজ হবে না। তাই অজু করার সময় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভালোভাবে ধৌত করতে হবে এবং অজুর সকল ফরজ, সুনুত ও মোস্তাহাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

وَعَرِيْكِ الْمُغِيْرَةِ بِنْ شُعْبَةَ (رض) قَالَ إِنَّ النَّيِيِّ الْمُغِيْرَةِ بِنْ شُعْبَةَ (رض) قَالَ إِنَّ النَّيِيِّ عَلِيَّ تَوَضَّأَ فَمَسَع بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَعَلَى الْخُفَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩৬৭. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা নবী করীম ত্রু অজু করলেন এবং মাসাহ করলেন মাথার সম্মুখভাগের উপর এবং পাগড়ির উপর ও মোজার উপর। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাপা মাসাহের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মতভেদ : মাথা মাসাহ করার পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মতভেদ : মাথা মাসাহ করার পরিমাণ নিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

- ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে যতটুকু পরিমাণ মাসাহ করলে মাসাহ করা হয়েছে বলা যায় ততটুকু মাসাহ করা
  ফরজ। তাঁর অনুসারী কেউ কেউ বলেন, এর পরিমাণ এক চুল, আবার কেউ কেউ বলেন তিন চুল।
- ২. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ।
- হয়রত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট মাথার অধিকাংশ মাসাহ করা ফরজ।
- 8. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতাবলম্বীদের غَامِرُ الرَّوَايَةُ অনুযায়ী হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। তবে অধিকাংশ হানাফী আলিমের মতে, মাথার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ নাসিয়া পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ এবং অবশিষ্ট অংশ মাসাহ করা সুনুত।

মাসাহ নিয়ে মতভেদের কারণ : কুরআনের আয়াত وَامْسَتُوْا بِسُرُوْسِكُمْ এখানে স্পষ্টভাবে পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি। তা ছাড়া উক্ত আয়াতে বর্ণিত র্চ্ -এর অর্থ নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে—

ইমাম মালিক (র.) বলেন, এখানে ﴿ لَيْ صَالَحَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

- ১. হ্যরত সুফিয়ান ছাওরী, দাউদে যাহেরী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ-এর ফরজ আদায় হবে। তবে ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পূর্ণ পবিত্রতা ও অজুর পর পাগড়ির উপর মাসেহ করলে ফরজ আদায় হবে।
- ২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ করার ফরজ আদায় হবে না। তবে হাাঁ, ফরজ পরিমাণ মাথা মাসাহ করার পর পাগড়ির উপর মাসাহ করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুলিল বর্ণিত হাদীস–
- فَمَسَعُ بِنَاصِيَةٍ وَعَلَى الْعِمَامَةِ . ৩. ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করা সাধারণত জায়েজ নয় । তাদের দলিল - وَامْسَعُوْا بِسُرُمُوْسِكُمُ وَالْعَامِيَةِ यেহেতু খবরে ওয়াহেদ কুরআনের বিপরীত হতে পারে না, তাই এর কয়েকিটি ব্যাখ্যা হতে পারে । যেমন—

অন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) –

- ১. সম্ভবত রাস্লে কারীম য়াথা মাসাহ করার পর পাগড়ি ঠিক করেছিলেন। এ কথার পর রাবী বুঝে নিয়েছেন যে, পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন। যেমন-হয়রত ইবনে মা'কাল (রা.)-এর হাদীসে আছে। তিনি বলেছেন, আমি মহানবী কে অজু করতে দেখেছি। তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল, তিনি হাত পাগড়ির ভিতর ঢুকালেন এবং মাথা মাসাহ করলেন, কিন্তু পাগড়ি খুললেন না।
- ২. মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করে এরপর পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন।
- ৩. عَاطِفَةٌ বাক্যাংশ عَاطِفَةٌ নয়; বরং عَالِيَة তাহলে অর্থ হয়, তিনি মাথার এক-চতুর্থাংশ এমন অবস্থায় মাসাহ করেছেন যে, তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল।
- 8. এ হাদীসের مَسْعُ عِسَامَتْ مَا هَ عَالَى مَسْعُ خُنْيْنِ अংশটি রহিত হয়ে গেছে এবং مَسْعُ خُنْيْنِ সর্বসম্বতিক্রমে জায়েজ আছে।
  মোজার উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গ : সকল স্তরের ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে মোজার উপর মাসাহ করা
  জায়েজ আছে। কেননা, মোজা মাসাহের হাদীস অর্থের দিক দিয়ে مُسَوَّاتِرُ ।
  হযরত মাইমুন (র.) হযরত আহমদ (র.)-হতে বর্ণনা করেন مَسْعُ عَلَى الْخُفَيْسُنِ -এর হাদীস ৭৩ জন সাহাবী
  হতে বর্ণিত আছে।
  - ١ . وَفِي تُحْفَةِ الْاَشْرَافِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِي اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِالْمَسْجِ سَبْعُونَ صَحَابِبَّا .
     ٢ . وَقَالَ إِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (رح) مَسَّحُ عَلَى الْخُفَيْنِ سَائِرُ اَهْلِ بَدْدٍ وَالْحُدَيْبِبَّةَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَعَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْاَثِرِ .
     ٣ . وَفِى الْبَدَائِعِ رُوى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصِرِيِّ قَالَ اَذْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْدِيَّا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُهُمْ يَرَوْنَ الْمَسْعُ عَلَى الْحُقَيْنِ .
     ٣ . وَفِى الْبَدَائِعِ رُوى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصِرِيِّ قَالَ اذْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْدِيثًا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُهُمْ يَرَوْنَ الْمَسْعُ عَلَى الْحُقَيْنِ .

কাজেই এর অস্বীকারকারীকে বিদআতী বলা হবে। এ জন্য ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেছেন—

إِنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ شَرَائِطِ اَهْلِ السُّنسَّةِ وَالْجَسَاعَةِ حَيْثُ قَالً مِنَ السَّسَرائِطِ اَنْ ثُفَضِّلَ الشَّبَخَيْنِ وَتُحْبَنِ وَتُكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتَكْبُبُنِ وَتَكْبُبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتَكْبُبُنِ وَتَكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُكْبِبُنِ وَتُنْسِنَعُ عَلَى النَّفَيْدُ وَلَاجَاعِينِ وَتُكْبِبُنِ وَتُنْسِمُ عَلَى النَّهُ لَيْتُونِ وَلَاجَاعِينِ وَتُكْبِبُنِ وَتُنْسِمُ عَلَى السَّلِينَ وَتُنْسِمُ عَلَى السَّلِينِ وَتُنْسِمُ عَلَى النَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

এ জন্য ইমাম কারখী (র.) বলেছেন- اَخَانُ الْكُفْرَ عَـلَى مَانْ لاَ يَرَى الْمُسْتَعَ عَلَى الْخُفَّيْنِ जर्था९, যারা মোজার উপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করে না, আমি তাদের কাফির হওয়ার আশঙ্কা করি।

وَعَرْ ٢٦٨ عَانِ شَهَ (رض) قَ الَتُ كَانَ النَّبِيثُ عَلَيْ يُحِبُّ التَّبَيْثُ مَا استَ طَاعَ فِي شَانِهِ كُلِّهِ فِي طُهُ وَتَ مَا وَتَ مَ تَكُلِّهِ فِي طُهُ وَدِهِ وَتَرَجُّ لِهِ وَتَ مَ تَكُلِّهِ وَمَ كُلِّهِ فِي طُهُ وَدِهِ وَتَرَجُّ لِهِ وَتَ مَ تَكُلِّهِ وَتَ مَ تَكُلِّهِ وَتَ مَ تَكُلُهِ وَتَ مَ تَكُلُهِ وَتَ مَ تَكُلُهِ وَتَ مَ تَكُلُهِ وَتَ مَ تَكُلُهُ وَتَ مَ تَكُلُهِ وَتَ مَ تَكُلُهُ وَتَ مَ تَكُلُهُ وَتَ مَ تَكُلُهُ وَتَ مَ تَكُلُهُ وَتَ مَ لَكُلُهُ وَتُ اللَّهُ وَتُوا اللَّهُ وَتَ مَ لَكُلُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَ مَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

৩৬৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাহ্র যে কোনো কাজই যথাসম্ভব ডান দিক হতে আরম্ভ করতে ভালোবাসতেন। যেমন–পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আঁচড়ানে ও জুতা পরিধানে। –[বুখারী ও মুসলিম]

# विठीय अनुत्र्षत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْفِ اللهِ الله

৩৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র বলেছেন — যখন তোমরা পোশাক পরিধান কর এবং যখন তোমরা অজু কর তখন ডান দিক হতে আরম্ভ কর। –িআহমদ ও আবু দাউদ

وَعُونِ ٣٤ سَعِبْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَسُم يَسْذَكُ رِ اسْمَ السّلهِ عَلَيْهِ ، رَوَاهُ السّيه . رَوَاهُ السّيرمِ نِيُ وَابْنُ مَاجَدَة . وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُسُودَاوُدَ عَنْ اَبِئ هُرَيْرَةَ وَالسَّدَارِمِتُى عَنْ وَابْدُورَ وَالْكَارِمِتُى عَنْ اَبِئ هُرَيْرَةَ وَالسَّدَارِمِتُى عَنْ اَبِئ هُرَيْرَةَ وَالسَّدَارِمِتُى عَنْ اَبِئه وَ زَادُوا فَي اَبِئ سَعِيْدِنِ الْخُذرِي عَنْ اَبِيهِ وَ زَادُوا فَي اَوْلِه لَا صَلُوةَ لِمَنْ لَا وَضُوءَ لَه .

৩৭০. অনুবাদ: হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন— যে ব্যক্তি অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করেনি তার অজু হয়নি। –[তিরমিয়া ও ইবনে মাজাহ] কিন্তু আহমদ ও আবূ দাউদ এ হাদীসটি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে এবং দারেমী আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর আহমদ ও অন্যান্যদের বর্ণনার শুরুতে আছে যে, যার অজু হয় না তার নামাজও হয় না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

্তিক তিন্তু - তিন্তু নি নুন্ত : অজু করার ভক্তে বিসমিল্লাহ বলা ফরজ না সুন্নত : অজু করার ভকতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরজ কি না এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—

(ح.) مَـذْهَبُ اَهْلِ الطَّاهِم وَاَحْمَدْ وَاِسْحَاقَ بُنِ رَاهْمَوْهُ (رح) : আহলে জাহের, আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.)-এর মতে, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে পুনরায় অজু করতে হবে। তাদের দলিল হলো— উল্লিখিত হাদীস— لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ

ত্র ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও বিশ্বদ্ধ মতে, বিসমিল্লাহ বলা সুনুত, ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ تَوَضَّا وَ ذَكَرَ اسْمَ النَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طُهُودًا لِجَمِيْهِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَّا وَلَمْ يَذْكُرِ النَّهُ عَلَيْهِ كَانَ طُهُودًا لِآعَضَاء وُضُونِه

٧. وَفِيْ دِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَمُ قَالَ ذَكُرُ إِسْمِ النَّلِهِ عَلَىٰ قَلْبِ مُوْمِنٍ شَتَّاهُ أَوْكُمْ يُسَيِّم

: ठाँएनत मिलात खवाव النَّجَوَابُ عَنْ دُلِيْلِهِمْ

- ك. আহলে জাহের ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিলের জবাবে আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন, এ হাদীসটি ضعيف এমনকি ইমাম আহমদ (র.) বলেন صَا وَجَدْتُ نِيْ هُذَا حَدْثُ صَحِيْحًا وَاللهُ عَالَى عَدْمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَ

وَعُرْكِ لَيْ الْمُونُو الْمَوْلَ السَّولَ السَّهِ الْمُونُو السَّهِ الْمُونُو السَّهِ الْمُونُوءِ قَالَ السَّبِغَ الْمُونُوءِ قَالَ السَّبِغَ الْمُونُوءِ قَالَ السَّبِغِ الْمُونُوءَ وَمَالِغَ فِي الْمُونُونُ وَمَالِغَ فِي الْمُونُونُ صَائِعًا . رَوَاهُ الْاسْتِئْنِشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِعًا . رَوَاهُ الْمُودَاوُدُ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُ وَرَوَى الْنُ الْمُاجِعَةَ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُ وَرَوَى الْنُنُ مَاجَعة وَالسَّدَادِمِتِي اللَّي قَوْلِهِ اللَّي اللَّي قَوْلِهِ اللَّي الْمُسَائِعة وَالسَّدَادِمِتِي اللَّي قَوْلِهِ اللَّي اللَّيْمَ اللَّيْ اللَّيْمَ اللْمُعَالِمِ اللَّيْمَ الْمُنْ الْمُعَالِمِ اللَّيْمَ الْمُعَالِمِ اللْمُعَالِمِ اللَّيْمَ الْمُعَالِمِ اللَّيْمَ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ ال

ত্ব). অনুবাদ: হযরত লাকীত ইবনে সাবিরাহ (রা.) হতে বর্লিত। তিনি বলেন— আমি রাস্লুল্লাহ — - কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — ! আমাকে অজু সম্পর্কে অবহিত করুন। [অর্থাৎ কিভাবে অজু করা উত্তম হবে।] রাসূলুল্লাহ — বললেন, অজু পরিপূর্ণভাবে করবে [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ ভালোভাবে ধৌত করবে।] আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে এবং নাকে ভালোভাবে পানি পৌছিয়ে পরিষ্কার করবে, যদি তুমি রোজাদার না হও। — [আবূদাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী] আর ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী শুনি, তিরমিয়ী ও নাসায়ী] আর ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَوْلُ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِ نُشَاقِ: कूलि করা ও নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ : কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে :

ভার্ উনাম আবৃ ছাওর, ইমাম ইবনুল মুন্যির ও مَذْهَبُ اَحْمَدْ وَ اِسْحَاقَ اَبِیْ ثَوْر وَغَیْرِهِ وَسَحَاقَ اَبِیْ ثَوْر وَغَیْرِهِ अव्याकृ उत्ता प्रता क्षां कि किन्नु उत्ता प्रता किन्नु हिला किन्नु किन्

١ عَنْ اَين هُ مَدَدَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَبْ إِلسَّلَامُ قَالَ إِذَا تَوضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ يَسْتَنْفِرُ
 ٢ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ قَبْسِ (رض) أَنَّهُ عَلَبْ إِلسَّلَامُ قَالَ إِنْ تَوضَّاتَ فَاسْتَنْفِرْ.

٣. عَنْ آبِي هُرَيْرَةً (رضًا كَاتُّهُ عَلَيْهِ السُّلَّامُ أَمَرَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ .

مَـنْمَـبُ الشَّافِعِيِّ وَ مَالِكٍ وَالْاَرْزَاعِيِّ وَغَـبْرِهِ : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আওযা'ঈ, লাইস, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ ওলামার মতে, অজু ও গোসল উভয় অবস্থায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া সুনুত । তাঁদের দলিল হলো—

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ هُمَا سُنَّتَانِ ٤.
- ২. এগুলো করা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত নয় ; বরং হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে; তাই সুনুত হবে, ওয়াজিব নয়।
- ৩. অজুতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ রয়েছে, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ নেই। সুতরাং নাকে মুখে পানি দেওয়া ওয়াজিব হতে পারে না।

َ عَنْمُبُ اَبِي حَنْيُفَةُ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে অজুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুনুত; কিন্তু ফর্রজ গোসলের সময় উভয়টিই ফরজ। তাঁদের দলিল—

١. عَين ابْنِ عَبَّاسٍ (دض) أنَّهُ عَلَبْ السَّلَامُ فَالَ الْعَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ سُنَّةً

এটা দ্বারা সুনুত সাব্যস্ত হয়।

আর পবিত্র কুরআনে এসেছে— اَوْ مُحَدُّبُ اَ فَاظُّهُرُواْ وَانْ كُنْتُمْ جُنُبُا فَاظُّهُرُواْ । দারা পবিত্রতার আধিক্য বুঝানো وَانْ كُنْتُمْ جُنُبُا فَاظُّهُرُواْ । দারা পবিত্রতার আধিক্য বুঝানো হয়েছে, ফলে তা গোসলে ফরজ হয়েছে।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللهَ عَلَيْهُ إِذَا تَوَظَّ أَتَ فَخِلَلْ اصَابِعَ يَسَدُّ لِلهُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَوَى يَدَيْدُ وَ رَوَى الْهُ السِّيْسُرِيِذِيُّ وَ رَوَى ابْسُن مَاجَةَ نَحْسَوهُ وَقَالُ السِّيْسُرِيِذِيُّ لَهُ خَذَا ابْسُن مَاجَةَ نَحْسَوهُ وَقَالُ السِّيْسُرُمِيِذِيُّ لَهُ خَذَا حَدِيْثُ خَرِيْتُ .

৩৭২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
ইরশাদ করেছেন- যখন তুমি অজু কর তখন হাত ও
পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে খিলাল কর। —[তিরমিযী
ও ইবনে মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, এই
হাদীসটি দুর্বল]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আংশ শুষ্ক না থাকে। কেননা, যদি কোনো অংশ শুষ্ক থেকে যায় তবে অজু হবে না। তাই আঙ্গুল যদি ফাঁক ফাঁক হয় তবে খিলাল করা মোস্তাহাব, আর যদি ঘন হয় তবে খিলাল করা থেহেতু এ অবস্থায় আঙ্গুলের ফাঁকে পানি না পৌছার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعَرْضِكِ الْمُسْتُودِ بُنِ شَكَدادٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ السَّدِ عَلَيْهِ إِذَا تَوَضَّا يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْدِ بِخِنْصَرِهِ . رَوْاهُ البَّرْمِذِيُ وَابُودُ وَابْنُ مَاجَةً

৩৭৩. অনুবাদ: হযরত মুসতাউ রিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল্ল্লাহ ক্রি-কে দেখেছি যে, যখন তিনি অজু করতেন তখন দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ তাঁর [বাম হাতের] কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা মর্দন করতেন। [তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرُولَاكُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا تَسَولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا تَسَوفُ الْحَسَدُ كَفَّا مِسْولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا تَسَوفَّا أَخَذَ كَفَّا مِسْ مَسَاءٍ فَسَادُ خَسَلَهُ تَسْعُتَ حَسَدَكِهِ فَسَخَلَدُ الْمَرْنِي فَخَلَّلَ بِهِ لِحْبَتَهُ وَقَالُ هٰ كَذَا اَمَرَنِي فَخَلَّلَ بِهِ لِحْبَتَهُ وَقَالُ هٰ كَذَا اَمَرَنِي فَرَدَاهُ ابْدُدُاؤُد

৩৭৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ হার যখন অজু
করতেন, তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে চিবুকের নিচ দিয়ে
দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তার দ্বারা দাড়ি খিলাল
করতেন এবং বলতেন, এরপ করার জন্য আমার প্রভু
আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। – [আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আদির ব্যাখ্যা : মহানবী এর দাড়ি ছিল ঘন, তাই তিনি তাতে পানি প্রবেশ করিয়ে খিলাল করতেন। যাদের দাড়ি ঘন তাদের মুখমগুলের সীমার মধ্যে দাড়ির উপরিভাগ ধৌত করা ফরজ এবং হাতের কোষ ভরে পানি নিয়ে নিচের দিক হতে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে আঙ্গুল বিস্তার করে দাড়ি খিলাল করা সুনুত। আঙ্গুলকে নিচের দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে উপরের দিকে উঠাতে হবে। রাসূলুল্লাহ ক্রে এভাবে দাঁড়ি খিলাল করতেন।

আর যাদের দাড়ি পাতলা [তথা দাড়ির ফাঁকে চামড়া দেখা যায়] তাদের মুখমগুলের সীমানা পর্যন্ত দাড়ির নিচের চামড়া ধৌত করা ফরজ, শুধু খিলাল করলে চলবে না। وَعَنْ ٢٧٣ عُنْمَانَ (رض) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ . رَوَاهُ التِّرُمِيْنُ وَالتَّدَارِمِيُّ

৩৭৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রতার দাড়ি মুবারক খিলাল করতেন। –[তিরমিযী ও দারেমী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দাড়ি খিলাল করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ: إخْتِلَانُ الْعُلَمَاءِ فِي تَخْلِبُلِ اللِّحْبَةِ
ইমাম আবৃ ছাওর, হাসান ইবনে সালেহ ও দাউদ যাহেরীসহ প্রমুখ ওলামার মতে, অজু গোসল উভয় অবস্থায় দাড়ি খিলাল করা
ওয়াজিব। তাঁদের দলিল— عَتْنُ عُشْمَان (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْبَتَهُ

ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-সহ প্রমুখ ওলামার মতে ফরজ গোসল করার সময় দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব। কিন্তু অজুর সময় তা ওয়াজিব নয়।

গোসল করার সময় দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব হওয়ার দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنيتُم جُنبًا فَاظَّهُرُواْ.

٢ . أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ تَخْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبْلَغُوا النَّسْعَرَ وَأَنْقُوا الْبِسَرَ.

অজুর সময় দাড়ি খিলাল করা সুনুত হওয়ার দলিল—

١ عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رُسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا تَوضَّأَ أَخَذَ كَنَّا مِنْ مَاءٍ فَادَّخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلُ بِهِ لِحْبَتَهُ . (رُواهُ ابَوُداَوُد)

وَعُرْكِ أَبِيْ حَبَّةَ قَالُ رَأَيْتُ عَلِيَةً قَالُ رَأَيْتُ عَلِيبًا تَسُوضًا فَعُسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى النَّقَاهُ مَمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلِثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَثًا وَعُسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا وَغُسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلْثًا وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ مَثَرةً ثُمَّ فَكَا فَا مَسَلَ قَدْمَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَكَا فَا خَنَدُ فَضُلَ طُهُورِهِ فَشَرِيهُ وَهُو قَائِمُ ثُمَّ قَالُ احْبَبَتُ أَنْ أُرِيكُمُ مَكَيْفَ كَانَ طُهُورٍهِ فَشَرِيهُ وَهُو قَائِمُ ثُمُ اللَّهِ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّنَوْرِمِذِي اللَّهِ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّنَوْرِمِذِي اللَّهِ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّنَوْرِمِذِي وَاللَّهُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّتَوْرِمِذِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّتَوْرِمِذِي فَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّتَوْرُمِذِي أَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّتَوْرِمِذِي اللَّهِ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّتِورُمِذِي اللَّهُ عَلَيْكَ . رَوَاهُ البِّتَوْرُمِذِي اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُلِيدُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْرِمُ اللَّهُ الْمُعْرِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمِّدُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْالُولُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْم

৩৭৬. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবৃ হাইয়্যাহ (র.)

বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে অজু করতে দেখেছি যে, প্রথমে তিনি করদ্বয় [হাতের কজি পর্যন্ত] ধৌত করে পরিষ্কার করে নেন। অতঃপর তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ও তিনবার করে উভয় হাত [কনুই পর্যন্ত] ধৌত করেন। অতঃপর একবার মাথা মাসাহ করেন। তারপর টাখনা গিরা পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করেন। এরপর দাঁড়ান এবং অজুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আমি আমার আগ্রহ হলো যে, রাস্লুল্লাহ —এর অজু কিরূপ ছিল তা তোমাদের দেখাই। –িতিরমিয়ী ও নাসায়ী।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তিনি অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেন: ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, অজুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযম কুপের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মোস্তাহাব। যমযমের পানি যে বরকতময় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর 'অজু করা' একটি ইবাদত। সুতরাং তার অবশিষ্ট পানির মধ্যে বরকত নিহিত আছে, কাজেই আদব ও শিষ্টাচারের প্রেক্ষিতে উভয় পানি দাঁড়িয়ে পান করা উচিত। নবী করীম ক্রিউও এভাবে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

وَعَرُ ٧٣٠ عَبْدِ خَبْدٍ قَالَ نَحْنُ اللهُ عَلِيِّ حِبْنَ تَوَضَّأَ فَا اللهُ عَلِيِّ حِبْنَ تَوَضَّأَ فَا اللهُ عَلِيِّ حِبْنَ تَوضَّأَ فَا اللهُ مَنْدَى فَا مَلاَ فَا مَا فَا اللهُ مَنْدَ مِنْدِهِ فَا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إللى طُهُوْدٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَا لَا اللهُ مَنْ الدَّارِمِيُّ اللهُ وَرُهُ الدَّارِمِيُّ اللهُ وَرُهُ الدَّارِمِيُّ اللهُ وَرُهُ الدَّارِمِيُّ

৩৭৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবদু খায়ের (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বসে দেখছিলাম হযরত আলী (রা.) অজু করছেন, অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং মুখ ভরে পানি দারা কুলি করলেন, আর নাকে পানি দিলেন। অতঃপর বাম হাত দারা নাক পরিষ্কার করলেন, এভাবে তিনি তিনবার করলেন, এরপর বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ —এর অজু দেখতে আগ্রহ করে সে যেন দেখে যে, এটাই তাঁর রাসূলুল্লাহর] অজু। –[দারেমী]

৩৭৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ — - কে দেখেছি যে, তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। এভাবে তিনি তিনবার করেছেন। – আবু দাউদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রা হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এক কোষ পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া জার্মেজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, এক কোষ পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উত্তম, হানাফীগণ এরপ করাকে উত্তম মনে করেন না; বরং জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত করেন। কেননা, হয়ত রাসুলুল্লাহ ক্লায়েজ প্রমাণের জন্য কিংবা পানির স্বল্পতার কারণে এরপ করেছেন।

وَعَنْ ٢٧٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ التَّنْدِيَ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ التَّنْدِي عَلَيْهُ مَسَعَ بِرَ أُسِهُ وَأُذُنَدْ بِهِ بَاطِينِهِ مَا بِالسَّبَابَتَدْنِ وَظُاهِرِهِ مَا بِالْسَّبَابَتَدْنِ وَظُاهِرِهِ مَا بِالْهَامَدْءِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৭৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ = [অজুর সময়] মাথা
মাসাহ করেছেন এবং দু'কান মাসাহ করেছেন। তবে
কানের অভ্যন্তরভাগ দুই তর্জনি [শাহাদাত] অঙ্গুলি দ্বারা
এবং বাহিরের দিক দুই বৃদ্ধান্ধুল দ্বারা। –[নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আনিসের ব্যাখ্যা: ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবৃ ছাওর (র.) বলেন, কান মাসাহ করার জন্য নতুনভাবে পানি নিতে হবে, মাথা মাসাহ করার পর হাতে অবশিষ্ট তারল্যের দ্বারা মাসাহ করলে সুনুত আদায় হবে না। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, নতুনভাবে পানি নেওয়ার দরকার নেই। আল্লামা ইবনে কাইয়েম বলেন, মহানবী কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি ব্যবহার করেছেন বলে সহীহ কোনো হাদীস বর্ণিত নেই; বরং الأَذُنُ أَنْ مِنَ الرَّأْلُ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةُ وَالْمَالُونُ مِنَ الرَّأَلُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ مِنَ الرَّأْلُ وَالْمَالُونُ مِنَ الرَّأْلُ وَالْمَالُونُ مِنَ الرَّالُ وَالْمَالُونُ وَلَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَالِهُ وَلِيْ وَالْمَالُونُ وَلَالُهُ وَلَالِهُ وَلَالُمَالُونُ وَلَالْمَالُونُ وَلَالُهُ وَلَالْمَالُونُ وَلَالُمَالُونُ وَلَالْمَالُونُ وَلَالُهُ وَالْمَالُونُ وَلَالْمَالُونُ وَلَالْمَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُمَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالْمِالُونُ وَلَالُمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَالُمُالُونُ وَلَالُمَالُونُ وَلِمَالُونُ وَلَالُمِالُونُ وَلَالُمُالُمِلُونُ وَلَالُمِالُونُ وَلَالُمُالُونُ وَل

উল্লেখ্য অজুর সময় কর্ণদ্বয় মাসাহ করার পদ্ধতি হলো, কানের অভ্যন্তর ভাগ তর্জনি দ্বারা আর বহির্ভাগ বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মাসাহ করতে হবে।

وَعُرِنِكُ السُّرَبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذً ارضَ انْتُهَا رَاتِ السُّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذً أَ ارضَ النَّبِيتَى عَلِيَّ يَتَوَضَّأً قَالَتْ فَمَسَع رَاْسَهُ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْعَبُهِ وَ اُذُنَبْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي رِوايَةٍ النَّهُ تَوضَا فَادْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي جُعرِي التَّرْمِذِي التِرْمِذِي التِرْوايَة الْاُولْلي وَاحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة الثَّانِية

অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ ত্রু অজু করলেন, অতঃপর [মাসাহের সময়] তাঁর দু'আঙ্গুল দু'কর্ণ কুহরে প্রবেশ করালেন। —[আবৃ দাউদ, তিরমিযী। প্রথম রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন। আর আহমদ ও ইবনে মাজাহু দ্বিতীয়টি]

وَعَنْ اللّهِ بِسُنِ زَيْدٍ السّلِهِ بِسُنِ زَيْدٍ (رض) اَنْتَهُ رَاى السَّنِبِسَى ﷺ تَوضَّا وَانَّهُ مَسَسَحَ دَأْسَهُ بِسَماءٍ خَيْدٍ فَضْلِ يَدَيْدٍ . رَوَاهُ السِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ مُسْلِكُمْ مَعَ زَوَائِدَ.

৩৮১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম ক্রা করতে দেখেছেন, তিনি তাঁর মাথা তাঁর হাতের উদ্ধৃত পানি ছাড়া নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেছেন।
–[তিরমিযী] তবে ইমাম মুসলিম কিছু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- बामीत्मत्र व्याच्या : ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ কিছু সংখ্যক ইমামের মতে মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া আবশ্যক, ভিজা হাত দ্বারা মাসাহ করলে অজু হবে না। তাঁদের দলিল উপরোল্লিখিত হাদীস।

আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানির দরকার নেই। হাত ধৌত করার পর হাতের তালুতে উদ্ধৃত যে সিক্ততা থাকে তা দ্বারা মাথা মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে। তাঁদের দলিল হলো রুবাই বিনতে মু'আব্বিযের হাদীস। এ ছাড়া দারকুতনীতে আছে بَرَشَعُ بِبَلَلِ يَدَيْمُ وَمُسَتَعَ بِبَلَلِ يَدَيْمُ فَيْ يَدَيْمُ فَيْ يَدَيْمُ فَيْ يَدَيْمُ

وَضُوْءَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اَمَامَة (رض) ذَكَرَ وَضُوْءَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ وَكَانَ يَهْسَعُ الْمَاقَيْنِ وَقَالَ الْأَذُنَانِ مِنَ السَّراشِ . رَوَاهُ الْمُنَ مَاجَةَ وَاَبُوْ دَاوَدُ وَالسِّيرُمِذِي وَذَكَرَا الْبُنُ مَاجَةَ وَاَبُوْ دَاوُدُ وَالسِّيرُمِذِي وَذَكَرَا قَالَ حَمَّادٌ لاَ اَدْرِى الْاَذُنَانِ مِنَ الرَّاشِ مِنْ قَولِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَولِ السَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৮২. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ এর অজু সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিক্র চক্ষুর দুই কোণকেও মর্দন করতেন, আর তিনি বলেন, কর্ণদ্বয় হলো মাথার অন্তর্ভুক্ত।
–[ইবনে মাজাহু, আবু দাউদ ও তিরমিযী]

তবে ইমাম আবৃ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসের অপর রাবী হামাদ (র.) বলেছেন যে, "কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত" এই কথাটি আবৃ উমামার কথা, নাকি রাসূলুল্লাহ ক্রিএর কথা, তা আমার জানা নেই।

-এর বিশ্লেষণ : مَانُ শব্দটি مَانَبُنُن -এর দিবচন, এর অর্থ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—

- আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, নাকের সংলগ্ন চোখের কোণকে 
   বলে।
- ২. কিতাবুল জাওহারী নামক গ্রন্থে আছে যে. নাকের এবং কানের নিকটস্থ চোখের উভয় কোণকে 귾 বলা হয়। রাস্লুল্লাহ 🚐 অজু করার সময় এ উভয় কোণকে ধৌত করতেন। কেননা, এ স্থানদ্বয়ে চোখের ময়লা জমে থাকে, তাতে পানি প্রবেশ করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ 🚎 খুব রগড়িয়ে ধৌত করতেন। আল্লামা তীবী একে মোস্তাহাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- ২. আর যদি তার আতফ ্র্রি -এর সাথে হয়, তখন হবে রাসুলুল্লাহ 🚐 এর বাণী। এ সন্দেহের কারণে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিয়ী (র.)-বলেন, এ হাদীসের অপর বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র.) সংশয়ের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, আমি জানি না, এটা কার উক্তি, আবু উমামার, না রাসূলুল্লাহ 🚟 এর।

وَعَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِتُّي إِلَى التَّبِيِّيَ ﷺ يَسْالُهُ عَينِ الْوُضُوءِ فَارَاهُ ثَلْثًا ثُلُثًا ثُمَّ قَالَ لَم كَذَا الْوُضُوعُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابِنْ مَاجَةَ وَرَوَى ابو دَاوُدَ مَعَنَاهُ

৩৮৩. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতামহ বলেছেন, একদা রাসুলুল্লাহ ্র্র্র্র -এর নিকট এক বেদুঈন এসে অজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ 🚐 তাঁকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করে দেখালেন। অতঃপর বললেন, অজু এরপই। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়ায় সে মন্দ করে, সীমা অতিক্রম করে এবং জুলুম করে। -[নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি অজুর সময় তিনবারের বেশি অঙ্গ ধৌত করে তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ - فَغَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّى وَ ظُلُمَ 🚐 এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই তিনটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা—

- 🛮 🛴 -এর অর্থ হলো শরিয়তের নিয়ম-নীতি অনুসরণের পরিপন্থি মন্দ কাজ করা।
- অর্থ– শরিয়তের ব্যাপারে সীমালজ্মন করা আর غُلْمُ অর্থ– ছওয়াব কম প্রাপ্তির ব্যাপারে স্বীয় আত্মার উপর অবিচার করা ইত্যাদি।

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ৫১

وَعُرْطِكِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ إِبْنَهُ يَقُولُ اللّهُ مَّ إِنِّى الْمُغَفَّلِ السَّلُكُ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجُنَّةِ قَالَ اَى بُنَتَى سَلِ اللّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّادِ فَانِتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مِنَ النَّادِ فَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ النَّامِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ الله

৩৮৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা তাঁর পুত্রকে এই বলে দোয়া করতে শুনলেন— "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের ডান দিককার সাদা প্রাসাদটির প্রার্থনা করছি।" তখন তিনি [আব্দুল্লাহ] বললেন, হে পুত্র! তুমি আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর এবং দোজখ হতে মুক্তি চাও। কেননা, আমি রাস্লুল্লাহ ক্রি-কে বলতে শুনেছি যে, অচিরেই এই উন্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে, যারা পবিত্রতা অর্জনে এবং দোয়া প্রার্থনায় বাড়াবাড়ি করবে। – আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحُورْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: সাহাবী হযরত ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে তাঁর পুত্রকে জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থানের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা হলো নবীগণের জান্নাতের বাসস্থান। অথবা, সে নিজে যে আমল করে তাতে সে উক্ত জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী হতে পারবে না সূতরাং এমন অসম্ভব আশা করা সীমা লচ্ছনের নামান্তর। অথবা, এ ধরনের আকাজ্ফা আদবের খেলাফ। অথবা, এ জন্য নিষেধ করেছেন যে, হয়তো সে এমন এক জান্নাতের আশা করছে, অথচ তার তাকদীরে রয়েছে এর বিপরীত একটি বেহেশত।

وَالدُّعَاءِ -এর ব্যাখ্যা : পবিত্রতা অর্জনে বাড়াবাড়ি করার অর্থ হলো– অজ্-গোসলে অকারণে পানির অপচয় না করা, শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বারবার অঙ্গ ধৌত করা, অথবা মাসাহের স্থলে ধৌত করা।

আর দোয়ায় বাড়াবাড়ি করা হলো, লোক দেখানো দীর্ঘ মুনাজাত করা, নানাবিধ ভনিতার আশ্রয় গ্রহণ করা, অথবা মাসন্ন দোয়াসমূহ বাদ দিয়ে ছন্দপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে দোয়া করা। অবশ্য অন্তরের আবেগ তাড়িত হয়ে কাব্যছন্দে মুনাজাত করা নিষেধ নয়। তথাপি মাসনূন দোয়া পরিত্যাগ করা ঠিক নয়।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُوسُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ النّبِيّ عَلَيْهُ قَالُ إِنَّ لِلْهُ صُنُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْمُولُمُ عَنِ الْمَاءِ . رَوَاهُ النّتِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَة وَقَالُ التّتْرْمِذِيُّ هٰذَا التّتْرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثُ عَرِيْبُ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيّ عِنْدُ الْمَارِخَة وَهُو لَيْسَ إِلْقَوِيّ عِنْدُ السّنَدَهُ غَيْرُ الْمَارِخَة وَهُو لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا .

৩৮৫. অনুবাদ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— অজুর [মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার] জন্য একটি শয়তান আছে, তাকে "ওলাহান" বলা হয়; কাজেই তোমরা [অজু করার সময়] পানির ওয়াসওয়াসা হতে বেঁচে থাকো। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ্]

ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। হাদীসবিদদের নিকট এর সনদ শক্তিশালী নয়। কেননা, এটি খারিজা ইবনে মুসাব ব্যতীত অন্য কেউ মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অথচ তিনি মুহাদ্দিসদের নিকট রাবী হিসাবে সবল নন।

ত্তে নির্গত। এটি صِفَتُ -এর সীগাহ। মাসদারের অর্থ হলো—জ্ঞানশূন্য হওয়া, অস্থির হওয়া। এটা এমন শয়তানের নাম যে অজুর মধ্যে ধোঁকা দেয়। সে শুধু অজুর মধ্যে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত। সে অজুকারীকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে সে অজুকারী হাতমুখ বা পা কতবার ধোঁত করল বা আদৌ ধৌত করল কি নাং কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পানি পৌছেছে কিনাং নানা প্রকার সংশ্যের মধ্যে নিপতিত হয়। এরপ ধোকা হতে বাঁচার জন্য রাসূল

وَعَرْدِكِمِّ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ (رض) مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا تَسَوَضَاً مَسَحَ وَجْهَهَ بِطُرْفِ تَوْبِهِ - رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُ

৩৮৬. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি কলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক্রা -কে দেখেছি যে, যখন তিনি অজু করতেন তখন নিজের কাপড়রে কিনারা [পার্শ্ব] দিয়ে [নিজের] মুখমণ্ডল মুছতেন। –[তিরমিয়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

٣ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى بِالْمِنْدِيْلِ فَلَمْ يَمْسَعْ بِهِ بَلْ مَسَعَ بِيَدِهِ .

(رحا) وَسُفْيَانَ الشَّوْرِيّ (رحا) : عَذْهُبُ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ وَأَنَسٍ وَعُثْمَان (رضا) وَسُفْيَانَ الشَّوْرِيّ (رحا) وَالشَّوْرِيّ (رحا) وَالشَّوْرِيّ (رحا) وَالشَّوْرِيّ (رحا) وَالسَّفِيانَ الشَّوْرِيّ (رحا) ছাওরী ও মালেক (র.)-এর মতে, অজু করার পর রুমাল ব্যবহার করা মাকরহ নয়; বুরং جَائِزْ بِلاَ كِرَاهِبْ

١ - عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ (رضا) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَوَضَّا مَسْعَ وَجُهَةٍ بِطُرْفِ ثُوْبِه - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ٢ - وَعَنْ عَانِشِةً (رضِ) قَالَتْ كَانَتْ لِلتَّبِيِّ ﷺ خِرْقَةً يَنْشِفُ بِهَا اعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

- আমর ইবনে আবী লাইলার হাদীসের জবাব : ٱلْجَوَابُ عَنْ ٱدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. তাঁর প্রথম হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এটি দুর্বল হাদীস।
- ২. দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, পানি না মোছলেও তা শুকিয়ে যাবে, সূতরাং ওজনের বেলায় তা মোছা না মোছার ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।
- ৩. হযরত মাইমুনা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, অজুর পানি না মোছাও যে বৈধ, তা বুঝানোর জন্য রাসূল হা মোছেননি। পরিশেষে বলা যায় যে, অজুর পরে হাত মোছা না মোছা উভয়ই প্রকার আমলই রাসূল হাত হৈতে বিদ্যমান রয়েছে।

وَعَرْ ٢٨٧ عَائِشَةُ (رض) قَالَتُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا كَانَتْ لِرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا اعْضَائَهُ بَعْدَ الْمُضُوءِ . رَوَاهُ الرّتْرُمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَأَبُوْ مُعَاذِ الرَّاوِي ضَعِيْفُ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

৩৮৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ——-এর এক খণ্ড কাপড় ছিল, যা
দ্বারা তিনি অজু করার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছে ফেলতেন।
-[তিরমিযী] কিন্তু তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীস সবল
নয়। বর্ণনাকারী আবু মুআয মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল
অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য ননা।

# ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : श्ठीय अनुत्रक

عُرُكُ ثَابِتِ بْنِ اَبِى صَفِسَّبةَ قَالَ قُلْتَ لِأَبِى حَفْقِر هُوَ مُحَمَّدُنِ الْبَاقِرُ قَالَ قُلْتَ لِأَبِى جَعْفَر هُوَ مُحَمَّدُنِ الْبَاقِرُ حَدَّقَكَ جَابِرُ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ تَوضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَ بُنِ مَرَّتَبْنِ وَثَلْمًا ثَلُمًّا قَالَ نَعَمْ. وَمَرَّتَبْنِ مَرَّتَبْنِ وَثَلْمًا ثَلُمًّا قَالَ نَعَمْ. وَمَرَّتَبْنِ مَرَّتَبْنِ مَرَّتَبْنِ مَاجَة

৩৮৮. অনুবাদ: হ্যরত ছাবেত ইবনে আবৃ সাফিয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার শিক্ষক] আবৃ জাফর মুহাম্মদ বাকের [ইবনে যয়নুল আবেদীন]-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কি হ্যরত জাবের (রা.) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম আমু করেছেন একবার একবার, দু'বার দু'বার এবং তিনবার, তিনবার করে? [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ এভাবে ধৌত করেছেন] তিনি জবাবে বললেন, হাঁ। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेंदानीत्मत राभा : অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরজ, আর তিনবার ধৌত করা সুনুত। রাস্ল ক্রিম্মন একবার ধৌত করেছেন তখন তিনি ফরজের উপর আমল করে উদ্মতকে দেখিয়েছেন, আর দু'বার করে ধুয়ে জায়েজের উপর আমল করেছেন। আর যখন তিনবার ধৌত করেছেন তখন সুনুত পদ্ধতি শিক্ষা দান করার লক্ষ্যে করেছেন। তাই সাব্যস্ত হলো যে, অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরজ, দু'বার ধৌত করা জায়েজ, আর তিনবার ধৌত করা সুনুত। বিনা প্রয়োজনে তিনবারের বেশি ধৌত করা মাকরহ।

وَعَن كَنْ وَيُدِ السَّهِ بُنِ وَيُدٍ ارْضُ وَ السَّهِ بُنِ وَيُدٍ ارضَ السَّهِ عَلَى تَوضَا أَ السَّهِ عَلَى تَوضَا أَ مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ وَقَالَ هُو نُورٌ عَلَى نُورٍ .

৩৮৯. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ অজু করলেন দু'বার করে [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ দু'দুবার করে ধুইলেন] এবং বললেন এটা আলোর উপর আলো। –(রাষীন)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আজুর অঙ্গসমৃহ দু'বার ধৌত করে বলেছেন যে, এটা আলোর উপর আলো। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মহানবী আত্রেএটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে,আমার উদ্মতগণ অজুর প্রতি বেশি যত্নবান হওয়ার কারণে কিয়ামতের ময়দানে উজ্জ্বল হস্তপদবিশিষ্ট হবে। অথবা এর অর্থ হলো– ফরজের উপর সুনুত তথা প্রথমবার ধায়া ফরজ আর দ্বিতীয়বার ধোয়া সুনুত। ফরজ এবং সুনুতকে রূপকভাবে আলো বা নূর বলা হয়েছে।

وَعَرْفِكَ عُشْمَانَ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ تَوضَا ثَلْثًا ثَلْثًا ثَلْثًا وَقَالَ اللّهِ ﷺ تَوضَا ثَلْثًا ثَلْثًا وَقَالَ الْمَا وُضُوبُ الْاَنْدِيبَاءِ قَبْلِي وَ وُضُوبُ الْاَنْدِيبَاءِ قَبْلِي وَ وُضُوبُ الْاَنْدِيبَاءِ قَبْلِي وَ وُضُوبُ الْاَنْدِيبَاءِ قَبْلِي وَ وُضُوبُ الْاَنْدَوِيُ وَصُدُوبُ النَّاوِي وَلَيْنَ وَالنَّدَوِيُ ضَعْفَ الثَّانِي فِي شَرْح مُسْلِمٍ.

৩৯০. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু অজু করলেন তিন তিনবার করে অতঃপর বললেন, এটাই হলো আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের অজু এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অজু।–হিমাম রাযীন এটিও এর পূর্ববর্তী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে এই দ্বিতীয় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন]

غُرُّ - হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনবার ধৌত করা যেমন আমাদের নবী وَالْحَدِيْثُ - وَالْحَدِيْثُ - হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনবার ধৌত করা যেমন আমাদের নবী তেমনি তা হয়রত ইব্রাহীম (আ.) সহ পূর্ববর্তী নবীদেরও স্নুত, তাই অজুর সময় অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করে নবীগণের স্নুত অনুযায়ী চলা উচিত।

وَعَرْكِ الْهِ الْهُولُ الْهُ الْهُولُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

৩৯১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিপ্রত্যক ওয়াক্তের নামাজের জন্য অজু করতেন, আর আমাদের এক অজুই যথেষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত, সে অজু ভঙ্গ না করে। –[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मित्र व्याच्या : নবী করীম ক্রিপ্র প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে অজু করতেন। সম্বত এটা তাঁর জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে তা মানসৃখ হয়ে গেছে। অথবা প্রত্যেক ওয়াক্তে যে অজু করা মোস্তাহাব তা বুঝাবার জন্য করেছেন।

وَعَنِكُ بَنِ يَخْبِى بَنِ يَخْبِى بَنِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَر الرَّابِّتَ وُضُوْء عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَر طاهِرٍ لِمُكِلِّ صَلَّوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَبْرَ طَاهِرٍ عَمَنُ اَخَذَه فَقَالَ حَدَّثَتُهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ عَمَنُ اَخَذَه فَقَالَ حَدَّثَتُهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بَنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ حَنْظَلَة بَنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ حَنْظَلَة بَنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ حَنْظَلَة بَنِ الْخَطَّلَة بَنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ حَنْظَلَة بَنِ الْخَطَّابِ اَنَّ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَامِرِ الْغَسِيلُ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ اَوْ غَبْدَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذُلِكَ عَلَى كَلَّ كَانَ اَوْ خُنِهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ يَرْى اَنَّ بِهِ قُونَةً عَلَى صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ اللهِ يَرْى اَنَّ بِه قُونَةً عَلَى صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ اللهِ يَرْى اَنَّ بِه قُونَةً عَلَى صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ اللهِ يَرْى اَنَّ بِه قُونَةً عَلَى قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرْى اَنَّ بِه قُونَةً عَلَى قَالُ فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَرْى اَنَ إِرَاهُ اَحْمَدُ اللهِ يَرْى اَنَ عَبْدُ اللهِ يَرْى اَنَّ بِه قُونَةً عَلَى ذَلِكَ فَلَاكُ فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَرْى اَنَ إِرَاهُ اَحْمَدُ اللهِ فَلَاكُ فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَرْى اَنَّ بِه قُونَةً عَلَى ذَلِكَ فَعَلَهُ حَتّى مَاتَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ اللهِ فَا لَاللهِ يَرْى اَنَ يَ بِهُ فَعَلَهُ حَتّى مَاتَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ اللهُ فَعَلَهُ حَتّى مَاتَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

৩৯২. অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে বলুন যে, আপনার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর যে প্রত্যেক নামাজে নতুন অজু করতেন, তিনি অজু অবস্থায় থাকুন বা না থাকুন। এটা তিনি কার নিকট হতে গ্রহণ করেছেন? ওবায়দুল্লাহ জবাবে বলেন, ইবনে ওমরকে [তার চাচাতো বোন] আসমা বিনতে যায়েদ ইবনে খাতাব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা ইবনে আবু আমের আলগাসীল (রা.) [সাহাবী] তাঁকে [আসমাকে] বলেছেন- প্রথমে রাসূলুল্লাহ 🚟 -কে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, অজুর সাথে থাকুন বা না থাকুন। অতঃপর যখন এটা রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর উপর কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন তাঁকে প্রত্যেক নামাজের জন্য মিসওয়াক করতে আদেশ দেওয়া হলো এবং অজু ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত অজু করার আদেশ রহিত করা হলো। হ্যরত ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এই ধারণা ছিল যে, তাঁর প্রত্যেক নামাজে অজু করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি রয়েছে, সুতরাং তিনি তা মৃত্যু পর্যন্ত পালন করেছেন।-[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ঘটনা : হযরত হান্যালা ইবনে আবৃ আমের (রা.) স্ত্রী সহবাস করার পর গোসল করার পূর্বেই ওহুদের যুদ্ধের আহ্বান ওনে তাড়াহুড়া করে নাপাক অবস্থায়ই জিহাদে যোগ দেন এবং শহীদ হয়ে যান। তারপর যুদ্ধের ময়দানে হান্যালার লাশ খুঁজে পাওয়া যচ্ছিল না। এরপর বিশ্বয়ের সহিত নবী করীম হাত্রী দেখলেন, আকাশে ফেরেশতারা তাঁকে

গোসল করায়ে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন। হুজুর হুট্ট হানযালার স্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তিনি গোসল
ফরজ অবস্থায় জিহাদে শরিক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এ কারণে তিনি আল-গাসীল বা গাসীলুল মালায়িকা তথা
ফেরেশতাদের দ্বারা গোসলকৃত উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

وَعَرْ ٣٩٣ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِوْ بنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ النَّنِيتَى عَنَّ مَثَ بِسَعْدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَاهُذَا السَّرِفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرِفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً

৩৯৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি [সা'দ] অজু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, হে সা'দ! এভাবে অপব্যয় কেন করছা তিনি বললেন, অজুতেও কি অপব্যয় রয়েছে। রাসূল বললেন, হাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীর তীরে অবস্থান কর না কেন। –আহমদ ও ইবনে মাজাহ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चे -शमीत्मत न्याच्या : অজুর মধ্যে অপব্যয় হলো অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা। একই অঙ্গ বিনা প্রয়োজনে তিনবারের বেশি ধৌত করা অথবা অজু থাকা অবস্থায় কোনো ইবাদত মাকসূদা পালন না করে পুন: অজু করা।

وَعَرْ اللهِ اللهِ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ مُسَعُودٍ وَابْنِ مُسَعُرَد وَابْنِ مُسَعَر (رض) أَنَّ النَّبِيتَ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ اللهِ فَائِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَه كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّمَ اللهِ لَمْ يُذْكُرِ السَّمَ اللهِ لَمْ يُظَهَّرُ إِلاَّ مَوْضَعَ الْوُضُوءِ.

৩৯৪. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ক্রান্থে বলেছেন— যে ব্যক্তি অজু করে এবং তার সাথে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, সে তার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে। আর যে ব্যক্তি অজু করে, অথচ আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, সে শুধু অজুর স্থান পবিত্রকরণ ছাড়া আর কিছুই করে না। —[দারাকৃতনী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

चिनेत्रित व्याच्या : किছু সংখ্যকের মতে অজুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে সুনুত। কেননা, ওয়াজিব হলে হাদীসে তা পরিত্যাগ করার কারণে অজু হবে না বলেই ঘোষণা প্রদান করা হতো, তাই উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অজুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুনুত। আর এটা এ জন্য পড়া জরুরি যে, তাহলে তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যাবে।

وَعَرْوِكِ آَبِى رَافِع (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا تَوَضَّا وُضُوءَ الصَّلُوةِ حَرَّكَ خَاتَدَمَةً فِي إصْبَعِه . رَوَاهُمَا الكَّارَ قُطْنِي وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْآخِيْرَ

৩৯৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাহ্র যখন নামাজের জন্য আজু করতেন তখন স্বীয় আঙ্গুলের আংটিকে নাড়াচাড়া করে দিতেন। [যাতে আংটির নিচেও পানি পৌছে]। –[দারাকুতনী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेर्ने -হাদীসের ব্যাখ্যা: অজুর অঙ্গসমূহের মধ্যে যেন চুল পরিমাণও শুকনা না থাকে সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এরপ শুষ্ক থাকলে অজু হয় না। সুতরাং পুরুষ যদি আংটি আর মহিলা যদি চুড়ি বা আংটি পরিহিত থাকে তবে তা অজুর সময় ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবে।

# بَابُ الْغُسْلِ গোসলের বিবরণ

শব্দের اَلْغُسُلُ শব্দের عَيِّن -এর উপর তিন রকম হরকত দিয়ে তিনভাবে পড়া যায়। যেমন-

- হবে । আর অর্থ হবে- গোসল বা স্নান। ﴿ وَالنَّهُ مِنْ الْفُسُلُ . ﴿ وَالْمُعْمَلُ مُا الْفُسُلُ . ﴿ وَا
- ২ ্রাইন হরফে যবর দিয়ে] তখন শব্দটি মাসদার হবে। অর্থ- ধৌত করা।
- ৩. اَلْغَسْلُ [গাইন হরফে যের দিয়ে] তখন শব্দটি اِسَّم হিসেবে ধৌত করার বস্তু বা পানি অর্থে ব্যবহৃত হবে। কারো কারো মতে اَنْغُسْلُ গাইন হরফে পেশ দিয়ে ধৌত করা ও ধৌত করার উপকরণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

هُوَ سَيْلَانُ - পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন هُوَ سَيْلَانُ ضَعْنَى الْغُسْلِ اِصْطِلَامًا कर्थाৎ, শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

মিরকাত প্রণেতার ভাষায়— سَبْكُنُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ بِالتَّـعْمِنِمِ بِالنِّبَّةِ वर्थाৎ, নিয়তের সাথে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

এক কথায় শরীরের যেসব স্থানে পানি পৌছানো সম্ভব, এ সব স্থানে পানি পৌছানো, তবে এর সাথে নিয়তের আবশ্যকতা রয়েছে। ফরজ গোসলের সময় নিয়ত একান্ত আবশ্যক, অন্যথা গোসল বিশুদ্ধ হবে না।

আলোচ্য অধ্যায়ে কি কি কারণে গোসল ফরজ হয় এবং কি পদ্ধতিতে গোসল করতে হয় তাই আলোচিত হয়েছে।

## थथम जनुत्त्वत : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَرْبُ فَ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبُ عَةِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْعُسُلُ وَانْ لَمْ يَنْزِلْ ـ مُتَّفَقً عَلَيْهِ

৩৯৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—
যখন তোমাদের কেউ ন্ত্রীলোকদের চারি শাখায় [দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝে] বসে এবং বীর্যপাতের জন্য প্রয়াস চালায়,
তখন তার উপর গোসল ফরজ হয়ে যায়; যদিও সে
বীর্যপাত না করে থাকে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَمَعَبِهَا الْاَرْبَعِ वाता উদ্দেশ্য : شُعَبَهَ শব্দি شُعَبِهَ -এর বহুবচন, এর অর্থ হলো– শাখা-প্রশাখা। উক্ত হাদীসে شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ वा চার-শাখা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; যা নিম্নরপ—

- ১. ইবনে দাকীকুলঈদ তার গ্রন্থে বলেছেন, এর অর্থ— স্ত্রীর দু'হাত ও দু পা। আর এ অর্থ বাস্তবতার অতি নিকটবর্তী। ২. কারো কারো মতে, স্ত্রীর দু'হাত ও দু'উরু। ৩. কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর দু'উরু ও দু'নিতম্ব। ৪. আবার কারো মতে, স্ত্রী জননেন্ত্রিয়ের পার্ম্ব। ৫. অপর একদলের মতে, স্ত্রীর দু'উরু ও জননেন্ত্রিয়ের দু'পার্ম্ব। কাজি ইয়ায (র.) ও এরূপ বলেছেন। তবে চার-শাখায় বসার অর্থ হলো— সঙ্গম করা।
- َ مَتْى يَجِبُ الْغُسْلُ গোসল কখন ওয়াজিব হয় ? এখানে তিনটি অবস্থা হতে পারে। প্রত্যেকটি অবস্থা ও তার বিধান নিমে প্রদত্ত হলো–

- ১. স্বপ্লুদোষ, সহবাস, স্পর্শ, দেখা ইত্যাদি যে কোনো কারণে বীর্যপাত হলে সকল ইমামের ঐকমত্যে গোসল ফরজ হয়।
- ২. যদি শুধু যৌনকেলী করে, কিন্তু পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গের ভিতরে প্রবিষ্ট না করে। আর রেতঃপাতও না হয়, তখন কারো মতেই গোসল ফরজ হয় না।
- ৩. যদি যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হয় এবং রেতঃপাত না হয় তবে এতে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।
  দাউদ যাহেরীর অভিমত : দাউদ যাহেরী, হযরত আনাস ও কোনো কোনো সাহাবীর মতে, এ তৃতীয় অবস্থায় গোসল
  ফরজ হয় না। তাঁদের দলিল রাসূলের বাণী— اِنْكَ مَنْ اَلْكَ،

জমন্ত্রের অভিমত : অধিকাংশ সাহাবী, চার ইমাম ও তাবেয়ীদের মতে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করালে গোসল ফরজ হয় রেতঃপাত হোক বা না হোক।

पिन : اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ عَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْفَسْلُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

তা ছাড়া অনেক সময় বীর্য বের হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে চেতনা নাও থাকতে পারে, কাজেই এরপ অবস্থায় سَبُبُ قَانِمٌ مُسَبَّبُ عَانِمُ -এর সূত্রে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয়।

প্রতিপক্ষের জবাব : اِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ হাদীসটি উবাই ইবনে কা'ব ইসলামের প্রথম যুগে বর্ণনা করেছেন, পরে এ হাদীস মানসৃখ হয়ে গেছে।

আবার এটাও বলা হয় যে, এ হাদীস 'স্বপ্নদোষ' সংক্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নদোষ হয়েছে মনে করে কেউ যদি ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা বিছানায় বীর্যের কোনো চিহ্ন না দেখে তখন তার উপর গোসল ফরজ হয় না। যেমন তির্মিযী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে— إِنَّمَا الْمَا مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِخْتِلاَم

وَعَنْ لَا لَهُ مِ سَعِبْدٍ (رض) قَالَ الْسَاءُ مِنَ الْسَاءُ مِنَ الْسَاءُ مِنَ الْسَاءِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَالَ الشَّبْخُ الْإِمَامُ مُحْمُ السُّنَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَذَا مَنْسُوخُ مُحْمُ اللَّهُ لَمَذَا مَنْسُوخُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاحْتِلْمِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَلَمْ اَجِدُهُ فِي الصَّحِبْحَبْنِ

৩৯৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন যে, পানির কারণেই পানির প্রয়োজন [অর্থাৎ বীর্যপাতের কারণেই গোসলের দরকার]। -[মুসলিম] ইমাম মহীউস সুন্নাহ বাগাবী (র.) বলেন- এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পানির কারণেই পানির প্রয়োজন, কথাটির স্বপুদোষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে পাইনি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बाता शोमतात शिक्ष के الْمَاءُ होता शोमतात शिक्ष के الْمَاءُ होता शोमतात शिक्ष الْمَاءُ होता शोमतात शिक्ष مَثْرُعُ الْمَدِيْثِ होता शोमतात शिक्ष مَثْرُعُ الْمَدِيْثِ होता शिक्ष مَثْرُعُ الْمَدِيْثِ होता शिक्ष के स्मिन्। এখন পূর্ণ হাদীসের ভাষ্য হবে—

إِنَّمَا وَجُوبُ إِسْتِعِمَالِ الْمَاءِ آيِ الْعُسْلُ مِنْ أَجْلِ خُرُوجٍ الْمَاءِ آيِ الْمَنِيُّ

অর্থ- রেতঃপাত হলে পানি দ্বারা গোসল করা ফরজ হবে। এর পূর্বে হযরত আবৃ হুরায়রা এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত, উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। وَعَنِيْكَ أُمُّ سُلُمْهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا تَسَالُتُ أُمُّ سُلُمْهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسَتَخْفِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعُمْ إِذَا رَأَتِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعُمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغُطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجُهَهَا وَقَالَتْ يَا الْمَاءَ فَغُطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجُهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ اوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعُمْ رَسُولَ اللّهِ اوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعُمْ مَتَى مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَ زَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةٍ أُمِّ سُلَيْم مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَ زَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةٍ أُمِّ سُلَيْم مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَ زَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةٍ أُمِّ سُلَيْم رَفِي أَنْ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظُ ابْنِيضُ وَمَاءُ الْمَرَأَةِ رَبِي الْمَرَأَةِ رَبِي اللّهِ مَا عَلَا اوْ سَبَقَ رَقِيثَ السِّعِمَ عَلَا اوْ سَبَقَ رَقِيمُ السِّعْمَ عَلَا اوْسَبَقَ مَنْ السِّعْمَ عَلَا اوْسَبَقَ مَنْ السِّعْمَ عَلَا اوْسَبَقَ مَنْ السِّعِمَ عَلَا اوْسَبَقَ مَنْ السِّعْمَ عَلَا الْوَسَبَقَ مَنْ السِّعِهُ عَلَا الْوَسَبَقَ مَنْ السِّعْمَ عَلَا الْوَسَبَقَ مَا عَلَا الْوَسَبَقَ مَنْ السِّعْمَ عَلَا الْمَالَةِ الْمَعْمَ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَلَامُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُولُ الْمَالُمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْعِلَى الْمَلِهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُعَلِّى الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمُعَلِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُ الْمُلْمِلُمُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمَالُولُولُ الْمُؤْلِعُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَا

৩৯৮. অনুবাদ: উম্মূল মু'মিনীন হ্যরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উন্মে সুলাইম (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। [অতএব আমিও বলতে লজ্জা করছি না] স্বপুদোষ হলে কি স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হয়? রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হাা। যখন সে [জাগ্রত হয়ে] পানি [বীর্য] দেখতে পায়। এতে উন্মে সালামা (রা.) লজ্জায় মুখ ঢাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। মেয়েলোকদের কি স্বপুদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন- হাাঁ তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক। [কি আশ্চর্য] তা না হলে তার সন্তান তার সদৃশ হয় কিরূপে ? -[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলোও উল্লেখ করেছেন : [রাসূলুল্লাহ 🚐 এটাও বলেছেন —] পুরুষের বীর্য গাঢ় ও ভত্র আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা ও হলুদবর্ণ। উভয়ের মধ্যে যেটির প্রাবল্য হয় অথবা যেটি জরায়ুতে আগে প্রবেশ করে সন্তান তারই সদৃশ হয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

িএর ব্যখ্যা: উম্মূল মু'মিনীন হ্যরত উম্মে সালামার উক্ত উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তিনি মহিলাদের স্বপুদোষকে অস্বীকার করেন। এর উত্তর হলো স্বপুদোষ সাধারণত কু-চিন্তা হতে হয়ে থাকে। আর রাস্লুল্লাহ ত্র্রাই এর বিবিগণকে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বিবাহের পূর্ব হতেই এই ধরনের কু-চিন্তা হতে বিশেষ হেফাজতে রেখেছেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে এরপ প্রশ্ন করেছেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছেন যে, তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক, এটা র্ঘারা বদদোয়া করা উদ্দেশ্য নয়? এটা একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। আরবের লোকেরা আশ্চর্য ও বিশ্বয়ের স্থলে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে থাকে। রাস্ল এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমার মতো বয়স্কা ও প্রবীণ নারীর এ বিষয়ে অনবিজ্ঞ থাকা আশ্চর্যের ব্যাপার।

وَعَنِهِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيُهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ رَسُولُ اللّهِ عَلِيُهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ بَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوضَّأُ كَمَا يَتَوضَّأُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ يَدْخِلُ اصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا اصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى فَيُخَلِّلُ بِهَا اصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُ عَلَى

৩৯৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হাত যখন নাপাকীর গোসল করতে
মনস্থ করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধুইতেন, অতঃপর
নামাজের অজুর মতো অজু করতেন, অতঃপর আঙ্গুলসমূহ
পানিতে ডুবাতেন এবং [ভিজা হাত দ্বারা] চুলের গোড়া
খিলাল করতেন এবং দুই হাতের অঞ্জুলি ভরে তিনবার
মাথার উপর পানি ঢালতেন। এরপর শরীরের সম্পূর্ণ তুকে

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) –

رَأْسِهِ ثَلْثَ غُرَفَاتٍ بِيلَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ . مُتَّفَقُّ عَلَيهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَبْدأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا أَلَانَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتُوضًا.

পানি প্রবাহিত করতেন।—[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু
মুসলিমের এক বর্ণায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ যখন
গোসল আরম্ভ করতেন তখন পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্বে
দুই হাত [কজি পর্যন্ত] ধুইয়ে নিতেন। অতঃপর ডান হাত
দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ
ধুতেন, তারপর অজু করতেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

राদীসের ব্যাখ্যা : ফরজ গোসলের সময় নিয়ত সহকারে শরীরের সর্বাঙ্গে পানি পৌছানো একান্ত আবশ্যক, না হয় গোসল শুদ্ধ হবে না। চুলের গোড়ায় পানি ঠিক মতো পৌছে না বিধায় রাসূল 🚐 চুলের গোড়া থিলাল করতেন।

وَعَرفِ اللهِ عَبَاسٍ (رض) قَالَ قَالَتُ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ عُسلًا فَسَتَرْتُهُ بِشَوْبٍ وصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُ مَا ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُ مَا ثُمَّ صَبَّ عِلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُ مَا ثُمَّ صَبَّ بِيَعِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَهُ مَا ثُمَّ صَبَّ بِيعِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَهُ مَا ثُمَّ عَسَلَهُ الْمَرْضَ فَعَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيبَدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيبَدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيبَدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَلَ فَرَجَهُ فَضَرَبَ بِيبَدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَلَ فَرَجَهُ فَضَرَبَ بِيبَدِهِ أَثُورُ صَالَا فَمَضَمَضَ فَا عَلَى مَسْلَهُ اللهُ مَضَمَّ صَبَّ عَلَى وَسَدِه ثُمَّ تَنَعْمَ عَلَى عَسِدِه ثُمَّ تَنَعْمَ عَلَى عَلَيهِ فَيْ اللهِ وَافَاضَ عَلَى جَسِدِه ثُمَّ تَنَعْمَ عَلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ فَعَسَلَ قَدُمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ وَلَاعُهُ لِلْبُحَارِيّ. وَلَفَظُهُ لِلْبُحَارِيّ.

৪০০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- [আমার খালা] উম্মূল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) বলেছেন, একবার আমি नवी कतीम == - এत जना शामलत भानि ताथनाम, অতঃপর একটা কাপড় দ্বারা তাকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে নিজের দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং [কজি পর্যন্ত] হাতদ্বয় ধুইলেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের ওপর [কিছু] পানি ঢাললেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিলেন। এরপর হাত মাটিতে মারলেন এবং তা মুছে निल्न । তারপর তা ধুয়ে निल्न এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত [কনুই পর্যন্ত] ধুয়ে নিলেন। তারপর মাথার উপর পানি ঢাললেন এবং [সমস্ত] শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর তিনি সে স্থান হতে কিছু সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি [পানি মুছে ফেলার জন্য] তাঁকে কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না; বরং তিনি হস্তদয় ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। –[বুখারী ও মুসলিম; তবে এর শব্দগুলো বুখারী শরীফের]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

 (রা.)-এর হাদীস অধিক সমর্থনযোগ্য। কেননা, তিনি হুজুরের নিত্যকার সাধারণ অভ্যাসের কথা বর্ণনা করেছেন। এউদ্ভিন্ন হযরত মায়মূনা (রা.) কর্তৃক হুজুর ক্রি-কে রুমাল এগিয়ে দেওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, হুযূরের এ সময় হাত-মুখ ইত্যাদি মোছার অভ্যাস ছিল। তবে সে দিন রুমালটা কেন গ্রহণ করেননি, তার বিভিন্ন কারণ হতে পারে, যেমন কাপড়টা সাধারণতঃ অপবিত্র ছিল, এটা হযরত মায়মুনা (রা.) জানতেন না; বরং হুজুর জানতেন। অথবা গ্রীত্মের দিন ছিল দীর্ঘক্ষণ পানির শীতলতা উপভোগ করার জন্য শরীর মোছেননি, অথবা যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা ছিল, অথবা না মোছাও জায়েজ প্রমাণের জন্য সেদিন রুমাল গ্রহণ করেননি। কাজেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে হানাফীদের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

وَعَنْ الْاَنْصَادِ سَالَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ الْاَنْصَادِ سَالَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ الْمَحِبْضِ فَامَرَهَا كَبْفَ غُسلِهَا مِنَ الْمَحِبْضِ فَامَرَهَا كَبْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِى فُرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَعْسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِى فُرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطْهُرِى بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اتَطَهَّرُ بِهَا فَالَتْ كَيْفَ اتَطَهَرَى بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اتَطَهَرَى بِهَا فَالَتْ كَيْفَ اتَطَهَرَى بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اتَطَهُرَى بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اتَطَهُرَى بِهَا اللّهِ فَاللّهُ تَبْتَغِى بِهَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُثَنِّ مَا إِلَى فَقُلْتُ تَبْتَغِى بِهَا اللّهُ مَا مُثَلِّلُهُ مَا اللّهُ مِ مُثَّفَقَ عَلَيْهِ

৪০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনসারীদের এক মহিলা নবী করীম -কে ঋতুস্রাবের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন. অতঃপর রাসুলুল্লাহ 🚐 তাকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বলে দিলেন। অতঃপর বললেন, মেশকের সুগন্ধিযক্ত এক খণ্ড কাপড় নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। আনসারী মহিলা বলল, তার দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা লাভ করবং রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, তার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। সে পুনরায় বলল, তার দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবঃ রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন- সুবহানাল্লাহ [এটাও বুঝলে না!] তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, [রাসূলের কথা অনুধাবন করে] অতঃপর আমি মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে নিলাম এবং [গোপনে] বললাম. [রক্তস্রাব শেষ হলে] তা দ্বারা [যৌনাঙ্গের ভিতরটা] মুছে রক্তের দাগ দুরীভূত করবে ফিলে দুর্গন্ধও দূর হয়ে যাবে]। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَرْحُ الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: হায়েযের গোসলের পর পাক হলেও লজ্জাস্থানের ভিতর রক্তের দাগ লেগে থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই রাস্লুল্লাহ উক্ত দাগ ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য একটি সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, فَرْصَةُ مِنْ مِسْكِ -এর মীম-এর নিচে যের হলে অর্থ হবে– প্রসিদ্ধ সুগন্ধি মেশক, আর যদি মীমের উপর যবর হয় তবে অর্থ হবে– পশমযুক্ত পুরাতন চামড়া। তবে এখানে শেষের অর্থটি বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা, সে যুগে মেশক সংগ্রহ করাটা অত্যন্ত দুঃসাধ্যের ব্যাপার ছিল।

وَعَرْفِلْكُ أُمْ سَلَمَة (رض) قَالَتْ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنِّى إِمْرَأَةَ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى اَفَانَقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَأْسِى اَفَانَقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيْكِ آنْ تُحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلْثَ حَشَيَاتٍ ثُمَّ تُفِينُ ضِينَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ وَتَطْهُرِيْنَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

8০২. অনুবাদ: হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার চুলের বেণি শক্ত করে বাঁধি, অপবিত্রতার গোসলের সময় কি আমি তা খুলে ফেলবং রাসূলুল্লাহ কললেন, না; বরং তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে [এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে]। অতঃপর তুমি সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। –[মুসলিম]

चानीरमत व्याच्या : ফরজ গোসল খুব ভালোভাবে করতে হয়। শরীরের সর্বাঙ্গে পানি পৌছাতে হয়। একচুল পিমাণ জায়গা শুকনা থাকলেও গোসল শুদ্ধ হয় না। কোনো পুরুষ মাথায় বেণি বাঁধলে তা অবশ্যই খুলে ধৌত করতে হয়, নতুবা গোসল শুদ্ধ হয় না।

ইবনুল মালিক বলেন, এখানে তিন সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো উদ্দেশ্য। তা একবার বা তিনবারের বেশি যা দ্বারাই হোকনা কেন, তাতে আপত্তি নেই। তবে তিনবার পূর্ণ করা সুনুত।

وَعَرْتُكُ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَّهُ يَتَوَشَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اللَّي خَمْسَةِ آمُدَادٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

8০৩. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ত্রু এক মুদ অর্থাৎ, প্রায় এক
সের পানি দ্বারা অজু করতেন, আর এক সা হতে পাঁচ মুদ
[অর্থাৎ, চার থেকে পাঁচ সের] পানি দ্বারা গোসল করতেন।
-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बंদीসের ব্যাখ্যা: মুদ ও সা' তৎকালীন আরবে ব্যবহৃত দু'টি পরিমাপক বস্তু, চার মুদে হয় এক সা'। আর ষাট সা'তে এক ওয়াসাক। এক সা' এর পরিমাণ প্রায় পৌনে চার সের। এ জন্য আমরা সদকায়ে ফিতর অর্ধ সা হিসেবে আদায় করি। একসের সাড়ে বারো ছটাক বা ১ কেজি ৬০০ গ্রাম আটা বা ময়দার মূল্য। তবে আরবের বিভিন্ন গোত্রে এর কিছুটা তারতম্য ছিল। উক্ত হাদীসে রাসূল ত্রু যে অজু গোসলে কম পানি ব্যবহার করতেন, তাই বুঝানো হয়েছে।

وَعَرْفَتْ مُعَاذَةً قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ عَالِتْ عَائِشَةً كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَ رَسُولُ اللّهِ عَائِشَةً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِيْ حَتَّى اَقُولُ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَانٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

808. অনুবাদ: [মহিলা তাবেয়ী] হযরত মু'আযা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন— আমি ও রাসূলুল্লাহ ক্রিএকই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি আমার ও তাঁর মাঝে থাকত। যখন তিনি আমার আগে নিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার জন্য পানি রাখুন।" হযরত মু'আযা (র.) বলেন, [উক্ত হাদীসে যে গোসলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,] তখন তারা উভয়ই ছিলেন অপবিত্র। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْإِخْتِكَانُ فِـَى فَصَٰـلِ طُهُـوْرِ الْـمَرَأَةِ (মেয়েলোকের ব্যবহৃত পানি হতে উদ্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ : মেয়েলোকের ব্যবহার করার পর যে উদ্ত পানি থাকে তা দারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন বৈধ কি না এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—

كَمَّدُهُ اَوْدَ الظَّاهِرِيُ : ইমাম আহমদ ও দাউদ জাহেরীর মতে, মেয়েদের ব্যবহারের পর উদ্ভ পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ নয়। তাঁদের দলিল হলো–

অর্থাৎ, নবী করীম 🚐 মেয়েলোকের ব্যবহারের পর থেকে যাওয়া উদৃত পানি ব্যবহার করতে নিষের্ধ করেছেন—

٢ . نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طُهُودِ الْمُرَأَةِ .

ইমাম আবৃ হানীফা, শাফেয়ী, মালিকসহ সকল ইমামের মতে, মেয়েলোকের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি । كَنْفُبُ جُمْهُورِ الْأَرْسُدَ দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ আছে, যদিও তারা নির্জনে একাকী ব্যবহার করুক বা পুরুষের সমুখেই করুক। ात्मत पिलन श्ला— قَالَتْ عَاثِشَةُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدِ الغ विल श्ला— دَعَنْ مُعَاذَةَ (رض) قَالَ إِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِ ﷺ فَى جَفْنَةٍ فَاَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ عَنْ اللّٰهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

َ اَلْجَوَابُ عَنْ دَلْبِلِ الْمُخَالِفِيْنَ : জমহুরের পক্ষ হতে তাঁদের হাদীস দু'টির জবাবে বলা যায়— ইমাম বুখারীসহ হাদীসের ইমামগণ উক্ত হাদীসদ্বয়কে যা'ঈফ বলেছেন।

অথবা, তখন মেয়েলোকের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি প্রতি পুরুষের সংশয় বা ঘৃণাবোধ থাকার কারণে এরপ নিষেধ করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথা خَنِّى اَنُولُ دَعْ لِيَ ﴿ ছারা উদ্দেশ্য : হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাক্যটির অর্থ এ নয় যে, রাসূল প্রথমে পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন, আর আয়েশা (রা.) পরে গোসল করার জন্য কিছু পানি রেখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন; বরং বাক্যটির অর্থ এই যে, তাঁরা উভয়ই একত্রে গোসল করতেন; কিছু রাসূল গোসলের ক্ষেত্রে একটু তাড়াহুড়া করতেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.) -এর সন্দেহ হতো যে, তাঁর গোসল সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তিনি সব পানি ব্যবহার করে ফেলবেন কি না। আর এ জন্যই তিনি বলতেন, 'আমার জন্য পানি রাখুন' যাতে আমিও গোসল শেষ করতে পারি।

অথবা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশার্থে এ ধরনের উক্তি করেছেন।

এর অর্থ : আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, আমাদের ইমামদের মতে, যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি কিংবা অজুবিহীন বা ঋতুবতী মহিলা অঞ্জলি ভরে পানি উঠানোর উদ্দেশ্যে পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশ করায় তবে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানি হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেননা, এখানে পানি হাত ঢুকানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা এতে হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এরপর ইবনে হুমাম (র.) বলেন, পক্ষান্তরে যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি তার পা বা মাথা পাত্রে ঢুকায়, তবে সে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, তখন পা বা মাথা প্রবেশ করানোর প্রয়োজন ছিল না।

# षिठीय अनुत्क्षत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْفُ فَ فَ عَائِشَة (رض) قَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَكَلَ وَلاَ يَنْكُرُ إِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَنْكُرُ إِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرِى انَّهُ قَدْ إِحْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ بَلَلاً قَالَ لاَ غُسلَ عَلَيهِ قَالَتُ أُمُّ سَلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَصْرُأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسلَ أَسُلَيْمٍ هَلْ عَلَى النِّسَاء شَقَائِقُ الرِّجَالِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ النِّسَاء شَقَائِقُ الرَّجَالِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابَنُ مَاجَةَ اللَي قَالَتُ الْمَدُولَةِ لاَ غُسلَ عَلَيْهِ . قَوْلِهِ لاَ غُسلَ عَلَيْهِ .

8০৫. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন- একদা রাস্লুল্লাহ ক জে জেজ্ঞস করা
হলো যে, এক ব্যক্তি [জাগ্রত হয়ে বীর্যের] আর্দ্রতা পেয়েছে,
অথচ স্বপ্রদোষের কথা মনে নেই, [সে কি করে?] রাসূল
বললেন, সে গোসল করবে। আর অপর এক ব্যক্তি
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার স্বপ্রদোষের কথা স্মরণ
আছে, অথচ সে বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পাছে না, [সে কি
করবে?] তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরজ নয়।
এমন সময় উম্মে সুলাইম জিজ্ঞসা করলেন, যে ব্রীলোক
সেরপ দেখে তার উপরও কি গোসল ফরজং রাস্লুল্লাহ
বললেন, হাা, ব্রীলোকেরা পুরুষদেরই ন্যায়।
-[তিরমিযী, আবু দাউদ] কিন্তু দারেমী ও ইবনে মাজাহ
"তার উপর গোসল ফরজ নয়" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট মাসায়েল : হাদীসানুযায়ী অনেকগুলো মাসআলা নির্গত হয়। প্রথমঃ এর দু'টি অবস্থা—

- ক. যদি পুরুষ বা নারীর ঘুম অবস্থায় স্বপুদোষের কথা স্মরণ থাকে, কিন্তু জাগ্রত হয়ে তার কোনো চিহ্ন বা আর্দ্রতা দেখতে না পায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।
- খ. যদি কেউ জেগে আর্দ্রতা দেখতে পায়, তবে তাতে ১৪টি অবস্থা রয়েছে। যথা— ১. আর্দ্রতায় বীর্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ২. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ৩. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। ৪. মনী বা মযী হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়া। ৫. মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৬. মনী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৭. মনী, মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া।

উপরোক্ত ৭টি অবস্থার প্রত্যেকটিতেই আবার দু'টি অবস্থা রয়েছে। তথা- (ক) স্বপুদোষের কথা স্মরণ আছে, (খ) অথবা স্মরণ নেই। এতে সর্বমোট (৭  $\times$  ২ = >8) চৌদ্দটি অবস্থা হয়।

এ চৌদ্দটি অবস্থার মধ্যে ৭টি অবস্থায় হানাফী ইমামদের সূর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরজ। সেই ৭টি অবস্থা এই—১. আর্দ্রতা মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্মরণ থাকা, ২. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা, ৩. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ না থাকা, ৩. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা এবং ৪. ৫. ৬ এবং ৭ নং-এর চারটি অবস্থায় স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা।

আর নিম্নের চারটি অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরজ নয় :

- ১ ও ২. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, স্বপুদোষের কথা স্মরণ আছে বা নেই।
- ৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকা।
- 8. মযী বা ওদী সন্দেহ হওয়া, কিন্তু স্বপ্লুদোষের কথা মনে থাকা।

আর নিম্নের এ তিনটি অবস্থায় গোসল ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, যার বর্ণনা নিম্নে প্রদন্ত হলো—
১. যদি মযী ও মনী হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, ২. অথবা মনী ও ওদীর মধ্যে সন্দেহ হয়, কিংবা ৩. তিনটির মধ্যেই সন্দেহ হয়, এমতাবস্থায় স্বপুদোষের কথা স্মরণ না পড়লে ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, গোসল করা ফরজ। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে, গোসল করা ফরজ নয়।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, উপরোক্ত চৌদ্দটি অবস্থাতেই গোসল করা ফরজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বপুদোষের কথা মনে পড়ক বা না পড়ক, মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই গোসল ফরজ হবে।

: प्रनी, मशी ७ धनीत मधाकात शार्थका الْفَرْقُ بَيْنُ ٱلْمَنِيْ وَٱلْمَنِيْ وَٱلْمَنِيْ وَٱلْوَدِيْ

- পুরুষ বা স্ত্রীর কামভাবের সাথে যৌনাঙ্গ হতে যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে মনী বলে, এটা বের হওয়ার পর যৌনাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।
- ২. কামভাবের প্রাথমিক উত্তেজনায় যে পিচ্ছিল পদার্থ বের হয় তাকে মযী বলে। এটা বের হওয়ার পর উত্তেজনা আরো বাড়ে।
- ৩. আর কামভাব ছাড়া কোনো রোগের কারণে বা বোঝা বহনের ফলে কিংবা পেশাব-পায়খানার পূর্বে যৌনাঙ্গ দিয়ে যে পদার্থ বের হয় তাকে (ودی) ওদী বলা হয়।

এর ব্যাখ্যা: মহানবী নারীগণকে পুরুষের মতো বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ স্বভাব-চরিত্রে মহিলারা পুরুষেরই মতো। কেননা, হযরত হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর শরীরের অঙ্গ হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয়ের স্বভাব এক রকম হওয়ার কারণে পুরুষের যেমন নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পেলে গোসল ফরজ হবে, তেমনি নারীরাও আর্দ্রতা দেখতে পেলে তাদের উপরও গোসল ফরজ হবে।

وَعُنهَ لَكُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

عَلَيْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ

الْغُسُلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ
فَاغْتَسَلْنَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

8০৬. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—
যখন [পুরুষের] খতনার স্থল [স্ত্রীলোকের] খতনার স্থল
অতিক্রম করে, তখন গোসল করা ফরজ। হ্যরত আয়েশা
(রা.) বলেন— আমি ও রাসূলুল্লাহ ক্রম এরপ করেছি,
অতঃপর আমরা গোসল করেছি।—[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহু]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমিকা : আল্লামা ইবনে হামযা লিখিত النَّيْنُ وَالتَّعْرِيْنُ किতাবের বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটির পটভূমি এই যে, হযরত রিফায়া ইবনে রাফে বলেন, একদা আমি হযরত ওমর (রা.)-এর খেদমতে ছিলাম । তখন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট বলা হলো যে, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) মানুষকে ফতওয়া দেন যে, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু তার মনীবের হয় না, তার উপর গোসল ফরজ হয় না । হযরত ওমর (রা.) বলেন, হে যায়েদ ! তুমি নিজের ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতেছ । তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার নিকট এরপ ফতওয়া বর্ণনা করেছেন হযরত উবাই ইবনে কাব, আবু আইয়ুব এবং রেফায়া । হযরত রিফায়া বলেন, এ সময় হযরত ওমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রেফায়া! আপনি এই মর্মে কি বলেন— তখন হযরত রিফায়া বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমারা রাসূলে কারীম এবং ঐকমত্য এই কথার উপর ছিল যে, অ্বানিক মু'মিনীন! আমারা রাস্লে কারীম বাহির হওয়া ব্যতীত গোসল ওয়াজিব হয় না । কিন্তু হযরত আলী (রা.) ও হযরত মু'আয় বলছিলেন উভয় যৌনাঙ্গ মিলিত হলেই গোসল ফরজ হবে । হযরত আলী (রা.)-এর প্রস্তাবে ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ার জন্য হযরত হাফসার নিকট লোক প্রেরণ করা হলো । তখন হযরত আমোশা (রা.) বললেন, আমি এ বিষয়ে বলতে পারি না । অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট লোক প্রেরণ করা হলো । তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন— তিন্তুন নিক্তি লোক করেছেন, পুরুষের যৌনাঙ্গ অর্থভাগ যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট হলে গোসল ফরজ হবে । এর দ্বারা এটা বুঝা গেল যে, বিটা নিটা হাদীসটি এ হাদীস দ্বারা বানির মধ্যে প্রবিষ্ট হলে গোসল ফরজ হবে । এর দ্বারা এটা বুঝা গেল যে, বিটা নিটা হাদীসটি এ হাদীসদ্বার বানিক আতাগ যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট হলে গোসল ফরজ হবে । এর দ্বারা এটা বুঝা গেল যে, বিটা নিটা তিন্তুন নিটা হাদীসটি এ হাদীসদ্বার বানিক করেছে।

এর অর্থ : পুরুষের লজ্জাস্থানের খতনার জায়গাকে خِفَاضٌ আর নারীর যোনির ভগাঙ্কুরের ছেদন স্থলকে خِفَاضٌ বলা হয়। এখানে উভয়কে نَفْلِبُبُ খিতান বলা হয়েছে। মূলত পুরুষাঙ্গের সমুখের অংশের চামড়া কেটে খতনা করা হয় বলে একে ختان বলা হয়।

وَعَنْ لَا أَرْضَ اللّهِ عَلَيْهُ تَحْتَ كُلّ شَعْرَةً (رض) قَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمْ تَحْتَ كُلّ شَعْرَةً وَنَالَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَةَ وَالْبَشَرَةَ وَالْبَرْمِذِي وَانْقُوا الْبَشَرةَ وَالْبَرْمِذِي وَانْقُوا الْبَشَرةَ وَقَالَ لَوَاهُ الْبُورُمِذِي وَالْبَرْمِذِي وَالْبَرْمِ وَالْمِنْ وَالْبَرْمِ وَالْبَرْمِ وَالْمِ وَالْمِنْ وَالْمُوالِقُ اللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

8০৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে। কাজেই তোমরা চুলগুলোকে ভালোভাবে ধৌত করো এবং গায়ের চামড়ার উপরিভাগ পরিষ্কার করো। —[আবৃ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহু] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাকারী হারেছ ইবনে ওয়াজীহ বয়]বৃদ্ধ ব্যক্তি। [বয়ঃবৃদ্ধতার কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ায়] তিনি তেমন নির্ভরযোগ্য নন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثُ -হাদীসের ব্যাখ্যা : প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে, এ কথাটির তাৎপর্য হলো নুরক্ত হতেই শুক্র তৈরি হয়, যা শরীরের পুরো অংশে প্রবহমান। আর শুক্র ও রক্ত উভয়ই নাপাক। আর বীর্য নির্গত হওয়ার সময় সমস্ত শরীরে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ফলে সমস্ত শরীর নাপাক হয়ে যায়। তাই শুক্র নির্গত হওয়ার পর সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করতে হবে, একটি চুলও যেন শুকনা না থাকে।

خرائض الغسل গোস**লের ফরজসমূহ**: গোসলের ফরজ তিনটি– ১. ভালোভাবে কুলি করা, ২. ভালোভাবে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা ৩. এবং সমস্ত শরীর মর্দন করে ধৌত করা। ইমাম মালিক (র.) শরীর মর্দন করাকে ফরজ বলেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, নিয়ত করা ও সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা এ দু'টিই গোসলের ফরজ।

وَعُنْ فَكُ عَلِيّ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَكُو رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ تَرَكَ مَوْضَعَ شَعْرَةً مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيّ فَعِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى لَا اللّهُ ال

8০৮. অনুবাদ: হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি গোসল ফরজ হওয়ার পর একটি চুল পরিমাণ স্থানও না ধুয়ে ছেড়ে দেয় সে স্থানটিকে এরপ এরপ আগুনের শাস্তি দেওয়া হবে। এ কথা শুনে হ্যরত আলী (রা.) বলেন, সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। — [আবু দাউদ, আহমদ ও দারেমী] কিন্তু ইমাম আহমদ ও দারেমী "সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করিছি" কথাটি বারবার উল্লেখ করেননি।

وَعَرْكِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ الْعُسلِ. وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَةَ

80৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করীম ক্রি গোসল করার পর [পুনরায়] অজু করতেন না। -[তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহু]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : সাধারণত সুনুত তরিকায় গোসল করলে গোসলের শুরুতে অজু করা হয়, তারপর গোসল করা হয়, তাই গোসলের পর অজুর প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া গোসলের মাধ্যমে অজুর অঙ্গসমূহ ধৌত হয়ে যায় তাই দ্বিতীয়বার অজু করার দরকার নেই। রাসূল হাম গোসলের পর অজু করতেন না।

وَعَنْهَ لِكَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُو جُنُبُ يَخْتَزِئُ بِذَٰلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

8১০. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করীম ক্রিম খিতমী [এক প্রকার ঘাষ] দ্বারা নিজের মাথা ধৌত করতেন, অথচ তখন তিনি গোসল ফরজ অবস্থায় থাকতেন। এটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন, মাথার উপর দ্বিতীয়বার পানি ঢালতেন না। -[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : তৎকালীন আরবের লোকেরা খিতমী নামক ঘাসকে সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতেন। এটা সাবানের মতোই পরিষ্কার করে। রাস্লুল্লাহ نفر খিতমী দ্বারা ধৌত করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। এরপর তিনি পুনঃ মাথা্য় পানি ঢালতেন না। এ জন্যই সাবানের পানি এবং জাফরানের পানি দ্বারা অজ্-গোসল; বৈধ। যদি তাতে তরলতা বিদামান থাকে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৫৩

عَنِوْلِكَ مَعْلَى (رض) قَالَاإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فصعِدَ الْمِنْبَرُ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ حَيَّ سَتِيرٌ يُحِبُّ الْحَياءَ وَالتَّسَتُّر فَإِذَا اغْتَسَلَ احَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. رَوَاهُ اَبُو ْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سَتِيرٌ فَإِذَا اَرَادَ احَدُكُمْ اَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتُوارَ بِشَيْ.

8১১. অনুবাদ: হযরত ইয়া'লা [ইবনে মুররা] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ 🚐 এক ব্যক্তিকে খোলা জায়গায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তৃতিবাদ ব্যক্ত করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও অন্তরালকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও আড়ালে থাকাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি খোলা জায়গায় গোসল করে তবে সে যেন নিজেকে আড়ালে রাখে অর্থাৎ পর্দা করে। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ীর এক বর্ণনায় কিছু ব্যতিক্রমসহ আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পর্দাকারী। অতএব তোমাদের কেউ যদি গোসল করতে মনস্থ করে তবে সে যেন কোনো জিনিস দ্বারা নিজেকে আডাল করে নেয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

रामीत्मत व्याच्या : খোলা জায়গায় পর্দার অন্তরাল ব্যতীত নগ্ন হয়ে গোসল করা জায়েজ নেই । তবে বস্ত্রাবৃত شُرُحُ الْحَدِيْثِ হয়ে গোসল করাতে দোষ নেই। মানুষের দৃষ্টি পড়তে পারে এমন উন্মুক্ত বা খোলা স্থানে সম্পূর্ণ নগু হয়ে গোসল করা হারাম। তবে নির্জন স্থান বা গোসলখানায় নগু হয়ে গোসল করা জায়েজ আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বস্ত্রাবৃত হয়ে গোসল করা উত্তম।

# ्रेंगि النَّالِثُ : ज्ञीय जनूत्व्हन

عَرْ اللَّهُ الْبَيِّ بْنِ كَعْبِ (رض) قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإسْسِلَامِ ثُمَّ نُهِي عَنْهَا . رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ وَٱبُودَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

8১২. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- পানির কারণেই পানি প্রয়োজন হয়। [অর্থাৎ গোসল ফরজ হয় বীর্যপাতের কারণেই।] এ কথাটি ইসলামের প্রথম যুগে [রেতঃপাতহীন সঙ্গমের পর গোসল না করার] অনুমতি স্বরূপ ছিল। অতঃপর তা হতে নিষেধ করা হয়েছে। -[তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

शनीरमत राअगा : ইসলামের প্রথম যুগে শুধু বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হওয়ার বিধান ছিল। এমনকি شُرُّحُ الْحَديث সঙ্গম করার পর মনী বের না হলে গোসল ফরজ হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলেই গোসল ফরজ হওয়ার বিধান দেওয়া হয়।

وَعُنْ الْجَاءَ مَلِي (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ إِنِّى إِغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ مَنْ الْمَاءُ فَقَالَ مَنْ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ لَوْكُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيدِكَ آجْزَاكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِيدِكَ آجْزَاكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

8১৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন— একদা এক ব্যক্তি নবী করীম এর নিকট
এসে বলল, [হে আল্লাহর রাসূল!] আমি ফরজ গোসল
করেছি এবং ফজরের নামাজ পড়েছি। অতঃপর দেখতে
পেলাম যে, এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌছেনি।
[এতে আমার গোসল হয়েছে কি না?] জবাবে রাসূলুল্লাহ
বললেন, যদি তুমি তার উপর দিয়ে তোমার [ভেজা]
হাত দ্বারা মাসাহ করতে, তবে তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট
হতো। —ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرَّ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দারা বুঝা যায় যে, যদি গোসলের সময় কোনো স্থান শুকনা থেকে যায়, তবে পরে ঐ স্থান ভিজিয়ে দিলেই চলবে। এমনিভাবে নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করতে ভুলে গেলে পরে শুধু ঐ কাজটা করে নিলেই চলবে, নতুনভাবে গোসল করতে হবে না। উক্ত অবস্থায় যে নামাজ পড়া হয়েছে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

وَعَرِيكِ ابْنِ عُسَر (رض) قَالَ كَانَتِ الصَّلُوةُ خَسْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغَسْلُ الْبُولِ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَكُمْ يَزُلُ رَسُولُ اللَّهِ الشَّوْدِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَكُمْ يَزُلُ رَسُولُ اللَّهِ يَشَالُ الصَّلُوةُ خَمْسًا وَغُسُلُ الصَّلُوةُ خَمْسًا وَغُسُلُ الصَّلُوةُ خَمْسًا وَغُسُلُ الصَّلُوةِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَغُسْلُ الصَّفُوبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَغُسْلُ الصَّفُوبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَغُسْلُ الصَّوْدِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَوَاهُ ابُودَاوَدُ

8\\ अनुवान : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— নামাজ পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ] ছিল, নাপাকীর গোসল সাতবার করা ফরজ ছিল এবং কাপড় হতে প্রস্রাব ধোয়ার বিধানও ছিল সাতবার। [মি'রাজ রজনীতে] রাস্লুল্লাহ আল্লাহর দরবারে তা কমানোর জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। অবশেষে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ হয়, নাপাকীর গোসল ফরজ হয় একবার মাত্র এবং প্রস্রাব হতে কাপড় ধোয়া ফরজ হয় একবার। —[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

# بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

### অধ্যায় : অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা এবং তার জন্য বৈধ কর্মসমূহ

-এর শব্দ, যা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, এক্বচন, দ্বিচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত। শাব্দিক অর্থ হলো– يَكْجُنَابَةُ অপবিত্র। কোনো ব্যক্তি অুপবিত্র হলে তখন বলা হয় الرُّجُنُ الرُّجُنَابَةُ অর্থাৎ, লোকটি অুপবিত্র হয়েছে। এর الشَّمِةُ عَلَى الرُّجُنَابَةُ তথা অপবিত্রতা। এটি جُنْبُ মূলধাতু হতে নির্গত। যার অর্থ হলো- الْبُعْدُ বা দূরীভূত হওয়া। যেহেতু অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাই একে الْجَنَايَةُ বলা হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে লোকেরা ঋতুবতী ও প্রসূতি স্ত্রীদের সংস্রব হতে দূরে থাকত। কিন্তু ইসলাম একে অনুচিত ঘোষণা করেছে ; বরং ঋতুবতী ও প্রসৃতি নারীর সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া, কোলাকুলি ইত্যাদি সব কাজ বৈধ। এমনকি সঙ্গম হতে সংযমে সক্ষম হলে একই বিছানায় তার সাথে রাত যাপনও বৈধ। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তির সাথেও উল্লিখিত সকল কর্ম বৈধ।

🕨 আল্লামা সিন্দী (র.) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জানাবাত অর্থাৎ, গোসল ফরজ হওয়ার কারণে এমন অপবিত্র হয় না যে, তার সাথে উঠা-বসা, কথা-বার্তা বন্ধ করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, নাজাসাত মোট পাঁচ রকম। যথা—

- ا كَارِضِيَّةٌ مَرْنَى اللهِ الله
- । থেমন পশাব نَجَاسَةُ حَقِيقِيةٌ غَارِضِيةٌ غَير مَرْيِي ؟ র্এ দু'টি হতে পবিত্রতা হলো উভয়টিকে ধৌত করে পরিষ্কার করা।
- ৩. عَبَيْقِيَّةُ ذَاتِيَةً الْآَيَةُ (यমন- শ্কর। এটা পবিত্র করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
  8. اَاتِيةٌ بُدُنِيّةٌ عَالَيْةً وَاتِيةً بُدُنِيّةٌ وَاتِيةً بُدُنِيّةٌ وَاتِيةً بُدُنِيّةً وَاتِيةً بُدُنِيّةً وَاتِيةً بُدُنِيّةً وَاتِيةً بُدُنِيّةً وَاتِيةً وَاتَيَةً وَاتَيْهً وَاتَالَ وَاتَعْمُ وَاتَعْهُ وَاتَيْهً وَاتَيْهً وَاتَعْمُ وَاتَعْمُ وَاتَعْمُ وَاتَعْمُ وَاتَعْمُ وَاتُواتُواتُواتُونُ وَاتَعْمُ وَاتُونُ وَاتُعْمُ وَاتُونُ وَاتُونُ وَاتُونُ وَاتُونُ وَاتُونُ وَاتُونُ وَاتُونُ وَا
- একজন জুনুবী বা ঋতুবতী নারীর সাথে কি পর্যায়ের মেলামেশা বৈধ, আলোচ্য অধ্যায়ে সে সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে

# थेथम जनुत्हिन: أَلْفُصُلُ أَلْأُ

عَرِ 10 كَ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَنَا جُنْبُ فَا خَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَ هُوَ قَـَاعِكُ فَـُقَـالُ أَيْسَ كُنْتَ يِـا أَبِـا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ

৪১৫. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার সাথে রাসুলুল্লাহ 🚐 -এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি গোসল ফরজের অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, অতঃপর আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম। অবশেষে তিনি একজায়গায় বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং [নিজের] বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। অতঃপর পুনরায় তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তখনও তিনি [সেখানে] বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। শুনে তিনি বললেন, সুব্হানাল্লাহ্ ! কি আন্চর্য ! মু'মিন তো [কখনো] অপবিত্র হয় না।

هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قُولِمٍ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ لَقِيْتَنِیْ وَاَنَا جُنُبُ فَكِرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتَٰی اَغْتَسِلَ وَ كَذَا الْبُخَارِیُّ فِی دِوَایَةٍ اُخْرٰی ۔

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

وَا الْمُوْمِنَ لَا يَنْجَسُ وَا وَالْمُوْمِنَ لَا يَنْجَسُ وَالْمُوْمِنَ لَا يَنْجَسُ وَالْمُوْمِنَ لَا يَنْجَسُ وَالْمُوْمِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِونِ لَا يَعْمُومُ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِونِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِونِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِونِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِونِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِونِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُعِلِّمِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعِلِمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعِلِمُومِ وَالْمُومِ وَال

শরীরের পবিত্রতা মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট না কাফিরও এর অন্তর্ভুক্ত : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত বিধানটি শুধু মু'মিন বান্দার জন্য নির্দিষ্ট নয়, এতে কাফিররাও অন্তর্ভুক্ত । আর আল্লাহর বাণী—
এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— কাফিররা নিজেদের খারাপ আকীদা ও মন্দ বিশ্বাসের কারণে বিধানগত অপবিত্র । কুফরির দরুন তাদের শরীর অপবিত্র নয় । হাদীসে বর্ণিত আছে, সুমামা ইবনে উসাল ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল তাঁর সাথে মসজিদে নববীতে বসে কথাবার্তা বলেছেন ।

এতদ্ভিন্ন মু'মিনের শরীর অধিকাংশ সময় পবিত্র থাকে। আর কাফিররা পাক-নাপাকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, তাই তারা অধিকাংশ সময় নাপাক থাকে। কুরআনে তাই তাদের 'নাজাস' বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, কাফিররা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করে না বা করতে জানে না, তাই তারা 'নাজাস'। এ ছাড়া তাদের শরীর নাপাক জিনিসে গঠিত। কেননা, তাদের অধিকাংশ খাদ্যই নাপাক।

এ জন্য হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, মুশরিকের সাথে করমর্দন করার পর অজু করা উচিত।

তবে অধিকাংশ আলিমের মত হলো, উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে অধিক সখ্যতা ও মাখামাখি না করার জন্য বলা হয়েছে; বরং তাদের সংসর্গ হতে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَرِينَ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ عَمَر (رض) قَالَ ذَكَرَ عُمَر أَرْض) قَالَ ذَكَرَ عُمَر بُنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَوْضًا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ . مُتَّفَقً

8১৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [আমার পিতা] ওমর
ইবনুল খাত্তাব রাস্লুল্লাহ — -এর নিকট বললেন যে,
রাতে তাঁর গোসল ফরজ হয়, [তখন তিনি কি করবেন ?]
রাস্লুল্লাহ — তাঁকে বললেন, তখন তুমি অজু করবে
এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে, অতঃপর ঘুমাবে।
-[বুখারী ও মুসলিম]

कूनुरी राक्तित कता निम्नात शूर्त खक् कता ७ शूक्याक स्वीज कता مَلْ يَجِبُ الْوَضُوءَ وَغَسْلُ الذَّكرِ لِلْجُنُبِ قَبْلَ نَوْمِهِ

माँछेंं यारिती ও ইবনে হাবীব মালেকী (त्र.)-এর মতে, গোসল ফরজ: مَنْهَبُ دَاوْدَ الظَّاهِرِيْ وَابْنِ خَبِيْبِ الْمَالِكِيّ অবস্থায় নিদ্রার পূর্বে অজু করা ও যৌনাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল—

١. كَمَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَوَضَأَ وَاغْسِلَ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ

٧. عَنْ عَانِشَةَ (رضاً) كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنْبُ تُوضًا وَضُوءَ لِلصَّلُوةِ.

نَّهُ انْكُمْ انْكُمْ الْكَرْبُكَةُ : মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমাম ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে জুনূবী ব্যক্তির জন্য নিদার পূর্বে অজু করা ও পুরুষাঙ্গ ধৌত করা মোস্তাহাব, –ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

١. كُمَا رَوَاهُ أَبِينُ خُزَيْمَةً وَ أَبِوْ عَوَانَةً "أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلُوةِ".

٧. وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمُسْجِدِ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَالَ الِلَّي فِرَاشِهِ وَالِّي اَهْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةً قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمِسُ الْمَاءَ . ٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً خَتَى يَقُومُ بِغِدَ ذَٰلِكَ فَبَغِتَسِلُ .

: ٱلْجُوابُ عَنْ أَدِلَّة الْمُخَالِفِينَ

كَ. জিমহুরের পক্ষ হতে হয়রত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, উল্লিখিত হাদীসে كَرُكُ وَأَغْسِلُ ذَكَرُك কথাটি মোস্তাহাব হিসেবে –ওয়াজিব হিসেবে নয়।

২. হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, এটা মোস্তাহাব হিসেবে রাসূল 🚃 মাঝে মাঝে করতেন। তবে রাসূল -এর জন্য। যেমন বর্ণিত আছে -এর জন্য। যেমন বর্ণিত আছে

كَمَا قَالَ شَدَّادُ بِنُ أُوسٍ بِأَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ .

وَعَرِ ٤١٧ عَائِشَةُ (رض) قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَارَادَ أَنْ يُّأْكُلُ أَوْ يَنَامُ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلُوةِ ـ

**৪১৭. অনুবাদ** : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🚃 -এর যখন গোসল ফরজ হতো এবং তিনি কিছু খেতে বা ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি অজু কতেন : আর তা হতো নামাজের অজুর ন্যায়। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : স্ত্রী সহবাস কিংবা স্বপ্লদোষের কারণে শরীর নাপাক হয়ে গেলে গোসল করার পূর্বে পানাহার شُرُحُ الْحَدِيْثِ এবং নিদ্রাগমনের বা অন্য কোনো কর্মের উদ্দেশ্যে অজু করে নেওয়া মোস্তাহাব। এমনিভাবে লজ্জাস্থান ধৌত করে নেওয়াও মোস্তাহাব।

وَعَنِيْكَ أَبِى سَعِبْدِنِ الْخُذْرِيّ (رضه) قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ إِذَا اتَّلِي اَحَدُكُمُ اهْلُهُ ثُمَّ ارَادَ اَنْ يَعُودَ فَلْيَتُوضًّا بينهما وضوءً. رَوَاهُ مُسلِمُ

৪১৮. অনুবাদ : হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্বুল্লাহ 🌉 ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে. অতঃপর তা আবারও করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন উভয় সহবাসের মাঝখানে একবার অজু করে নেয়। -[মুসলিম]

দু'বার ত্রীসঙ্গমের মাঝখানে অজু করা ওয়াজিব কি না?

মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামসহ সকল ইমামের মতে, দু' সঙ্গমের মধ্যখানে অজু করা ওয়াজিব নয়; বরং মাস্তাহাব। কেননা, অন্য হাদীসে এসেছে যে, عَالَتُ ٱنْشُطُ الْى الْعَوْدِ অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার অজু করা সঙ্গম করার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক, সে হিসেবে অজু করার কথা বলা হয়েছে; ওয়াজিব হিসেবে নয়।

ं اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِبْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ठाँएनत जनारात या, यि उठा अन्नत्मत मात्य अज् उग्नाजिन र राजाः जत का ना वात्र क्रिक्त ना वात्र عَانَدُ انشَطُ اِلَى الْعَوْدِ वाता तुका यात्र यात्र अज् ज्िलाग्नत रिप्तत ना राग्रह्म, उग्नाजिन रिप्तत नग्न विकार क्रिक्त वा वा क्रिक्त वा वा क्रिक्त वात्र वा क्रिक्त वात्र वा क्रिक्त वात्र वा वात्र व

وَعُرْدِكِ أَنَسِ (رض) قَالُ كَانَ النَّبِيُ يَظُونُ عَلَى نِسَانِهِ بِغُسْلٍ وَاجْدٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

8১৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্র এক রাতে তাঁর একাধিক
বিবির নিকট গমন [সহবাস] করতেন [এবং শেষে] একই
গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করতেন। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

राদीসের ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, একই রাতে একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হতেন। আর সে জন্য একবারই র্গোসল করতেন। তবে মধ্যখানে মোস্তাহাব হিসেবে অজু করতেন।

এর উপর স্ত্রীদের মাঝে পালা বন্টন করা ওয়াজিব কি না? একাধিক স্ত্রী থাকলে সে ক্ষেত্রে পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে নূনতম একরাত করে অবস্থান করা ওয়াজিব। কিন্তু রাস্ল পালা নির্ধারণ না করে কিভাবে একই রাতে সমস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন। নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো–

- ১. মহানবী 🚐 এর পালা নির্ধারণ করা বা তা রক্ষা করা আদৌ ওয়াজিব ছিল কি না? তার ব্যাপারে মতভেদ আছে।
- ২. হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, পালা নির্ধারণ করা হুজুর ্রাট্র-এর উপর ওয়াজিব ছিল না, তবে তিনি অনুগ্রহপূর্বক স্বেচ্ছায় নিজের তরফ হতে তাদের মধ্যে সমান ব্যবহার করতেন।
- ৩. অধিকাংশ ওলামার মতে, তাঁর উপরও পালা নির্ধারণ করা ওয়াজিব ছিল বটে। তবে তিনি তাদের (স্ত্রীদের) অনুমতি ক্রমেই এরপ করতেন।
- আল্লামা শওকানী (র.) বলেন, সম্ভবত হুজুর ক্রি কোনো সফরে যাওয়ার আগে বা সফর হতে আগমন করে কারো জন্য পালা বা দিন তারিখ নির্ধারণ করার পূর্বেই একরাতে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো কারণও হতে পারে।
- ৫. ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা আলা রাসূল ক্রি-এর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছিলেন য়ে, য়খন তাঁর বিবিদের মধ্য হতে কারো জন্য কোনো পালা নির্ধারণ ছিল না। মুসলিম শরীফে রয়েছে য়ে, সে সয়য়টি ছিল আসরের পরের সয়য়।
- ৬. অথবা সেদিন যার পালা ছিল তার থেকে অনুমতি নিয়েই তিনি এরপ করেছিলেন। শায়খ ওসমানী বলেন, তা ছিল বিদায় হজের ইহরাম বাঁধার পূর্বেকার সময়।
  - سَعَاءُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُطَهِّرَاتِ अহানবী <u>-</u>এর পবিত্রতমা স্ত্রীগণের মুবারক নাম : ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, রাস্ল -এর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল মোট এগারো জন। তাঁরা হলেন-১. হ্যরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.),
  - ২. আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), ৩. হাফসা (রা.), ৪. উম্মু হাবীবা (রা.), ৫. উম্মু সালামা (রা.), ৬. সাওদা (রা.), ৭. যায়নাব ° (রা.), ৮. মায়মূনা (রা.), ৯. উম্মুল মাসাকীন [যায়নাব] (রা.), ১০. জুওয়ায়রিয়া (রা.), ১১. সাফিয়্যা (রা.)।

وَعَنْ لَكُ عَائِشَة (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَى كَانَ النَّبِي عَلَى كَانَ اللَّهَ عَذَّ وَجَلَّ عَلَى كَلَ النَّهِ عَنَّ وَجَلَ عَلَى كُلِّ احْبَانِه . رَوَاهُ مُسلِمٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ سَنَذُكُرُهُ فِى كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ إِنْ عَبَاسٍ سَنَذُكُرُهُ فِى كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

8২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম হ্রা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার
স্মরণ করতেন [এমনকি জানাবতের অবস্থায়ও]।
–[মুসলিম]

আর [এ সংক্রান্ত] হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস আমি 'খাওয়া দাওয়া' পর্ব বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पुँदे হাদীসের মধ্যকার দ্বন্ধ : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ সার্বক্ষণিকভাবে জিকির করতেন। এমনকি সহবাসের পর জানাবত অবস্থায়ও জিকির করতেন। অথচ অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন—
قَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى طُهُم وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى طُهُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى طُهُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى طُهُم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

পরিলক্ষিত হয়। যার সমাধান নিম্নর্রপ—

- كُلِّ الْخَيَانِهِ দারা উদ্দেশ্য এই কথা বুঝানো যে, অপবিত্রতাবস্থায় জিকির না করা উত্তম। আর كُلِّ الْخَيَانِهِ দারা পবিত্র-অপবিত্র সর্বাবস্থায় জিকিরের বৈধতা প্রমাণিত।
- ২. অথবা كُلِّ اخْبَانِهِ দ্বারা সৌখিক জিকির উদ্দেশ্য। আর كُلِّ اخْبَانِهِ দ্বারা অন্তরের জিকির উদ্দেশ্য।
- ৩. অথবা اَعْبَانِه -এর ه সর্বনামটি দ্বারা রাসূল ভা উদ্দেশ্য নয় ; বরং জিকির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জিকিরের জন্য যে নির্ধারিত সময় রয়েছে সে সময়ে রাসূল ভা জিকির করতেন।
- 8. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, کَرِفْتُ দ্বারা স্বভাবগত ভাবে অপছন করা উদ্দেশ্য, যা শরয়ী বৈধতার বিপরীত। আর يَذْكُرُ اللّٰهِ -এর হাদীসে বৈধতার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, আর এ বৈধতার দলিল হলো—

الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهُ قِيامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُوبِهِم الخ.

# দিতীয় অনুচ্ছেদ : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرِيلِكُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزُواجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي جَفْنَةٍ فَارَادَ رَسُولُ اللَّهِ النِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اللَّهِ اِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اللَّهِ اِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الدَّارِمِي نَحْوَهُ وَفِي شَرْجِ السَّنَّةِ عَنْهُ عَنْ مَبْسُونَةَ بِلَفْظِ السَّنَةِ عَنْهُ عَنْ مَبْسُونَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِبْع .

8২১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম এর বিবিদের মধ্যে কেউ কেউ [মায়মুনা] একটি গামলায় গোমলা হতে পানি নিয়ে] গোসল করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তা হতে পানি নিয়ে অজু করতে চাইলেন, তখন বিবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নাপাক ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন— 'পানি নাপাক হয় না'।—[তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

ইমাম দারেমীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুনাহতে মাসাবীহে উল্লিখিত হাদীসের ভাষা সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটা [তাঁর খালা] হযরত মায়মূনা হতে বর্ণনা করেছেন।

قَرْحُ الْحُدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি নাপাক হয় না। এমনকি ব্যবহারকারী যদি অপবিত্রও হয় তথাপি তার ব্যবহারের কারণে পানি নাপাক হয় না। তবে তার ব্যবহৃত পানির কিছু অংশ যদি তাতে পড়ে তবে তা مُعَمَّدُ হিসেবে পরিণত হয়ে যায়। আর مَاء مُسْتَعَمَّدُ স্বয়ং পবিত্র হলেও অন্যকে পবিত্রকারী নয়।

وَعَنْ الْمُ عَالِيشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئ بِنْ قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُ نَحْوَهُ وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ .

8২২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [মাঝে মাঝে] নাপাকীর গোসল করতেন। অতঃপর গরম হওয়ার জন্য আমার গোসল করার পূর্বেই আমাকে জড়িয়ে ধরতেন। – ইবনে মাজাহ, তিরমিযীও এরপ বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুনাহ গ্রন্থে মাসাবীহে উল্লিখিত হাদীসের ভাষা সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

وَعُرْكِكُ عَلِيّ (رض) قَالُ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَرضًا قَالُ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيهُ قُرِئُنَا الْقُرَانَ وَ يَاكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرَانِ شَيْ كَبْسَ الْجَنَابَةُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدُ وَالنَّسَائِيُ وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ

8২৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রিমা পায়খানা হতে বের হয়ে [অজুনা করেই] আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। তাঁকে কুরআন পাঠ হতে জানাবাত ব্যতীত কোনো কিছুই বাধা দিতে পারত না। [অর্থাৎ, গোসল ফরজ অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।] –[আবৃ দাউদ, নাসায়ী আর ইবনে মাজাহ্ও এরপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْحَاثِضِ وَالْعَرَانِ لِلْجُنْبِي وَالْحَاثِضِ जून्ती ও ঋতুবতীর জন্য কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : মনী বের হওয়ার কারণে অপবিত্রতা ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত বৈধ কি নাং এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে—

غَنْهُبُ الْإِمَامِ مَالِكِ : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েজ। কেননা, সে কুরআন তিলাওয়াত হতে বিরত থাকলে ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে ঋতু থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতাও তার নেই। পক্ষান্তরে জুনুবী ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত বৈধ নয়। কেননা, এ অপবিত্রতা দূর করার তার ক্ষমতা রয়েছে।

٢. عَنِ ابْنِ عُمَر ارض لا تَقَرأُ الْحَائِضُ وَلا جُنْبُ شَينًا مِنَ الْقُرانِ - (تِرْمِذِيُ

كَالْجُوابُ عَنْ دَلَيْلَ الْإِمَامِ مَالِكِ : ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা যায়—

- ১. হাদীসের মোকাবেলায় কিয়াস বা যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২. তা ছাড়া আন্তরিক জিকির তো বৈধ। সুতরাং ভুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ ولَا الْجُنُبُ شَبْئًا مِنَ الْقُزانِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

8২৪. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র বলেছেন— ঋতুবতী মহিলা এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি কুরআনের কোনো অংশ পড়বে না [তথা কুরআন পাঠ করবে না]। –[তিরমিযী]

وَعَنْ الْنَهُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَجِّهُ وَالْهُ فِيهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمُسْجِدِ فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِد فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِد لِعَائِضٍ وَلاَ جُنُدٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ

8২৫. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
তোমাদের এ সমস্ত ঘরগুলোর দরজা মসজিদের দিক হতে
অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও। [যাতে মসজিদের ভেতর দিয়ে
তোমাদের চলাচলের পথ না হয়়] কেননা, আমি ঋতুবর্তী
মহিলাকে এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তির মসজিদে আসা
জায়েজ মনে করি না। —[আবৃ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অপবিত্র ও ঋতুবতী মহিলার মসজিদে প্রবেশের বিধান :

ं দাউদ যাহেরী ও ইমাম মুযানী (র.)-এর মতে, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ নয়। তাঁরা উল্লিখিত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে, গোসল ফরজ হওয়া পুরুষ ও মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েজ, যখন তারা অজু অবস্থায় হবে। কেননা, সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে—

إِنَّهُمْ بَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّأُواْ وُضُوءَ الصَّلُوةِ .

ত্র ঋতুবতী মহিলার অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও তাতে অবস্থান করা নাজায়েজ। তাঁরা উল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

8২৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—[রহমতের]
ফেরেশতা সে ঘরে প্রবেশ করে না, যেখানে কোনো ছবি
অথবা কুকুর কিংবা গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি রয়েছে।
—[আরু দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি: জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকেরা তাদের পিতামাতা ও বংশের প্রসিদ্ধ লোকদের ছবি ঘরে রাখত এবং সেগুলোর সম্মান করত। আর এ প্রথার পরিণতিতেই মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তা ছাড়া তারা কুকুর পালনে খুবই আগ্রহী ছিল। কুকুর সাথে নিয়ে চলাফেরা এবং কুকুর দ্বারা কোনো কাজকর্ম সমাধা করা ইত্যাদির ব্যাপকতা ছিল। প্রাচীন আরবে কুকুরের রাতের আওয়াজ দ্বারা অতিথির আহ্বান ও পথহারা মুসাফিরের সহযোগিতা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। আর তারা ছিল অলস। অপরদিকে পানির একান্ত অভাব ছিল। স্ত্রী সঙ্গমে পর পবিত্রতা অর্জনের কোনো প্রয়োজন তারা মনে করত না। তাদের এই সকল চাল-চলন তথা আপত্তিকর জীবন-যাপন হতে সতর্ক করার জন্যই নবী করীম

অন্তিয়ারুল মিশকাড (১ম বুড) –

এখানে যে সকল ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে :হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যে ঘরে ছবি, কুকুর ও নাপাক ব্যক্তি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এতে বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ফেরেশতা আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়ও গৃহে প্রবেশ করবে না, ফলে তাদের মৃত্যু ও আমলনামাও লেখা হবে না। তাই এখানে ফেরেশতা দ্বারা কোন ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করা আবশ্যক।

বস্তুত এ হাদীসে যে সকল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তারা হলেন রহমতের ফেরেশতা, যারা আল্লাহর নিকট হতে রহমত ও বরকত নিয়ে মানুষের কল্যাণার্থে অবতীর্ণ হন। তখন যে ঘরে উল্লিখিত বস্তুগুলো থাকে তারা সেখানে প্রবেশ করেন না। ফলে ঐ ঘরের অধিবাসীরা আল্লাহর রহমত ও বরকত হতে বঞ্চিত হয়। মৃত্যু ফেরেশতা ও কিরামুন কাতেবীন এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। তারা যথা সময়েই উপস্থিত হয়ে যান।

প্রাসঙ্গিক ঘটনা : এ হাদীস শুনে জনৈক খ্রিস্টান পুরোহিত হযরত থানবী (র.)-কে বলেন, ইসলাম আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছে। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব। কারণ, আমরা কুকুর ও ছবি রাখি। আমাদের ঘরে মৃত্যুর ফেরেশতা প্রবেশ করবে না, আর আমরা কখনো মরব না। এর জবাবে তিনি তিরঙ্কারের সাথে বলেন, কুকুরের প্রাণ যে ফেরেশতা হরণ করে, তোমার প্রাণও সে ফেরেশতাই হরণ করবে।

ত্রির ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে যে ছবির নিন্দা করা হয়েছে তা দ্বারা জীবের ছবিই বুঝানো হয়েছে। অন্য হাদীসে এই দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাণহীন বস্তুর ছবি ঘরে রাখা দৃষণীয় নয়। যেমন— গাছ, ফুল, গৃহ বা এ জাতীয় কোনো আসবাবপত্রের ছবি। ছবি সম্পর্কীয় সমস্ক হাদীস আলোচনা ও পর্যালোচনা করে ফকীহ্গণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাণহীন ছবি অথবা এত ক্ষুদ্র প্রাণীর ছবি যা সহজে চেনা যায় না বা নজরে ধরা পড়ে না অথবা প্রাণীর ছবিই বটে, তবে তা বিছানায়, বালিশে বা পদদলিত হয় এমন স্থানে রাখা হয়েছে, এ ধরনের ছবি রাখা জায়েজ আছে। কিন্তু যা প্রকাশ্যে ব্যা মর্যাদা প্রকাশার্থে ছাদে-দেয়ালে রাখা হয়, তা জায়েজ নেই। স্থূল প্রতিমূর্তি ভাস্কর্য কিংবা পুতুল, যা বর্তমানে অনেকের ঘরে দেখা যায় তা রাখা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, তা রক্ষিত ঘর মন্দিরে পরিণত হয়।

कुकुत्तत वर्गना : সব কুকুরের ব্যাপারে এ হাদীস প্রযোজ্য নয় ; বরং নিম্নের তিন শ্রেণীর কুকুর রাখা জয়েজ আছে। ১. শিকারী কুকুর, ২. ফসল পাহারাদার কুকুর এবং ৩. গবাদি পশুর নিরাপত্তায় নিয়োজিত কুকুর।

এগুলো ব্যতীত অন্য যে কোনো কুকুর রাখা নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ জুন্বী কে ? উক্ত হাদীসে সেই গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে, যার সাধারণ অভ্যাসই হলো গোসল না করা। এ রকম অবস্থায় এমন সময় পর্যন্ত থাকা যে, তাতে তার নামাজ ছুটে যায়। যে কোনো, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি এ হাদীসের আওতায় পড়ে না। কেননা হয়রত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ بَطُونُ عَلَى نِسَاتِه بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অন্য হাদীসে এসেছে যে,

- يَانَ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمْسُ مَاءٌ حَتَى يَقُومُ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَغْتَسِلُ وَاللّهِ عَائِمَ وَلاَ يَمْسُ مَاءٌ حَتَى يَقُومُ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَغْتَسِلُ وَاللّهِ عَالِمَ عَالْكَ عَائِمَ وَلاَ يَعْتُسُلُ مَاءٌ حَتَى يَقُومُ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَغْتَسِلُ وَاللّهِ عَالِمَ وَاللّهِ عَالِمَ عَالِمَ عَالِمَ عَاللّهِ عَالِمَ عَلَيْهُ عَل مَا يَعْهُ عَلَيْهُ ع مَا يَعْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَعَرْ ٢٧٤ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى تَلْتَةً لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلْئِكَةُ جِلْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَيِّخُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّخُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّخُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّخُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّخُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّخُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّخُ إِلَّا اَنْ يَتَوَضَّا مَرُواهُ اَبُوْ دَاوْدَ

8২৭. অনুবাদ: হযরত আন্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— এমন তিন ব্যক্তি আছে রহমতের ফেরেশতা যাদের নিকটবর্তী হয় না— ১. কাফিরের শরীর জীবিত হোক কিংবা মৃত], ২. খালুকের সুগন্ধি ব্যবহারকারী ব্যক্তি এবং ৩. গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে অজু না করে। –আবু দাউদ]

وَعُرْ ٨٢٤ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِیْ بَكْدِ بْنِ اَبِیْ بَكْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمِ اَنَّ فِی الْكِتَابِ اللَّهِ عَلَيْ لِعَمْرِوبْنِ حَزْمِ اللَّهِ عَلَيْ لِعَمْرِوبْنِ حَزْمِ اَنْ لَا يَسَلَّ الْقُرْانَ اللَّهِ عَلَيْ لِعَمْرِوبْنِ حَزْمِ اَنْ لَا يَسَلَّ الْقُرانَ اللَّهِ طَاهِرٌ . رَوَاهُ مَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَلْمُ اللللْمُ اللللْمُولَ الللْمُولَى اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِلْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

8২৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবৃ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ আমর ইবনে হাযম (রা.)-এর নিকট [ইয়ামনে] যে পত্র লিখেছেন, তাতে এটাও ছিল যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না। –[মালেক ও দারকুতনী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ । ইয়োমনে ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআন অপবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করা যায় না। রাস্ল ইয়ামনে নিযুক্ত রাজস্ব উসুলকারী সাহাবীকে এই মর্মে চিঠি লেখেন। তাতে শাসন সংক্রোন্ত দায়িত্ব, রাজস্ব আদায় সংক্রোন্ত পদ্ধতি, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপায় এবং ফরজ, সুন্নতসহ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তাতে কুরআন শরীফ কিভাবে স্পর্শ করবে তাও উল্লেখ আছে।

وَعُرْكُ نَافِع قَالُ اِنْطَلَقْتُ مَعَ ابْنُ عُمَر ابْنُ عُمَر ابْنُ عُمَر حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر مَرْجُلُ فِى سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ فَلَقِى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَولٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَى إِذَا كَادَ اللَّهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسْحَ اللَّهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسْحَ اللَّهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسْحَ اللَّهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسْحَ إِنَّهُ لَمْ يَرُدُ عَلَى السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ اكْنُ عَلَى الْرَجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ اكْنُ عَلَى طُهْدٍ . رَوَاهُ اَبُودَاوَدَ السَّلَامَ اللَّهُ الْآلِكُمُ اللَّهُ الْآلِكُمُ اللَّهُ الْآلِكُمُ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ اللَّهُ لَمْ اكْنُ عَلَى طُهْدٍ . رَوَاهُ اَبُودَاوَدَ السَّلَامَ اللَّهُ الْآلِدَ وَاهُ اَبُودَاوَدَ

৪২৯. অনুবাদ: হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে তাঁর কোনো কাজে গিয়েছিলাম। অতঃপর হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর কাজ সমাধা করলেন। সেদিন তাঁর কথার মধ্যে এ কথাটিও ছিল যে. তিনি বলেন, একটি লোক কোনো এক গলির পথ অতিক্রম করার সময় রাসূল 🚐 -এর সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি পায়খানা অথবা পেশাব হতে বের হয়েছেন। সে লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 -কে সালাম করলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। এমনকি লোকটি যখন গলিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 দু' হাত দেয়ালের উপর মারলেন এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারলেন এবং [তা দ্বারা] উভয় হাত মাসাহ করলেন। [অর্থাৎ তায়ামুম করলেন] তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি অজুসহকারে ছিলাম না, এটাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল। –[আবু দাউদ]

পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, গোশত খেতেন বিনা অজুতে। আর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অজুবিহীন অবস্থায় সালামের জবাব তথা জিকির নিষিদ্ধ। কাজেই উভয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ—

- ১. মানুষ হিসেবে রাস্লের মেজাজও সব সময় এক রকম থাকত না। ফলে যখন অস্বস্তি বোধ করতেন তখন বিনা অজুতে আল্লাহর জিকির করাকেও বেশি ভালো মনে করতেন না। হয়রত নাফে'র হাদীসে তাই বুঝা যায়। আর যখন স্বস্তি বোধ করতেন তখন অজুবিহীন অবস্থায়ও জিকির করতেন। আর তা হয়রত আলী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।
- ২. অথবা হযরত নাফে (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বিনা অজুতে জিকিরকে মাকরহ বুঝিয়েছেন। তাই রাস্ল আম মাকরহ পরিহার করে উত্তম কাজটি অবলম্বন করার জন্য অন্ততপক্ষে অজুর বদলে তায়ামুম করে সালামের উত্তর দিয়েছেন। আর হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে মাকরহের সাথে জায়েজ হওয়াকে বুঝিয়েছেন। অতএব উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহে সালাম দেওয়া উচিত নয়। আর সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয় ১. নামাজরত অবস্থায়, ২. কুরআন তেলাওয়াতের সময়, ৩. জিকিরে লিপ্ত অবস্থায়, ৪. খানা-পিনায় লিপ্ত অবস্থায়, ৫. দোয়ার সময়, ৬. খুতবার সময়, ৭. মল-মূত্র ত্যাগ করার সময়, ৮. ইহরামের তালবিয়া পাঠের সময়, ৯. আযান দেওয়ার সময়, ১০. ইকামত দেওয়ার সময়, ১১. সতর খোলা অবস্থায়, ১২. দীনি শিক্ষাদানরত থাকা অবস্থায়, ১৩. মাতাল অবস্থায়, ১৪. গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায়, ১৫. মাদকদ্রব্য পানের সময়, ১৬. নিদ্রিত অবস্থায়, ১৭. শ্রী সহবাসরত অবস্থায়, ১৮. গোসলরত অবস্থায় ১৯. বিচার কার্যে লিপ্ত অবস্থায়।

وَعُونِكُ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ (رض) أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُو يَبُولُ فَسَلَمَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوضَا فَسَلَمَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوضَا فَسُلَمَ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ - رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ وَ رَوَى النَّسَائِيُ إِلَى قَوْلِم "حَتَّى تَوضَا " وَقَالَ النَّسَائِيُ إِلَى قَوْلِم "حَتَّى تَوضَا " وَقَالَ النَّسَائِي إلَى قَوْلِم "حَتَّى تَوضَا " وَقَالَ فَلَمَ اللَّهُ الْمَا تَوضَا رَدَّ عَلَيْهِ .

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : রাস্লুল্লাহ হিজঞ্জায় রত থাকার কারণে সে ব্যক্তির সালামের জবাব দেননি, তবে ইস্তিঞ্জা শেষেও দিতে পারতেন। কিন্তু উত্তমতার দিকে লক্ষ্য করে অজু করে সালামের জবাব প্রদান করেছেন। বিনা অজুতেও সালামের জবাব দিতে বা সালাম করতে কোনো বাধা নেই।

# ं وَالْفُصِلُ الثَّالِثُ : श्रु अनुत्रहरू

عَرْبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

8৩১. অনুবাদ: উম্মূল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = -এর গোসল ফরজ হতো, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়তেন, আবার জাগতেন, আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। -[আহমদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرُّ عُنْ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাতে রাস্লুল্লাহ ত্র্রা -এর গোসল ফরজ হলে অজু করে ঘুমাতেন। এটাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম। উক্ত হাদীসে সম্ভবত সংক্ষিপ্ততার কারণে অজুর কথা উল্লিখিত হয়নি। অথবা অপবিত্রতাসহও যে ঘুমানো জায়েজ আছে, তাই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য। তবে পবিত্র হয়ে নেওয়াই সর্বোত্তম।

وَعَوْلَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ مِرَادٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِى مَرَّةً كُمْ اَفْرَغُ فَسَالَنِيْ فَقُلْتُ لاَ اَدْرِيْ فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ فَسَالَنِيْ فَقُلْتُ لاَ اَدْرِيْ فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ فَسَالَنِيْ فَقُلْتُ لاَ اَدْرِيْ فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِي ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِي ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِي ثُمَّ يَتَوَضَّ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَلَيْ مِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَلَيْ مِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَلَيْ مَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يَتَطَهَّر لَيُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهَّر لَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهَّر وَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهُر وَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهُر وَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَعَلَّهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهُر وَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ يَلَا مَا لَكُهُ وَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الل

8৩২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শো'বা ইবনে দীনার] (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যখন ফরজ গোসল করতেন তখন ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। এরপর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। একবার তিনি ইবনে আব্বাস) ভুলে গেলেন যে, কতবার পানি ঢাললেন, ফলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম 'আমি জানিনা'। তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও। কিসে তোমাকে জানতে বাধা দিল। তারপর হাত ও লজ্জাস্থান ধোয়ার পর] তিনি নামাজের অজুর মতো অজু করেন এবং সারা শরীরে পানি ঢালেন, আর বলেন রাস্লুল্লাহ ত্রভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতেন। – আবু দাউদ্

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَمَاذَا غَسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَبْعَ مِرَارٍ ইবনে আব্বাস (রা.) কেন সাতবার ধৌত করতেন ? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কেন সাতবার ধৌত করতেন এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সম্ভবত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাতে কোনো অপবিত্র বস্তু লেগেছিল, তাই তিনি সাতবার ধৌত করেছিলেন।
- ২.অথবা সাতবার ধৌত করা যে রহিত হয়ে গেছে এ খবর তাঁর নিকট পৌছেনি।
- ৩. অথবা পৌছেছিল তবে তাঁর মতে, ওয়াজিব রহিত হয়ে গেলে মোস্তাহাব অবশিষ্ট থাকে, ফলে মোস্তাহাব হিসেবেই তিনি সাতবার ধৌত করেছিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ ত্রাম্প্র এভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন। কথাটির অর্থ হলো- এভাবে প্রথমে অজু করে পরে সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

8৩৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ তাঁর সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করলেন [তথা সহবাস করলেন]। একবার এর কাছে আরেকবার ওর কাছে গোসল করলেন [অর্থাৎ সকল বিবির সাথে সহবাস করেই গোসল করলেন]। আবৃ রাফে' বলেন— আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আপনি সর্বশেষ কেন একবার গোসল করলেন না ? রাসূলুল্লাহ বললেন, এটা প্রত্যেকবারে গোসল করা] অধিক পবিত্র করে, অধিক উৎফুল্ল রাখে এবং অধিক পরিছন্ধ রাখে। —[আবৃ দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

पू' হাদীসের মধ্যে ছন্দ্র: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল প্রত্যেক স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করেছেন। আর হযরত আনাসের হাদীসে এসেছে যে, রাসূল করেছেন। আর হযরত আনাসের হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সর্বশেষ একবার গোসল করেছেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়। যার সমাধান নিম্নরপ—

- ১. ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেছেন, আনাসের হাদীস আবৃ রাফে'র হাদীস হতে অধিক সহীহ ও নির্ভুল।
- ২. অথবা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে, সহবাসের পর গোসল করলে সহবাস জনিত স্নায়ুবিক ক্লান্তি দূর হয় এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে মনে উদ্যমতা ও উৎফুল্লতা ফিরে আসে। তাই রাসূল বারবার গোসল করেছেন।
- ৩. অথবা গোসল ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে প্রতিপক্ষ ঘাম বা নাপাকীর গন্ধে অস্বস্তি বোধ করতে পারে বা যৌন উত্তেজনা স্তিমিত থাকতে পারে বলে বারবার গোসল করেছেন, আবশ্যক হিসেবে নয়।
- 8. অথবা পূর্ববতী সঙ্গমের শ্বলিত বীর্য পরবর্তী সঙ্গমে মৃত বীর্যে পরিণত হয়ে নানাবিধ যৌন ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে, তাই বারবার গোসল করেছেন।
- ৫. অথবা উত্তম হিসেবে করেছেন, আবশ্যক হিসেবে নয়। তবে একবার সহবাসের পর গোসল না করে শুধু অজুবা যৌনাঙ্গ ধৌত করে দ্বিতীয়বার সহবাস করাও জায়েজ।

وَعَرِيْكِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو (رض) قَالَ نَهْ يَ رَسُولُ السَّلِهِ عَلَى اَنْ يَسْتَوَضَّاً الرَّجُلُ بِغَضْلِ طُهُوْدِ الْمَرْأَةِ - رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ وَالسَّرِ مَاجَةَ وَالسَّتِسْرِمِنِدَى - وَ زَادَ اَوْ قَالَ بِسُورِهَا وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ .

8৩৪. অনুবাদ: হযরত হাকাম ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ক্রীলোকের অজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষ লোককে অজু করতে নিষেধ করেছেন। — আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী]

আর তিরমিয়ী এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন, রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ হয়তো [অজুর অবশিষ্ট পানির স্থলে] স্ত্রীলোকের অবশিষ্ট পানি বলেছেন। আর বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যে ছম্ব : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ক্রীলোকের ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে পুরুষ লোককে নিষেধ করেছেন। অথচ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ তার জনৈক স্ত্রীর গোসল করার পর সে গামলা হতে পানি নিয়ে অজু করেছেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ—

- ১. হযরত হাকামের বর্ণিত উক্ত হাদীসটি মাকরহ তানযীহী প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে, তাহরীমীর জন্য নয়।
- ২. অথবা নিষেধ করাটা অপরিচিত স্ত্রীলোকের ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানির ব্যাপারে ছিল। সেখানে অসাবধানতা বা কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ৩. অথবা, এ হাদীসটির আমল করার মতো নয়। কেননা, ইমাম বুখারী (র.) একে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

وُعُرِينَ مُمَيْدِ الْعِمْبِرِيّ (رحا) قَالُ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيِّي ﷺ أَرْبَعَ سِنِيْنَ كُمَا صَحِبَهُ أَبُوْهُرَيْرَةً قَالَ نَهُى رَسُولُ السُّلِهِ ﷺ أَنْ تَغْتَىسِلَ الْـَمْرَأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمُرْأَةِ زَادَ مُسَكَّدُ وَلْيَغْتَرِفَا جَمْيِعًا. رُوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّنَسَائِيُّ وَ زَادُ أَحْمَدُ فِي أُوَّلِهِ نَهِي أَنْ يُتَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم أَوْ يَبُولُ فِنْ مُغْتَسَلِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن سَرْجَسٍ ـ

8৩৫. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত হুমাইদ হিমইয়ারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ পেলাম, যিনি হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর মতো চার বৎসরকাল নবী করীম এর সোহবতে ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কোনো স্ত্রীলোকের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে এবং পুরুষকে স্ত্রীলোকের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে এবং পুরুষকে স্ত্রীলোকের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। আর বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ এ কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, বরং দু'জনে যেন [একই পাত্র হতে] একত্রে অঞ্জলি ভরে।—আবৃ দাউদ ও নাসায়ী]

আর ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীসের প্রথমে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ক্র প্রত্যেক দিন মাথায় চিরুনি করতে এবং গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। আর ইবনে মাজাহ্ এ হাদীস হযরত আনুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আনোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে পুরুষ ও নারীর একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা কঠোরতার জন্য নয় বরং উত্তমতার জন্য। কেননা রাস্লুল্লাহ ত্রুত ও হযরত আয়েশা (রা.) একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর প্রতিদিন মাথায় চিরুনি করা বিলাসিতার পরিচায়ক। রাস্লুল্লাহ ত্রুত্র একদিন পর পর চিরুণী করতেন। বিলাসিতা না হলে দৈনন্দিন চিরুনি করাতে কোনো আপত্তি নেই। আর গোসলখানায় পেশাব করলে তাতে গোসলের সময় পেশাবের মিশ্রিত পানি শরীরে লাগার সম্ভাবনা থেকে মনে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হতে পারে। তাই গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি এরপ না হয় তবে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

# كِتَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

### পরিচ্ছেদ: পানির বিধান

আল্লাহ তা আলা মানুষের প্রতি যত অনুগ্রহ দান করেছেন তনাধ্যে পানি একটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পানি ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এ জন্য পানির অপর নাম জীবন। সমস্ত প্রাণীজগত, গাছ-পালা, তরুলতা সবকিছুই পানির উপর নির্ভরশীল। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন – ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٌ خَيْ

কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যখন অপ্রবিত্র হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা আলা পানিকেই তা পরিত্র করার উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন– কুরআনে এসেছে– بِيُظَهِّرُكُمْ بِهُ السَّمَا وَيُطَهِّرُكُمْ بِهِ

আর এ কারণেই মহানবী 🚐 পানিকে কোনোভাবে দ্ধিত, অপবিত্র এবং অপব্যয় ও অপচয় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

وار ا وار قطر الله المستورة : تَحْقِيْقُ الْمِيَاهُ : गंकि مِيَاهُ -এর বহুবচন (الْمِيَاهُ ও বহুবচন হয়), শিকিক অর্থ – পানি ا مَيَاهُ শিকিট মূলে أَمْواهُ ছিল ا مَوَاهُ पिटल مِيَاهُ وَاوُ प्रांता পবির্তন করে وَارُ प्रांता পবির্তন করে وَارُ प्रांता भिति وَاوُ प्रांता भिति مِيْهُ وَالْمُ كَالَمُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# প্রথম অনুচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الْلَوَّلُ

عَرْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

8৩৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে, যা প্রবহমান নয় এবং যে পানিতে সে আবার গোসল করবে।
–[বুখারী ও মুসলিম]

তবে মুসলিমের বর্ণনায় [এরপ বাক্য] রয়েছে যে, তোমাদের কেউ যেন গোসল ফরজ অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। তখন লোকেরা [বর্ণনাকারীকে] জিজ্ঞেস করল যে, হে আবৃ হুরায়রা! সে কিভাবে গোসল করবে ? তিনি বললেন, তা হতে পানি [হাত বা পাত্র দ্বারা] উঠিয়ে নেবে।

وَعَنْ ٢٣٤ جَابِرِ (رض) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ

809. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ক্রিবদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

चें रामीत्मत त्याच्या : আলোচ্য হাদীসে আবদ্ধ বা স্থির পানি বলতে যে সমস্ত কৃপ বা পুকুরে স্বল্প পানি রয়েছে তা বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাতে সামান্য পরিমাণ নাপাক পড়লেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু পানিভরা বড় পুকুর, দীঘি,

পানি এর আওতায় পড়ে না। কেননা, তাতে নাপাকীর গোসল করলে কিংবা নাপাক বস্তু পতিত হলে পানি অপবিত্র হয় না। তবে পানি কম হোক বা বেশি হোক, তাতে অপ্রয়োজনে পায়খানা-প্রস্রাব করা এমনিতেই নিষিদ্ধ তাছাড়া অন্য কোনো নাপাক বস্তু যেন না তাতে পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

وَعَرِيْكُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدُ (رض)
قَالَ ذَهَبَتُ بِيْ خَالَتِيْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُهُ فَقَالَتُ اللهِ إِنَّ ابْنَ الخُتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَاسِيْ وَ دَعَالِيْ بِالْبَركةِ ثُمَّ تَوضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرْتُ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرْتُ إِلَىٰ خَاتَمِ النَّبُسُوَّةِ بَيْنَ كَتِنَفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْعُجَلَةِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৩৮. অনুবাদ: হ্যরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ — এর নিকট নিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ বোনপুত্র রোগগ্রস্ত। তখন তিনি আমার মাথার ওপর হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর তিনি অজু করন্দেন আর আমি তাঁর অজুর [উদ্বৃত্ত] পানি হতে কিছু পানি পান কর্যলাম, অতঃপর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝে মশারির বা খাটের পর্দার ঘুন্টির ন্যায় মোহরে নবুয়ত দেখলাম। — [বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَحُونَتُ হাদীসের ব্যাখ্যা: মোহরে নব্য়ত রাস্লে কারীম —এর দুই কাঁধের মধ্যখানে কবৃতরের ডিমের আকারে কিছু স্থান খুব উজ্জ্বল ও চকচকে সুন্দর ও কিঞ্চিৎ ক্ষীত ছিল। এটা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কোনো কোনো আসমানী কিতাবেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং শেষ নবীর পরিচয় চিহ্ন হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছিল। যেমন হয়রত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শেষ নবীর তিনটি চিহ্নের মধ্যে মোহরে নবুয়তও তালাশ করেছিলেন।

: जात्यव देवतन देशायील (ता.)-এत জीवनी نَبْذَةٌ مِنْ حَبَاةِ السَّائِبِ بْن يَزِيْدُ

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম আস-সাইব, উপনাম আবু ইয়াযীদ আল-কিন্দী। পিতার নাম ইয়াযীদ।
- ২. জন্ম: তিনি হিজরি দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামি পরিবেশেষে গড়ে উঠেন। রাসূল করিনায়ী হজে যাওয়ার সময় তাঁর পিতা ইয়াযীদ (রা.) তাঁকে সাথে নিয়ে বিদায়ী হজে গমন করেন। তখন ত্রাঁর বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। এ সুবাদে অতি অল্প বয়সেই তিনি হজ পালন করেন এবং বিদায়ী হজের ভাষণ শুনতে পান।
- ৩. রাসৃল ক্রি থেকে হাদীস বর্ণনা : রাস্ল ক্রি হতে তিনি মাত্র ৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ৫টিই সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস এত অল্প হওয়ার কারণ এই যে, রাস্ল ক্রি-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর।
- 8. ইন্তেকাল: হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) ৯১ হিজরিতে ৮৯ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

### विठीय अनुत्र्हत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْضُكُ ابْنِ عُمَر (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِى الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَ بْنِنِ لَمْ يَحْمَلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَ بْنِنِ لَمْ يَحْمَلِ الْخُبْثُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدُ وَ اليَّرْمِذِيُّ وَالنَّامِينِ لَمْ مَاجَةً وَفِي الْخُرِي وَالنَّامِينَ وَابْنُ مَاجَةً وَفِي الخُرى لِكِينَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ .

8৩৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা রাসূলুল্লাহ — -কে এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যা মাঠে-ময়দানে জমে থাকে, আর তাতে নানা ধরনের বন্য জীবজন্থ ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করতে আসে। তা পাক কি নাপাক?] উত্তরে তিনি বললেন, পানি যখন দু' কোল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা অপবিত্রতাকে ধারণ করে না। অর্থাৎ, নাপাক হয় না।] — আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহু আবু দাউদের অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তা নাপাক হয় না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेने। کُشُرُّ रामीरित्रत ব্যাখ্যা : উন্মুক্ত বা খোলা মাঠে অরক্ষিত অবস্থায় যদি পানি জমে থাকে, আর তা হতে বন্য জীব জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পান করে তবে তার আয়তন ১০ × ১০ হাতের কম হলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। আর যদি তার পরিমাণ ততোধিক হয়, তবে তা বড় পুকুর তথা প্রবহমান পানির বিধানের আওতায় পড়বে।

عَلَّدٌ - এর সংজ্ঞা : قُلَّدٌ ' শন্দিটি একবচন, বহুবচন হলো قُلُلٌ আর দ্বিচন قُلَدٌ - এর অনেকগুলো অর্থ আছে। যেমনक. أَسُ الْجَبَلِ क्यां प्रशास्त्र हुणां। च. عَمْلُ الْبَعَيْدِ अर्था प्रहें الْكَبِيْرَةُ الْكَبِيْرَةُ وَالْمَالَ क्यां प्रशास्त्र हुणां। च. مَمْلُ الْبَعَيْدِ अर्था प्रहें وَأَسُ الْجَبَلِ क्यां प्रशास्त्र प्रहें क्यां प्रशास्त्र प्रशास्त्र प्रशास्त्र क्षेत्र प्रशास्त्र प्रशास्त्र प्रशास्त्र क्यां प्रशास्त्र प्रशास्त्र क्षेत्र प्रशास्त्र क्षेत्र प्रशास्त्र क्षेत्र प्रशास्त्र क्षेत्र प्रशास्त्र क्षेत्र विविक्त क्षेत्र क्षे

শব্দটির বিভিন্ন অর্থ থাকায় এর পরিমাণ নিয়েও মতপার্থক্য আছে। যেমন-

- ১. আল্লামা আবুল হাসান (র.) বলেন, এক কোল্লার পরিমাণ হলো পাঁচ কলস বা মশক।
- ২. আবৃ বকর বাকেল্লানী (র.) বলেন, এক কোল্লায় ৬৪ রতল, দ্বিগুণ ১২৮ রতল।
- ৩. তিরমিযীর 🚣 –তে আছে—

اَلْقُلَّةُ الْجَرَّةُ الْكَبِيْرَةُ الَّتِي تَسَعُ فِينْهَا مِانَتَبْنِ وَخَمْسِيْنَ رِظْلًا بِالْبَغْدَادِي فَالْقُلَّتَانِ خَمْسُ مِانَةِ رِظْلِ

- 8. শাহ সাহেব বলেন, এক কোল্লায় দু' কলস i
- ें الْقُلَّةُ الَّتِّي يُسْفَى بِهَا الْبَدُ تُقِلُّهُا ﴿ कि कि विलन الْبَدُ تُقِلُّهُا ﴿ कि कि विलन الْبَدُ تَقِلُهُا ﴿ وَاللَّهُ مُ الْبَدُ تُقِلُّهُا ﴾
- ৬. আল্লামা শামী বলেন, কোল্লা সম্ভবত বালতিকে বলা হয়েছে।
- ৭. কেউ কেউ বলেন, تُلْتَيَنُ -এর পরিমাণ ৬০০ রতল।
- ৮. কেউ বলেন---

اَلْقَلَّةُ مَايَسْتَقِلُهُ الْبِعَيْدُ وَالْاَصَحُ انَّ قَدْرَ الْقُلَّتَيْنِ اَمْرُ مَشْكُوكُ وَلِذَا تَرَكَهَ اكْفَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ ـ خَالَ الطَّحَادِي إنَّ حَدِيْتَ الْقُلْتَيَنْ صَحِيْحٌ وَاسِّنَادُهُ ثَالِثُ وَإِنَّمَا تَرَكْمَنَاهُ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ مَا الْقُلْتَانِ وَلَمْذَا الْقُولُ ارَجْعَ عِنْدَنَا وَعَرْفَكُ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدرِيِّ (رض) قَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ انتَوَصَّا أُمِنْ بِنْدِ الْحَيْضُ الْضَاعَةَ وَهِى بِنْدُ يُلْقَى فِينِهِ الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ . رَوَاهُ النَّهِ الْحَمَدُ وَالنَّرْمِذِي وَالنَّرَادُ وَالنَّسَائِيُ .

88০. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা রাসূলুল্লাহ — -কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি 'বুযাআ' কৃপের পানি দ্বারা অজু করতে পারি ? অথচ এটা এমন একটি কৃপ, যাতে হায়েযের নেকড়া, মৃত কুকুর ও অন্যান্য দুর্গন্ধময় আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরে নবীজী — বললেন, পানি পাক, কোনো জিনিসই তাকে নাপাক করতে পারে না।—[আহমদ, আবৃ দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

पूरे হাদীসের মধ্যে षमु: হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, পানি দু'কোল্লা পরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাতে নাপাক পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীস হতে জানা যায়, কোনো অবস্থাতেই পানি অপবিত্র হয় না। বিপরতীতমুখী হাদীস দু'টির মধ্যে সমাধান বিধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত অভিমতগুলো পেশ করেছেন—

- ১. বুযাআ কৃপটি বৃহদায়তন ছিল, যা অধিক পানির বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য রাসূল 🚐 বলেছেন—
  - إِنَّ الْمَاءَ طَهُورُ لَا يُنجَّسُهُ شَيْ.
- ২. অথবা, বুযাআ কৃপ হতে ক্ষেত-খামারে পানি সেচন করা হতো। পানি শেষ হলে আবার নতুন পানি দিয়ে তা ভর্তি করা হতো। আর এরূপ অবস্থায় চলতে থাকলে পানিতে কিছু নাপাক পড়লেও পানি নাপাক হয় না।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, রাস্ল هَ وَانَ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً -এর বাণী إِنَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً -এর বাণী اِنَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً -এর বাণী ورائد কথাটি ব্যাআ নামক কৃপের সাথে সম্পৃক্ত, তবে সর্বক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।
- ৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, নিক্ষেপ অর্থ এই নয় যে, তাতে মরা কুকুর, ঋতুবতীর নেকড়া ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হতো। এটা সাহাবায়ে কেরামের নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থি। কাজেই অপবিত্র কিছু নিক্ষেপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল, সন্দেহ নিরসন কল্পে রাসল হাত্র তাকে পবিত্র বলেছেন।
- ৫. হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসটি مَا ۚ كَثِيْر এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি مَا ۚ تَـٰلِيْل. এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৬. কেউ কেউ বলেন, بَنْرُ بُضَاعَتْ এর হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কেননা, এ হাদীসের বর্ণনাকারী ওলীদ ইবনে কাছীর দূর্বল রাবী।
- ৭. হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে পানির মৌলিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে। পানির ধর্ম হচ্ছে مُطَّهِرٌ ও طَاهِرٌ و طَاهِرٌ و طَاهِرٌ ।
   তবে এতে নাপাকী পড়লে অবশ্যই অপবিত্র হবে, যা হয়রত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয়।
- ৮. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কৃপটি এমন জায়গায় অবস্থিত ছিল যে, নালার স্রোতে মিশে নর্দমার ময়লা কৃপে এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, কাজেই কৃপটির পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। সন্দেহ নিরসন কল্পে রাসূল ত্রাক্র তাকে পবিত্র বলেছেন।
- ৯. কৃপটির তলদেশ হতে পানি প্রবহমান ছিল, যার ফলে তাতে আবর্জনা পতিত হলে তা সাথে সাথে দূরীভূত হয়ে যেত।
- ১০. আল্লামা তকী ওসমানী (র.) বলেন, بِنْر بُضَاعَةُ থেকে পতিত ময়লা-আবর্জনা দূর করার পর সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ হলে নবীজী عَنْ عَامِهُ وَلَا يُنْجُسُنُ شَيْ वान- إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنْجُسُنُ شَيْ

कम পानि ও বেশি পানির পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে إِخْتِهَ لَانُ الْعُلَمَاءِ فِيْ تَعَرِّيْفِ الْمَاءِ الْقَلِيْلِ وَالْكَشْيَرِ ইমামদের মতামত :

- ১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে— مِغْدَارُ الْغُلُتَيَنِ كَثِيْرَةً وَمَا نَعْصَ مِنْهُ فَهُو قَلِيلٌ অর্থাৎ, পানি দুই কোল্লা বা ততোধিক হলে مُنْهُ كَثِيرٌ হিসেবে পরিগণিত হবে, ফলে তাতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হবে না। আর এর কম হলে তাতে যদি নাপাকী পড়ে তবে কম পানি হিসেবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁরা কোল্লাতাইনের হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।
- ২. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে নাপাকীর কারণে পানির তিনটি গুণের কোনো একটি পরিবর্তন হলে তা কম পানি হিসেবে নাপাক হয়ে যাবে। আর এরপ না হলে বেশি পানির বিধান প্রযোজ্য হবে। তিনি বুযাআ কৃপের হাদীস এবং مَالَمْ يَتَغَيَّرُ وَاللَّهُ الثَّلَاثَةُ وَالْكَانَةُ الثَّلَاثَةُ وَالْكَانَةُ الثَّلَاثَةُ
- ৩. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, পানি কম-বেশি নিশ্চয় (رَأَيْ مُبْتَلَيْ بِهِ) ব্যক্তির মতামতের উপরই নির্ভরশীল। আবশ্য যদি কোনো পানিতে ময়লা পড়ার পর তৎক্ষণাৎ তা অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তাকে কম পানি বলা হবে, আর না ছড়ালে বেশি পানি বলা হবে। তবে হানাফী ইমামদের মাঝে কম পানি ও বেশি পানি নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—
- ক. যদি পরিমাণ এরূপ হয় যে, এক প্রান্তে গোসল করলে অপর প্রান্তের পানি ঘোলা হয়ে যায়, তবে তাকে 'কম পানি' আর যদি ঘোলা না হয়, তবে তাকে 'বেশি পানি' বলা হবে। এটা হানাফী ফিকহবিদ মুহাম্মদ ইবনে সালাম (র.)-এর অভিমত।
- খ. অপর ফিকহবিদ আবৃ হাফস কবীর মত প্রকাশ করেন যে, এক প্রান্তে রং ফেললে যদি অপর প্রান্তে তার প্রভাব ছড়ায়, তবে তা 'কম পানি' এবং প্রভাব না ছড়ালে 'বেশি পানি' বলা হবে।
- গ. গোসল বা অজুর সময় পানি নাড়াচাড়া করলে পানি যদি এতটুকু পরিমাণ হয় যে, অপর প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলিত হয় তবে তা কম পানি, আর আন্দোলিত না হলে তা বেশি পানি হবে।
- ঘ. কোনো কোনো শরিয়তবিদ বলেন যে, দৈর্ঘ্য আট হাত এবং প্রস্থ আট হাত বিশিষ্ট কৃপ হলে তার পানিকে 'বেশি পানি' বলা হবে, তার কম হলে 'কম পানি' বলা হবে।
- ঙ. কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ দশ হাত প্রস্থ জলাধারকে 'বেশি পানি' এবং তার কমকে 'কম পানি' বলেন। কেউ কেউ দশ হাতের স্থলে পনেরো হাতের কথা উল্লেখ করেছেন।
- চ. ইমাম মুহাম্মদ (র.) দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট কূপ বা জলাধারকে 'বেশি পানি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওলামায়ে মুতাআখখিরীন এ মতই গ্রহণ করেছেন। তবে পরবর্তীতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতের দিকে ফিরে গেছেন, আর সে সম্পর্কে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন—

لَا أَوْقَتَ فِيلَهِ شَيْئًا بَلْ مُفَوَّضُ إِلَى رَأْقِ الْمُبْتَلَىٰ بِهِ

### ইমাম শাফেয়ীর تُلْتَيَنُن -এর হাদীসের জবাব নিম্নরূপ:

- ১. উক্ত হাদীসটি মতন ও সনদ উভয় দিক দিয়ে امْعَطِوَاتُ युक्त
- अनामत िक श्राण (यमन क्लाना अनाम আছে عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ كَيْدِ بْنِ كَيْدِ بْنِ عَبْدِ عَدْدِ عَدْدِ بْنِ عَبْدِ عَدْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ عَدْدِ عَالْمَالِ عَدْدُ عَدْدِ عَدْدُ عَدْدِ عَدْدُ عَدْدُ عَدْدُ عَدْدِ عَدْدُ عَدْدُ عَدْدُ عَدْدَ عَدْدُ عَدْدُوا عَدْدُ عَدْدُوا عَدْدُ عَدْدُ عَدْدُ عَدْدُ عَدْدُ عَدْدُوا عَدْدُ عَدْدُ عَدْدُ عَ
- ১. আর মতনের দিক থেকে হলো, কুল্লাহ এর অনেকগুলো অর্থ আছে। যার নির্দিষ্ট কোনো অর্থ এখানে নেওয়া সম্ভব নয়। আর কোনো বর্ণনায় তিন কুল্লা, কোনো বর্ণনায় চার কোল্লা পর্যন্ত রয়েছে। তাই উক্ত হাদীসের উপর আমল করা দুয়র।
- ২. ইমাম ইবনুল কায়্যেম বলেন, ইবনে তাইমিয়া উক্ত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
- ইবনে হুমামের মতে. मैं -এর হাদীসটি দুর্বল, তাই এর উপর আমল করা যাবে না।

- اِنَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَنَى " - এর বাণী ﴿ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَنَّ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

- كُنَّارُ مَنْ الْمَاءَ طُهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ كَا الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ كَا الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ كَا اللهِ اله
- ২. অথবা ৣ১৯৯১ বা বেশি পানি সম্পর্কে ১৯৯১ দিতে গিয়ে রাসূল 🚐 আলোচ্য উক্তিটি পেশ করেছেন।
- ৩. অথবা প্রবাহিত পানি হলে, তবে কম হোক আর বেশি হোক নাজাসাত পতিত হলে নাপাক হয় না। কিন্তু যদি পানি বদ্ধ ও অল্প হয়, তবে নাপাক হয়ে যায়। সূতরাং উল্লিখিত হাদীসটি প্রবহমান পানি সম্পর্কে বিধান দিচ্ছে।
- ৫. কেউ কেউ বলেন, রাসূল عَنْ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ اللهُ عَلَى مَاهَا কথাটি শুধুমাত بِنْرُ بُضَاعَةُ مَامُ مَاهُ وَرُّ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ اللهِ الل
- ७. খাতামূল মুহাদ্দিসীন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (त्र.) বলেন من يُنكُونَ طَاهِرًا يِنغَسِم وَمُطَهِرًّا لِغَيْرِم لَا كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الْاَفْرَادِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمَاءَ طَهُورًا اَى مِنْ شَأْنِ الْمَاءَ اَنْ يَكُونَ طَاهِرًا يِنغَسِم وَمُطَهِرًّا لِغَيْرِم لَا كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الْاَفْرَادِ فَهُو طَاهِرُ وَهُكَذَا فِى قَوْلِم تَعَالَى إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ يَعْنِنَى إِنَّ الظَّلَمُ وَالْكُفْرَ مِنْ شَأْنِ الْإِنسَانِ لَكِنْ لَئِسَ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ النَّاسِ ظَالِمٌ وَكَافِرٌ.

 883. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [বনী মুদলাজ গোত্রের] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ক্রি-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে দ্রমণ করি, তখন আমাদের সাথে সামান্য মিঠা পানি থাকে, যদি আমরা তা দ্বারা অজু করি তবে আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রের [লোনা] পানি দ্বারা অজু করতে পারব কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ ক্রিলেন, তার পানি পাক এবং মৃতও হালাল। –[মালিক, তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর হিজরতের পর মদীনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের এবং শক্রদের দমন করার লক্ষ্যে সাহাবীদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর করতে হতো। আর আরবের সফরে পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমির পথেই চলতে হতো বিধায় পানিই ছিল তাদের সফরের বড় সম্বল। কিন্তু যেহেতু সে পানি তাদের বহন করে পথ চলতে হবে, তাই বেশি পানি সাথে নিয়ে চলাও তাদের জন্য সমস্যার ব্যাপার ছিল। কোনো কোনো সময় সাহাবীগণ আবার সামুদ্রিক পথেও চলতেন। আর সে সকল সমুদ্রের পানি স্বভাবত লবণাক্ত থাকত এবং লবণাক্ত

হওয়ার দরুন স্বাদ বিকৃত থাকত। তাই ঐ পানি দ্বারা অজু জায়েজ হবে কি না ? এ সকল সমস্যা ও সন্দেহ নিরসনের জন্য সাহাবীগণ হুজুরের সমীপে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে সঠিক সমাধান দানের জন্য উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

নদীর পানি সম্পর্কে কেন লোকটি প্রশ্ন করল ? এত বেশি পানি হওয়া সত্ত্বেও লোকটি কেন নদীর পানির পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল, নিম্নে এ বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন—

- ১. কারো মতে, নদীর পানি বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণের কারণে তার মূল অবস্থায় নেই। তার রং ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে তাতে অজু জায়েজ না হওয়ার সন্দেহের কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিল।
- ২. আর নদীতে অসংখ্য নদীর প্রাণী মারা যায়। আর মৃতরা তো অপবিত্র তাই প্রশ্ন করেছিল।
- ৩. অথবা নদীতে সবদিক হতে সর্বদা নাপাক পড়তে থাকে, ফলে লোকটির সন্দেহ হলো যে, তা দ্বারা অজু চলবে কি না।
- 8. কিছু সংখ্যক বলেন, হাদীসে এসেছে যে, بِاثْرِ الْفَضَاءُ الْبَحْرِ مُخْتَلَطً بِاثْرِ الْفَضَبِ कारे প্রসারে এসেছে ।
- ৫. কারো মতে, মূলত নদীর পানি হলো হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের অবশিষ্ট পানি, তাও তো আল্লাহর গজবের চিহ্ন, তাই তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কি না এ সন্দেহ হওয়ার কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিল।

السَّائِل 🚄 السَّائِل প্রশ্নকারীর নাম : তিনি হলেন মুদাইহী বা মুদলাহী গোত্রের আব্দুল্লাহ বা উবাইদুল্লাহ কিংবা আবদ।

দ্বারা অজু করতে অনুমতি আছে কি না ? জবাবে তিনি হাা অথবা না বললেই তো যথেষ্ট হতো, অথচ তিনি ঠিন এত দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করার হেতু কি ? এর জবাবে বলা যায় যে, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রশ্নকারী তার প্রশ্নে অসুবিধা ও ঠেকার সময় সমুদ্রের পানি ব্যবহার করার অনুমতি আছে কি না তা জানতে চেয়েছিল। যদি রাস্লুল্লাহ তুর্ব তধু কাঁ বা হাঁ, বলতেন; তখন প্রশ্নকারী মনে করত কেবলমাত্র ঠেকার সময় তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে, অন্য সময় জায়েজ নেই। সুতরাং তার এ ধারণা বদল করে হজুর ক্রের যে জবাব দিয়েছেন তার অর্থ হলো, ঠেকা

سَبَبُ الْاِزْدِبَادِ فِي الْجُوَابِ উত্তরে কথা বৃদ্ধি করার কারণ : রাসূলুল্লাহ عَنْ مَبَبَبُ الْاِزْدِبَادِ فِي الْجُوَابِ সম্পর্কে, সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে তার কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ক্রেড উত্তরে এ কথাটি বৃদ্ধি করেন وَالْحِلُّ তথা তার মৃত হালাল। আলিমগণ এর নিম্নরূপ জবাব প্রদান করেন—

হোক বা না হোক, সমুদ্রের পানি সর্ব অবস্থায় পবিত্র। যে কোনো অবস্থায় তা দ্বারা অজু গোসল করা জায়েজ আছে।

- ك. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন যে, লোকটির প্রশ্ন দ্বারা জানা গেল যে, তারা সমুদ্রের পানির বিধান জানে না, ফলে রাসূল ধারণা করলেন যে, তারা সমুদ্রের শিকারের বৈধতাও জানে না। কেননা, আয়াতে আমভাবে বলা হয়েছে— حُرِّمَتُ ফলে তিনি জবাবে তা বাড়িয়ে বলেছেন।
- এই প্রস্থকার বলেন, প্রশ্নের দ্বারা যখন জানা গেল যে, মিঠা পানি শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি খাবারও শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর খাবার ও পানি উভয়ের দিকে মানুষ মুখাপেক্ষী। এ জন্য রাসূল হুট্র পানির পবিত্রতা বর্ণনার সাথে সাথে মাছের হালাল হওয়ার কথাও বলে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা পানির পবিত্রতা অতি মাশহুর হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা জানে না, তখন সমুদ্রের মৃত মাছের বিধানও তাদের জানা থাকার কথা নয়, তাই রাসূল 🌉 এ কথাটিও বলে দিয়েছেন।
  - : পানির জীবের হালাল হওয়া সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ أَفْوَالُ الْعُلُمَاءِ فِيْ حِلْدٍ حَبِيَوَانَاتِ الْمَاءِ

এখানে সাধারণভাবে মাছ বা অন্য প্রাণী সকলকে হালাল করা হয়েছে।

َ مَذْهَبُ الْاَحْنَانُ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, সমুদ্রের মাছ ব্যতীত সব প্রাণী হারাম। তাঁর দলিল—
الْ فَوْلُهُ تَعَالَى حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَبْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ ،

এখানে عُنِيَة হলো هُ وَ চাই তা পানির উপরের হোক বা নিচের, এমনিভাবে শৃকরও।

٧. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

আর ব্যাঙ, কাঁকড়া, সাপ ইত্যাদি خَبَانِثُ وَهُ وَهَا وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُ لِللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ وَهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَ

অতএব যখন ব্যাঙ খাওয়া হারাম প্রমাণিত হলো তখন মাছ ব্যতীত সমুদ্রের অন্যান্য প্রাণীও হারাম সাব্যস্ত হলো । الْجَوَابُ عَنْ دَلَيْل الْمُخَالَفَيْنَ وَالْبِل الْمُخَالَفَيْنَ

- ك. আল্লাহর বাণী— مَجَازُ কেননা, এটি মাসদার হিসেবে مَغُعُولُ শব্দটিকে مَغُعُولُ অর্থে নেওয়া مَجَازِى কেননা, এটি মাসদার হিসেবে মূল অর্থ হবে مَجَازِى আর এটাই হলো حَقِبْقِى অর্থ । অতএব বিনা দলিলে وَقِبْقِى অর্থ ছেড়ে مَجَازِى عَالَمُ عَلَيْكُونُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَالَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَالِمُ عَلَى عَلَى
- ২. দ্বিতীয় দলিল— مَعْتَتَانِ টি যদিও আম ; কিন্তু অন্য হাদীসে তা খাস হয়ে গেছে, য়েমন— أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ ফলে মাছ ব্যতীত পানির সকল জীব বের হয়ে গেছে।

وَعُرْكِكُ إِبِى زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةُ النَّبِيِّ مَا فِي إِدَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيْلَا فَالْ تَلْدُهُ وَلَا اللّهُ وَمَاءً طُهُورٌ . رَوَاهُ اَبُودُاوَدَ قَالَ تَعْرَةً طُهُورٌ . رَوَاهُ اَبُودُاوَدَ وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ فَتَوَضَّا مَنْهُ وَقَالَ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَيْلَةَ الْحِبِّنِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

88২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত আবৃ যায়েদ হ্যরত আবৃলাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার মশকে কি আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, নাবীয আছে। রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেনে, খেজুর হলো উত্তম জিনিস, আর তা ভিজানো পানি হলো পবিত্রকারী।—আবৃ দাউদা

আর আহমদ ও তিরমিয়ী উক্ত হাদীসে এ অংশটুক্
বৃদ্ধি করেছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ তা দ্বারা অজু
করলেন। তিরমিয়ী আরো বলেন, আবৃ যায়েদ একজন
অপরিচিত ব্যক্তি, [সুতরাং তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস
গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ] সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদের অপর
শাগরেদ আলকামা হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে
মাসউদ (রা.) বলেন, আমি জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### نَبِيُّذ -এর সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ :

আর্ল্লামা আইনী (র.) বলেন, نَبِيْدُ وَمِيْبُ وَمَسُلُ । عَسَلُ । عَسَلُ । مَسَلُ وَالْمَاءِ شَمَّ وَالْمَاءِ شَمْ وَالْمَاءِ وَمَا التَّهُمِ لِتُعْفِرِجَ حَلَاوَتُهَا । আরা মতে পানিতে কিছু খোরমা ফেলা, যাতে পানিতে মিষ্টি প্রকাশ পায়।

তিন প্রকারভেদ : نَبَيْدُ তিন প্রকারভেদ أَفْسَامُ النَّبِيْدُ

- ১. যে পানিতে খোরমা অনেক সময় রাখার কারণে পানিতে 🎎 এসে গেছে, সর্বসম্মতিতে এটা দ্বারা অজুজায়েয নেই।
- ২. অথবা এত অল্প সময় খেজুর রেখেছে ফলে তাতে মিষ্টি আসেনি। এরূপ নাবীয দ্বারা সর্বসম্মতিতে অজু জায়েয।
- ৩. আর যে নাবীযে মিষ্টি এসেছে কিন্তু নেশা আসেনি, তবে এরপ পানি দ্বারা অজু জায়েজ কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

  আমে কিন্তু নেশা আসেনি ; তা দ্বারা অজু জায়েজ কি না । এ বিষয়ে আলিমদের মতভেদ : যে নবীযে মিষ্টতা এসেছে, কিন্তু নেশা আসেনি ; তা দ্বারা অজু জায়েজ কি না । এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়।

  (ح) কৈন্তি নেশা আসেনি ; তা দ্বারা অজু জায়েজ কি না । এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়।

  (ح) কৈন্তি নুট্টি নুট্টি নুট্টি নুট্টি নুট্টি নুট্টি নিক্তি : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালিক ও আবৃ ইউস্ফ (র.)-এর মতে, এ রকম নাবীয় দ্বারা অজু জায়েজ নেই। যদি অন্য পানি না থাকে তবে তায়াশ্বুম করবে। তাঁদের দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا مَ فَتَيَكُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

এখানে পানি না পাওয়ার কারণে তায়ামুম করার কথা বলা হয়েছে, আর নাবীয তো সাধারণ পানি নয়।

٢. عَنْ عَانِشَةَ (رض) أَنَّ النَّنِيِيَ عَلِيُّ قَالَ كُلُّ شَرَابِ اَسْكُرَ فَهُو حَرَامٌ .

يَ مُذْهَبُ إَبِي مَنِيْفَةَ وَ ٱلْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ العَ : ইমাম আবৃ হানীফা, আঁওযাঈ, হাসান বসরী, ইকরিমাসহ অনেক সাহাবীর মতে খেজুরের নাবীয দ্বারা অজু করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—

١. حَدِيْثُ اِبِنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَافِىْ إِدَاوَتِكَ قَالَ نَيِبْلَاً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَةً طَيّبَةً ومَا ۚ طَهُورُ ، وَ زَادَ فِى الْمَصَابِيْجِ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ أَبْنُ الْهُمَامِ ثُمَّ تَوَضَّا وَاقَامِ الصَّلَوٰةَ

রাসূল 🕮 مَاءٌ طُهُورٌ वरल অজু করেন এবং নামাজও পড়েন।

ইযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের উপর আরোপিত بَيْنِ أَلِاعْتِتُرَاضِ الْوَارِدِ عَلَى الْحَدِيْثِ সমালোচনার জবাব :

- ২. দ্বিতীয়ত ইমাম তিরমিয়ী বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সে রাতে রাসূলের সাথে ছিলেন না। এর জবাব হলো— রাসূল হ্রা যখন জিনদের সমাবেশে যান তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে মাঠের এক পার্শ্বে বসিয়ে যান। যেমন তিরমিয়ীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তির্মিয়ীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে,

অথবা জিনদের ঘটনা ছয়বার হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সব জায়গায় না থাকলেও بَقِيْعُ الْغُرْقَد و ছিলেন তা তিরমিযীর বর্ণনায়ই পাওয়া যায়। যেমন— فَاخَذَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ بِيدِ ابْنِ مَسْعُود (رض) حَتَّى خَرَجَ بِهِ إِلَى بُطْحًاءَ فَاجْلُسَهُ

- ইমাম শাফেয়ীসহ অন্যান্যদের দলিলের জবাব اَلْجُواَبُ عَنْ دَلِيلُ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. তাদের تَهُمُّنَ সম্পর্কীয় আয়াতের জবাব হলো, আয়াতে মতলক পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়ায়ৄম করতে বলা হয়েছে। এখানে عَمُنَا وَ अবাবান وَعَفْرَان মিশ্রিতি পানির ন্যায় مُطْلَق পানি, শুধু স্বাদে একটু পরিবর্তন হয়েছে। ফলে তা দারা অজু করতে কোনো অসুবিধা নেই।
- ২. হাদীসের জবাব এই যে, যে নবীয়ে নেশা আসে তা দ্বারা অজু করা আমাদের মতেও জায়েজ নয়। কাজেই এটা দিয়ে দলিল দেওয়াও ঠিক নয়।

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) –

وَعَرْ النَّكِ كَبْشَةَ بنْتِ كَعْبِ بْن مَالِكِ (رح) وَكَانَتْ تَحْتَ اِبِيْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَّا قَتَادَةً دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَّبَتْ لَهُ وُضُوًّ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاصْغٰى لَهَا أُلِانَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَانِيْ انَظُرُ اِلَبِهِ فَقَالَ اتَعْجَبِبُنَ يَا إِبْنَةَ أَخِي قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطُّوافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَو الطُّوَّافَاتِ . رَوَاهُ مَالِكُ وَاحْمَدُ وَالتَوْمِذِيُّ وَابُوْ دَاوَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِيُّ .

88৩. অনুবাদ: [মহিলা তাবেয়ী] হযরত কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আব কাতাদার পুত্রবধ ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আবু কাতাদা তার বাডিতে গেলেন, তখন হযরত কাবশা তাঁর জন্য অজর পানি ঢেলে দেন। এ সময় একটি বিডাল এসে অজুর পানি থেকে পানি পান করতে লাগল। আর হ্যরত আবৃ কাতাদা (রা.) পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন। কাবশা বলেন, তখন তিনি আমাকে দেখলেন যে, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। [এটা দেখে] তিনি বললেন, হে ভাতিজি! তুমি কি এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছ ? আমি বললাম, হাঁ : তখন তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, বিডাল নাপাক নয়। কেননা, তা তোমাদের নিকট ঘনঘন বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী সেবক সেবিকার মতো। [সুতরাং তার উচ্ছিষ্টকে নাপাক সাব্যস্ত করা হলে তোমাদের ভীষণ অসবিধা হবে। - আহমদ. তিরমিয়ী, আরু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: विफ़ालित छिष्टिष्ठ जन्मार्त्क रेमामत्मत मण्डिन اِخْتَلَافُ ٱلْاَتُمَّةَ فِيْ سُورِ الْهُرَّةَ

—ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। তাঁদের দলিল ١. حَدِيثُ أَبِيْ قَتَادَةَ اصْغُى لَهَا إلانَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.

 ٢- عَنْ عَانِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّهَا لَبَسْتَ بِنَجِسٍ.
 ٢- عَنْ عَانِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَ عَلَى اَلْكَرَاهَةِ عَالَمَ إِنَّهَا لَبَسْتَ بِنَجِسٍ.
 ٢- عَنْ عَانِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ তাঁর দলিল—

١. عَنْ اَبِيْ مُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ بُغْسَلُ الْإِنَامُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّهُ عُسِلَتْ مُرَّةً . ٧ ـ كَذَٰلِكَ ٱخْرَجَ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ مَوْقُوْفًا عَلَىٰ اَبِى هُرَيْرَةَ فِى الْهِرَ بَلَغَ فِى الْإِنَاءِ قَالُ اغْسِلَهُ مَرَّةً وَاهْرِقُهُ ۚ ۚ ٣ـ عَنَ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ طَهُوْدُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ يُغْسَلِلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴿

: ठाँएनत मिल्पत ज्याँव اَلْجَوَّابُ عَنْ دَلَيْلِ الْمُخَالِفَيْنَ

ك. আवृ कांजामात्र र्रामींगरक रेवत्न मानमा مَعْلُولُ वरलाइन। रकनना, এत वर्षनाकाती مَعْلُولُ छेख्यरे كَبْشَةُ ७ مَعْلُولُ

২. اِضْطِرَابٌ রয়েছে। اِضْطِرَابٌ গ্রন্থেছে এছকার বলেন, উক্ত হাদীসের সনদে اِضْطِرَابٌ রয়েছে। ৩. আর হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে بِنَجِسٍ ज्रःশটি দু'টি হাদীসে এসেছে, আর উভয়টি جَهَالَتْ (تَنْظِيْمُ ٱلْأَشْعَاتُ) विञात গ্ৰহণের উপযুক্ত नय ि وَلِيْل विञात श्रहे وَاوَى ا

তাঁর আলোচ্য বাণী দ্বারা এটা বুঝিয়েছেন যে, বিড়াল একটি গৃহপালিত إنَّهَا مِنَ الطُّوَّافِيُّنَ প্রাণী, ঘরের প্রতিটি স্থানেই তার বিচরণ রয়েছে। সুতরাং তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিটি স্থানেই সে মুখ দেবে। খাদ্যদ্রব্য বা পানি তার মুখ হতে হেফাজত করা কষ্টকর। অতএব শরিয়ত এদের উচ্ছিষ্টকে নাপাক বলে ঘোষণা করলে এটা মানুষের জন্য সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই রাসূল 🚃 এ সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করে তা পাক হওয়ার কথা বলেছেন।

888. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতা বলেছেন, একদা তাঁর মুক্তিদানকারিণী মনিবা তাঁকে কিছু 'হারিসা' [ফিরনি জাতীয় খাবার] দিয়ে উমুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বলেন, তখন আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে নামাজরত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি আমাকে ইশারা করলেন যে, তা রেখে দাও। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এলো এবং তা হতে খেতে লাগল, অতঃপর যখন হযরত আয়েশা (রা.) নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন বিড়াল যে স্থান হতে খেয়েছে তিনিও সেখান থেকে খেলেন। আর বললেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন— বিড়াল নাপাক নয়, তা তোমাদের কাছে বারবার গমনকারী সেবকের মতো। তিনি আরো বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चें रामीসের ব্যাখ্যা: হযরত আয়েশা (রা.) বিড়াল যে স্থানে খেয়েছে ঐ স্থান হতেই খেয়েছেন, অথচ উত্তম ছিল ঐ স্থান বাদ দিয়ে অন্য স্থান দিয়ে খাওয়া। এর কারণ হলো, যদি তিনি অন্য স্থান দিয়ে খেতেন তবে হারীসা নিয়ে অগত মহিলাটি ধারণা করত যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট হারাম। এরপ ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি এরপ করেছেন।

আর এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে নামাজের মধ্যে ইশারা করাও জায়েজ আছে, যদি তা নামাজের পরিপন্থি আমলে কাছীর না হয়। আর এটাও জানা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা জায়েজ আছে, যদিও বিশুদ্ধ পানি থাকতে তা দ্বারা অজু না করাই উত্তম বটে। ভালো পানি না পেলে সেই পানি দ্বারাই যে অজু করা যাবে তা দেখানোর জন্যই হযরত রাস্লুল্লাহ ক্রিপ করেছেন। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তার অনুসারীদের অভিমত।

وَعَرْوِكِ جَابِرٍ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَنتَوَضَا أَبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ المُحُمرُ قَالَ نعَمْ ويَعمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُها . رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

88৫. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ — কে জিজ্ঞেস করা
হলো, গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা আমরা কি অজু করতে
পারি? রাসূলুল্লাহ — বললেন, হাা এবং ঐ সমস্ত পানি
দ্বারাও যা হিংস্র প্রাণী অবশিষ্ট রেখেছে ? — শিরহুস সুনু্রাহ)

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الحُمَارِ المُعَامِّ : ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মতে, গাধার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা, প্রত্যেক জীবের চামড়া দ্বারা উপকৃত হওঁয়া যায়, আর গাধার চামড়া দ্বারা যখন উপকার অর্জন করা যায় তখন তার উচ্ছিষ্ট পাক হতে অপত্তি কোথায় ? দ্বিতীয়ত হথরত জাবের (রা.)-এর বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসও এর পক্ষে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

يَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي بِإِكْفَاءِ الْقُدُوْرِ الَّتِي فِيهَا لَحُوْمُ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ . (رَوَاهُ الطَّحَوادِيُّ)

وقد عليه السلام امر مناويا يناوى با كعاء العدور التي فيها لحوم الحمر فانها رجس - (رواه الطحاوى)

তবে অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখের মতে, গাধা ও খকরের উচ্ছিষ্ট مَشْكُوْل বা সন্দেহযুক্ত। আবার কেউ কেউ একে
সন্দেহের সাথে পবিত্র বলেন। আবার কারো মতে, পবিত্রকরণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। একেই বিশুদ্ধ মত হিসেবে
অভিহিত করেছেন। كَمَا وَرَدُ فِي الْخَيْبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَرِ بِالْقَاءِ الْقُدُورِ . । অভিহিত করেছেন।

এজন্য গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি না থাকলে অজুও তায়ামুম উভয়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

: اَلْجُوابُ عَنْ دَلْبِلِ الشُّوافِع

- ১. ইমাম শার্ফেয়ী (র.) ও তার অনুসারীদের যুক্তিমূলক দলিলের জবাব এই যে, উচ্ছিষ্টের সম্পর্ক হলো গোশতের সাথে, চামডার সাথে নয়। কেননা, মুখের লালা গোশত হতেই তৈরি হয়। কাজেই এটা দ্বারা দলিল দেওয়া ঠিক নয়।
- ५. िषठीय़ जात्वत्वत रामी प्रिं रत्ना مُرْسَلُ कनना, जात वर्तनाकाती دَاوُدُ بِن حُصَيْن रकनना, जात वर्तनाकाती : दिश्य जल्दत উष्टिष्टित वााभार्तत स्मामत्मत मण्डल إخْتلَانُ الْعُلَمَاء في سُوْر السّبَاع

بَعْمَ عَرَبُ النَّانِيِّ عَمَّا शिष्ठ शाकी ते उचिह शिक्ष शाकी (ते.)-এत भएल, शृंकत उ कूर्वत वाजीज नकन शिक्ष शाकी ते उचिह शोक । जांत मिनन । ते कि मिनन हिंदी शोकी ते कि से हिंदी हिंदी हैं के के हिंदी हैं के कि हैं कि हैं के कि हैं कि हैं कि है कि हैं के कि हैं कि हैं के कि हैं कि हैं के कि हैं कि हैं कि हैं कि है कि हैं के कि हैं कि हैं कि है कि हैं कि हैं कि है कि है

: হানাফীদের মতে, সকল হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

১. ওলামায়ে আহনাফদের প্রথম দলিল-

عَنْ يَحْبِيٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِيْ رَكْبِ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَى وَرَدُواْ حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعُاصِ يَا صَاكِحِبُ الْحَوْضِ خَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَعَالًا تَحْمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُحْبِبْرَنا

২. এ ছাড়া হিংস্র জন্তুর লালা তার মাংস হতেই সৃষ্টি হয়। মাংস হারাম হওয়ার কারণে তার লালাও হারাম, তাই তার লালাযুক্ত উচ্ছিষ্টও নাপাক

- كَ عُنْ دَلِيلُ الشَّافِعِيّ : ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাব— ১. হর্যরত জাবেরের হাদীসটি مُرْسَلُ কেননা, তার বর্ণনাকারী دَاوُدُ بِنْ مُحُصَيْن হযরত জাবেরের সাক্ষাৎ পাননি।
- ২. অথবা তা অধিক পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ৩. অথবা তা হারামের হুকুম আসার পূর্বেকার হাদীস।
- 8. আর দ্বিতীয় হাদীস্টি مَعْلُولٌ কেননা, তার বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম مُعْلُولٌ
- ৫. অথবা এটি 🚅 🖈 সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেকার হাদীস।

وَعَرْ الْكُ الْمِ هَانِيّ (رض) قَالَتْ اِغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُو وَ مَيْمُونَهُ فِي قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثْرُ الْعَجِيْنِ ـ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً

৪৪৬. অনুবাদ : হযরত উন্মেহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 🚐 ও উমুল মু'মিনীন হ্যরত ময়মূনা (রা.) একটি [কাঠের] গামলায় গোসল করেছেন, তাতে খামির করা আটার চিহ্ন ছিল। -[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَرْحُ الْحَدِيْت -হাদীসের ব্যাখ্যা : এখানে একই গামলায় গোসল করার অর্থ হলো– গামলা হতে উভয়ে অঞ্জলি ভরে বা পাত্রে করে পানি নিয়ে গোসল করেছেন।

# وَ الْفُصِلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

عَدْ ٤٤٧ يَحْيُى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمُ نِ قَسَالُ إِنَّا عُمُرَ (رض) خَرَجَ فِيْ رَكْبِ فِيهُمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالُ عَمْرُو يَاصَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالُ عُمُرُ بِنُ

889. অনুবাদ : হ্যরত ইয়াহইয়া ইবনে আবুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ওমর (রা.) একটি কাফেলার সাথে বের হলেন। তাদের মধ্যে হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.)ও ছিলেন। অবশেষে তারা এক হাউজের নিকট পৌছলেন, তখন হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.) হাউজের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে হাউসের মালিক! আপনার হাউজে কি হিংস্র জন্তরা আসে ? তখন হযরত ওমর ইবনুল

الْخُطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا . رَوَاهُ فَإِنَّا نَرِدُ عَلَيْنَا . رَوَاهُ مَالِكُ وَزَادَ رَزِيْنُ قَالَ زَادَ بَعْضُ السُّوْاةِ فِيْ مَالِكُ وَزَادَ رَزِيْنُ قَالَ زَادَ بَعْضُ السُّولَ اللهِ عَنِي مَالِكُ عَرَادً عَمَرَ وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَعْفُولُ اللهِ عَنِي يَعْفُولُ اللهِ عَنِي يَعْفُولُ اللهِ عَنِي مَا اَخَذَتْ فِي يَعْمُولُ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

খাত্তাব (রা.) বললেন— হে হাউজের মালিক! আপনি আমাদেরকে এই সংবাদ দেবেন না। কেননা, কখনো আমরা হিংস্র জন্তুদের পানি পান করে যাওয়ার পর আমরা পানি ব্যবহার করতে আসি। আর কখনো আমাদের পানি ব্যবহার করে চলে যাওয়ার পর তারা আসে। [অর্থাৎ পানির ঘাটে কখনো তারা আসে, আবার কখনো আমরা আসি]—[মালিক] ইমাম রাযীন এই হাদীসটিতে এ কথাটুকু ও বৃদ্ধি করেছেন যে, কোনো কোনো বর্ণনাকারী হযরত ওমরের বাক্যের মধ্যে এটাও বলেছেন যে, "আমি রাস্লুল্লাহ ক্রি-কে বলতে শুনেছি— জন্তু বা যা পেটে নিয়েছে [তথা পান করেছে] তা তাদের জন্য। আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী ও পানযোগ্য।

وَعَرْكِكُ إِبَى سَعِيْدِ الْخُدْدِيِّ (رضا) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْحِلاَبُ وَ الْحُمُرُ عَنِ الطَّهْرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَاحَلَّتْ فِي بُطُونِها وَلنَا مَا غَبَرَ طُهُوْرٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

88৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ কে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সব কৃপসমূহের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেগুলোতে হিংস্র জন্তু, কুকুর, ও গাধাসমূহ পানি পান করতে আসে। জবাবে রাসূলুল্লাহ কললেন– তাদের পেটে যা ধারণ করেছে তা তাদের জন্য, আর তারা যা অবশিষ্ট রেখেছে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী। – ইিবনে মাজাহ

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

-হাদীসের ব্যাখ্যা : মঞ্চা ও মদীনার মধ্যবর্তী কৃপসমূহ গভীর ছিল। পথ অতিক্রমকারী কাফেলার জন্য এ সকল কৃপই একমাত্র পানি লাভের উৎস ছিল। তাই সেগুলোতে হিংস্ত্র জন্তু পানি পান করলে ও নাপাক হতো না।

وَعَرْفِكِكَ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لاَ تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ . رَوَاهُ النَّدَارُقُطْنِى

৪৪৯. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যের কিরণে গরম করা পানিতে গোসল করো না। কেননা, তা শ্বেত রোগ সৃষ্টি করে। -[দারাকুতনী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَحْرُ الْعَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : কিছু সংখ্যক ওলামা উক্ত হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন, তবে সহীহ সাব্যস্ত হলেও তাকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন বলে অনুমিত হয়। কেননা, পানি তো পবিত্রই রয়েছে। ফলে তা দ্বারা গোসল করতে শরিয়তের কোনো বাঁধা নেই।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী (র.) সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত পানি ব্যবহার করাকে মাকরহ বলেছেন। তবে পরবর্তী যুগের শাফেয়ীগণ মাকরহ বলা পরিহার করেছেন। আর ইমাম আবৃ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে সূর্যের তাপে গরম করা পানি ব্যবহার করা মাকরহ নয়। আর আগুনে গরম করা পানি সর্বসম্মতিক্রমে মাকরহ নয়।

# بَابُ تَـُطْهِيْـرِ النَّجَاسَاتِ পরিচ্ছেদ : অপবিত্রকে পবিত্রকরণ

चें भनि वात تَغُونِيل -এর মাসদার। শাদিক অর্থ – পবিত্র করা। আর تَغُونِيل শনি ' نَجَسَ ' এর বহুবচন' শাদিক অর্থ – নাপাক বা অপবিত্র বহুসমূহ।

দ'ভাবে বিভক্ত। যথা-

- ১. প্রথমতঃ نَجَاسَةٌ ذَاتِي [সন্তাগত অপবিত্র] তথা যা সৃষ্টিগতভাবেই অপবিত্র যেমন– শৃকর, কুকুর, পেশাব-পায়খানা। এগুলোকে পবিত্র করার কোনো পন্থা নেই।
- ২. দ্বিতীয়তঃ نَجَاسَةُ عَارِضَيُ [অস্থায়ী বা বহিরাগত কারণে অপবিত্র] অর্থাৎ, অন্য কোনো অপবিত্র বস্তু তার সাথে লেগে যাওয়ায় তা সাময়িকভাবে অপবিত্র হয়েছে। এটা পবিত্র করণের বিভিন্ন মাধ্যম আছে, যেমন শরীর বা কাপড়ে লাগলে ধোয়ার মাধ্যমে, তরবারি বা আয়নায় লাগলে ঘষার মাধ্যমে, তুলাতে লাগলে ধুনার মাধ্যমে ইত্যাদি। আলোচ্য অধ্যায়ে এই দ্বিতীয় প্রকারের অপবিত্রতার কথাই বলা হয়েছে তথা কোনো পবিত্র বস্তু অপবিত্র বস্তু দ্বারা অপবিত্র হয়ে গেলে তা কিভাবে পবিত্র করা হবে এ অধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত হাদীসগুলো সংকলিত হয়েছে।

# शें । أَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ अथम অনুচ্ছেদ

عَنْ كَ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْأَوْا شَيرِبَ الْكُلْبُ فِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْأَاءِ الْحَدِّكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ طُهُورُ إِنَاءِ احَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِينِهِ الْكَلْبُ اَنْ يَتَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُولُهُنَّ بِالتَّرَابِ.

8৫০. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন–
যখন তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পানি পান করে,
সে যেন ওটাকে সাতবার ধৌত করে নেয়।—[বুখারী ও
মুসলিম]

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন- তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়, তখন তার পবিত্রকারী পদ্ধতি হলো সাতবার ধৌত করা এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষা।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قُواَلُ الْعُلَمَاءِ فِيْ حُكِم سُورِ الْكَلْبِ وَفِيْ كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ وَالْكَلْبِ وَفِيْ كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ اللهُ الْعُلَمَاءِ فِيْ حُكِم سُورِ الْكَلْبِ وَفِيْ كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ اللهُ الْعُلْمَاءِ فِي مُعَالِمِهِ اللهُ الْعُلْمِ اللهُ الْعُلْمِ اللهُ اللهُ الْعُلْمِ اللهُ الله

بُكُمُ مُورِ الْكَلْبِ कुकूत्तत উচ্ছিষ্টের বিধান: কুকরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র না অপবিত্র এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।
دَ مُنْمُ سُورٍ الْكَلْبِ وَ الْكَلْبِ وَ الْكَلْبِ وَ وَ كَامُ سُورٍ الْكَلْبِ مَالِكُ : এই বিষয়ে ইমাম মালেক (র.) থেকে ৪টি মত পাওয়া যায়। (ক) অপবিত্র (খ) গ্রামের কুকুরের ঝুটা পবিত্র। আর শহরের কুকুরের ঝুটা অপবিত্র (গ) যে সকল কুকুর লালন পালন করা জায়েজ, সেগুলোর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, এ ছাড়া অন্যগুলোর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র (ঘ) তার বিশুদ্ধ অভিমত হলো কুকুরের উচ্ছিষ্ট মতলকভাবে পবিত্র। তাঁর দলিল–

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا اُوْجِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَّطْعَمُ إِلَّا اَنَّ يَكُونَ مَبْتَةً اَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا اَوْ . ﴿ وَلَهُ تَعَالَىٰ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمِا اللّهَ عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُ إِلَّا اَنَّ يَكُونَ مَبْتَةً اَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا اَوْ . ﴿ وَلَا لَكُلُو اللّهَ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

- ২. কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– فَكُلُواً مِثَا اَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ অতএব কুকুরে শিকার হালাল হলে উচ্ছিষ্টও হালাল হবে।
- ৩. সাতবার ধৌত করার হুকুম নাপাক হওয়ার কারণে নয়; বরং তা اَمْر تَعَبُّدِيْ হিসেবে। হিসেবে। الْكُرْسَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثُةِ : ইমাম আবৃ হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। তাদের দলিল–
  - ٢ قَالَ النَّبِي ﷺ إِذاً وَلَغَ النَّكَلْبُ فِي إِناءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُسْفِرِقْهُ . رَوَاهُ مُسْلِكُم
  - ٣٠ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعُ مَرَّاتٍ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

- ইমাম মালেকের দলিলের জবাব: ﴿ اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ مَالِكِ

- ১. অনেক হারাম হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, কুরআন দ্বারা যাবতীয় হারাম সাব্যস্ত হয়নি।
- ২. فَكُنُوا مِثَا أَسْكُنَ प्राता প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার হালাল বলা হয়েছে, তবে তার উচ্ছিষ্টকে হালাল বলা হয়নি।
- ৩. সাতবার ধৌতকরণ اَمْر تَعَبُّدِيْ হিসেবে নয়; বরং নাপাক হওয়ার কারণে।

  ﴿ كُمُ تَطْهِيْرِ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ : যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সে পাত্র পবিত্রকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা—
- ك. مَذْهَبُ الشَّافِعيّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাতবার ধৌত করতে হবে। তাঁর দলিল-
  - ١ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .
     ٢ إِنَّ التَّبَيِّ ﷺ قَالَ طُهُوْرُ إِناء اَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِنْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَّغْسِلَه سَبْعَ مَرَّاتٍ .
- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفّلِ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَ عَفْرُوهُ كَى الثّامِئةِ بِالتّرَابِ . ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفّلِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَ عَفْرُوهُ كَى الثّامِئةِ بِالتّرَابِ .
- ৩. مَذْهَبُ إَنِيْ جَنْبُغَة : ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে তিনবার ধৌত করতে হবে। তাঁর দলিল-
  - ١٠ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُول اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَيْسُهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاّتُ مَرَّاتٍ . رَوَاهُ إِبْنُ عَدِيْ
    - ٢٠ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ يَغْسِلُ ثَلَاثًا او خَمْسًا أَوْ سَبْعًا . رَوَاهُ الدَّارَةُ طُنِنى

: النَّجَوَابُ عَنْ دُلِبْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. সাতবার ধৌত করার হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কেননা, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) নিজেই তিনবার ধোয়ার হাদীস বর্ণনা করেছেন।
- ২. অথবা সাতবার ধোয়ার করার কথা মোস্তাহাবের জন্য বলা হয়েছে।
- ৩. তিনবার ধৌত করা পবিত্রতার জন্য, আর সাতবার ধৌত করা পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতার জন্য বলা হয়েছে।
- ৪. মাটি দ্বারা ঘষার কথা মোস্তাহাবের জন্য।
- ৫. অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মাটি দ্বারা ঘষা জীবাণু ধ্বংসের জন্য। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, তিনবার ধৌত করাই ওয়াজিব।
  اُولُهُنَّ بِالتَّرَابِ فِي -এর ব্যাখ্যা: মাটির দ্বারা ঘষার কথাটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন اُولُهُنَّ بِالتُّرَابِ وَالْهُنَّ بِالتُّرَابِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَالْوَالِكُونَ بِالتَّرَابِ وَالْهُمَ وَلَا اللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي اللْهُ وَلَا لِلللللْهُ وَلِي الللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللللْهُ وَلِي الللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللللْهُ وَلِي اللللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللللللْمِلْمُ اللللللِهُ وَلِمُ الللللِهُ وَلِمُ اللللللللللِهُ وَلِمُواللِمُ الللللْمُ الللللللْهُ وَلِمُ الللللْمُ الللللِهُ وَلِمُلِمُ اللللللِهُ وَلِمُ اللللللْمُ الللللللِهُ الللللْمُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِمُ الللللللِل

وَعَنْ الْكُنِّي قَالَ قَامَ أَعْرَابِتَى فَبَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَيُّكُ دُعُوهُ أَهْرِينَةُ وَا عَلْى بَولِهِ سِجْلًا مِّنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّامَا بُعِثْتُمْ مُيسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ -رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

৪৫১. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন বেদুইন দাঁডিয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। ফলে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। তখন নবী করীম 🚟 বললেন, তাকে ছেডে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও, वरलरहन । [উरल्लथा त्य, أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ এর অর্থও বালতি] কেননা তোমাদিগকে [মানুষের ﴿ يُرُبُ জন্য] সহজ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে: জটিলতা সৃষ্টিকারী রূপে নয়। -[বুখারী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

বেদুইন লোকটির নাম : যে বেদুইন লোকটি মসজিদে পেশাব করেছিল, সে ছিল নও মুসলিম। তার পরিচিতি সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

- ১. আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে মাদানীর বর্ণনা মতে, তিনি হলেন– (رض) أَفْرُعُ بِنْ خَابِسٍ
- جُمْنِيْنَ أُنُ حُصَيْنِ (رض) -এর মতে, তিনি (رض) عُبَيْنَةً بُنُ حُصَيْنِ بُنُ فَاْرِسٍ بُنُ فَارِسٍ بُنُ فَالْمِيْنِيْ . এর মতে, তিনি হলেন ذُو الْخُوَيْنَصَرَةِ কিন্তু হাফেজ ওলী উদ্দীন বলেন بَيْوَ مُوْسَى الْمَدِيْنِيْ . ঠিক নয়। কেননা, সে ছিল মুনাফিক

: अशिवत अभिवत कतात वाशिरत आमिमत्तत मार्ग वे أَوْرَالُ الْعُلَمَاءِ فَيْ طُهَارَةٍ نَجَس الْأَرْضِ :

ইমাম শাফেয়ী, মালেক, যুফার সহ অনেক আলিমের মতে, অপবিত্র জমিন পানি: مُذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَ مَالِكِ وَ زُفَرَ الخ ঢালার মাধ্যমে শুধু পবিত্র হয়, শুকানোর মাধ্যমে নয়। তাদের দলিল-

١. إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ دَعُوهُ أَهْرِيْفُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِن مَاءٍ -

٧. عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِذَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

যদি শুকানোর মাধ্যমে পাক হয়ে যায় তবে কষ্ট করে পানি ঢালার দরকার ছিল না।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে পানি ঢালা ও শুকানো উভয়ের : مَذْهَبُ ٱبِيْ حَنِينْفَةَ وَ ٱبِيْ يُوسُفَ মাধামে জমিন পবিত্র হয় । তাঁদের দলিল–

١٠ وَفِيْ ابَىٰ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كُنْتُ اَبِبْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَ تَدْبِرُ الْمُسَجِدَ فَلَمْ يَكُونُوا بِرَقُونَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ . "

٢٠ وَ ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ أَى فَقَد طَهُرَتْ.

٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضه) قالتْ ذَكُوةُ ٱلْأَرْضِ يَبْسُهَا .

### : ठाम्तत मिल्यत ज्याव النَّجَوابُ عَنْ دُلِيل الْمُخَالِفَيْنَ

- ১. তারা যে দু'টি হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, তা তো হানাফীদের মতের বিপরীত নয়। কেননা তারা ও পানি ঢালাকে পবিত্র মনে করেন। তবে পবিত্রতা শুধু পানি ঢালাতে নিহিত তা বলেন না। আর তখন নির্দিষ্ট করে পানি ঢালার হুকুম এই জন্য দিয়েছেন যে,
- ১. তখন দিনের বেলা ছিল, নামাজের ওয়াক্তের পূর্বে তা শুকাবে না বিধায় পানি ঢালতে বলেছেন।
- ২, অথবা তখন উভয়ভাবে পবিত্রকরণ সহজ ছিল বিধায় পানি ঢালতে বলেছেন।
- ৩. ইবনুল মালেক বলেন- তখন দুর্গন্ধ কমানোর জন্য এরূপ করতে বলেছেন।

- 8. অথবা মসজিদের জমিন খুব শক্ত ছিল; তাই ধোয়ার জন্য আদেশ করেছেন। কেননা, পাথর বা শক্ত মাটি ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়। مَرْ بِتَرْكِ الرَّجُلِ লোকটিকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেওয়ার কারণ: বেদুইন লোকটির মসজিদে প্রস্রাব করতে
  - দেখেও রাসূল ক্রিলাকটিকে বাধা দিতে নিষেধ করেন। এর কারণ–
- ১. লোকটি ছিল নও মুসলিম, মসজিদের আদব-কায়দা সম্পর্কে তার জানা ছিল না, তাই তাকে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।
- ২. অথবা তাকে বাধা দিলে তার নড়াচড়ার কারণে মসজিদের একাধিক স্থানে প্রস্রাব পড়তে পারে।
- ৩. অথবা প্রস্রাব করা কালীন বাধাদিলে হঠাৎ প্রসাব বন্ধ হলে মারাত্মক ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

وَعَن فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عِنْ إِذْ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عِنْ إِذْ جَاءَ اَعْرَابِي فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ اصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَنْ مَهُ مَهُ فَقَالَ اصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَنْ مَهُ مَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ لَا تُرْدِمُوهُ دَعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ لَا تُرْدِمُوهُ دَعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَ

৪৫২. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুইন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তখন রাস্লুল্লাহ 🕮 এর সাহাবীগণ বললেন, থাম! থাম! রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন- তোমরা তাকে প্রিস্রাব করা হতে বাধা প্রদান করো না। তাকে ছেড়ে দাও! ফলে তাঁরা তাকে পেশাব করতে সুযোগ দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚐 তাকে ডाকলেন এবং বললেন- এই সব মসজিদে এরূপ প্রসাব-পায়খানা করা সঙ্গত কাজ নয়। এগুলো শুধু আল্লাহর জিকির, নামাজ ও কুরআন পাঠের জন্য। রাবী বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚎 ঠিক এ বাক্য বলেছেন অথবা এরূপ অন্য বাক্য বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর রাসলুল্লাহ 🚐 জনতার মধ্য হতে একজনকে [উক্ত স্থানে পানি ঢেলে দিতে] আদেশ দিলেন। সে এক বালতি পানি নিয়ে আসল এবং তার উপর ঢেলে দিল। -[বুখরী ও মুসলিম]

8৫৩. অনুবাদ: হ্যরত আসমা বিনতে আবৃ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ — -কে জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, আমাদের মধ্যে কোনো মহিলার কাপড়ে যদি ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে তবে সে কি করবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ — বললেন যখন তোমাদের কারও কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে আর তা শুকিয়ে যায়় তবে সে যেন প্রথমে আঙ্গুল দ্বারা ঘর্ষণ করে। অতঃপর পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলে। তারপর তা পরে নামাজ পড়ে [ভেজা হোক বা শুকনাহোক]। -[বুখারী ও মুসলিম]

এর অর্থ - التَقَرُصُهُ रामीत्पत व्याখ्या : تَنْضَعُ अकि अर्थ नामि एटल धीरत धीरत धूरा रक्लरत, আत شُرُحُ الْحَدِيْثِ र्ভकर्ना হলে ঘষে ফেলবে আর ভিজা হলে পানি দিয়ে মর্দন করবে, শাফেয়ীদের মতে تُنْفُعُ অর্থ- পানির ছিটা দিবে। তাদের এই অর্থটি ঠিক নয়; কেননা পানির ছিটা দিলে রক্ত দূর না হয়ে বরং আরো শক্ত হয়ে লেগে যাবে।

سُلَيْحَانَ بُنِ يَسَارِ (رض) قُـالُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاثُرُ الْغُسُلِ فِي ثُوبِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৪৫৪. অনুবাদ: হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (ता.)-क काপए य वीर्य लिए थाक ठा সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি জবাবে বললেন- আমি এটা রাসুলুল্লাহ 🚟 -এর কাপড হতে ধৌত করতাম। অতঃপর তিনি নামাজে বের হতেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাপড়ে ধৌত করার চিহ্ন লেগে থাকত।-[বুখারী ও মসলিম]

وَعَرِهِ فَا الْأَسْوَدِ وَهَامًا مِعَانَ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيّ مِنْ ثُوبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَرَواهُ مُسْلِمَ وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ .

৪৫৫. অনুবাদ : হ্যরত আসওয়াদ ও হাম্মাম [তাবেয়ীদ্বয়] হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন- আমি রাস্লুল্লাহ 🚐 এর কাপড় হতে বীর্য খুঁচিয়ে ফেলতাম। -[মুসলিম]

[তাবেয়ী] হ্যরত অলকামা এবং আসওয়াদের রেওয়ায়েতেও হ্যরত আয়েশা (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনার পর তাতে এ কথাটুকুও রয়েছে যে, "অতঃপর তিনি সে কাপডেই নামাজ পড়তেন।"

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

पू'ि रामीरमत सर्पा षमु : रयत्र जूनारेमान वर्लि रामी थरक जाना याग्र रय, रयत्र पूनारेमान वर्लि रामी थरक जाना याग्र रय, रयत्र التُعَدِيثَيْن আয়েশা (রা.) বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। আর পরের হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিনি বীর্যকে খুঁটে ফেলে দিতেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ-

সমাধান: এখানে উল্লেখ্য যে, বীর্য দুই রকম শুকনা ও ভেজা, যদি বীর্য শুকনা হয় তবে খুঁচিয়ে ফেললে যদি বীর্যের চিহ্ন দুরীভূত হয়ে যায় তবে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। যা হযরত আসওয়াদ ও হাম্মামের হাদীসের অর্থ।

আর বীর্য ভেজা হলে তা ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবে না। কেননা, তা সারা শরীরে বিস্তৃত হয়। আর সুলাইমানের হাদীসের বর্ণনায় ভেজা বীর্যেরই অর্থ করা হয়েছে, যেমনি আবু আওয়ানার সহীহ গ্রন্থে আছে যে, বীর্য শুষ্ক হলে আমরা তা টোকা দিয়ে ফেলে দিতাম, আর ভেজা হলে ধুয়ে ফেলতাম। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দু নেই।

: वीर्य अপितिळ इ७ग्नात उग्नाशत छेनाभारमत मठरफन إَخْتِلاَفُ الْعُلَمَاءِ فِيْ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ

বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

-ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও দাউদ যাহেরীর মতে বীর্য পবিত্র। তাদের দলিল وَاخْمَدُ وَ اِسْحَاقَ ১.হযরত আয়েশা (রাঁ.) বলেন ﷺ আরু رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ১.হযরত আয়েশা (রাঁ.) বলেন اللَّهِ عَلَيْهُ সারা বুঝা যায় যে, বীর্য পবিত্ত। ২. আল্লাহ তা আলা বলেন, ابَشَرًا بَشَاء بَنَدُر وَخَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا (عالم عالم) عن المَاء ع ৩. বীর্য দ্বারা أَنْبِياء كِرَام ক্রি করা হয়েছে, তাই তা পবিত্র হওয়াই উচিত।

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) –

٧ . عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمَنِيِّ إِذَا أَصَابَ الثُّوبَ إِذَا رَأَيتُهُ فَاغْسِلْهُ وَانْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ .

٣ ـ عَنْ مَبْمُونْنَةَ (رض) قَالَتْ أَذْنَبْتُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كُفَيْهِ مَرْتَبْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَذَلَكَهَا دَلَكًا شَدِيْدًا .

এ ছাড়াও আরো অনেক প্রমাণ আছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, বীর্য অপবিত্র।

- विक्षकावामीएमत मिललत जवाव : اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. হযরত আয়েশা (রা.)-এর فَرُك مَنِي দ্বারা বীর্যের পবিত্রতা বুঝায় না; বরং অপবিত্রতাকেই বুঝায়।
- ২. বীর্যের উপর مَا ، শব্দ প্রয়োগ হওয়ার করণে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, অন্যান্য প্রাণীর বীর্যকেও কুরআনে مَاء বলা হয়েছে। যথা وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّنْ مُا يَا
- ৩. বীর্য দ্বারা নবীদেরকে যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি বীর্য দ্বারা তো ফেরাউন, হামান, শাদ্দাদ ও নমরুদকেও সৃষ্টি করা হয়েছে :

وَعَرِيْكُ أُمِّ قَبْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ارض اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِبْرٍ لَمْ يَابُنٍ لَهَا صَغِبْرٍ لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي حِجْرٍ فَا اللَّهِ مَلْكَ فَي حِجْرٍ فَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَيْ حِجْرٍ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَا يَحْدُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا يَحْدُلُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْل

8৫৬. অনুবাদ: হযরত উদ্দে কায়েস বিনতে মিহসান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর ছোট শিশু যে এখনও খাবার শুরু করেনি তাকে নিয়ে রাস্লুল্লাহ ——এর নিকট উপস্থিত হলেন, রাস্লুল্লাহ ——তাকে নিজ কোলে বসালেন। অতঃপর সে শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাস্লুল্লাহ —— পানি আনালেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন। অথচ তা ধৌত করলেন না। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রি শিশুর পেশাব পবিত্রকরণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : যে শিশু এখনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেনি, তার পেশাব হতে কাপড় পবিত্র করণের পদ্ধতি সম্পর্কে ফিকহবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরপ-

(حَاثَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْسَدُ (حَد) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, ছোট মেয়েদের পেশাব ধৌত করতে হবে, আর ছেলেদের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলে চলবে। তাঁদের দলিল–

- ١٠ وَعَنْ أُمَّ قَيْسٍ (رض) ...... فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ مَ نَدْعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .
  - ١٠ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ (رض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَوْلُ الْغُكَامِ يُنْضَعُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ ـ

(حا) مَنْهُبُ ٱبِی مَنِیْفَةً وَ مَالِكٍ (حد) : ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, শিশু ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই : বরং উভয়ের পেশাব ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল–

- ١٠ قَوْلُهُ عَلَى إِسْتَنْزِفُوا عَنِ الْبُولِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.
- ٢ عَنْ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِلَى بِالصِّبْيَانِ فَأَتِيَ بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَبُوا .
  - ٣٠ وَفِي حَدِيثِ عَمَّا رِ إِنَّمَا يُغْسَلُ ثُوبَكَ مِنَ الْبَوْلِ.

- जात्मत मिलत जवाव : ٱلْجُوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

১. হাদীসে غسل দ্বারা غسل উদ্দেশ্য ; যেমন–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمُ الْمَذِيِّ فَلْبَنْضَعْ فَرْجَهُ أَى فَلْيَغْسِلْ. كُمْ يَغْسِلْ غَسْلًا -वत वर्ष राना (त.) वरलरून, लार्पत र्भक्ल क्षश्य रानीरम فَسْلًا -वत वर्ष राना لَمْ يَغْسِلُهُ ন مُديْدًا कাজেই বুঝা গেল যে, ছোট শিশুর পেশাবও ধৌত করতে হর্বে।

عَ<u>رْ٤٥٧</u> عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَفَدْ طَهُرَ . رَوَاهُ مُسْلِمَ

৪৫৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 কে বলতে ওনেছি যে, যখন কাঁচা চামড়া দাবাগাত করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعَالَجَةُ الْجِلْدِ بِمَادَّةٍ -এর অর্থ : 'দাবাগত' শব্দের আভিধানিক অর্থ পাক করা। আর পারিভাষিক অর্থ অর্থাৎ, কোনো উপকরণের মাধ্যমে পরিশোধন করা, যাতে তা নরম হয় এবং তার وليَلْ مُنَا بِهِ رَطُوْرَةٌ وَنَـتَنَّ সিক্ততা ও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। শুধু রৌদ্রে শুকালেও চামড়া পরিশোধিত হয়। পরিশোধন বা দাবাগত দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়। পাকা চামড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, যে কোনো أَقَــُوالُ الْـُعُلَـمَاءِ فَيْ إِحَـابِ إِذَا دُبِـغَ প্রকারের চামড়া, মৃত্যু পশুর হোক বা জবাই করা পশুর হোক, হালাল পশুর হোক কিংবা হারাম পশুর হোক, দাবাগত করার পর তা পাক হয়ে যায়। শুধু মানুষ ও শুকরের চামড়া কোনো অবস্থাতেই পাক হয় না। 'মানুষ' হলো মর্যাদা সম্পন্ন। আর 'শুকর' হলো প্রকৃতগত নাজাস। বস্তুত মানুষের চামড়া দাবাগত করাও হারাম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুকুরের চামড়াও শুকরের চামড়ার ন্যায় দাবাগত করলেও পবিত্র হবে না। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, বর্ণিত হাদীসে ঠুঁ শব্দের ব্যাপকতায় উক্ত নির্দিষ্ট দু'টি চামড়া ব্যতীত সর্ব প্রকারের প্রাণীর চামড়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

يسمونة بشاة فماتت ف بِهَا رُسُولُ اللَّهِ ﷺ فقال هُلَّا اخْذَتُمْ فَقَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةُ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ اكْلُهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৪৫৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উন্মূল মু'মিনীন হ্যরত মায়মূনা (রা.)-এর মুক্ত করা বাঁদীকে একটি বকরি দান করা হয়েছিল, হঠাৎ একদিন তা মারা গেল, রাসূলুল্লাহ 🚃 এই পথ দিয়ে গমন করতে গিয়ে বললেন, তোমরা কেন তার চামড়া তুলে নিলে না? তা হলে তো তা দাবাগত করে [পাকিয়ে] তা দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারতে। উপস্থিত লোকেরা বলল- এটা তো মরে গেছে, রাসূলুল্লাহ হয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وعُن 109 سُودَةً زُوْجِ السَّنِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ مَاتَتْ لَـنَا شَاةً فَـدَكَفْنَـ مَسْكُمَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيبُهِ حَتُّى صَارَ شَنًّا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৯. অনুবাদ : নবী করীম 🚐 -এর বিবি হযরত সাওদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরি মরে গেল। অতঃপর আমরা তার চামড়াখানি দাবাগাত করলাম। এরপর থেকে আমরা তাতে (খেজুর ভিজিয়ে] "নবীয" বানাতে থাকি। অবশেষে তা [অব্যবহারযোগ্য] পুরাতন মশকে পরিণত হয়ে গেল ¡–[বুখারী]

## षिठीय जनुत्र्षत : ٱلْفُصُلُ الثَّانِي

عَرْفَ الْمَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رض) قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَبَالَ عَلَى فَيْ حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَبَالَ عَلَى فَيْ حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَيْ الْمَا وَاعْطِنِيْ فَوْدَ وَالْمَا وَاعْطِنِيْ الْأَرْكَ حَتَّى اعْسِلَهُ قَالَ اِنَّمَا بُغْسَلُ مَسَل الْمَا بُغْسَلُ مِنْ بَولِ مِنْ بَولِ الْأَنْشَى وَيُنْفَضَعُ مِنْ بَولِ اللَّكَرِ . رَوَاهُ احْمَدُ وَابُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رَوَايَةٍ لِآبِيْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيْ عَنْ الْمَالِي وَيُولِ الْغُلَامِ .

8৬০. অনুবাদ: হযরত লুবাবা বিনতে হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা হুসাইন ইবনে আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ——এর কোলে ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেন, তখন আমি বললাম— আপনি অন্য কাপড় পরিধান করুন। আর আমাকে আপনার লুঙ্গিটি দিন, আমি তা ধুয়ে দেব। তখন তিনি বললেন, ধৌত করতে হয় কন্যা সন্তানের পেশাব। আর পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ঢেলে দিলেই চলে।—আহমদ, আরু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্য

আর আবৃ দাউদ ও নাসায়ী (র.)-এর অপর এক বর্ণনায় আবুস সামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ত্রেলছেন, কন্যা সন্তানের পেশাব ধৌত করতে হয়, আর পুত্র সন্তানের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِكُنُ الْعُلَمَاءِ فِيْ بَوْلِ الصَّبِيِّ निर्णात পেশাব সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ: যে শিশু খাদ্যদ্র আহার করে, ইমামগণের সর্বসমত অভিমত হলোঁ সে মেয়ে হোক, বা ছেলে হোক তার পেশাব কোনো কিছুতে লাগালে তা ধৌত করা ওয়াজিব। আর যে শিশু খাদ্যদ্রব্য খায় না; তার পেশাব ধৌত করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা প্রথম পরিছেদ (৪৫৬) নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ : ৫টি কারণে নবী করীম وَجُسَّهُ الْفَرْقِ بِيَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيِّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَةِ وَالصَّبِيِّةِ وَالصَّبِيِّةِ وَالصَّبِيِّةِ وَالصَّبِيِّةِ وَالصَّبِيِّةِ وَالسَّبِيِّةِ وَالسَّبِيِّةِ وَالسَّبِيِّةِ وَالْمَاكِةُ وَالْتَعْمِيْةِ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَ

- পুরুষদের স্বভাব উগ্র ও মেজাজ উত্তপ্ত হওয়ার কারণে তাদের পেশাব গাঢ় ও চটচটে হয় না। পক্ষান্তরে মেয়েদের স্বভাব ন্ম্র ও শীতল হওয়ার কারণে তাদের পেশাব গাঢ় ও চটচটে হয়। ফলে কাপড়ে লাগে বেশি।
- ২. পুরুষদের পেশাব বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে না, এ জন্য তা ছড়ায় কম। অপরদিকে মেয়েদের পেশাব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
- কারো মতে পুরুষের পেশাবের তুলনায় মহিলার পেশাবে দূর্গন্ধ বেশি।
- 8. কেউ কেউ বলেন– পুরুষ হচ্ছে হ্যরত আদম (আ.)-এর অনুরূপ। আর নারী জাতি হচ্ছে হ্যরত হাওয়া (আ.)-এর অনুরূপ। আর مَثْنَابِكُت انْسِياً -এর উপর ভিত্তি করে ধৌত করার ব্যাপারে কিছুটা হালকাভাবে করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।
- ৫. কারো মতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদেরকে স্নেহ বেশি করা হয়, তাই তাদেরকে কোলে বেশি নেওয়া হয় এই কারণেই ছেলেদের পেশাবের ব্যাপারে হুইটার্ট করা হয়েছে।
- ৬. কারো মতে, ছোট কন্যা সম্ভানের যদিও হায়েয ও নেফাস হয় না, কিন্তু তাদের রেহেম সেই অপবিত্র রক্তেরই স্থান। এ জন্যই তাদের পেশাব অতি দুর্গন্ধ হয় বলে ভালোভাবে ধৌত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وَعَرْدِكَ إِنِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا وَطِئَ احَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التَّسُرَابَ لَهُ طَهُورٌ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

8৬১. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার জুতা দ্বারা কোনো নাপাক বস্তুকে মাড়ায় তবে মাটিই হলো তার জন্য পবিত্রকারী।

—[আবৃ দাউদ] ইবনে মাজাহ্ও এরূপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें - হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসেঁ نَعْلُ দারা জুতা ও মোজা উভয়কে বুঝানো হয়েছে। নাপাক বন্ধু যদি তরল হয় তবে ঘষলে পবিত্র হয় না; বরং তখন ধৌত করতে হয়। যেমন– পেশাব, বীর্য, মদ। আর যদি নাপাক বন্ধু স্থুল বা শক্ত হয় তবে মাটিতে ঘষলে পবিত্র হয়ে যায়।

وَعَنْ الْمَ الْمُ الْمَ الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

8৬২. অনুবাদ: হযরত উন্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা তাঁকে বললেন, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নিচের দিকে লম্বা করে দিই এবং অপবিত্র স্থান দিয়ে হাঁটাচলা করি [এর বিধান কি?]। হযরত উন্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তাকে তার পরবর্তী [জায়গার পবিত্র] মাটি পবিত্র করে দেয়। –[আহমদ, মালিক, তিরমিযী, আব্ দাউদ ও দারেমী]

আর আবৃ দাউদ ও দারেমী বলেন, সে মহিলাটি হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর উন্মে ওলাদ ছিলেন। [অর্থাৎ, এরূপ দাসী ছিলেন, যিনি তার সন্তানের মা।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুকনা নাপাকী, যা রগড়ানোর মাধ্যমে কাপড়ে চিহ্ন না থাকলে পবিত্র হয়ে যায়। অথবা এখানে মহিলার মনে সন্দেহ দূর করাই উদ্দেশ্য, অপবিত্র বা ময়লাযুক্ত রাস্তা দিয়ে চলার সময় হয়তো যা তার কাপড়ে ময়লা লেগেছে, তাই তার মনের সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আর তা দূর করার জন্যই রাস্ল্লাহ مُعْدُدُ مَا بَعْدُدُ কথাটি বলেছেন, প্রকৃত নাপাকীকে পাক করা উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য উক্ত মহিলাটির নাম ছিল مَعْدُدُ হামীদা।

وَعَرِيْكِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ نَهلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَهُ سُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَهُ سُسِطِ وَالسَّرِكُوبِ لَهُ السِّسِبَاعِ وَالسَّرِكُوبِ عَلَيْهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَانِيُ

8৬৩. অনুবাদ: হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর চড়তে নিষেধ করেছেন। – [আবু দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: বিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহারের ব্যাপারে আলিমদের মতামত أَفْرَالُ الْعُلْمَاءِ فِيْ إِسْتِعْمَالِ جُلُودِ السِّبَاع

- ১. বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-মুযহির (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে নিষেধাজ্ঞাটি হয়তো হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, দাবাগাতের পূর্বে তা ব্যবহার করা এ জন্য হারাম যে, তা অপবিত্র। আর দাবাগাতের পরও ব্যবহার করা অবৈধ হবে, যদি তাতে পশম থাকে। কেননা, দাবাগাত দ্বারা পশম পবিত্র হয় না। কেননা দাবাগাতের কোনো প্রক্রিয়াই পশমের মধ্যে পবিরর্তন আন্য়ন করতে পারে না।
  - অথবা নিষেধাজ্ঞাটি মাকর্রহ তানযীহী অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ কারো মতে দাবাগাতের দ্বারা মূল চামড়া পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে পশমও পাক হয়ে যায়।
- ২. আল্লামা যারকাশী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে হারাম প্রাণীর পশম থেকে প্রস্তুত বা পশমযুক্ত চর্ম নির্মিত বস্তু ব্যবহার করা হারাম। কেননা, হিংস্র জন্তু জবাই করা হয় না; বরং গলা টিপে মারা হয় তিবে এটা হানাফীদের অভিমত নয়]।
- ৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করা অহঙ্কারীদের কাজ। সুতরাং খাঁটি মু'মিনের জন্য তা পরিধান করা শোভনীয় নয়।
  - ঁ উল্লেখ্য যে, হিংস্র প্রাণীর উপর আরোহণ করা যেহেতু জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তা নিষিদ্ধ।

وَعُرِيْكِ أَبِى الْمَلِيْسِ بَنِ الْمَلِيْسِ بَنِ الْسَامَة عَنْ الْبَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَهٰى عَنْ جُدُدُ ولا السَّبَاع - رَوَاهُ احْدَدُ وَالْسُبَاع - رَوَاهُ احْدَدُ وَالْسُودُ وَلَا السَّبَاع - رَوَاهُ احْدَدُ وَالْسُائِسُ وَ زَادَ السَّيْرُمِيذِيُّ وَالْدَارِمِيْ اَنْ تُفْتَرَشَ -

8৬৪. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত আবৃ মালীহ ইবনে উসামা (র.) তাঁর পিতা হতে, [তাঁর পিতা] হ্যরত নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। —[আহমদ, আবৃ দাউদ, নাসায়ী]

ইমাম তিরমিয়ী ও দারেমী তিঁাদের বর্ণিত রেওয়ায়াতে এ কথাটি] বৃদ্ধি করেছেন যে, "তা বিছানারূপে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"

وَعَنْ اللهِ السِّبَاعِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

8৬৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ মালীহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হিংস্র পশুর চামড়ার মূল্য ভোগ করাকে অপছন্দ করেছেন। –[তিরমিযী]

وَعَرْبِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُكَيْمٍ قَالَ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ قَالَ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ قَالَ التَّانَا كِتَابُ رَسُولِ الللهِ عَلَيْهُ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِسَنَ الْسَسَنَةِ بِاهَابٍ وَلاَ عَسَسِد. رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ

8৬৬. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ মর্মে রাসূলুল্লাহ = এর একটি পত্র এসেছে যে, তোমরা মৃত জত্তুর কাঁচা চামড়া অথবা রগ দ্বারা উপকৃত হয়ো না। – [তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দারা বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ (সা:)-এর যুগেই তাঁর কোনো কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

وَعَرْكِكِ عَائِسَتَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَصْرَ اَنْ يَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَدِيَةِ إِذَا دُبِغَتْ ـ رَوَاهُ مَالِكُ وَابُودَاوُدَ

8৬৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে; রাসূলুল্লাহ হ্র মৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হতে আদেশ প্রদান করেছেন, যখন তা দেবাগাত করা হয়। -[মালেক ও আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত প্রাণীর চামড়া দেবাগাত করলে তা পবিত্র হয়ে যায় এবং তা বিক্রয় করে বা অন্য কোনোভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ।

وَعَرْهِكَ مَبْمُونَةَ (رض) قَالَتُ مَرَّ عَلَى النَّبِي عَنِيْ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشِ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلُ الْجِمَارِ فَقَالًا لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَنِيْ لَدُو اَخَذَتُمْ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَنِيْ لَدُو اَخَذَتُمْ لِهَابَهَا قَالُوا إِنَّهَا مَنْتَةَ فَقَالًا رَسُولُ اللّهِ عَنِيْ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقُرَظُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُودَاوُدَ

8৬৮. অনুবাদ: হযরত মাইম্না (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুরাইশদের একদল লোক একটি মৃত বকরিকে গাধার মতো টানতে টানতে হযরত নবী করীম ক্রি পর্যন্ত পৌছল। তখন রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা তার চামড়া তুলে নিতে তিবে ভালো হতো]। তারা বলল, এটা তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ ক্রি বললেন, তাকে পানি ও কীকর পাতা পবিত্র করবে। –[আহমদ ও আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: হাদীসের অর্থ এই নয় যে, কাঁচা চামড়া পাকা করতে পানির সাথে কীকর পাতা মিশ্রিত না করলে তা পাকা হবে না: বরং এটা পাকা করার একটি পদ্ধতি মাত্র। এখানে 'পানি ও কীকর পাতা'র কথা বলে চামড়া দেবাগত করার একটি ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেকালে পানি, লবণ ও কীকর পাতা দ্বারা চামড়া পাকা করা হতো। এটা ছাড়াও যে কোনো উপাদান দ্বারা পঁচন ও দুর্গন্ধ নিবারণ করা যায় তা দ্বারা চামড়া পাকা করা যায়। লবণ দ্বারা রৌদ্রে শুকালেও পাকা হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে উত্তম রূপে চামড়া পাকা করার বিভিন্ন উপায় উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

وَعُرْكُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَاءَ فِى غَنْزُوةِ تَبُولٍ عَلَى الْهُلِ بَيْتٍ فَاذَا غَنْزُوةٍ تَبُولٍ عَلَى الْهُلِ بَيْتٍ فَاذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَالَ الْمَاءَ فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا مَبْتَدَةٌ فَقَالُ دِبَاعُهَا طُهُورُهَا . رَوَاهُ احْمَدُ وَابُو دَاوُدَ 8৬৯. অনুবাদ: হযরত সালামাহ ইবনে মুহাব্বিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ তাবুকের যুদ্ধের সময় এক বাড়িতে পৌছলেন এবং সেখানে একটি মশক লটকানো দেখতে পেলেন। তখন তিনি তা হতে পানি চাইলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত জন্তুর চামড়া [দ্বারা তৈরি]। রাসূল্লাহ বললেন, তার দেবাগতই হলো তার পবিত্রকরণ। – আহমদ ও আরু দাউদ]

# وَ الْفَصْلُ الثَّالِثُ : ज्ञीय अनुत्व्हम

عَنِيْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا طَرِيْقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً لَنَا طَرِيْقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَالَ فَعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ الْكِيشَ بِعَدْهَا طَرِيْتَ هِيَ اطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهٰذِه بِهٰذِه . رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَلَا اللّٰهِ قَالَ فَهٰذِه بِهٰذِه . رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ

8 ৭০. অনুবাদ: আবদুল আশহাল গোত্রের জনৈকা মহিলা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন— আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মসজিদে যাওয়ার পথ ময়লা ও আবর্জনাপূর্ণ। যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করব? সে মহিলা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ত্রেবললেন, ঐ রাস্তার পর কি এমন রাস্তা নেই, যা তার থেকে বেশি পবিত্র? আমি বললাম, হাা, [আছে]। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে এর প্রতিকার তা [অর্থাৎ পরে পবিত্র রাস্তা অতিক্রমের ফলে পাক মাটির স্পর্শে পূর্বের অপবিত্র বস্তু দূর হয়ে যাবে]। —[আবু দাউদ]

وَعَنْ اللَّهُ عَبْدِ السَّلَّهِ بِنْنِ مَسْعُنُودٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ السَّلِّهِ عَلَيْهُ وَلَا نَسَتَوضًا مِسَنَ الْمَوْطِي - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

893. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্লুল্লাহ

এর সাথে নামাজ পড়তাম, অথচ রাস্তার চলার কারণে
আমরা অজু করতাম না। –[তিরমিযী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَسُرُحُ الْحَدِيثُ रामीर्प्तत राज्या : আলোচ্য হাদীসে অজু করতাম না, দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমরা ধৌত করতাম না, তবে নাপাক লেগে গেলে আর তা তরল হলে ধৌত করতে হবে। আর শক্ত হলে তা পরবর্তী মাটি মাড়ানোর কারণে দূর হয়ে যাবে।

وَعَرِ ٢٧٤ ابْنِ عُسَمَر (رض) قَ الَّ كَانَتِ الْكِلَابُ تُفْيِلُ وَتُدْيِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ يَكُونُوا يَكُ وَنُوا يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

8 ৭২. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ——-এর জমানায়
মসজিদে [নববীতে] কুকুর আসা যাওয়া করত; কিন্তু এর
কারণে [সাহাবীগণ] সেখানে কোনো পানি ছিটাতেন না [বা
ধৌত করতেন না]। –[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: শুকনা শরীরে কুকুর মসজিদে ঢুকে পড়লে মসজিদ ধৌত করার প্রয়োজন নেই। তবে কুকুর ভিজা হলে এবং তার গা চুয়ে পানি মসজিদে পড়লে— মসজিদের ভিটা পাকা হলে অবশ্যই ধৌত করে ফেলতে হবে। আর ভিটা যদি কাঁচা হয়, তখন ধৌত করা উত্তম। কিন্তু যদি মাটি চোষণ করে ফেলে বা শুকিয়ে যায় তখন ধৌত না করলেও চলবে। হযরত নবী করীম —এর জমানায় মসজিদে নববীর বেড়া-দরজা কিছুই ছিল না, তাই কুকুর আসা-যাওয়া করত। এর অর্থ এই নয় যে, কুকুর পবিত্র।

وَعَرِ ٢٧٣ أَلْبَراءِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا بَأْسَ بِبَوْلُ مِنَا يُوكُلُ لَحْمُهُ وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ مَا اكْلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَولِمٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَّارُ تُطْنِي

৪৭৩. অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— যেসব পত্তর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে কোনো ক্ষতি নেই। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর এক বর্ণনায় [শব্দের আগে-পরের তারতম্য সহকারে বর্ণিত] আছে যে, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে কোনো ক্ষতি নেই।-[আহমদ ও দার কৃতনী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: शमान थानीत (शमात्वत व्याभात्व सेमार्त्तत मठए७न) إِخْتِلَانُ الْاَيْسَةِ فِيْ خُكْم أَبْوَالِ مَابُوكُلُ لَحْمُهُ েক্রি : ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, যে সব প্রাণীর গোশত হালাল তাদের পেশাব পবিত্র। তাঁদের দলিল হলো— حَدِيْثُ الْبَرَاءِ لاَ بَأْسَ بِبُولِ مَايُوكُلُ لَحْمُهُ

٠٢ حَدِيثُ عُرَينَةً إِشْرَبُواْ مِنْ أَبُوالَهَا وَالْبَانِهَا ٠

٣. قَوْلُهُ ﷺ صَلَّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ٠

(حـ) عَنْهُا وَالشَّافِعِيَ وَ اَحْمَدُ (رح) : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, সকল প্রাণীর পেশাব অপবিত্র। তার গোঁশত হালাল হোক বা হারাম। তাঁদের দলিল—

١٠ قَوْلُهُ ﷺ اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ٠
 ٢٠ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ ٠

এ সব হাদীসে পেশাবকে 🗯 রাখা হয়েছে, তাই সব প্রাণীর পেশাব অপবিত্র।

--ठाँ फात मिनमभृत्दत कवाव جَــُوابً لَـهُــٌ

- ১. তাঁদের প্রথম হাদীসটি مَصْعَبِ কেননা তার বর্ণনাকারী بِيَنُ مَصْعَبِ অখ্যাত ব্যক্তি।
- ২. মহানবী 🊃 উরাইনাদের চিকিৎসার জন্য উটের পেশাব পান করার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা—

وَانَّمَا التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ فِي حَالَةِ الْإِضْطِرَارِ جَائِزٌ ٠

- عن الْبَوْلِ النَّع عَلَى الْمَالِمَ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِع عَلَى الْمَالِع ع
- 8. আর مَرَابِضُ الْفُنَيِ -এর উপর অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থলকে কিয়াস করা বৈধ হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে— صَلَوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإبِلِ ·

# بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ পরিচ্ছেদ: মোজার উপর মাসাহ করা

الْمَسْمُ الْبَلَلِ عَلَى শব্দটি মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মোচন করা। পারিভাষিক অর্থ হলো— الْمُسْمَعُ الْمُعُبَّنِ আর্থাৎ নির্দিষ্ট অঙ্গের উপর ভিজা হাত সঞ্চালন করা। আর মোজার মাসাহ হয় তার উপরিভাগে, অভ্যন্তর বা নির্নাংশে নয়।

আর خُنُ শব্দিক অর্থ হলো– হালকা বা পাতলা। এটি ضِنَانً. اَخْنَانً. اَخْنَانً শাব্দিক অর্থ হলো– হালকা বা পাতলা। এটি জুতার তুলনায় হালুকা বা পাতলা এ জন্য তাকে خُنُ वला হয়।

পরিভাষায় ﴿ خُفٌ عَرَا يُسلُبَسُ فِى الرِّجْلِ مِنْ جِلْدٍ رَقِيْقٍ হলো— خُفٌ عَلَاهِ مَا يُسلُبَسُ فِى الرِّجْلِ مِنْ جِلْدٍ رَقِيْقٍ वला হয়।

هُو السَّاتِرُ لِلْكَعْبَبْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ جِلْدٍ ونَحْوِم अञ्कातित मए० الْفِقْهِيْ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য হলোঁ, মোজাঁর উপর মাসাহ করা নিঃসন্দেহে বৈধ। কিন্তু রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায় এটাকে নাজায়েজ বলেছেন।

এর বৈধতা সম্পর্কে ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন---

أَدْرَكُتُ سَبِعِينَ بَدْرِيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ يَرُونَ الْمَسْعَ عَلَى الْخُفِّينِ·

অর্থাৎ, আমি এমন সত্তরজন বদরী সাহাবী পেয়েছি যাঁরা মোজার উপর মাসাহের অভিমত ব্যর্ক্ত করেছেন।

١٠ وَقَالُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ (رض) مَسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ سَائِر اَهْلِ الْبَدْدِ وَالْحُدَيْبِيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَادِ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَ فُقَهَاءِ الْاَمْصَادِ وَعَامَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْآثْرِ - لَلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْمِ الْمُنْ الْمُنْصَادِ وَعَامَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْآثُرِ - لَا مُنْ صَدَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ بِانَّ الْمُسْتَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ مُتَوَاتِيَّدُ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً فَجَاوِدُوا الشَّمَانِيْنَ وَمِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْمُبشَرَةُ -

এ জন্য ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন—

مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ تُفَيِّلَ الشَّبْخَيْنِ وَتُحِبُّ الْخَتَانَيْنِ وَتَمْسَعُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

অর্থাৎ, আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের শর্ত হলো হ্যরত আবৃ বকর, হযরত ওমর (রা.)-কে সমস্ত উম্বতের উপর মর্যাদা দান করা ; হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা.)-কে মহব্বত করা এবং মোজার উপর মাসাহকে জায়েজ মনে করা । তিনি আরো বলেন— مَا تُلْتُ بِالْمَسْعِ حَيْلَى جَاءَ نِيْ مِشْلُ ضُوْءِ النّهَارِ

এ কারণেই ইমাম কারখী (র.) বলেন— اَخَانُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْعَ عَلَى الْخُفْيْنِ वर्शाल, याता اخَانُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْعَ عَلَى الْخُفْيْنِ वर्शाल, याता उपत माजात উপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করে না, আমি তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি।

বস্তুত মোজার উপর মাসাহ করার বিধানটি মহান আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ, যা অন্য কোনো উমতের ভাগ্যে জোটেনি। কেননা, আল্লাহ তা আলা বলেছেন— কুন্ট কুন্ট কুন্ত ভাগ্যের আল্লাহ তা আলা তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেন্নি। মুকিম মুস্টুফির সকলের জ্ন্য এ বিধান প্রযোজ্য। আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসগুলো মোজার উপর মাসাহের হুকুম সম্পর্কীয়।

## अथम जनुत्वित : النفصل الأوَّل

عَنْ كُلُّ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَ بْنَ اَبِيْ طَالِبِ (رضاً) عَنِ الْمُسَافِحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْخُفَدَة اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ - رَوَاهُ مُسْلِمً لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

8 98. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবৃ তালিব (রা.)-কে মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম [তার মুদ্দত কতদিন?]। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ তা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত, আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আজার উপর মাসাহের বৈধতার ব্যাপারে মতান্তর : মোজার উপর মাসাহের করা জায়েজ কি না ? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—

ضَذْهُبُ الْخُوَارِجِ وَالرَّوَافِض : খারেজী এবং রাফেযী আলিমদের মতে, মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল—

। قَوْلُهُ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسُخُوا بِرَوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَمِاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى فَا الْمُعَالَى وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢ . قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٠

(حــ) عَــٰـفَ : ইমাম মালিক (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত মতে, মুকিম ও মুসাফির উভয়ের জন্য কোনো সময় সীমা নেই, যত দিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারে। তাঁর দলিল আবৃ দাউদে বর্ণিত হাদীস—

لُو إِسْتَنَوْدُنا لَزَادُنا ﴿ (أَبُو دُاود )

خَدْبُ الْجُهُ الْجُهُ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, র্সাফির ও মুকিম উভয়ের জন্যই মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তবে মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করার অনুমতি রয়েছে। তাঁদের দলিল—

١- عَنْ شُرَيْع (رح) قالَ سَأَلْتُ عَلِيً ابْنَ اَبِئ طَالِبٍ عَنِ الْمَشْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ جَعَلُ رَسُولُ
 اللّه ﷺ ثَلَيْهَ النّامِ وَلَيَالِينْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِينْمِ

٢- قَالَ بِيلَالً : ذَهَبَ الْنَبِينُ ﷺ لِحَاجَتِه ثُمَّ تَوَشَأَ فَغَسَلَ وَجُهُهُ وَيَكَيُّهِ وَمَسَعَ بِرَاسِهِ وَمَسَعَ عَلَى الْخُقَيْنِ ثُمَّ صَلِّى .
 الْخُقَيْنِ ثُمَّ صَلِّى .

: छाटात मिल्यत छुउत ) الْجُوابُ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. মোর্জার উপর মার্সাহের হাদীস مُتَوَاتِر -এর পর্যায়ে পৌছেছে, তাই তা অস্বীকার করা যায় না।
- ২. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এ রকম সত্তরজন বদরী সাহাবী পেয়েছি যারা মোজার উপর মাসাহকে বৈধ মনে করেন।
- ৩. আল্লামা আব বকর জাস্সাস (র.) বলেন, اَلْمُسْتُعُ عَلَى الْخُفَيْنِ -এর বৈধতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কেননা অজুর আয়াতে اَرْجُلُكُمْ শব্দে দু'কেরাত পঠিত হয় নসবের কেরাত পা ধৌত করার অর্থ বহন করে, আর যেরের কেরাতে পা মাসাহ করার অর্থ বহন করে, যা الْمُسْتُعُ عَلَى الْخُفَيْنِ -এর বৈধতা প্রমাণ করে।
- ৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) পরবর্তী যুগে তাঁর মত প্রত্যাহার করে নেন।

৫. ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তরে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, আবৃ দাউদে বর্ণিত হাদীস كُوْ الْمِنْ الْوَادُنُ لَزُادُنُ لَزَادُنُ لَزَادُنُ لَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

মাসাহের সময় সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসাহের সময় সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসাহের সময় সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসাহের সময়সীমা নিয়েও ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন—

خَنْوُمُ وَكَاْرِهُ : ইমাম মালিক (র.), হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হ্যরত হাসান বসরী (র.) প্রমুখের মতে, মুকিম ও মুসাফির উভয়ের জন্য মাসাহ জায়েজ। তবে কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য নয়, যতদিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারবে। তাঁদের দলিল—

भेयर्रात कांग नस्, येठिन रुक्षों यांभार केत्र कित्र भार्ति । ठाँएनित मिलन— ١ - عَنْ خُرُنِمْهَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْمُسْعُ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَا لِيَجِنَّ وَلِيْا الْخُفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَا لِيَجِنَّ وَلِيْلُمُ وَاهُ اَبُودَاوُدُ

٢ عَنْ أَبْيٌ بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ يَوْمُ قَالَ وَيُومَيْنِ قَالَ وَثَلْفَةً
 قَالَ نَعَمْ وَمَا شِنْتَ وَفِيْ حَدِيثٍ أَخَرَ حَتَى بَلَغَ سَبْعًا رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ

خَذَمُ الْجُمُهُورِ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখের মতে, মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—

জ। তাদের দালল— ١ - عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمُ وَلُسُلَةً ،

كَانْ عَلِي (رض) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ وَلَبَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِبْمِ يَوْمً وَلَبْلَةً
 ٢ عَنْ عَلِي (رض) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَعَلَ لِلْمُخَالِفِيْنَ
 ٢ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ
 ١ الْجُوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- كَ الْسَعَزُدْنَا الْسَعَ عَلَيْ مِا مِعَ वाकग्राश्य ताजृनून्नार 🕮 এর কথা নয় রাবীর অনুমান, আর দ্বিতীয় হাদীসখানা যা ঈফ।
- ২. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসের রাবী অজ্ঞাত এবং হাদীসটিও অশুদ্ধ। সূতরাং ইমামত্রয়ের দলিল কর্তৃক ইমাম মালিক (র.)-এর মত খণ্ডনযোগ্য। আর ইমামত্রয়ের মতই সঠিক ও আমলযোগ্য।

মাসাহ কখন শুদ্ধ হয়? : হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এমন হদস যা অজু ভঙ্গকারী, কেবলমাত্র সে হদস-এর উপরই পবিত্রতাবস্থায় মোজা পরিধান করা হয়ে থাকলে সে মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। মোজার উপরি ভাগ মাসাহ করা ফরজ, নিচের অংশ মাসাহ করা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সুনুত বা মোস্তাহাব। ইমাম আবৃ হানীফা ও আহমদ (র.)-এর মতে, মোস্তাহাব নয়। আদ-দুরক্লল মুখতার গ্রন্থে কোনো কোনো হানাফী ইমামদের মতে, মোস্তাহাব হওয়া উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্য যদি কেবলমাত্র মোজার নিচের অংশ মাসাহ করা হয়, তবে সর্বসম্মত মতেই তা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলা ক্রিট্রেলা ক্রিট্রের কাফির হওয়ার আশক্ষা বয়েছে।

শোজা পরিধান করার সময় : ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে, অজু না থাকা অবস্থায় মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ করা জায়েজ হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন পূর্ণ পবিত্রতার। পূর্ণ পবিত্র হয়ে অজু করলেই মোজা পরিধান করতে পারবে।

কখন থেকে মাসাহের সময় গণনা শুরু করবে : মাসাহের সময়সীমা কখন থেকে র্পণ্য করা হবে সে সম্পর্কে ইসলামি আইনশাস্ত্র বিশারদগণের মতপার্থক্য নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করার সময় হতে মুকিম এবং মুসাফির নিজ নিজ সময়ের হিসাব করবে। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, যখন অজু নষ্ট হয় এবং প্রথমবার মাসাহ করে তখন হতে সময়ের হিসাব করবে। কারণ হদসের পূর্বে এটা পরিধান করা বা না করা সমান।

وَعَرِفِكِ الْمُغِبْرَةِبْنِ شُعْبَةَ (رض) أنَّسَهُ غَسَزًا مَسَعَ رَسُسُولِ السُّلِيهِ ﷺ غَـنْزُوةَ تَـبُـوْكٍ قَـالَ الْـمُغِـبْـرَةُ فَـتَبَـرَّزَ رَسُولُ السَّهِ ﷺ قِسبَ لَ الْخَسائِسِطِ فَحَمَلْتُ مُعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلُمَّا رَجَعَ اخَذْتُ أُهْرِيثُ عَلَى بَدَيْهِ مِسنَ الْإِدَاوَةِ فَسَعَسَسَلَ يسَدَيْسِهِ وَ وَجُسَهَا وعَـكَيْدِ حِبَّةً مِن صُوبٍ ذَهَبَ يرَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَبْ وِ فَضَاقَ كَثُمُ الْجُبِّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيْءِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَاَلْقَى الْجُبَّةَ عَـلْى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِبَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ اَهْ وَيْتُ لِإَنْ زِعَ خُفَّيْدٍ فَقَالَ دَعْهُ مَا فَإِنِّى أَدْخُلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَـلَـنِهِـمَا ثُـمَّ رَكِبَ وَ رَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدُّ قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ وَيُنْصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَـُوْنٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةٌ فَكَدًّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَـتَاخَّرُ فَأُومْلُ إِلَيْهِ فَأَدْرِكَ النَّبِيُّ عَلَّهُ إِحْدَى الرَّكْعَتَبْنِ مَعَهُ فَكُمًّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَقُهُتُ مَعَهُ فَرَكَعُنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৪৭৫. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর সাথে তাবৃক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚌 ফজরের পূর্বেই পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর সাথে একটি পানির পাত্র বহন করে চললাম। যখন তিনি শৌচাগার হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি উক্ত পাত্র হতে তাঁর হাতে পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি তা দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করলেন। তদবস্থায় তাঁর পরিধানে একটি পশমের জোব্বা ছিল। তিনি [জোব্বার হাতের সমুখ দিকে হতে] হাত বের করতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু জোব্বার আস্তিন খুব সংকীর্ণ ছিল [তিনি হাত সমুখ দিকে বের করতে পারলেন না]। তখন তিনি জোব্বার নিচের দিক হতে হাত বের করলেন। এরপর জোব্বাটি তিনি তাঁর কাঁধে ছেড়ে রাখলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, অতঃপর তিনি মাথার সমুখ ভাগ এবং পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন। এরপর আমি তাঁর পায়ের মোজা খুলে দেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, এগুলো এভাবেই থাকতে দাও, আমি ওগুলো পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি মোজার উপর মাসাহ করলেন। তারপর তিনি সওয়ার হলেন, আমিও সওয়ার হলাম। অতঃপর আমরা যখন কাফেলার নিকট পৌছলাম, তখন দেখলাম যে, তারা নামাজে দাঁড়ানো। হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তাঁদের ইমামতি করছেন এবং তিনি লোকদেরকে নিয়ে এক রাকআত পড়েও ফেলেছিলেন। অত:পর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর তাশরীফ আনয়নের বিষয় টের (পলেন, তখন পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁর সাথে দু'রাকাতের এক রাকাত পেলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন রাস্লুল্লাহ 🚃 দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর যে রাকাত আমাদের ছুটে গিয়েছিল আমরা তা পড়ে নিলাম। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিমন্ত্রপ- (১) মুকিম হলে এক দিন ও এক রাতের বেশি মাসাহ না করা। (২) মুসাফির হলে তিন দিন ও তিন রাতের অতিরিক্ত মাসাহ না করা। (৩) এমন মোজা হওয়া যা করা যা করা যা তেকে রাখে। (৪) এমন হওয়া যা কোনো কিছু দিয়ে না বাঁধলেও পায়ের সাথে লেগে থাকে। (৫) এমন মজবুত হওয়া যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। (৬) এতখানি মোটা হওয়া যে, ভিতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা না যায়। (৭) এতটুকু পুরু হওয়া যে, উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলে পানি চুষতে না পারে। (৮) মোজা পায়ে দিয়ে চলতে গিয়ে যদি ফেটে যায়, তাহলে ফাটার পরিমাণ যেন এতটুকু না হয় যে, এক আঙ্গুল প্রকাশ হয়ে পড়ে। (৯) পরিপূর্ণ পবিত্র শরীরে মোজা পরিধান করা। (১০) মোজা পবিত্র থাকা। (১১) পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনপূর্বক মোজা পরিধান করা ইত্যাদি।

# षि : اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَنْ ٢٤ أَبَّ أَبَّ مُرَخَّ صَ لِللْمُ سَافِرِ النَّبِيِ عَلَيْ اَنَّهُ رَخَّ صَ لِللْمُ سَافِرِ اللَّهُ اَنَّهُ وَلَيَ الْمِيهِ الْمُ سَافِرِ اللَّهُ اَنَّام وَلَيَ الْمِيهُ الْ وَلِيلُمُ اللَّهُ اللْمُعِ

8 ৭৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ বাকরা (রা.) রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন, যদি অজু করে মোজা পরিধান করে। -[সুনানে আছরাম, সহীহ ইবনে খুযাইমা, সুনানে দারাকুতনী]

আর ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ, এরূপ বর্ণনা [ইবনুল জরূদের] আল-মুনতাকা নামক কিতাবে রয়েছে।

وَعُرْكِكَ صَفْوَانَ بُسِنِ عَسَّالٍا (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَأْمُرُنَا إِذَا كُنتَا سَفَرًا أَنْ لَا نَسْزعَ خِفَافَنَا وَلَا كُنتَا سَفَرًا أَنْ لَا نَسْزعَ خِفَافَنَا ثَلَيْهَ أَيْلًا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَيكَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَيكَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَيكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَسُولٍ وَنَسُومٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَلَنتُومٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَلَنتُومٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَلَا تَسَائِقُ

8৭৭. অনুবাদ: হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা সফরে যেতাম তখন রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে হুকুম করতেন যে, যেন আমরা আমাদের মোজাসমূহ তিন দিন তিন রাত যাবৎ পা হতে না খুলি, শুধুমাত্র নাপাকীর গোসল ব্যতীত। এমনকি পায়খানা, প্রস্রাব ও নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে অজু করতেও না। –[তিরমিয়ী ও নাসায়়ী]

وَعُرِهِ ٢٨٨ الْمُ فِينَرَوْبُسُن شُعْبَدَ (رضا قَالَ وَضَّأْتُ النَّنبيُّ عَلِيَّهُ فِي غَنْوَةٍ تَبُوكَ فَمَسَعَ اعْلَى الْخُوفِ وَاسْفَلُهُ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَالبَتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَـةَ وَقَـالُ اليِّتْرْمِيذِي هٰذَا حَدِيْثُ مَعْلُولٌ وسَأَلْتُ أبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْبَخَارِيُّ عَنْ هُ خَاالْ حَدِيْثِ فَعَالَا لَيْسَ بصَعِيْجٍ وَكَنَا ضَعَفَهُ أَبُودَاود .

৪৭৮. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে হযরত নবী করীম 🚐 -কে অজু করিয়েছি, তিনি মোজার উপরিভাগ ও তলদেশ মাসাহ করেছেন। – আব দাউদ. তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা

ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এ হাদীসটি মা'লুল [দোষযুক্ত]। আর আমি ইমাম আব যুরুআ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.)-কে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা উভয় বলেছেন যে. এটা সহীহ নয়। এমনিভাবে আবূ দাউদও এ হাদীসকে যা'ঈফ সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, এ হাদীসের সনদ হযরত মুগীরা পর্যন্ত অবিচ্ছিন নয়। মধ্যে রাবী ছটে গেছে।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: মোজার উপর ও নিচে মাসাহ করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ أَفْوَالُ الْاَئِسَةِ فِي الْمَسْعِ أَعْلَى الْخُفْيَانَ وَاسْفَلَهُ (حـ) وَالنُّوهَـرِيّ وَ السُّعَـانَ (حـ) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম যুহরী ও ইমাম ইসহাক (র.)-সহ কিছু সংখ্যক ওলামার মতে, মোজার উপরে ও নিচে মাসাহ করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল—

١ . وَعَنِ الْمُعَنِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيتَ ﷺ فِي غَنْزَةٍ تَبُوْكَ فِيمَسَعَ اعْلَى النَّحْيَقَ وَأَسْفَلَهُ . رُواهُ أَبُوداؤهُ وَالتَّوْمذَى وَابِنُ مَاجَةً

২. এছাডা পা ধৌত করা যেমন উপরে ও নিচে উভয় দিকে করা হয় তেমনি মাসাহও উপরে নিচে তথা উভয় দিকে হওয়া আবশ্যক। ৩. আর নিম্নাংশে ময়লা থাকার সম্ভাবনা বেশি তাই নিচের অংশ মাসাহ করা-ই উত্তম।

(رحا) : مَذْهَبُ إِبَىْ حَنِيْفَةَ وَاحْمَدَ وسَفْيَانَ التَّوْرِيِّ (رحا) : كَمَذْهَبُ إِبَى حَنِيْفَةَ وَاحْمَدَ وسَفْيَانَ التَّوْرِيِّ (رحا) (র.)-এর মতে, মোজার উপর অংশেই মাসাহ করা ওয়াজিব, নিমাংশে নয়। তাঁদের দলিল—

١ عَنِ الْمُنِعْيَرَةِ (رض) قَالَ انَّهُ عَلَيْدِ الصَّلُوةَ وَالنَّسَلُامُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَهْرِ الْخُفَيْنِ · (رُوَاهُ ابُودُاوُدُ)
 ٢ . وَعَنْ عَلِيّ (رض) قَالَ لَوْكَانَ اليِّدِيْنُ بِالرَّأْقِ لَكَانَ اسْفَلُ الْخُفِ اوْلَىٰ بِالْمَسْجِ مِنْ اعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ

النَّبِيُّ عَلَيُّ يَمْسَعُ عَلَى ظَاهِر خُفَّيْهِ . (رُوَاهُ ابُوداود)

٣. وَعَنَ الْمُنفِينَرَةِ (رضا) اَنَّكَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَى النُّعِينَ عَلَى النُّخَفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا ٠ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

٤ . عَنِ الْحُسَنِ عَنِ الْمُيَعِبْرُةِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيتَى ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَنَعَ عَلى خُفَّيْهِ . وَوَضَعَ بَدَهُ الْبُثَنِي عَلَىٰ خُفِّهِ ٱلْأَبْشَنِ وَيَدَهُ الْبُسْرِي عَلَىٰ خُفِّه الْإَيْسَرُ ثُمَّ مَسَعَ أَعْلاً هُمَا مَسْحَةً وَإِحَدَهً حَتُّى كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى آصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ . رَوَاهُ الْبَبْهَ فِينُّ

٥- عَنْ أَنَسَ (رضا) أَنَّهُ مَسَعَ ظَاهِرَ خُلَّيْهِ بِكُفَّيْهِ مَسْعَةً وَاحِدَةً . رَوَاهُ الْبَيهَ لَيْ

ं قُالْمُخَالَفْتُ: قَالُمُخَالَفْتُ: قَالُمُخَالَفْتُ: قَالُمُخَالَفْتُ:

- ইমাম বাইহাকী (র.)-এর মতে, হ্যরত মুগীরা (রা.)-এর হাদীসটি মুরসাল।
- ২. ইমাম তিরমিথী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি 🕽 🗘 🕹 🕹 🕳
- ৩. আর মাসাহকে ধৌত করার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা, ধৌত করার তুলনায় মাসাহ হলো সহজ কাজ, তাই مِنَاسُ مُعَ الْفُارِقُ —अंगे रत
- ৪. আর তাঁদের তৃতীয় যুক্তিমূলক দলিলের উত্তর হলো, মোজার নিচে যদি ময়লা থেকে থাকে তবে মাসাহের দ্বারা তা আরো ব্যাপক হয়ে যাবে: বরং তখন মোজার তলদেশ ধৌত করাই আবশ্যক হবে।

وَعَنْ ٢٩٤مُ انَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِسَى النَّبِسَى النَّبِسَى النَّخَفَّ النَّبِسَى عَلَى النُّخَفَّ بُينِ عَلَى الْخُفَّ بُينِ عَلَى الْخُفَّ بُينِ عَلَى الْخُفَّ بُينِ عَلَى الْخُفَّ بُينِ عَلَى الْخَفَّ بُينِ عَلَى الْخَفْدِي وَابُودَ اوْدَ

8৭৯. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ক্রে-কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসাহ করতে দেখেছি। –[তিরমিয়ী ও আবু দাউদ]

وَعَنْ بِكُ مُ قَالَ تَوَضَّأَ التَّنبِيُّ عَلَى وَمَسَّحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرِبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْرَمِذِي وَابُونُ مَاجَةَ

8৮০. অনুবাদ: উক্ত হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ত্রু অজু করলেন এবং জাওরাবদ্বয় ও চটিদ্বদয়ের উপর মাসাহ করলেন।—(আহমদ, তিরমিয়ী, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

-এর ক্রিচন। এর অর্থ কাপড়রের মোর্জা। তা সূতার হোক বা উলের হোক। এটা তিনভাগে বিভক্ত—

- ك. اَلْجَوْرَيَيْنِ الْمُجَلَّدَيْنِ : এটা এরপ কাপড়ের মোজা, যার উপরিভাগে ও নিচে চামড়া লাগানো থাকে। এরপ মোজার উপর সর্বার মতে, মাসাহ করা জায়েজ।
- ২. اَلْجَمُوْرَكَيْنِ الْمُنَكَّلَيْنِ : এরপ কাপড়ের মোজা, যার কেবল নিচে চামড়া লাগানো থাকে। এরপ মোজার উপরও মাসাহ করা জায়েজ।
- ৩. اَلْجَوْرَكَيْنِ غَيْرَ الْمُجَلَّدَيْنِ وَالْمُنَعَّلَيْنِ الرَّقِيْقَيْنِ : यि জাওরাবের উপরে ও নিচে উভয় দিকে চামড়া না থাকে অথবা কেবল নিচেও চামড়া না থাকে এবং তা পাতলা হয়, অর্থাৎ, তা মোটা ও শক্ত বলে বিবেচিত হওয়ার মতো গুণাবিল সম্পন্ন নয়। তবে সকলের ঐকমত্যে এরপ جَوْرَبُ -এর উপর মাসাহ করা জায়েজ নয়।
  কাজেই বুঝা গেল য়ে, مَنْ عَلَيْنَ ও مُجَلَّدَيْن الرَّقِيْقِيْن الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ عَلَى الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقَيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقَةُ المِيْقِيْنَ الرَّقِيْمِ المِيْقَاقِيْنَ الرَّقِيْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمِيْقَاقِيْقِيْنَ الرَّقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْقِيْنَ الرَّقِيْنَ الرَّقِيْنَ الرَّقِيْنَ الرَّقِيْنَ الرَّقِيْنَ الرَّقِيْنَ الرَّقِيْنِ ال
- 8. اَلْجُوْرِيَيَنْ غَبْرُ الْمُجَلِّدَيْنِ وَغَبْرُ الْمُجَلِّدَيْنِ وَغَبْرُ الْمُعَلِّقِ التَّخِيْنَيْنِ التَّخِيْنَيْنِ التَّخِيْنَيْنِ التَّخِيْنَيْنِ التَّخِيْنَيْنِ التَّخِيْنَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ التَّخِيْنَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّ
- ১. এরূপ পাতলা না হওয়া, যাতে উপরে পানি পড়লে ভেতরে চলে যায়,
- ২. এরূপ শক্ত হওয়া যে, যদি কোনো কিছু দ্বারা তা বাঁধা না হয় তবু পায়ের সাথে লেগে থাকে,
- ৩. এমন মজবৃত হওয়া, যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। এরপ মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম অর্থাৎ, আইমায়ে ছালাছা ও সাহেবাইনের মতে এরপ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মূল অভিমত হলো, এরপ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নয়। তবে হিদায়া ও বাদায়ে প্রণেতার মতে, ইমাম আবৃ হানীফা (র.) জমহুরের অভিমতকে সমর্থন করেছেন। এক বর্ণনা মতে তিনি ইন্তেকালের তিন দিন বা নয়দেন পূর্বে এ অভিমত সমর্থন করেন।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক ওলামার মতে চটির উপর মাসাহ করা জায়েজ তবে তাদের নাম আমি তালাশ করে পাইনি। তাঁদের দলিল—

١ عَنِ الْمُغِيْدَةِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَشَّأَ و مَسَعَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ
 وَالْتَرْمِدْيُ وَأَبُوْ دَاوَدُ وَإَبْنُ مَاجَةً)

٢ ـ وَعَنْ اَوْسٍ بِنِ ابِيْ اَوْسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ التَّصلُوةُ وَالنَّسَلامُ تَلَوْضاً وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ .
 (رَوَاهُ اَبُوْدُاؤَدُ وَالطَّحَاوِيُّ)

٣ - وُوَيْ رُواْيَةٍ أَنَّ عَلِيَّا (رض) دَعا بِمَاءٍ فَتَوَشَّأُ ومَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَبْهِ . (كَمَا فِي التَّطَحَاوِيّ)
 ٣ - وُوَيْ رُواْيَةٍ أَنَّ عَلِيبًا (رض) دَعا بِمَاءٍ فَتَوَشَّأُ ومَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَبْهِ . (كَمَا فِي التَّطَحَاوِيّ)
 ٣ - مُذْهَبُ الْجَمْهُوْدِ

- ১. মোজার উপর মাসাহ করার যত সংখ্যক হাদীস আছে, চটি বা জুতার উপর মাসাহ করার হাদীস এত নেই।
- ২. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, মোজা ছিড়ে গিয়ে যদি অধিকাংশ পা বের হয়ে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। আর জুতা পরিধান করার ফলে তো অধিকাংশ এমনিতেই খোলা থাকে তাই তার উপর মাসাহ করা বৈধ হতে পারে না।

: তাঁদের দলিলের উত্তর النجواب عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفينَنَ

- যেসব বর্ণনায় চটি বা জুতার উপর মাসাহ করার কথা রয়েছে তা দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য হলো পায়ে য়ে মোজা ছিল তার উপর
  মাসাহ করার সময় চটি বা জুতার উপর মাসাহ হয়ে গিয়েছে। তথু চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা উদ্দেশ্য নয়।
- ২. অথবা বলা যেতে পারে, পদযুগল ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করার বিধান ছিল, যখন কুরআনের আয়াত اَرْجُلِكُمْ এর উপর আতফ করত ুর্থ বর্ণের নিচে যের-সহকারে পাঠ করা হতো; কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখন আর জুতা বা পায়ের উপর মাসাহ করলে চলবে না।
- ৩. অথবা বলা যেতে পারে, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা সাব্যস্ত হয় তা মূলত যা'ঈফ ও শায হাদীস ; যা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
- ৪. অথবা এক অজু থাকা অবস্থায় অন্য অজু করার সময় এরূপ করা হয়েছে।
- خَوْرَسَيْنِ مُنْكَفَّلَيْنِ عَصْرَاتِهِ अ. অথবা ঐ সব হাদীসে জুতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো

## ৃতীয় অনুচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الشَّالِثُ

عَرُولَكُ السُّغِيثِرَةِ (رض) قَالَ مَسَحَ رَسُولُ السُّهِ عَلَى الْحُقَيْنِ مَسَحَ رَسُولُ السُّهِ عَلَى الْحُقَيْنِ فَعَلَى الْحُقَيْنِ فَعَلَّدَ يَارَسُولَ السُّهِ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ انْتَ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ انْتَ نَسِيْتَ فِالْدَا الْمَرَنِيْ رَبِّيْ عَتَّزُ وَ جَلَّ لَا اَمْرَنِيْ رَبِّيْ عَتَّزُ وَ جَلَّ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

8৮১. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র মোজাদ্বরের উপর মাসাহ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পা ধৌত করতে ভুলে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ক্র বললেন, বরং তুমিই এ বিষয়ে ভুলে গেছ, বা ভুল ধারণা করছা আমাকে এরূপ করতে আমার মহীয়ান ও গরীয়ান প্রতিপালক আদেশ করেছেন। – আহমদ ও আবু দাউদা

وَعَنْ كَانَ ارض اللهُ الْكُانَ الْوَكَانَ اللهِ اللهُ الله

8৮২. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি দীন মানুষের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী হতো, তাহলে [জ্ঞান অনুসারে] মোজার নিচের দিকে মাসাহ করা উপরের দিক অপেক্ষা উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ

-কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরের দিকে মাসাহ করতে দেখেছি। –[আবৃ দাউদ] আর ইমাম দারেমী অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৫৯

# بَابُ التَّيَّةِ পরিচ্ছেদ: তায়াম্ব্রম

তায়ামুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর কোনো নবীর উম্মতের জন্য এ বৈশিষ্ট্য বা ফজিলত ছিল না।

সাধারণত مَـُـوَانُ بَـبِـْتِ اللَّهِ এবং صَـَـلُوهَ ، تِــلَارَهُ فَــُوان وعامة -এর জন্যই ত্বাহারাত পূর্ব শর্ত। পানি এবং মাটি দ্বারাই ত্বাহারাত অর্জন করতে হয়। ফিক্হের পরিভাষায় পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে বলে অরজু আর মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে করাকে করাকে নিল।

শব্দিত বাবে اَتَغَمَّلُ -এর মাসদার। এটি بَيْ بِبِّهُمُ عِرْفَهُ الْخَبِيْثُ مِنْهُ تَنْفِعُونَ -এর মাসদার। এটি بَرْبُهُمُ مِنْهُ النَّفِيَةُمُ مُ عَالِمُ الْخَبِيْثُ مِنْهُ تَنْفِعُونَ - কুরআন পাকে এসেছে— يَعْفَعُونَ مِنْهُ تَنْفِعُونَ مِنْهُ مَنْفُونَ عَلَيْهُ مِنْهُ مَنْفُونَ مِنْهُ مَنْفُونَ مِنْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْهُ مَا عَلَيْهُ مُونَاهُمُ وَلَا تَبْسُمُوا الْخَبِيْثُ مِنْهُ مَنْفُونَ مَا اللهِ مُوادِّمُ مِنْهُ مَا مَا عَلَيْهُ مُنْ مُنْهُ مَنْفُونَ مَا مَا اللهُ مِنْهُ مَا مُعَلِمُ مُوادِّمُ مِنْهُ مَا مَا مَا مَا مَا مُعَلِمُ مِنْهُ مَا مُعَلِمُ مُنْهُ مَا مُعَلِمُ مُنْهُ مَا مُعَلِمُ مُعْمَلُهُ مَا مُعَلِمُ مُعْمَلُونَ مُعْمَدُ مُعْمُونًا مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمِنَا مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمُونَ مُعْمَلِمُ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونًا مُعْمَلُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونًا مُعْمَلُونَ مُعْمُونًا مُعْمَلِمُ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونًا مُعْمَلُونَ مُعْمَلُمُ مُعْمُونَ مُعْمُ

هُوَ طَهَارَةُ تُسَرَابِيَّةً ضُرُوْدِيَّةً بِافْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْعِنْجِزِ عَنْ اِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ اَوْ عِنْدَ تَعَيُّدُ الْمَاءِ ·

অর্থাৎ, তায়ামুম হলো পানি ব্যবহারে অক্ষমতা বা পানির অবর্তমানে কষ্টকর অবস্থায় নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে মাটি দ্বারা প্রবিত্রতা অর্জন করা।

এটা হলো — طَهَارَةُ حُكْمِيْ আর অজু – গোসল হলো طَهَارَةٌ حُكْمِيْ ত্বাহারাতে হাকীকিয়াতে নিয়তের আবশ্যকতা নেই। কেননা, তাতে তো বাহ্যিকভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়। আর طَهَارَةٌ حُكْمِيْ -এর মধ্যে নিয়তের আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা, এটা حَقِيْبَتِيْ -এর স্থলাভিষিক্ত। তায়ামুম করা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আলোচিত হবে।

### थेथम जनूत्रहर : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

8৮৩. অনুবাদ: হ্যরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— তিনটি
বিষয়ে আমাদেরকে সকল মানুষের [তথা সকল নবীর
উন্মতের] উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। যথা– (১)
আমাদের [সালাতের] সারিকে ফেরেশতাদের সারির মতো
করা হয়েছে। (২) সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমাদের জন্য
নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। (৩) আর মাটিকে
আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে, যখন আমরা পানি
না পাই। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीरमत व्याच्या: ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদত করেন। সুতরাং আমরা তাদের ন্যায় নামাজে এবং জিহাদে সারি বেঁধে থাকি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এরূপ সারি বেঁধে নামাজ আদায় করার প্রচলন পূর্ববর্তী উন্মতের মধ্যে ছিল না। আবার আমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, যদি উক্ত স্থানটি পবিত্র হয় নামাজের সময়

হলেই সে স্থানে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উন্মতদেরকে ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান যেমন- গীর্জা, কানীসা, বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য স্থানে ইবাদত করার অনুমতি ছিল না। আর আমাদের জন্য পানির অনুপস্থিতিতে তায়ামুমের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের জন্য তায়ামুমের অনুমতি ছিল না। এটা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই কয়েকটি বিষয়ে তিনি উন্মতে মুহাম্মদীর জন্য স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছেন।

মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দারা তায়াস্থম জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে إِخْتِتَكَانُ الْعُلَمَاءِ فِيْ جَوَازِ التَّيَمُّم بِغُيْرِ التُّرَابِ

(حـ) وَ النَّسَافِيعِيّ وَأَحْمَدَ وَ دَاوُدُ النَّسَافِيعِيّ ব্যতীত অর্ন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মম করা জায়েজ হবে না। তাঁদের দলিল—

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ تُرْبَعُهَا لَنَا طُهُورًا.

(حد) وَمَالِكٍ وَالشَّوْرِيِّ (رحد) स्प्राम जाव् दानीका, देशांस मात्नक ७ देशांस स्किशान छाउँही (র.)-এর মতে, মাটি ও মাটি জাতীয় পদার্থ দ্বারা তায়ামুম করা জায়েজ আছে। যেমন– পাথর, বালি, খড়িমাটি, চুনা পাথর ١. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَتَيَكُمُوا صَعِبْدًا طَيبًا. ইত্যাদি। তাঁদের দলিল—

এখানে عَبْدَ দ্বারা মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।

٢ - وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَبَيَّمَ مِنَ الْحَانِطِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)
 ٣ - وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ قَالَ جُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْعِدًا وَطُهُورًا .

এখানে الْأَرْضُ শব্দটি عَلَمُ যা সব রকম মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝায়।

ं اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَيْلِ الْمُخَالِفَيْنَ : जांप्नत मिललात उउदत वना याग्न त्य

नय़। किनना, जब शानीन हाता माि नित्य जायासूम नावास्त خلاف नय़। किनना, जब शानीन हाता माि नित्य जायासूम नावास्त عُلُورًا অন্যান্য হাদীস দ্বারা মাটি জাতীয় বস্তু দিয়েও তায়াম্মুম করা জায়েজ সাব্যস্ত হয়।

এর মর্মার্ধ : রাসূলুল্লাহ 🎫 বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে গোটা মানব জাতির جُعِلَتُ لَنَا الْأَرْضُ مُسْجِدًا উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে । তন্মধ্যে একটি হচ্ছে "اجُعِلَتْ لَنَا ٱلْأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِدًا" অর্থাৎ, সমগ্র ভ্-পৃষ্ঠকেই আমাদের জন্য নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদী 🚐 এর জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, [যদি তা পবিত্র হয়] নামাজের সময় হলেই সে স্থানে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতের জন্য ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান, যেমন-গির্জা, কানীসা, বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্যস্থানে ইবাদত করার অনুমতি ছিল না। সুতরাং এটা আমাদের মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে।

عَرْمِكُ كِلِي عِسْمِرَانَ (رض) قَسَالَ كُنَّا فِي سَفَرِ مَعَ النَّبِتِي عَلَّهُ فَصَلَّى بالنَّاس فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلُوتِهِ إِذَا هُ وَ بِرَجُ لِ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ بَا فُكَانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالُ عَـكَبْكَ بِـالسَّعِيْدِ فَإِنَّـهُ يَكُفْيِكَ . مُتَّفَتُ عَلَيْهِ

৪৮৪. অনুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক সফরে আমরা নবী করীম 🚐 -এর সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন তখন দেখলেন যে, এক ব্যক্তি পৃথকভাবে সরে রয়েছে, সে জনগণের সাথে নামাজ পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক ! জনতার সাথে নামাজ আদায় করতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে ? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, অথচ [পবিত্র হওয়ার জন্য] কোনো পানি নেই, রাস্লুল্লাহ = বললেন, তোমার উচিত মাটি দ্বারা পবিত্র হওয়া। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো।-[বুখারী ও মুসলিম]

وَعُرْ<u> ٤٨٥</u> عَشَارِ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُ لَ ۚ إِلَى عُرَمَر بْسِنِ الْسُخُسِطُ إِبِ (رض) فَ قَالَ إِنِّى آجُ نَبُت فَ لَمْ أُصِب الْمَاءَ فَقَالَ عَشَازُ لِعُمَر اَمَا تَذْكُرُ إِنَّا كُنَّا فِيْ سَفِرِ أَنَا وَأَنْتَ فَامَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلَّ وَامَّنَا انَا فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَّيْت فَذَكُرْتُ ذُلِكَ لِلنَّابِيِّ عَلِيَّهُ فَقَالَ إِنسَّمَا كأنَ يَكُفيكَ له كَذَا فَضَرَبَ التَّنبيُّ عَلِيَّهُ بِكُفُّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِينُهِ مَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِ مَا وَجُهُهُ وَكَ فَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَلِيمُسْلِمِ نَـحْـوَهُ وَفِيبِهِ قَـالَ إِنْكُمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ .

৪৮৫. অনুবাদ: হ্যরত আমার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট আগমন করে বললেন, আমি অপবিত্র হয়েছি, অথচ পানি পেলাম না। এমন সময় হ্যরত আন্মার (রা.) হ্যরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, কোনো এক সফরে আমরা উভয়ে নাপাক হয়েছিলাম. [পানির সংকটে] আপনি নামাজ আদায় করেননি। আর আমি মাটিতে গডাগডি দিয়েছিলাম এবং নামাজ আদায় করেছিলাম। অতঃপর এ ঘটনা আমি নবী করীম 🚟 এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে রাস্লুল্লাহ ক্রি নিজ স্বীয় হাতের তালুদ্বয়কে মাটির উপর মারলেন এবং উভয়টিতে ফুঁক দিলেন [এবং ধুলা ঝাড়লেন] অতঃপর উভয় হাত দ্বারা আপন চেহারা এবং হাতেরী কজিদ্বয় মাসাহ করলেন।-[বুখারী] মুসলিমেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর তাতে এ কথাও আছে যে, নবী করীম 🚟 বলেছেন, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হবে যে, তোমার দু' হাত জমিনে মারবে, অতঃপর ফুঁক দেবে; তারপর উভয় হাত দারা তোমার চেহারা ও দু' কজী মাসাহ করবে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: छायायूरमत जर्थ مُعْنَى التَّيَّ

اَلْاْرَادَةُ وَالْفَيَصْدُ -यत ) या अप्य हराज डिल्पन्न । আভिধानिक वर्थ हराह - تَفَكُّلُ विष्ठ नात : مَعْنَى التَّبَيُّم لُغَةً وَلاَ تَقْصُدُوا الْخَبِيْتُ - वत वर्थ रहना - وَلاَتَهِتَوُا الْخَبِيْتُ وَلاَتَهِتَهُمُ الْخَبِيْتُ : এর পারিভাষিক সংজা - مُعْنَى التَّبَيُّمُ إصْطِلَاحًا

- ১. الشَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّلِيَّةِ السَّلَّهَ أَرَةٍ عِنْدَ تَعَيُّذُ الْمَاءِ . ٥ অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির প্রতি সংকল্প করাকে তায়াম্মম বলা হয়।
- ২. কেউ কেউ বলেছেন مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ بِصَعِبْدٍ طَبَّبِ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُوسٍ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ بِصَعِبْدٍ طَبَّبِ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُوسٍ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ بِنِبَّةِ إِسْتِبَاحَةِ الصَّلُوةِ وَغَبْرِهَا . কারো কারো মতে الشَّعِيْدِ الصَّلُوةِ وَغَبْيْرِهَا . কারো কারো মতে الشَّعِيْدِ الصَّلُوةِ وَعَبْيْرِهَا .
- 8. হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন
  - ٱلْقَصُدُ الى الصَّعِيد لِمُسْحِ الْوَجِهِ وَالْبَدَيْنِ بِنَبَّةِ اسْتَبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنَحُوهَا .
- هُوَ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ مِنْ صَعِبْدٍ طَيِّبِ श्राह रला श्राह تَوَاعِدُ الْفِقْهِ . ٥
- هُو مَسْعُ الْوَجَبِ وَالبِّنَدَيْنِ بِالتُّرَابِ ﴿ عَالِمَا وَ الْمُعْجُمُ لِلْوَسْبِطِ . ﴿
- ٩. क्पृतीत शिशां वला राखां عبارة عين الْقَصد إلى الصَّعِبْدِ الطَّيِّبِ لِلتَّعْظِهِبْرِ সরকথা হলো, পানির অবর্তমানে পবিত্র মাটি দিয়ে নির্দিষ্ট পস্থায় পবিত্রতা অর্জন করাকে 🚅 বলে। তায়ায়ৄমের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : তায়ায়ুম করার

পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

ইমাম আহমদ, ইমাম আওযায়ী এবং কতিপয় শাফেয়ী মতাবলষী : مَـنْدُمُبُ ٱحْمَـدَ وَ الْاُوْزُعِـيِّ وَبَـعْض الـشَّـوَافِـع ওলামা বলেন— التَّبَيُّـمُ صَٰرْبَـة অথাৎ, জমিনে একবারই হাত মেরে মুখমঙল ও দু'হাত কজি ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে। তাঁদের দলিল হযরত আমার (রা.)-এর হাদীস—

فَضَرَبَ النَّنِبِيُ عَلِي إِلَى فَنَهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَعَ بِهِمَا وَجُهَدُ وَكُفَّيْهِ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (র.) ও হযরত জাবের (রা.)-এর মতে, মাটিতে দু'বার হাত মারতে হবে। একবার হাত মেরে মুখমওল মাসাহ করবে এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে দু' হাত কজি হতে কন্ই পর্যন্ত মাসাহ করবে। তাঁদের দলিল—

١ . عَنْ اَبِى اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّنبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّبَيُّهُمْ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْدِ وَضَرْبَةً لِلْبَدَيْنِ اِلَى

-প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর : اَلْجَوَابُ عَنْ ذَلبْل الْمُخَالِفَيْنَ

- ১. নবী করীম 🚟 কর্তৃক হ্যরত আমার (রা.)-কে তায়ামুমের সম্পূর্ণ পদ্ধতি ও সংখ্যা বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল না ; বরং শুধু হাত মারার ধরন শিক্ষা দেওয়াই ইচ্ছা ছিল, যাতে পবিত্র হওয়ার জন্য মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া না লাগে।
- ২. এ ছাড়া হযরত আম্মার (রা.) হতেই দু'বার হাত মারা সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আম্মার (রা.)-এর হাদীসে كُنْتُ দ্বারা (কনুই পর্যন্ত) দু'হাতই বুঝানো হয়েছে। অতএব একবার হাত মারার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৩, বর্ণনার ভিন্নতার কারণে দ'বার হাত মারাতেই অধিক সতর্কতা। এছাডা অজতে একবার পানি নিয়ে দু'অঙ্গ ধৌত করা জায়েজ নেই বিধায় অজুর পরিপুরক তায়াম্মুমে তো যৌক্তিক নয়। কাজেই দু বারই হাত মারতে হবে। সূতরাং এ মতই অনুসরণযোগ্য। তায়ামুমের ফরজ : ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, তায়ামুমের ফরজ তিনটি। যথা – ১. নিয়ত .^ করা। ২. পবিত্র মাটিতে প্রথমবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসাহ করা। ৩. দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা। মাসাহের পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : মাসাহের পরিমাণ সম্পর্কে অনেকগুলো মত পাওঁয়া যায়, ফলে ইমামগণও বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—
- ك. (حـ) کَدْهَبُ النَّرُهُرِيّ (رحـ) : ইমাম যুহরী (র.)-এর মতে উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। ١. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . فَامْسَحُوابِوجُوهِكُمْ وَ ٱبْدِيْكُمْ البخ আলোচ্য আয়াতে দু'হাতের সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং পূর্ণ হাতই মাসাহ করতে হবে।

 ٢. عَنْ عَسَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ فَامْسَحُوْا بِأَيْدِيْكُمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْإَبَاطِ . (أَبُودُاوَدَ)
 ١٤. عَنْ عَسَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ فَامْسَحُوْا بِأَيْدُومُ (رح)
 ١٤. عَنْ عَسَاء وَمَكْحُوْلٍ وَغَيْرِهِمْ (رح)
 ١٤. عَنْ عَسَلَا إِلَى الْمَعْرَالِ وَعَلَيْرِهِمْ (رح) ইবনে মুন্যির (র.)-এর মতে তায়ামুমের সময় উভয় হাতের (کَنَّیْن) কজি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

١ - عَنْ عَشَّارِ بْنِ بَاسِرِ (رض) .... ثُمَّ مَسَحَ بِلِّهِمَا وَجْهَهُ وَكَلَّابُهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ٢ . وَفَى مُسْلِم مُنَّمَّ تَمُسَعُ بِهِمَا وَجُهَكَ وَكُفَّيْكُ .

تَدْهَبُ الْجُمْهُونِ : ইমাম আ্যম, ইমাম শাফি স, ইমাম মলেক, সুফইয়ান ছাওরী, ইমাম শা বী ও হ্যরত হাসান বসরী প্রমুখ (র.)-এর মতে, হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

١ - عَنْ عَيانِشَةَ (رض) مَرْفِرُعًا عَنِ النَّنبِسِ ﷺ قَالَ النَّبَيُّمُ ضُرْبَتَانِ ضَرْبَةُ لِلْرَجْهِ بِ ضَالَ النَّبِيّ وَضَرْبَهُ لِلْبَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

٢ . عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَرضا عَنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّبَيْمُ صَرْبَةً لِلْوَجْدِ وَضَرْبَةً لِلْبَدَيْن إلى الْمِرْفَقَبُن . ٣ . عَنْ أَبِسَى هُسَرُيْسَرَة (رض) أَنشَّهُ قَالَ إِنَّ قَسُومَنَا جَاءُ وَا إِلَى السَّنبِسِي ﷺ ...... ثُمَّ ضَرَبَ ضَسْرَبَةُ الْخُلْوَى فَمَسَعُ بِهَا عَلَى يَدَيْبِهِ إِلَى الْمِرْفَقَبُن -

 ইমাম মালেক (র.)-এর অপর মতে হাতের কজি পর্যন্ত মাসাহ করা ফরজ এবং কনুই পর্যন্ত ইচ্ছাধীন, করলেও কোনো দোষ নেই, না করলেও কোনো অসুবিধা নেই।

- َالْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيُنَ প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর : প্রতিপক্ষের দলিলের নিম্নোক্ত উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যথা—
- ১. ইমাম যুহরী (র.) নিজ অভিমতের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের যে আয়াত পেশ করেছেন সেটি হলো অজু সংক্রান্ত আয়াত। সেই আয়াতের ভিত্তিতে অজুতে দৃ'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হয়। সূতরাং অজুর ন্যায় তায়াম্মুমেও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা উচিত।
- ২. হযরত আম্মার (রা.)-এর হাদীসের উত্তর এই যে, কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার ব্যাপারে বর্ণিত অগণিত মারফূ হাদীসের মোকাবিলায় সাহাবীদের বগল পর্যন্ত মাসাহ করার আমল হুজ্জত হতে পারে না।
- ৩. ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, বগল পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস অন্যান্য মারফু' হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।
- ▶ ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক (র.) এদের দলিলের উত্তর হলো, হযরত আম্মার (রা.) থেকেই কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন (رَوَاهُ الْبَرَّارُ) అতএব এ মতামত গ্রহণীয় নয়। আর যেসব হাদীসে হযরত রাস্লুল্লাহ تَعَانِي হাতের কজি পর্যন্ত মাসাহ করতে বলেছেন বলে উল্লেখ করা হছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হছে এ কথা বুঝানো যে, তায়ামুমের জন্য আপদ মস্তক মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেবল নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ মাসাহ করাই যথেষ্ট। সুতরাং উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা উচিত।
  - (رض) وَجُهُ تَرْكِ الصَّلَوٰةِ لِعُمَرَ (رض) হ্যরত ওমর (রা.)-এর নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণ : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত ওমর (রা.) নাপাক থাকার কারণে নামাজ আদায় করেননি। নামাজ আদায় না করার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—
- ك. जिनि मत्न करतिष्टलन जाग्रामूम ७५ مَدَثُ ٱصْنَعْر वा एहाएँ नां भाकीत जना مَدَثُ ٱصْنَعْر वा वर्ष नां भाकीत जना नग्न ।
- ২. অথবা নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পানি পাওয়ার আশা করেছিলেন, তাই তখনকার মতো নামাজ হতে বিরত ছিলেন।
- ৩. তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এ অবস্থায় কি করবেন। আর নবী করীম হুতে অবগত হওয়ার সুযোগও ছিল না। ফলে নাপাক অবস্থায় নামাজ আদায় করা হারাম জেনে তিনি পড়েননি।
- ৪. অথবা তখনও তায়ামুমের নিয়ন প্রবর্তিত হয়নি, তাই হযরত ওমর (রা.) এরূপ করেছিলেন।

وَعُنْ فَ الْحُهُ الْبِي الْجُهَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ رَدُّ الْمُحَارِثِ بِنِ الصَّمَّةِ (رض) قَالَ مَرَدُّ عَلَى النَّبِي عَنِي وَهُ وَ يَبِولُ فَسَلَّمْ ثُنَّ عَلَى حَتَّى قَامَ اللَّى حَتَّى قَامَ اللَّى حَتَّى قَامَ اللَّى حِدَادٍ فَحَدَّةً بِعَصًا كَمَانَتُ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى النَّجِدادِ فَمَسَحَ وَخُهُ الرَّوايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلاَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلاَ فِي الصَّحِيْدِ عَلَى وَلاَ فِي كُنَ السَّرِ اللَّهُ الْمُدَادِ وَلَا فِي الصَّحِيْدِ وَلَا اللَّهُ الْمُدَادِ وَلَا فِي الصَّحِيْدِ وَلاَ فِي الصَّحِيْدِ وَلَا اللَّهُ الْمُدَى وَلَا فِي الصَّحِيْدِ وَلَا اللَّهُ الْمُدَى وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُدَى وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

8৮৬. অনুবাদ: হ্যরত আবুল জুহাইম ইবনে হারেস ইবনে সিমাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম — এর নিকট দিয়ে গমন করছিলাম, তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। অতঃপর তিনি একটি দেয়ালের নিকট গেলেন এবং তাঁর সাথে থাকা লাঠি দ্বারা দেয়ালে খোঁচা দিলেন। অতঃপর তাঁর দু' হাত দেয়ালের উপর রাখলেন এবং নিজ মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসাহ করলেন। এরপর আমার সালামের উত্তর দিলেন।

মেশকাতের গ্রন্থকার বলেন, আমি মাসাবীহ-এর এই বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে পাইনি, এমনকি হুমাইদীর কিতাব জামে'উস সহীহাইনেও পাইনি, তবে ইমাম বাগাবী (র.) শরহুস সুন্নাহ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ক্রিক সর্বদা অজুর সাথে থাকাকে পছন্দ করতেন এবং অজু অবস্থাতেই থাকতেন, আর বিনা অজুতে আল্লাহর শ্বরণকে অপছন্দ করতেন। এ জন্যই তিনি তায়াশুম করে সে ব্যক্তির সালামের উত্তর দিয়েছেন। তবে মাঝে মধ্যে এর ব্যক্তিক্রমও করেছেন, যাতে উন্মতের উপর কোনো কষ্টকর বিধান আবশ্যক হয়ে না যায়।

# षिठीय अनुत्र्षत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْ كُلُ السَّعِبُ ذَرِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّهِ عَنْ إِنَّ السَّعِبِ وَضُوءُ السَّلِمِ عَلَى السَّعِبِ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَنْشَرَ سِنِبْنَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءُ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءُ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءُ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ وَالْوَدَ وَرَوَى خَبْرُ . رَوَاهُ احْمَدُ وَاليَّتُ رَمِنِ ذَيُّ وَابُودَاوَدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِم عَشْرَ سِنِيْنِ نَ

8৮৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রকারী। যদি সে দশ বছর যাবংও পানি না পায়। আর যখনই সে পানি পায় তখনই সে যেন শরীরে [উত্তম] পানি লাগায়। কেননা, তার জন্য এটাই উত্তম। –[আহমদ, তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ] এবং নাসায়ী "দশ বছর যাবং পানি না পায়" পর্যন্ত পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَحُورُتُ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে শরীরে পানি লাগানোর অর্থ হলো– গোসল করা। আর উত্তম শব্দটি এখানে ফরজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, এক তায়ামুমে যত ওয়াক্ত ইচ্ছা নামাজ আদায় করতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে তায়ামুম করা আবশ্যক।

আর হাদীসে দশ বছর দ্বারা সংখ্যা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়; বরং তা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যতদিন পানি না পাওয়া যাবে ততদিন পাক মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ এবং সেই পবিত্রতা দ্বারা সব রকমের ইবাদত করা যাবে। তবে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়ামুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

8৮৮. অনুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা আমরা এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের [মাথায়] একটা পাথরের আঘাত লাগল, ফলে তার মাথাকে আহত করে দিল। এরপর তার স্বপুদোষ হলো এবং সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি [এ অবস্থায়] আমার জন্য তায়ামুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা তুমি পানি পাচ্ছ। স্তরাং সে গোসল করল, আর এতে সে মারা গেল। তারপর আমরা যখন মহানবী এর নিকট আসলাম তখন তাঁকে এ সংবাদ জানানো হলো। তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের সমুচিত শান্তি দিন। তারা যখন জানেনা তখন অন্যদের নিকট থেকে জেনে নিল না কেন? কেননা, অজ্ঞতার নিরাময়ই হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা। অথচ তার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, সে

يُّتَنَبَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جَرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَنْفِسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِیْ رَبَاجٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

তায়ামুম করে নিত এবং তার জখমের উপর একটি পট্টি বেঁধে নিত, তারপর তার উপর মাসাহ করত এবং বাকি শরীর ধৌত করত। [আবৃ দাউদ] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তায়ামুম ও গোসল একত্রে করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : পানি ব্যবহার করলে যদি জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে তবে সর্বসমতিক্রমে তায়ামুম করা জায়েজ আছে। আর যদি রোগ বৃদ্ধি বা ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়ার ভয় থাকে, তখন কি করতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(حد) تَــُوبُ السَّافِعيِّ (رحد) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এই অবস্থায় তায়ামুম ও গোসল উভয়ই করতে হবে। শুধু তায়ামুম বা শুধু গোসল করা যথেষ্ট নয়। তাঁর দলিল হলো—

١ حَدِيثُ جَابِدٍ (رض) ...... إنْكَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَغَيَّمَ وَيُعَضِّبُ عَلَى جُرْجِهِ خِرْفَةً ثُمَّ يَمْسَحُ
 عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ - (رَوَاهُ أَبُوْدَاوَد)

(حم) مَالِكِ وَمَالِكِ (رح) : ইমাম আবৃ হানিফা ও মালিক (র.)-এর মতে তার জন্য তায়াশুম করা জায়েজ আছে। তায়াশুম ও গোসল উভয়টি করতে হবে না। তাঁদের দলিল হলো—

- ك. গোসল হলো মূল, আর তায়ামুম হলো তার স্থলাভিষিক্ত বা একটি হলো مُبْدَلُ مِنْه আরেকটি হলো بَدْل यদি কেউ بَدُلُ مِنْه তারকটি করে তাহলে মূল ও তার স্থলাভিষিক্ত বিষয় একত্র হয়ে যাবে. এরপ একত্রিকরণ কিয়াসের বিপরীত।
  اَلْجَوَابُ عَنْ اَدَّلَةِ الْمُخَالِفَيْنَ विরোধীদের দলিলের উত্তর:
- ك. উक रामि ضَعِينَ فُرَيْق , त्किनना زُبَيْرٌ بُنْ خُرَيْق वकक वर्षनाकांती, আत তिनि कारना مُضَعِينَا مُعَامِعًا
- ২. অথবা নবী করীম بتيب -এর মধ্যে "و" -এর অর্থ "و" হবে। তাহলে হাদীসের অর্থ হবে যে, ঐ অসমর্থ ব্যক্তি এ দু'টির মধ্যে যে কোনো একটি কার্য করবে। হয় তায়ামুম করবে নতুবা জখমে পটি বেঁধে তার উপর মাসাহ করবে এবং অবশিষ্ট শরীর ধৌত করে নেবে।
- ৩. অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে, নবী করীম عَنْ عَنْ اللهُ ال

إِنَّمَا كَانَ يَكُنْيِنُهِ أَنْ يَتَبَعَّمَ فَقَطْ وَإِنْ أَرَادَ الْغُسْلَ فَيُعَصِّبُ عَلَى جُرْجِيه خِرْقَةُ الخ

অর্থাৎ তার জন্য শুধু তারামুমই যথেষ্ট ছিল। যদি গোসলের ইচ্ছা করে, তবে ক্ষতের উপরে পট্টি বাঁধবে .....।

অর্থাৎ তার জন্য শুধু তারামুমই যথেষ্ট ছিল। যদি গোসলের ইচ্ছা করে, তবে ক্ষতের উপরে পট্টি বাঁধবে .....।

অর্থাৎ তার জন্য শুধু তারামুমই যথেষ্ট ছিল। যদি গোসলের ইচ্ছা করে, তবে ক্ষতের উপরে পট্টি বাঁধবে .....।

অর্থাৎ তার জন্য টিক তিনে না জেনে আন্তর্কা করা আছে। আর এটাই হলো তার জন্য মুক্তি। সুতরাং এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। যে ব্যক্তির সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। আর উত্তরকারীরও উচিত নয়, না জেনে কোনো বিষয়ের উত্তর দেওয়া।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৬

وَعَنْ الْخُدْرِيِّ السَّلُوْ فِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ الرَضَا فَا خَرَجَ رَجُ الْإِنْ فِي سَفَدٍ فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَا أَنَّ فَتَبَسَمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّبَا ثُمَّ فَيَدَ الْمَاءُ فِي الْوَقْتِ فَاعَادَ احَدُهُمَا السَّلُوةَ بِوضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْاخْرُ ثُمَّ السَّلُوةَ بِوضُوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْاخْرُ ثُمَّ السَّنَةَ وَاجْزَاتُكَ السَّنَةَ وَاجْزَاتُكَ السَّنَةَ وَاجْزَاتُكَ صَلُوتُكَ وَقَالًا لِلَّذِي تَوَضَا وَاعَادَ لَكَ صَلُوتُكَ وَقَالًا لِلَّذِي تَوضَا وَاعَادَ لَكَ مَلُودَ وَلَا السَّنَةَ وَاجْزَاتُكَ وَقَالًا لِلَّذِي تَوضَا وَقَدْ رَوْى هُمَو وَ الشَّارِمِيُّ وَوَاللَّارِمِيُّ وَالْمَارُومِيُّ وَالْمَارِمِيُّ وَاللَّارِمِيُّ وَالْمَارِمِيُّ وَعَادَ لَكَ اللَّهُ وَاللَّذَارِمِيُّ وَقَادَ رَوْى النَّارِمِيُّ وَكَادٍ اللَّهُ وَقَادٍ رَوْى النَّارِمِيُّ وَقَادٍ رَوْى هُمُو وَ النَّذَارِمِيُّ وَعَادٍ اللَّهُ وَالْمَارُومِيُّ وَقَادُ رَوْى النَّاسِلُومِيُّ الْمُؤْدُودُ وَقَادُ رَوْى هُمُو وَ النَّذَارِمِيُّ وَقَادُ رَوْى هُمُو وَ النَّذَارِمِيُّ وَقَادُ رَوْى النَّنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ مُرْسَلًا .

8৮৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দু' ব্যক্তি সফরে বের হলেন। অতঃপর নামাজের সময় হলো; কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না। সুতরাং উভয়ে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করল, এরপর তারা নামাজের সময়ের মধ্যেই পানি পেল, তখন তাদের একজন অজু করে নামাজ পুনরায় আদায় করল। কিন্তু অপরজন নামাজ আদায় করল না। তারপর তারা উভয়েই রাস্লুল্লাহ ব্রের নিকট উপস্থিত হলো এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করল। তখন রাস্লুল্লাহ যে ব্যক্তি নামাজ পুনরায় আদায় করেনি তাকে বললেন, তুমি সঠিক রীতিতে কাজ করেছ এবং তোমার নামাজ তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় অজু করে নামাজ আদায় করল তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। —[আবৃ দাউদ ও দারেমী]

ইমাম নাসায়ীও এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী ও আবৃ দাউদ এ হাদীসটিকে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভায়াস্থমকারী নামাজে থাকা অবস্থায় পানি পেলে তার বিধান : وَحُكُمُ النَّمَتَيَسِّمِ النَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ ইমাম আবৃ হানীফা, সৃফিয়ান ছাওরী ও আওযা ঈ (র.)-এর মতে, وَلُأُوزَاعِتُي رَفِي وَالْأَوْزَاعِتُي (رح) وَالْمُورِي فَاغْسِلُوْا के करत অজু করা তার উপর আবশ্যক। কেননা, পানি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে المَا اللهُ وَجُوْهَكُمُ الْأَلِيَةُ وَالْمُورِيُ وَالْمُورَةُ وَكُمُ الْأَلِيةَ وَالْمُورِي وَالْمُؤْرِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِرِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِدِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُولُولِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَال

مُحُمُّمُ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ قَبُلَ الصَّلَوة नाমাজ পড়ার পূর্বে তায়ামুকারী পানি পেলে তার বিধান : কিছু সংখ্যক ওলামার মতে তায়ামুম করে নামাজ আদায় করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে অজু করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে এই অবস্থায় পানি দ্বারা অজু করা ওয়াজিব।

नामाज लाख शानि शिल जात विधान : مَكْتُمُ مَنْ وَجَدَ النَّمَاءَ بَعَدَ ادَاءِ السَّلُوةِ

ত্রিয়ামুম করে নামাজ সমাপনের পর পানি পেলে এবং নামাজের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকলে পানি দ্বারা অজু করে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, নামাজের জন্য অজু শর্ত, আর তখন অজু করা সম্ভব।

َ مَـنْمَـبُ الْأَبِـمَـةِ الْلُهُكَـةِ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এ অবস্থায় পুনবার নামাজ আদায় করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল–

# وَالنَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَرْبُ فِي الْبُهُ الْبُرَا الْفَارِثِ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

8৯০. অনুবাদ: হযরত আবুল জুহাইম ইবনে হারেছ ইবনে সিমাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম জামাল নামক কৃপের দিক থেকে আগমন করলেন, তখন তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো এবং সে তাঁকে সালাম করল। কিন্তু নবী করীম তার সালামের কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর তিনি একটি দেয়ালের নিকট আসলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসাহ করলেন [অর্থাৎ, তায়ামুম করলেন।] এরপর তার সালামের উত্তর দিলেন। –[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হানাফী মাযহাব মতে হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। বগল পর্যন্ত মাসাহের হাদীসটি চার ইমামের মধ্যে কোনো ইমামই গ্রহণ করেননি। কেননা, এ কথা অকাট্যভাবে বুঝা যায় না যে, রাস্লুল্লাহ তাঁদেরকে তায়ামুম করতে দেখেছেন এবং তা সমর্থন করেছেন।

# بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ পরিচ্ছেদ: সুন্নত গোসল

### ্রিক্রি শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা—

- ك. ﴿ বর্ণের যবর যোগে, তখন এটি বাবে ضَرَبَ এর মাসদার হিসেবে অর্থ হবে– ধৌত করা।
- ২. الغشل : الغشل বর্ণে যের যোগে, তখন এটি الشم হিসেবে অর্থ হবে– পানি তথা যা দ্বারা ধৌত করা হয়।
- ৩. اَلْمُ عَنِينَ : اَلْغُمْالُ বর্ণে পেশ যোগে তখনও এটি الشم হবে। আর অর্থ হবে গোসল বলতে আমরা যা বুঝি। এখানে এটিই উদ্দেশ্য। গোসল সর্বমোট চার ভাগে বিভক্ত। যথা ফরজ, ওয়াজিব, সুনুত ও মোস্তাহাব। কামভাবের সাথে বীর্যপাতের পর, সহবাসের পর; যদিও বীর্যপাত না হয়, স্বপুদোষের কারণে বীর্যপাত হওয়ার পর, হায়েজের পর এবং নেফাসের পর গোসল করা ফরজ। জীবিতের উপর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান এবং বিধর্মীর ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা ওয়াজিব; যদি সে নাপাক থাকে। জুমার গোসল সুনুত, কারও মতে এটা মোস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ওয়াজিব। হলের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে, শিঙা লাগানোর পরে এবং মুর্দাকে গোসল দানের পরে গোসল করা মোস্তাহাব। আরাফাতের দিন ও দুই ঈদের দিনের গোসলকেও ফিকহবিদগণ মোস্তাহাব বলেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এর কয়েকটি আলোজিদ হবে।

## थेश्य जनूत्व्हन : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَرِيْكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِذَاجَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْ يَغْتَسِلْ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৯২. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ জুমার নামাজ পড়তে আসে; তখন সে যেন মিসজিদে গমন করার পূর্বে] গোসল করে নেয়। –[বখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবনে আব্দাস (রা.) হতে বর্ণিত। ইরাকবাসী দ্' ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জুমার দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, জুমার দিন গোসল করা উত্তম এবং তিনি বললেন যে, জুমার দিনের ইতিহাস হলো, আরবের লোকজন অভাবী ছিল এবং তারা পশমি কাপড় পরে সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকত এবং এ পরিশ্রমী অবস্থায় মসজিদে যেত। আর তখনকার মসজিদ ছিল ছোট। মসজিদে লোকজনের ভিড় হতো। একদা হুজুর খোতবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় মানুষের দেহ ঘামিয়ে পরস্পরের নিকট ঘামের গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল। এমনকি সে গন্ধ নবী করীম পর্যস্ত গিয়ে পৌছল। তখন নবী করীম মিম্বারে থেকেই ইরশাদ করেন, জুমার দিন আগমন করলে তোমরা গোসল করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে হাদীসটি বর্ণিত হয়।

وَعَرْبِ الْخُدْرِيِّ (رض) وَعَرْبِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ وَالْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْجَبُ عَلَى مُكِلِّ مُحْتَلِمٍ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৯৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্র ইরশাদ করেছেন— জুমার দিনের গোসল প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। – বিখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَمْ عُسْلِ يَوْمِ الْجُمَعَةِ जूমার দিনে গোসলের বিধান : আল্লামা নববী (র.) বলেন, জুমার গোসল সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

। ইমাম মালিক ও আসহাবে যাহের বলেন, জুমার দিনে গোসল করা ওয়াজিব و مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكُ (رحه) وَاهَلِ الظَّاهِرِ ١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ . مُتَّغَقَّ عَلَيْهِ — जांपत प्रतिल ٢- عَنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُسُلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَاجِبُّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . مُتَّغَقَّ عَلَيْهِ

হঁমাম আবৃ হানীফাসহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, জুমার দিন গোসল করা সুনত। তাঁদের দিলল সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর হাদীস—

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ (رض) قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا ۚ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ فَيِهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ إغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ · رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْ دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ وَالنَّارِمِيُ

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, যে সমস্ত কারণে গোসল ওয়াজিব বা ফরজ হয়, তা উক্ত সববের পরে হয়ে থাকে। যেমন— জানাবাত, হায়েয ও নিফাসের গোসল। আর যে গোসল সুনুত বা মোস্তাহাব তা সববের পূর্বেই হয়। যেমন— ঈদের ও ইহরামের গোসল। আর জুমার দিনের গোসলও ঐ দু'টির ন্যায় সববের পূর্বে হয়ে থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, জুমার গোসল ওয়াজিব নয়।

### : ٱلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ك. প্রতিপক্ষের দর্লিলের জ্বাবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, বর্ণিত হাদীসে 'ওয়াজিব' অর্থ শরিয়তের পরিভাষায় ওয়াজিব নয়; বরং এর অর্থ المالة প্রমাণিত। অর্থাৎ, জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হাদীসে প্রমাণিত। সুতরাং এ ওয়াজিব প্রত্যাখ্যানকারী গুনাহগার হবে না। আসলে এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে ওয়াজিব শব্দটি বলা হয়েছে। যেমন—কোনো ব্যক্তির প্রতি আবেগাপ্তুত হয়ে আমরা বলে থাকি— رَعَايَدُ فَكُرُن عَلَيْتًا وَاجِبَةً وَاجِبَةً وَاجِبَةً وَاجِبَةً وَاجِبَةً وَاجِبَةً وَاجِبَةً وَاجِبَةً وَاجْبَةً وَاجْبَةً وَالْمَالِيَةُ وَاجْبَةً وَالْمَالِيَةُ وَاجْبَةً وَالْمَالِيَةُ وَاجْبَةً وَالْمَالِيَةُ وَالْمِنْ عَلَيْتًا وَاجْبَةً وَالْمَالِيَةُ وَالْمِنْ عَلَيْتًا وَاجْبَةً وَالْمَالِيَةُ وَالْمِنْ فَالْمَالِيَةُ وَالْمُعْلَى وَالْمَالِيَةُ وَالْمُعْلَى وَالْمَالِيَةُ وَالْمُوالِيَةُ وَالْمُوالِيَةُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ
- ২. অথবা ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা গরিব ছিলেন, মোটা পশমি কাপড় পরতেন। এক কাপড় দু'তিন দিন পরতে হতো, ফলে ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ ছড়াত। জুমার দিন অন্যান্য লোকেরও কট্ট হতো। এ দিকে চিন্তা করে ওয়াজিব করা হয়েছিল। পরে স্বচ্ছল হওয়ার পর সমস্যা রইল না, তারা পরিছন্নতার দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন, ফলে কারণ বিদূরীত হওয়ার সাথে সাথে ওয়াজিবের বিধান রহিত হয়ে গেছে। বিশিষ্ট তাবেয়ী হয়রত ইকরিমা (র.)-এর বর্ণনায় এ ব্যাখ্যা রয়েছে।

وَعَرْئِكِ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حُقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَغْسِلُ يَعْمَا يَغْسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِي وَجَسَدَهُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৯৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিকশাদ করেছেন—প্রত্যেক [প্রাপ্তবয়ক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন] মুসলমানের উপর এটা কর্তব্য যে, সে প্রতি সাত দিনের মধ্যে একদিন গোসল করবে, আর সে গোসলে শরীর ও মাথা ধৌত করবে।
–[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीरमत ব্যাখ্যা : মহানবী الْعَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী الْعَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী الْعَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী আন্ত্র জমানায় আরবের লোকেরা প্রায় সকলেই মাথায় লম্বা চূল রাখত, পর্যাপ্ত পানির অভাবে নিয়মিত মাথার চূল ধৌত করত না। যা অন্যান্য মুসল্লিদের জন্য কষ্টের কারণ হতো। এ সব কারণেই নবী করীম আন্ত্র মাথা ধোয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

## षिठीय जनूत्र्ष्रत : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَرْفِكَ سُمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمَعَةِ فَيهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ إِغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ افْضُلُ . رَوَاهُ احْمَدُ وَابُو دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَارِ نُيُّ وَالتَّدارِمِيُ .

8৯৫. অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু ইরশাদ
করেছেন— যে ব্যক্তি জুমার দিন অজু করে তার জন্য
তাই যথেষ্ট এবং তা উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।
আর যে গোসল করে, তার গোসল আরো উত্তম।
—[আহমদ, আরু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও দারেমী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शमीत्मित त्राच्या : উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমার গোসল ওয়াজিব নয় ; বরং সুনুত বা মোস্তাহাব। এর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই রাস্লুল্লাহ — এর পূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহে জোর তাকিদ রয়েছে। আর সামুরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস অনুযায়ী হানাফী ফকীহ্গণ বলেন, জুমার গোসল সুনুত। আমরা পূর্বেই বলেছি, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে তখনকার সময় মসজিদে নববী ছোট ছিল বিধায় গায়ের ঘামের গন্ধে অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট হত, এ জন্য তখন গোসল করাটা ওয়াজিব করা হয়েছে।

وَعَرْبِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

8৯৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো মৃতকে গোসল করায় সে যেন নিজে গোসল করে নেয়। −[ইবনে মাজাহ] আর ইমাম আহমদ, তিরমিয়া ও আবৃ দাউদ এ কথাটুকু ও বৃদ্ধি করেছেন যে, আর যে ব্যাক্তি তাকে [মৃতকে] বহন করে সে যেন অজু করে নেয়।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत रागिथा : উক্ত হাদীনের দারা বুঝা যায় যে, যে মৃতদেহ বহন করে তার অজু করা উচিত। এ অজু করার নির্দেশ জানাযার নামাজ পড়ার জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

عَنْ الْمُلَمَاءِ فِي الْإِغْتَسَالِ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيَّتِ पृতকে গোসল করানের পর গোসল করার ব্যাপারে মতানৈক্য : مَذْهَبُ بَغْضَ الْعُلَمَاءِ فَي الْإِغْتَسَالِ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيَّتِ بِعُضَ الْعُلَمَاءِ : আত-'তা'লীকুস সাবীহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায় তার গোসল করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল—

١. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) مَنْ غَسَّلَ مَيِّنتًا فَلْبَغْتَسِلُ ١ (رَوَاهُ أَبُودَاوُد)

لا وعَسَنْ عَانِسَسَةَ (رض) أنَّ النَّبِبتَى ﷺ كَانَ بَسْغَتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ وَمِنَ الْحُجَامَةِ وَمِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ وَمِنَ الْحُجَامَةِ وَمِنْ الْجَسْلِ الْمَيِّيت - (زَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ)

ক্রমন্থর ইমামদের মতে মৃতকে গোসল করানোর পরে গোসল করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল— ١ ـ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مِيَّتَكُمْ يَمُوْتُ فَحَسَّبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُواْ أَيْدِيَكُمْ . (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

٢ - وَفِي رِوَايَةٍ كُنّا كَنْ الْمَيِنَّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ ﴿ (اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ (رضا)

٣ - وَ رُوَى عَنْ اَسَمْاءَ بِنَيْتِ اَبِيْ بَكْرِ (رض) غَسَلْتُ اَبَا بَكْرِ حِبْنَ تُوُفِّى ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَالْتُ اَبِيْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ إِنَّا هِٰذَا يَنْهُ شَدِيْدُ الْبَرْدِ وَاَنَا صَائِمَةً فَهَلْ عَلَى ّغُسْلُ قَالُوْا لَا ﴿ (رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا)

### ं ठाँएनत प्रमित्नत जवाव : الْجُوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. পরবর্তী হাদীসসমূহ দ্বারা প্রথম হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে।
- ২. আর দ্বিতীয় হাদীসটির বিধান মোস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত হবে।
- ৩. অথবা এটা বলা যায় যে, গোসল করানোর সময় গোসল সম্পাদনকারীর শরীরে মৃত ব্যক্তির শরীর ধোয়া পানির ছিটা পড়লে সে ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি প্রযোজ্য হবে।

وَعُرْ <u>194</u> عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَائِشَةَ ورض) أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَنْ عُسُلِ وَيَنْ مَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسُلِ الْمُيَّتِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ أَوْدَ

৪৯৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ্রাম্র চার কারণে গোসল করতেন—(১) নাপাক হওয়ার কারণে, (২) জুমার দিনে, (৩) শিঙ্গা নেওয়ার কারণে এবং (৪) মৃতকে গোসল দেওয়ার কারণে। –[আবূ দাউদ]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ضُرَّ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: নাপাকীর জন্য গোসল ফরজ এটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে এখানে উল্লিখিত হয়েছে। শিঙ্গা দেওয়ার ফলে শরীর হতে রক্ত বের হওয়ার কারণে গোসল করা সুনুত। জুমার দিনে ঘাম ও ময়লার দুর্গন্ধ হতে বাঁচার জন্য প্রথমে ওয়াজিব ছিল, পরে তা সুনুতে পরিণত হয়েছে। আর মৃতকে গোসল দেওয়ার পর গোসল করা মোস্তাহাব। রাস্ল্ মৃতকে গোসল করিয়েছেন বলে কোনো শক্তিশালী মত পাওয়া যায় না। তবে কাজি খাওয়ারেজমী তাঁর আল-হাবী (اَلْحَارِيُّةُ) নামক গ্রন্থে রাস্লুল্লাহ

8৯৮. অনুবাদ: হযরত কায়েস ইবনে আসেম (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [তিনি বলেন,] তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে [তথা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে] নবী করীম তাঁকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল করতে নির্দেশ দেন। –[তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### : তाদের হাদীসের জবাব الْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. হযরত কায়েস নাপাকী অবস্থায় থাকার কারণে রাসূল তাঁকে গোসল করার আদেশ প্রদান করেন। আর নাপাকী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলে তখন গোসল করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।

## ं श्री الْفَصْلُ الثَّالِثُ : श्री अनुत्त्र

عَنْ اللَّهُ عِنْهِ (رح) قَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَالُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أترى الْغُسلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسُلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِب وسَائَخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُ وْدِيْنَ يَلْبَسُونَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُ ورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقًا مُقَسارِبَ السُّقْفِ إِنَّامًا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصّوفِ حَتّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِياحُ أَذَى بِلْلِكَ بَعْضُهُمْ بِعَضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرِّياحَ قَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُواْ وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ افَضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوْنِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَ وُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ . وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُوْذِي بَعْضَهُم بَعْضًا مِنَ الْعُرُوقِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৯৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের অধিবাসীদের একদল লোক আসল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমার দিনের গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন ? তিনি বললেন, না; বরং যে গোসল করে তার জন্য তা অতি পবিত্রতার কাজ এবং উত্তম কাজ। আর যে গোসল না করে তার জন্য তা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে এখন বলব, কিভাবে জুমার গোসল আরম্ভ হলো– লোকেরা তখন গরিব ছিল। তারা পশমের মোটা কাপড় পরিধান করত। আর পিঠে বোঝা বহনের কাজ করত। অথচ তাদের মসজিদ ছিল খুবই অপ্রশস্ত, নিচু ছাদ বিশিষ্ট, আর তাও ছিল খেজুরের ডালের তৈরি। একদিন গরমের সময় রাসূল 🊃 মসজিদে আসলেন, তখন জনগণ পশমের মোটা কাপড়ের মধ্যে ঘামে ভিজে গিয়েছিল এবং তাদের শরীর হতে ঘামের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল, ফলে একের কারণে অন্যের কষ্ট হচ্ছিল। এ দুর্গন্ধ যখন রাসূল 🚐 অনুভব করলেন, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! যখনই এ দিন [জুমার দিন] আসবে, তোমরা গোসল করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেই সাধ্যমতো ভালো তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্পদ দান করলেন. তখন তারা পশমি মোটা কাপড় ছাড়া অন্য কাপড়ও পরিধান করতে লাগল, পরিশ্রমের অবসান ঘটল, আর তাদের মসজিদও প্রশস্ত হলো। ফলে ঘামের কারণে যে একের দ্বারা অন্যরা কষ্ট পেত তাও দূরীভূত হলো।

# بَابُ الْحَيْضِ পরিচ্ছেদ : ঋতুস্রাব

হায়েয চলাকালীন অবস্থায় স্ত্ৰীদের সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার সবকিছুই বৈধ। এমনকি সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে একই বিছানায় সহ-অবস্থান এবং চুম্বন করাও বৈধ, একমাত্র সহবাস করা হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা বলেন وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمُحِيْضِ قُلْ هُو اَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيْضِ

অর্থাৎ, তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তা অশুচি। তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা থেকে দূরে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা পবিত্র হয়, তাদের না। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ বিস্তারিত আলোচিত হবে।

## शेथम जनूल्हफ : विश्म जनूल्हफ

عَرْفَ الْمَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَيُهِمْ لَمْ يُواكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِيهِمْ لَمْ يُواكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَالَ اصْحَابُ النَّبِي عَلَيْ فَي الْبُيُوتِ فَسَالَ اصْحَابُ النَّبِي عَلَيْ فَانْ زَلَ اللَّهُ تَعَالَى ويَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيْضِ (اَلْأَيتَة) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَحِيْضِ (اَلْأَيتَة) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَحِيْضِ (اَلْأَيتَة) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَحِيْضِ (اَلْأَيتَة) فَعَن اللَّهُ الْمُلْلَةُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

৫০০. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোনো স্ত্রীলোক ঋতুবতী হতো তখন তারা তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং তাদেরকে এক সাথে ঘরে রাখত না। একবার হযরত নবী করীম 🚐 এর সাহাবীগণ তাঁকে [এ ব্যাপারে] জিজ্ঞেস করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা नित्माक जागां जवनीर्व करतन, يَسْتُلُونْكَ عَن नित्माक আর তারা আপনার নিকট হায়েয । الْمُحِيْضِ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে .....।" তখন রাস্লুল্লাহ 🚐 বললেন, তাদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছু করতে পার। এ কথা ইহুদিদের নিকট পৌছলে তারা বলল, এ ব্যক্তি কোনো বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করে ছাড়তে চায় না। অতঃপর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর এবং হযরত আব্বা ইবনে বিশর আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ 🚐 ইহুদিরা এরূপ বলে, তবে কি আমরা স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারি না ?

অন্ভিয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৬:

يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَبَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَتَّى ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَتَّى ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِ مَا فَخَرَجَا فَاسْتَقَبَلَتْهُمَا هَجَدَ عَلَيْهِ مَا فَخَرَجَا فَاسْتَقَبَلَتْهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِي عَلَى فَارْسَلَ فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ فِي أَثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا وَوَاهُ مُسْلِمٌ يَعِيدُ عَلَيْهِمَا وَوَاهُ مُسْلِمٌ

[পেলে ইহুদিদের পুরোপুরি বিরুদ্ধাচরণ হবে।] এতে রাসূলুল্লাহ —এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেল। তারপরই তাদের সমুখ দিয়ে রাসূলুল্লাহ —এর নিকট কিছু দুধের হাদিয়া আসল। তারপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে তাদের ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে তা পান করালেন। এতে তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেনন। —[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: হায়েযের অর্থ : مُعْنَى الْحَبْضِ

बें बें - فَسَرَبُ अकि वादा السَّبْكَنُ : - এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো السَّبْكَنُ : वा निर्गठ तखा। الخَبْضِ لُغَفَّةُ عن الرَّخْمِ الْ المَّامُ الْخَارِجُ : उख्या । २. وَمُوْجُ الدَّمِ مِنَ الرِّخْمِ ، उ निर्गठ तखा। الدَّمُ الْخَارِجُ : इख्या । كَا رُوْجُ الدَّمِ مِنَ الرِّخْمِ ، उ निर्गठ तखा। والدَّمُ الْخَارِجُ : وَهِمَ الْعَامِ مِنَ الرِّخْمِ ، ك السَّمَ مِنَ الرَّخْمِ ، ك السَّمَ مِنْ الرَّخْمِ ، ك السَّمَ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ مِنَ الرَّخْمِ ، ك السَّمَ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلِمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ ا

: مُعنَى الْحَبْضِ إصْطِلَاحًا

- ১. ইমাম আযহারী (র.) বলেন لَا يَرْخِبُهِ رِحْمُ الْمَدْرَأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا فِي اَوْقَاتٍ مُعْتَادَةٍ مِنْ قَعْرِ الرِّحْمِ لا अधार, হায়েয হচ্ছে এমন রক্ত যা নির্দিষ্ট কয়েকদিন যাবৎ নারীর জরায়ু থেকে সাবালিকা হওয়ার পর নির্গত হয়, তবে সেটা সন্তান প্রসব করার কারণে নয়।
- هُوَ الدُّمُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ رِحْمِ الْمُرَأَةِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ كُلَّ شَهْرٍ —अश्कातित भएण الْمُوبَةِ في أيَّامٍ مَعْلُومَةٍ كُلُّ شَهْرٍ
- ७. कूम्तीत धीकांकात वरलन ... वर्षे वरत् वर्षे वर
- هر دُمْ يَنْفُضُهُ رِحْمُ إِمْرَأَةٍ سَلِيسَمةٍ مِنَ الدَّاءِ وَالصِّغير 8. कारता مرتب
- هُو مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُنْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ वरलन ( कष कष वरलन
  - وَ اَكْشُرِهَا शास्यित अर्विनिम्न ७ उध्यां الْمُلَمَّاءِ فِي اَتَلِّ مُدَّرَ الْحَبْضِ وَ اَكْشُرِهَا शास्यित अर्विनम्न ७ उध्या निर्धात् वाशित
  - (حـ) مَـٰذَهُـبُ الْإِمَـٰمِ مَـٰلِكٍ (حـ) : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, হায়েযের নিম্নতম কোনো সীমা নেই, এক ঘণ্টাও হতে পারে। আর উর্ধ্বতম সীমা হচ্ছে ১৭ দিন।
  - (حـ) عَلْمَ وَاللَّهَ الْمُعَامِ الشَّافِعِيِّ وَ اَحْمَدَ فِيْ رِوَايَةٍ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (त.)-এর এক বর্ণনা মতে, হায়েযের নিম্নসীমা এক দিন এক রাত, আর উর্ধ্বতম সীমা ১৫ দিন। তাঁদের দলিল—
  - فَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِى نُعْصَانِ دِيْنِ الْمَرَاةِ تَغْعُدُ إِخْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لاَ تَصُومُ وَلاَ تُصلِّ ـ وَيُنِ الْمَرَاةِ تَغْعُدُ إِخْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لاَ تَصُومُ وَلاَ تُصلِّ ـ (رح) হযরত ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, হায়েযের নিম্নতম সীমা তিন দিন তিন রাত, আর উর্ধ্বতম সীমা ১০ দিন ১০ রাত। তাঁদের দলিল হচ্ছে—
  - عَنْ ابَيْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ النَّبِيُ ﷺ اَقَلُ الْعَيْضِ لِلْجَارِيْةِ الْبِكْرِ وَالثَّبِيِّ الثَّلَاثُ وَآكُفُر مَايكُونُ عَشَرَةً اَيْامٍ فَاذَا زَادَ فَهِى مُسْتَحَاضَةً . رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيْ

### : ठाँएमत मिललत खवाव ٱلْجَوَابُ عَنْ دَلِبْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ইমাম মালিক (র.)-এর কথার কোনো দলিল নেই, তাই তা গ্রহণীয় নয়।
- ২. ইবনে হুমাম (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দাবির অনুকূলে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই।
- ७. আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, তাঁদের হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে ধরে নিলেও নারীদের بَضُو عَالَيْ عَالَمُ عَالَمُ ع থাকা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, বাল্যকাল, গর্ভাবস্থায় ও বৃদ্ধ বয়সে তো হায়েয আসে না, তাই عَنْبُونَ الشَّطْرُ عُمْرِهَا উদ্দেশ্য, আর তা হচ্ছে ১০ দিন।
  ﴿ الْمُعَارِبُ لِلشَّطْرِ عَالِيهِ عَالِيهِ مِهِ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهِ مَهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهُ مِهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهِ مِهُ عَلَيْهُ مِهُ عَلَيْهُ مِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَهُ مَا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الْ كَامُ الْكَيْضِ হায়েযের বিধান : হায়েযের বিধান এই যে, হায়েজ চলাকালে রোজা, নামাজ সবকিছুই হারাম। তবে পরে রোজার কাযা আদায় করতে হয় ; কিন্তু নামাজের কাযা আদায় করতে হয় না। ঋতুস্রাব অবস্থায় সঙ্গম ও পরিধেয় বস্ত্রের নিচ দিয়ে কোনো প্রকার সম্ভোগের কার্য করা জায়েজ নেই; বরং হারাম। ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা, কুরআন পাক স্পর্শ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। ঠিক এরপ বিধান নিফাসের সময়েও।

শ্রীর সাথে সন্তোগ-এর ব্যাপারে শরিয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন— ঋতু চলাকালে ঋতুবতীর সাথে সভোগ-এর ব্যাপারে শরিয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন— ঋতু চলাকালে ঋতুবতীর সাথে সভোবিকভাবে যৌন সঙ্গম করা হারাম। অবশ্য পরিধেয় বস্ত্রের উপর দিয়ে জড়াজড়ি করা জায়েজ আছে। আর এরূপ অবস্থায় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তবে তাও করা উচিত নয়। অর্থাৎ মাকরহ; নতুবা কোনো ক্ষতি নেই। সঙ্গম ব্যতীত নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত দেহের অংশ দ্বারা আনাবৃত অবস্থায় উপভোগ করার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন—

- ك. ইমাম আবৃ ইউস্ফ (র.)-এর এক বর্ণানায়, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম মতে এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম আহমদ (র.) এবং কতিপয় মালিকী মতাবলম্বীদের মতে, পরিধেয় বস্ত্রের নিচে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানে সঙ্গম ছাড়া যে কোনো যৌনকেলী করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল হাদীসের অংশ إصْنَعُوْا كُلُّ شَيْءً إِلَّا النِّكَاحَ
- ২. ইমাম আবৃ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আবৃ ইউস্ফ (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে এবং ইমাম শাফেয়ী
  (র.)-এর পরবর্তী নতুন বর্ণনা মতে, উল্লিখিত দেহাংশের দ্বারা অনাবৃত অবস্থায় কোনো ধরনের সম্ভোগ করা জায়েজ নেই।
  তাঁদের দলিল-
- كَانَ يَأْمُونَيْ فَاتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ وَانَا حَاثِضُ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ अ शिम- عَاثِنَ مَا تَعَالَى

७. र्यत्रण पाँत्राप रेवत्न आमलांम (ता.)- এत राप्तीम ं वे के के वे के व

এ সব হাদীসই প্রমাণ করে পরিধেয় বস্ত্রের উপর ছাড়া নিচ দিয়ে সম্ভোগ করা জায়েজ নেই।

وَعَنْ النّ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبُ وَكَانَ يَا مُسُرُنِى وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبُ وَكَانَ يَا مُسُرُنِى فَاتَّزِرُ فَيُبُبَاشِرُنِى وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى وَهُو مُعْتَكِفُ فَاغْسِلُهُ وَانَا حَائِضٌ . مُتَفَقَ عَلَيْهِ

৫০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম, অথচ আমরা উভয়ই তখন নাপাক অবস্থায় হতাম। তিনি আমাকে হকুম করতেন আর আমি শক্ত করে আমার পরিধানের কাপড় পরে নিতাম অতঃপর তিনি তাঁর শরীর আমার শরীরের সাথে লাগাতেন, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। আর রাস্লুল্লাহ ইতিকাফে থাকা অবস্থায় তাঁর মাথা বের করে দিতেন, আমি তাঁর মাথা ধৌত করে দিতাম, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসের মধ্যে তিনটি মাসআলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— প্রথমতঃ নারী-পুরুষ একত্রে গোসল করা এবং স্ত্রীর ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ আছে। দ্বিতীয়তঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা, তার সাথে শয়ন করা, তার শরীরের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ আবৃত অবস্থায় তার শরীরের সাথে শরীর লাগা নিষিদ্ধ নয়।

তৃতীয়তঃ ই'তিকাফকারী মসজিদে থেকে শরীরের কোনো অংশকে বের করলে অথবা ঋতুবতী নারী তাকে স্পর্শ করলে তাতে তার ই'তিকাফ নষ্ট হয় না।

وَعَنْهَ كُنْ اَشْرَبُ وَاَنَا مَانَتُ كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا مَائِضُ ثُمَّ اُنْاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ فَيَضْعُ فَاهُ عَلَى مَوْضَعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَاتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَاَنَا حَائِثُ ثُمَّ الْنَاوِلُهُ النَّبِيَ الْعَرَقَ وَاَنَا حَائِثُ ثُمَّ الْنَاوِلُهُ النَّبِيَ الْعَرَقَ وَاَنَا حَائِثُ مُنَاهُ عَلَى مَوْضَعِ فِيَّ . رَوَاهُ مُسْلَمُ مُسْلَمُ مُسْلَمُ مُسْلَمُ الْمَادِدُ اللَّهُ عَلَى مَوْضَعِ فِي . رَوَاهُ مُسْلَمُ مُسْلَمُ مُسْلَمُ الْمَادِدُ اللَّهُ الْمَادِيُ اللَّهُ الْمَادِيُ الْمَادِيُ الْمَادِيَةُ الْمَادِيَةُ الْمَادِيَةُ الْمَادِيَةُ الْمَادِيَةُ الْمَادِيةُ الْمُثَالِقُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمُعْلِيقُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمِنْ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمُنْتُلُولُ الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَادِيةُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَادِيةُ الْمَادِيةُ الْمِنْ الْمُعْلَامِ الْمَادِيةُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَادِيةُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَادُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

৫০২. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় পানি পান করতাম, অতঃপর তা নবী করীম — কে প্রদান করতাম। তিনি আমার মুখ রাখার জায়গায়ই মুখ রাখতেন এবং পানি পান করতেন। আর কখনো আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাডিডর গোশত খেতাম। অতঃপর ঐ হাডিড রাসূলুল্লাহ — কে দিতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানেই মুখ রাখতেন [এবং তা থেকে গোশত খেতেন।] — [মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার করা তো নিষেধ নয়; বরং স্বামী স্ত্রীর একে অন্যের মুখের গ্রাস গ্রহণেও কোনো দোষ নেই।

وَعَنْ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعِلَّ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّال

৫০৩. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আমার কোলে হেলান দিতেন। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অথচ তখন আমি ঋতুবতী। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ عَنْ الْنَّابِيُّ قَالَ لِي النَّبِيُّ وَالَّ لِي النَّبِيُّ الْمُسْجِدِ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَعَلْتُ اِنِّى حَائِضُ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৫০৪. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম আমাকে বললেন, মসজিদ হতে আমাকে ছোট মাদুরটা এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমার ঋতুস্রাব তো তোমার হাতে নয়। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ত্রাহার থেকে মাদুরটি নিতে বলেছেন। আর এটাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বাহির থেকে মসজিদে হতে হাত দিয়ে কিছু নেওয়া অথবা কোনো কিছু দেওয়া নিষেধ নয়।

وَعَرْفِكِ مَنْهُ وَنَهُ (رض) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُصُلِّى فِى مِرْطٍ بَعُضُهُ عَلَيْهِ وَ اَنَا بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَ اَنَا حَائِضٌ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৫০৫. অনুবাদ: হযরত মাইমূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ একটি চাঁদরে নামাজ পড়তেন, তার কিছু অংশ আমার গায়ের উপর থাকত, আর অপর অংশ তাঁর গায়ের উপর থাকত, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা: কোনো নামাজী ব্যক্তির নামাজ পড়াকালীন সময়ে তার পরিধেয় বস্ত্রের কোনো অংশ নাপাকীর উপর থাকলে তার নামাজ শুদ্ধ হয় না, অথচ ঋতুস্রাবগ্রস্তা মহিলার উপর থাকলে নামাজ শুদ্ধ হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুবতী মহিলার শরীর حقيقي অপবিত্র নয়; বরং حكمي তথা বিধানগত নাপাক।

# षिठीय अयुत्रहरू : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَرْثِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا اَوْ الْمَرَأَةَ فِيْ دُبُوهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا انْ زِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

وَفِیْ دِوَایَتِهِ مَا فَصَدَّقَهُ بِمَا یَفُولُ فَقَدْ کَفَر وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ لَا نَعْرِفُ لَهٰذَا الْحَدِیْثَ اِلَّا مِنْ حَکِیْمِ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِیْ تَمِیْمَةَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةً. ৫০৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ হুরশাদ করেন — যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে অথবা স্ত্রীলোকের পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করেছে অথবা কোনো গণকের কাছে গেছে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ হ্রা-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে [তথা কুরআন] তাকে অস্বীকার করেছে। —[তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমা]

আর তিরমিয়ী ও দারিমী (র.)-এর বর্ণনায় আরো আছে যে, গণক যা বলে তাকে যে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে; সে কুফরি করেছে। ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে আবৃ তামীমা, আর আবৃ তামীমা হতে হাকীম আছরাম বর্ণনা করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ আবৃ তামীমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সন্দেহ পোষণ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: জেনে-শুনে ঋতুবতীর সাথে সঙ্গম করা কিংবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করা এবং গণকের কথায় আস্থা স্থাপন করা কুফরি। যে ব্যক্তি এ সব কাজকে বৈধ মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি হারাম রূপে বিশ্বাস স্থাপন করার পরও এ সব কাজে লিপ্ত হয়, সে ফাসিক বা পাপাচারীরূপে গণ্য হবে।

وَعَنْ اللهِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَجِلُّ لِئَ مِنْ اِمْ وَلَا اللهِ مَا يَجِلُّ لِئَ مِنْ اِمْ وَأَتِى وَهِنَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفَّفُ عَنْ ذٰلِكَ افْضَلُ - رَوَاهُ رَزِينْ وَقَالَ مُحِي السُّنَةِ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيّ - وَقَالَ مُحِي السُّنَةِ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيّ -

৫০৭. অনুবাদ: হযরত মু'আয় ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি একদা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ্রা । আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি কর্ম করা হালাল, যখন সে ঋতুগ্রস্তা হয়? রাসূলুল্লাহ কললেন, তহবন্দের [কাপড়ের] উপর দিয়ে যা কিছু কর তাই হালাল। তবে তা হতে বিরত থাকাই ভালো। —[রযীন; ইমাম মহীউস সুনাহ আল-বাগাবী (র.) বলেন, এ হাদীসের সনদ সবল নয়।]

وَعَرِفُ اللّٰهِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلِيَّ إِذَا وَقَعَ السَّرَجُ لُ بِاهْدِلِهِ وَهِمَى حَائِثُ فَلْمَ نَلْمَ تَصَدَّقْ بِاهْدِلِهُ وَهِمَى حَائِثُ فَلْمَ نَلْمَ تَصَدَّقْ بِينِضْفِ دِيْنَادٍ . رَوَاهُ التِّيْرُمِذِيُّ وَابُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِقُ وَابُنُ مَاجَةً

৫০৮. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্রিইরশাদ করেন— যখন কোনো ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে যায় সে যেন [এর কাফ্ফারা হিসেবে] আধা দিনার সদকা করে দেয়। [তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَعُرِيْكُ الرِّيْنَارِ: স্বর্ণ মুদ্রাকে বলা হয় দিনার, আর রৌপ্য মুদ্রাকে বলা হয় দিরহাম। এক দিনারের পরিমাণ হলো সাড়ে চার মাশা। ১২ মাশায় এক তোলা বা এক ভরি। কাজেই এক দিনার হলো এক তোলার চব্বিশ ভাগের নয় ভাগ।

اِخْتِللَافُ ٱلْأَنِمَّةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا ﴿ وَخْتِللَافُ ٱلْأَنِمَّةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا ﴿ وَفَيْللَا مَا اللهِ عَالِمَا اللهِ عَالِمَا اللهِ عَالِمَا اللهِ عَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(ح) مَذْهُبُ سَعِبْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْأَوْزَعِيْ وَاسْحَاقَ وَقَوْلٌ لِأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيِّ (رح) সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, আওযা'ঈ ও ইসহাঁক (র.)-এর মাযহাব এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পুরাতন অভিমত অনুযায়ী হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সংবাস করলে সদকা দেওয়া ওয়াজিব তাঁদের দলিল হলো হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত উক্ত হাদীস।

خَبْرِهِمْ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ সলফে সালেহীনের সকল ইমামের মতে সদকা দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং তার জন্য তওবা করাই যথেষ্ট। তবে সদকা করা উত্তম ও মোন্তাহাবা। কেননা, হাদীসে এসেছে -. الصَّدَقَةُ تُطُّفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

ইমাম বাইহাকী উক্ত হাদীসকে مَـوْفُونًا বর্ণনা করেছেন। আবার এটি مَـوْفُونًا হতে مَـوْفُونًا বর্ণনা করেছেন। আবার এটি مُـرْسَـلُ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের মতনে إضْطِرَابُ রয়েছে। সুতরাং হাদীসবিশারদদের নিকট এটি وَجُوْبِ প্রমাণিত হবে না।

وَعَرْفُ مُ عَنِ النَّنبِيِّ عَلَّ تَالَ الْأَنبِيِّ عَلَّ تَالَ الْأَاكِ الْأَنبِيِّ عَلَيْهِ تَالَ الْأَاكُ وَمَا أَوْ الْكَانَ وَمَا أَوْ الْكَانَ وَمَا أَوْ الْكَانَ وَمَا أَلْ الْمَاكُونِ وَالْمُ النِّيْرُمِ فِي لَكَانٍ وَوَالُهُ النِّيْرُمِ فِي لَيْ الْمَاكِدِيُّ الْمَاكِنُ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعِلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْعِلَيْمِ الْمُعْلِيْعِلَيْمِ الْمُعْلِيْعِلَى الْمُعْلِيْعِلْمِيْعِلَّا الْمُعْلِيْعِلْمِيْعِلَّا الْمُعْلِيْعِلَّالِمُ الْمُعْلِيْعِلْمِي الْمُعْلِيْعِلَى الْمُعْلِيْعِيْمِ الْمُعْلِيْعِلَى الْمُعْلِيْعِلَا الْمُعْلِيْعِلَا الْمُعْلِيْعِلَمْ الْمُعْلِيْعِ

৫০৯. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ বলেছেন— [ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস করলে যে সদকা দেওয়া হবে তার পদ্ধতি হলো] যদি রক্ত লাল থাকে তবে এক দিনার এবং যদি রক্ত পীত বর্ণের হয় তবে অর্ধ দিনার [সদকা দিতে হবে]। –[তিরমিয়ী]

## ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : ज्ञीय जनूत्व्यत

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্রাধ্যা : রাস্লুল্লাহ ত্রাহ্র এ অনুমতি ঐ সমস্ত লোকদেরকে দিয়েছেন যারা যথেষ্ট ধৈর্যশীল, যৌন উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তা আলাকে ভয় করে সঙ্গম হতে বেঁচে থাকতে সক্ষম। আর যাদের ধৈর্য শক্তি নেই; তাদের এরূপ অবস্থায় মেলামেশাও বৈধ নয়।

وَعَرْكِ عَائِسَتُ (رض) قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِنْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَكُمْ يَقُرُبُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَكُمْ يَقُرُبُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَكُمْ نَدُنْ مِنْهُ حَتّى نَطُهُرَ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ

৫১১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, যখন আমি ঋতুবতী হতাম তখন শয্যা
হতে নিচে মাদুরে নেমে আসতাম। তখন রাস্লুল্লাহ
আমাদের কাছে ঘেষতেন না, আর আমরাও তাঁর
কাছে যেতাম না, যতক্ষণ না আমরা পবিত্র হতাম।
—[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْثُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের হুকুমটি ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। কেননা, যাতে এর দ্বারা মুসলমান মহিলারাও এরূপ কার্যে ইহুদি মহিলাদের মতো 'অচ্ছুৎ' হয়ে না যায়।

# بَابُ الْمُستَحَاضَةِ পরিচ্ছেদ: ইন্তেহাযা-গ্রস্ত নারী

১. তিন দিনের কম যে রক্ত আসে। ২. দশ দিনের অধিক যে রক্ত বের হয়। ৩. বালেগা হওয়ার পূর্বে যে রক্তক্ষরণ হয়।
৪. গর্ভবতীর রক্তপাত। ৫. অতি বয়স্কার ঋতুস্রাব এবং ৬. প্রসূতি নারীর ৪০ দিনের উপরে যে রক্তস্রাব হয়।
ইস্তেহাযা রোগিণীর নামাজ, রোজা ও যৌনসঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। তবে তাদেরকে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অজু
করতে হবে। আগত হাদীসগুলোতে এ সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে।

शेथम जनुत्व्हन : أَلْفُصُلُ ٱلْأُولُ

عَرْثِكَ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِننْتُ ابِئ حُبَيْسٍ إلَى النَّبِيِ عَلَّ فَالَمَ فَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَمْراَةً النَّبِي عَلَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى إِمْراَةً النَّبِي عَلَّ فَقَالَ السَّلُوةَ فَقَالَ السَّلُوةَ وَلَا اَقْبَلَتْ لَا إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَ فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَ فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَ فَإِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫১২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা হযরত ফাতেমা বিনতে আবৃ হুবাইশ
(রা.) রাসূলুল্লাহ — -এর নিকট আগমন করে বললেন,
হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন রক্তস্রাবের রোগিণী
মহিলা। আমি তা হতে পবিত্র হই না, আমি কি নামাজ
ছেড়ে দেব? জবাবে রাসূলুল্লাহ — বললেন, না। এটা
একটি রোগ যা শিরার রক্ত, হায়েজের নয়। আর যখন
তোমার ঋতুস্রাব দেখা দেবে, তখন তুমি নামাজ পরিত্যাগ
করবে। যখন ঋতুস্রাবের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে; তখন
তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধৌত করে ফেলবে,
অতঃপর নামাজ আদায় করবে। -বিখারী ও মসলিমী

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

मुखाश्या नातीत शामलत व्याभात मछएछन: إخْتِلانُ الْعُلَمَاءِ فِي غُسُلِ الْمُستَحَاضَةِ

كُ. (مَذَهُبُ ابْنُنِ عُسُمَرَ وَ اَبْنِ النَّرْبَيْرِ وَ عَطَاء (رض) . ﴿ ইবনে ওমর, হযরত ইবনে যুবায়ের ও হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রা.)-এর মতে, মুস্তাহাযার জন্য প্রত্যেক নামাজের পূর্বে গোসল করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল—

(الف) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُجِيْضَتْ فِيْ عَهْدِ النَّبِي ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْغَسْلِ لِكُلِّ صَلُوةٍ . (رَوَاهُ أَبُو دَأُود) (ب) عَنْ عَائِشَةَ (رض) فَعَالَ لَهَا النَّبِينُ ﷺ إغْتَسِلِيْ (ب) عَنْ عَائِشَةَ (رض) فَعَالَ لَهَا النَّبِينُ ﷺ إغْتَسِلِيْ لِكُلِّ صَلُوةٍ . (اخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد)

২. (مَذْهَبُ عَلَيٌ وَابُن عَبَّاسٍ (رض) : হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, মুস্তাহাযা রমণী দুঁ নামাজিকে এক সাথে করে একবার করে মোট তিনবার গোসল করবে। তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত স্ব-স্ব ওয়াক্তের ভিতর হতে হবে। যেমন যোহরকে দেরি করে আসরকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ার জন্য একবার গোসল করবে, এমনিভাবে মাগরিব ও ইশার জন্য এক গোসল, আর ফজরের জন্য এক গোসল করবে। তাঁদের যুক্তি হলো, পাঁচবার গোসল করার হুকুম মানসূখ হয়েছে। নিম্নের হাদীসটি এর প্রমাণ বহন করে—

عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ انَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ أُسْتُجِيْضَتْ فَاتَكِتِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرُهَا أَنْ تَنْفَتَ عِنْدَ كُلِّ صَلُّووْ فَكُمًّا جَهَدَّتْ ذَٰ لِيكِ أَمْرَهَا إِنْ تَجَمَّعَ بَنِينَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَّاءِ بَغُسُلِ وَتَنَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ ﴿ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৩. (ح.) أَمُنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ وَحَسَنِ الْبَصْرِيّ (رح.) وَ عَنْهُ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ وَحَسَنِ الْبَصْرِيّ (رح.) -এর মুর্তে, মুস্তাহাযা রুমণী সারা দিন রাতে যোহরের সময় একবার মাত্র গোসল করবে। ইমাম আবূ দাউদ এর উপর

হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র একবার গোসল করবে। এরপর প্রত্যেক নামাজ বা দুই নামাজকে একসঙ্গে করে গোসল করা আবশ্যক নয়। তবে প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য নতুন নতুন অজু করতে হবে। এটা হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), হ্যর্ত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্যদেরও অভিমত । তাঁদের দলিল—

١ - إنَّاهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِفَاطِمَة بِنْتِ ابْنِي خُبَيْشٍ فَإِذَا اقْبَلْتُ حَبْضُتُكِ فَدُعِي الصَّلْوةُ وَإِذَا الْبَيْمِ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَإِذَا الْبَيْمِ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَإِذَا الْبَيْمِ عَلَيْهِ السَّلَوةُ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَإِذَا الْبَيْمِ عَلَيْهِ السَّلُوةُ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَإِذَا السَّلُوةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللللّ

এ হাদীস দারা বারবার গোসল করা প্রমাণিত হয় না।

٢ عن عَائِيشَةَ (رض) أنَّهَا قالَتْ فِي الْمُسْتِحَاضَةِ تَدَعِى الصَّلُوةَ اَبَّامَ حَينْ عَنْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُنْسلًا
 وَاحِدًا وَتَتَوَضَّا عِنْدَ كُلِ صَلُوةٍ ﴿ (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُ)

## ছিতীয় অনুচ্ছেদ : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عُسْرُوةَ بُسِنِ السَّزَبَسِيرِ (رح) عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ ابَى حُبَيْشِ (رضا) أَنُّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ دُمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دُمَّ اسْوُدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِى عَين الصَّلُوةِ فَإِذَا كَانَ الْأَخَرُ فَتَوَضَّاِيْ وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ـ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫১৩. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (র.) হযরত ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সর্বদা ইস্তেহাযা অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর নবী করীম 🚎 তাঁকে বললেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কালো রঙের রক্ত. [সহজে] চেনা যায়। অতএব যখন এরূপ রক্ত হবে তখন তুমি নামাজ হতে বিরত থাকবে। আর এটা ব্যতীত যখন অন্যরূপ রক্ত হবে তখন [প্রত্যেক ওয়াক্তে] ওজু করে নামাজ পডতে থাকবে। কেননা, এটা শিরা বিশেষের রক্ত। -[আবু দাউদ ও নাসাঈ]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

शास्त्र ७ देखदायात तरकत न्हाभात मठाखत : وَخْتِلَاتُ الْأَنْصَّةِ بَنْيَنَ دَمِ الْحَنْيِضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ ইস্তেহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

। كَنُحُبُ الشَّافِعِيّ (رح) ﴿ : ইমাম শাফেয়ী (त.)-এর মতে, হায়েয বা ঋতুস্রাবের রক্ত কালো এবং লাল বর্ণের হয় ا স্তরাং অর্ন্য কেনো বর্ণের হলেই তা ইস্তেহাযার রক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। তার দুলিল ওরওয়ার হাদীস— قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَانَ الْحَيْثُ فَإِنَّهُ دَمُ ٱسْوَدُ يُعْرَفُ الْعَ ـ

🕨 (حـ) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, রক্তের রঙের কোনো শুরুত্ব নেই। রক্তের রং বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো মুদ্দত হিসেবে। কাজেই ঋতুস্রাবের সুনির্দিষ্ট মেয়াদের পরে যে রক্ত বের হবে তাই ইস্তেহাযার রক্ত। ঋতুস্রাবের মেয়াদ নির্ধারিত হলেও দশদিন অপেক্ষা করে দশ দিনের পরে যে রক্ত বের হবে তাই ইস্তেহাযার রক্ত, রক্তের বর্ণ যাই হোক না কেন। যেমন হযরত উল্লে সালামা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস— لِتَنْظُرُ عَدَدَ اللَّبَالِيْ وَالْأَبِّي عِنْدَ اللَّبَالِيْ وَالْأَبِّي

(حد) غُنَّ دَلَبْلُ الشَّافِعِيّ (رحد) হযরত ওরওয়া (রা.)-এর হাদীসের জবাবে হানাফী ফিকহবিদগণ বলেন, রক্তের বর্ণ কালো ইর্ত্তরা অধিকহিশ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তাই বলে সব নারীদের ব্যাপারে এ হুকুম নির্বিচারে দেওয়া যাবে না। এতদ্ভিন্ন হযরত ওরওয়া (র.)-এর হাদীস মুরসাল এবং তাঁর বর্ণনায়ও বিভ্রান্তি (وضْطَرَابُ) রয়েছে। অতএব এটা সহীহ এবং বিশুদ্ধ হাদীস নয়।

▶ ইমাম তাহানী (র.) বলেন, রক্তের বর্ণ দারা হায়েয এবং ইস্তেহাযার পার্থক্য করার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা হয়রত ওরওয়া (র.)-এর নিজস্ব অভিমত। সুতরাং তা তাঁর পক্ষ হতে মুদরাজ বা সংযোজনকৃত বাক্য, নবী করীম ==== -এর বাণী নয়। কাজেই হানাফীদের কথাই যুক্তিযুক্ত।

৫১৪. অনুবাদ: হযরত উন্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ — এর জমানায় এক মহিলার জন্য হযরত উন্মে সালমা (রা.) রাস্লুল্লাহ — এর কাছে ফতোয়া চাইলেন। উত্তরে রাস্লুল্লাহ — বলেন, তার এ ব্যাধি হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মাসে তার যে ক'দিন ঋতুস্রাব হতো সে দিন ও রাতগুলোর সংখ্যা সে হিসাব করে রাখবে এবং প্রত্যেক মাসেই ততোদিন পরিমাণ সময় নামাজ ত্যাগ করবে, আর যখন সে পরিমাণ দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন সে যেন গোসল করে এবং কাপড় খণ্ড দ্বারা লেংটি বাঁধে তারপর নামাজ আদায় করে। — মালেক, আবৃ দাউদ, দারিমী, আর নাসায়ীও এরপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইত্তেহাযাগ্রন্ত নারীর প্রকারভেদ : ইন্তেহাযারোগিণী সর্বমোট পাঁচ প্রকার—

১. نَبَعُونُهُ [মুবতাদিআ]: যার এই মাত্র ঋতুর সূচনা হলো, ইতঃপূর্বে সে অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিল।

২. হিট্টেই [মু'তাদা]: যার প্রত্যেক মাসে কতদিন রক্ত-স্রাব হয় তার একটি নিয়ম চলে আসছে।

৩. বিশ্বতাহাইয়িরাহ]: যার রক্ত-প্রাব হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যেমন- দু'দিন রক্ত আসল, মাঝে একদিন বর্দ্ধ থাকল, আবার চারদিন আসল মাঝে একদিন আসল না। মোটকথা, সে অস্থির হয়ে আছে, কোনো কিছু স্থির করতে সক্ষম নয়।

8. মুতামাইয়িযাহ] : যে রক্তের বর্ণ দেখে ঋতু ও রক্ত পার্থক্য করতে পারে।

৫. ﴿﴿ كَمُسْتَعِيُّ [মুসতামিররাহ্] : যার অনবরত বিরামহীনভাবে রক্ত-স্রাব চলতে থাকে। আলোচ্য হাদীসে ২য় নারীর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ جَدِّهِ قَالَ يَحْدَى بِنْ ثَابِتٍ (رح) عَنْ اَبِنِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَحْدَى بِنُ مَعِيْنٍ جَدُّ عَدِيٍّ السَّحُهُ وِيْنَارٌ عَنِ النَّبِي ﷺ اَنَّهُ قَسَالَ فِي السَّمُ اللَّهِ النَّبِي ﷺ اَنَّهُ قَسَالَ فِي الْمُستَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلُوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا النَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّا أُعِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّى دَوَاهُ التِّرْمِذِي وَ اَبُوْدَاوَدَ صَلُوةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّى دَوَاهُ التِّرْمِذِي وَ اَبُوْدَاوَدَ

৫১৫. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আদী ইবনে ছাবেত (র.) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা [দীনার] হতে বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস] ইয়াইইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন, আদীর দাদার নাম ছিল দীনার, নবী করীম করেহে হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্তেহাযার রোগিণী সম্পর্কে বলেছেন, সে মহিলা ঐ দিনগুলোর নামাজ পরিত্যাগ করবে যে দিনগুলোতে তার হায়েয হওয়ার নিয়ম চলে আসছে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাজের সময় [নতুন] অজু করবে। আর রোজাও রাখবে এবং নামাজও আদায় করবে। –[তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रानीत्मत राभाः : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইন্তেহাযাগ্রন্ত নারীকে হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে নামাজ রোজা সবই করতে হবে। হায়েয শেষে গোসল করে নেবে। আর প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অজু করবে।

وَعَرْكِ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ (رض) قَالَتْ كُنْتُ السُنتَحَاضُ حَبْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اَسْتَفْتِيْهِ وَ أُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ اُخْتِیْ زَیْنَکَ بِنْتِ جَحْشِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ السَّدِ إِنِّسَى اسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلْوةَ وَالصِّيامَ قَالَ انْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدُّمَ قَالَتْ هُـوَ اَكُـثُـرُ مِـنْ ذٰلِـكَ قَـالَ فَتَـلَجَّـمِى قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اكْثَرُمِنْ ذٰلِكَ إِنَّمَا اَثَجَ ثُجًّا فَقَالُ النَّبِيُّ ﷺ سَامُرُكِ بِامْرَيْنِ أَيُّهُمَا صَنَعْتِ اجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْأَخَرِ وَانْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ اَعْلُمُ قَالُ لَهَا إِنَّمَا هٰذِهِ رَكْضُةُ مِنْ رَكَضَاتِ الشُّبُطَانِ فَتَحِيْضُ سِتَّةَ أَيَّامِ أَوْ سَبْعَنَةَ أَيَّامٍ فِيْ عِلْم اللَّهِ ثُمُّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ ٱنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّي ثَلْثًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْهَكَةُ اَوْ اَرْبَعَا وَّ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَٱيَّامَهَا وَ صُومِى فَإِنَّ ذَٰلِكِ يَجْزِئُكِ وَكُذٰلِكِ فَافْعَلِىْ كُلَّ شَهْرِ كَمَا تَحِبْضُ النِّسَاءُ وَكُمَا يُطْهُرْنَ مِبْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِيْنَ الظَّهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ

৫১৬. অনুবাদ: হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ (রা.) বলেন, আমি বেশি গুরুতর রকম ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এ অবস্থা বলতে ও এর মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলাম। এসে আমি তাঁকে আমার বোন [উমুল মুমিনীন] জয়নব বিনতে জাহশের গৃহে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেশি গুরুতর রকম ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এ বিষয়ে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ রক্তস্রাব আমাকে নামাজ-রোজায় বাধা দিচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাকে সেখানে তুলা দেওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। তা রক্ত বন্ধ করে দিবে। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব। হুজুর বলেন, তবে তুমি তার উপর কাপড় দিয়ে লাগাম বেঁধে নিবে। তিনি বললেন, তা এর চেয়ে বেশি। হুজুর 🚃 বললেন, তাহলে তুমি কাপড়ের পুলটি বেঁধে দিবে। তিনি বললেন, হুজুর! তা এর চেয়ে বেশি। আমার জলধারার ন্যায় রক্ত ক্ষরণ হয়ে থাকে। তখন নবী 🚐 वनलन, তবে তোমাকে আমি দুটি নির্দেশ দিচ্ছি। এর মধ্যে যেটি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টি করতে সক্ষম হও তবে তুমিই অধিক জান, [তুমি কোনটি অবলম্বন করবে] তারপর তিনি তাকে বলবেন. [চিন্তা করো না] এটা শয়তানের অনিষ্ট সাধানসমূহের মধ্যে একটা অনিষ্টসাধন ব্যতীত কিছুই নয়।

প্রথম আদেশ হল তুমি রক্তস্রাবের ছয়দিন বা সাত দিনকে ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে, আসলটি আল্লাহ পাকের জ্ঞানে রয়েছে [তথা এতে আল্লাহ পাকের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখবে]। অতঃপর তুমি গোসল করবে, যখনই তোমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়েছ, তারপর মাসের অবশিষ্ট তেইশ দিন ও রাত অথবা চব্বিশ দিন ও রাত নামাজ পড়বে এবং রোজা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যেভাবে অন্যান্য মহিলাগণ ঋতুবতী হয় এবং পবিত্র হয়। ঋতুস্রাবের ও পবিত্রতার মেয়াদ গণনা করে তুমিও প্রত্যেক মাসে তা করবে।

দ্বিতীয় আদেশ হলো– যদি তুমি সক্ষম হও তবে যোহরকে দেরি করবে এবং আসরকে তাড়াতাড়ি করবে الصَّلُوتَيْنِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَ تَحْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ فَافْعَلِيْ وَصُوْمِيْ وَ تَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ وَصُوْمِيْ إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَهُذَا اعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ إِلَى الرَّهُ وَالْاَرْمِذِيُ

এবং গোসল করে যোহর ও আসর নামাজকে একসাথে করে [উভয়ের ওয়াক্তে] পড়বে, এরপভাবে মাগরিবকে দেরি করবে এবং ইশাকে তাড়াতাড়ি করবে এবং গোসল করে উভয় নামাজকে একত্রে পড়বে। যদি পারো তা-ই করবে। আর যদি পারো ফজরের সময়ও গোসল করবে এবং রোজা রাখবে। যদি তুমি এটা করতে সক্ষম হও; তবে সর্বদা করবে। অবশেষে রাস্লুল্লাহ ক্রেলনে— এই শেষোক্ত বিষয়টিই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।
—[আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিয়ী]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের সারমর্ম : আলোচ্য সুদীর্ঘ হাদীসটিতে ইস্তেহাযা রোগিণীর দু'টি বিধানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রোগিণী তার ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোনো একটি পালন করতে পারে, বিধানদ্বয় হলো—

- ১. রক্তস্রাবের ছয় কি সাতদিনকে ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে। এ গণনায় তার সুস্থ থাকাকালীন সময়ের স্বাভাবিক নিয়মের উপর ভিত্তি করবে। যখন তার মন সাক্ষ্য দিরে য়ে, তার ঋতুস্রাবের ময়াদ শেষ হয়েছে। সে প্রথমে ফরজ গোসল করবে। অতঃপর মাসের বাকি দিনগুলো প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন অজু করে নামাজ আদায় করবে। অবশ্য তুলা, লেংটি কিংবা কাপড়ের পুলটিও পরিবর্তন করে ফেলবে।।
- ২. দৈনিক তিনবার গোসল করবে, একবার গোসল করে যোহর ও আসর একত্রে, আর একবার মাগরিব ও এশা একত্রে এবং তৃতীয় বার গোসল করে ফজরের নামাজ আদায় করবে।
  - মহানবী হ্যরত হামনাকে বলেছিলেন যে, 'তুমি ছয়দিন বা সাতদিন ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে' এর অর্থ : মহানবী হ্যরত হামনাকে বলেছিলেন যে, 'তুমি ছয়দিন অথবা সাতদিন ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে হামনার ছয় কিংবা সাতদিন ঋতুস্রাব থাকত, সঠিক কতদিন তা হামনার মনে ছিল না, এই অস্পষ্টতার কারণে রাস্লুল্লাহ বলেছেন আল্লাহর উপর ভরসা করে যে মেয়াদটি তোমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় ; সে মেয়াদটি তুমি ধরে নেবে, ফলে ঋতুস্রাবের মেয়াদ সাতদিন ধরলে অবশিষ্ট ২৩ দিন আর ছয়দিন ধরলে অবশিষ্ট ২৪দিন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামাজ-রোজা যথা নিয়মে আদায় করবে।
  - نَّ الْمُرَادُ بِغَنُولِهِ تُوَخِّرِيْنَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعُصْرَ ( وَيَعَجِّلِيْنَ الْعُصْرَ ) 'प्रि यारत्नक मित कत्रत्व आत आमत्रत्क छाड़ाछाड़ि कत्रत्व' अत फेंस्मगं : यारत्नत्क मित्रं कत्रत्व अवर व्यामत्रत्क छाड़ाछाड़ि कत्रत्व। अत मुंथकात वर्ष रूख शात्व—
- ১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যোহরের সময় শেষ হয়ে গেলে গোসল করে আসরের প্রথম সময়ে উভয় নামাজকে একত্র করে আদায় করা। এ অর্থে যোহর কাযা হয়ে অন্য ওয়াক্তে চলে যায় এবং এটা جَمْعُ حَبَيْتِي প্রথাৎ প্রকৃতভাবেই একত্রিকরণ হবে।
- ২. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, যোহরের ওয়াক্তের একেবারে শেষ ভার্পে গ্রেসিল করে শেষ ওয়াক্তে যোহর পড়া এবং সে মুসাল্লায় থেকে আসরকে তার একেবারে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। এটা হবে ﴿وَالْمُعَادُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : إَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْكِ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَبْسٍ (رض) قَالَتْ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ ابَىْ حُبَبْشٍ الستُجِيْضَتْ مُنْدُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ مُنْدُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ

৫১৭. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! ফাতেমা বিনতে আবৃ হুবায়েশ এত এত দিন যাবং [প্রথম বারের মতো] ইস্তেহাযায় ভোগছে, যার ফলে সে নামাজ পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ ক্রান্তানাল্লাহ [কি আশ্বর্য!] এটা তো [ইস্তেহাযার রোগ]

الله على المسبحان الله إن ها أمن من الشهر الشهبطان لي المتعلى الشهبطان لي المتعلى المناء ف لمت فت سلاً واحداً للطهبر والعسسر غسلاً واحداً وتعفي مسلاً واحداً وتعفي من المناء في المناء المناء

শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে; সে [ফাতেমা] যেন একটি গামলার মধ্যে বসে, যখন সে পানির উপরিভাগে পীত রং দেখে তখন সে যেন যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করে এবং মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করে। আর শুধু ফজরের জন্য একবার গোসল করে এবং দুই নামাজের মধ্যখানে অজু করে। [অর্থাৎ যোহর ও আসরের মধ্যখানে একবার এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে একবার অজু করে]।—[আবু দাউদ]

ইমাম আবৃ দাউদ (র.) আরো বলেন, বর্ণনাকারী মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন তার পক্ষে প্রতি নামাজের জন্য গোসল করা কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন নবী করীম তাকে দু'নামাজ একত্রে পড়তে আদেশ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ইস্তেহাযা রোগিণীর প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করা ফরজ নয় ; বরং প্রত্যেক ওয়াক্তে অজু করাই ফরজ, এক ওয়াক্তের অজু দিয়ে অপর ওয়াক্ত পড়া যাবে না। আর ঠাণ্ডা পানিতে রক্তস্রাব কিছুটা কমে যায় বিধায় রাস্লুল্লাহ তাকে প্রথমে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লে দু' নামাজের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা এই হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল পরবর্তীতে তা মানস্থ হয়ে যায়।

'এটা তো শয়তানের পক্ষ হতে হয়' এর তাৎপর্য: হযরত ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা.) الْمُرَادُ بِغَوْلِهِ إِنَّ هَٰـذَا مِنَ الشَّـطَانِ তে আক্রান্ত হওয়ার ফলে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পরিত্যাগ করেন। এটা শ্রবণ করে রাস্লুল্লাহ ক্রিটিভিত কথাটি বলেন। কেননা, কোনো ব্যক্তিকে সারাক্ষণ নাপাক অবস্থায় রাখা এবং ইবাদত হতে বিরত রাখতে পারলে শয়তান খুশি হয়, এ কারণে ইন্তেহাযার ব্যাধিকে শয়তানের দিকে সম্পর্কিত করা হয়।

هُدِ رَسُولُو اللّٰهِ ﷺ - अत यूर्ण देखदायाथखा मिदलारमत नाम : معهد رَسُولُو اللّٰهِ ﷺ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَثَالُو اللّٰهِ ﷺ وعلى اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ ﷺ وعلى اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمِي عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَه

ام حسبة سنت حُخش . د

حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ ٥٠

أَسْمَاءُ أُخْتُ مَنْهُ نَهُ لَأُمْلًا . 8 أَسْمَاءُ أُخْتُ مَنْهُ نَهُ لَأُمْلًا . 8

فَاطِمَةُ بِنْتُ ابِي حُبَيْشٍ ٥٠

سَهُلُهُ بِنْتِ سُهُبِلٍ . ا

أُمُّ الْمِوْمِينِينَ زَينَبُ بِنِنْ جَعْشٍ ٩.

ورسيس سوده بعد رسد .

اَسْمَاءُ بِنْتُ الْبُرْثُدِ الْحِارِثِيَّةِ .٥٥

مَارِيَةُ بِنِبْتُ غَبِّلُأَنَ . ٤١

प्रथम थउ ममाष्ट्र